



# রবীন্দ্র-রচনাবলী



त्रती**सनाथ** <sup>अफ</sup>्रातस्त्रत् तस्त्र

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড





# বিশ্বভারতী

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

# ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ

টের ১৩৯৮: ১৯১৩ শক

© বিশ্বভারতী

# প্রকাশক শ্রীসুধাংশুলেশর ঘোষ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
কোটোটাইপ সেটিং: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড। কলিকাতা ১৩
মুদ্রক স্বন্ধা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী। কলিকাতা ১

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত-সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড ও রবীন্দ্র-রচনাবলী সূচী

| 0                                          | বিষয়সূচী |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| অচলিত সংগ্ৰহ : দ্বিতীয় খণ্ড               |           |            |
| निर्वमन                                    | •••       | ۶.         |
| দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা                     | ***       | ۵,         |
| আলোচনা                                     |           | _          |
| ডুব দেওয়া                                 | •••       | \$3        |
| ধর্ম                                       | •••       | <b>૨</b> ৮ |
| সৌন্দর্য ও প্রেম                           | •••       | €8         |
| কথাবাৰ্তা                                  |           | 83         |
| আত্মা                                      | •••       | 80         |
| বৈষ্ণব কবির গান                            | •••       |            |
| সমালোচনা                                   |           | 88         |
| অনাবশাক                                    | •••       | <i>የ</i> ዓ |
| তার্কিক                                    | •••       |            |
| সত্যের অংশ                                 | •••       | 60         |
| বিজ্ঞতা                                    | •••       | હહ         |
| মেঘনাদবধ কাবা                              |           | €8         |
| নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি                    | •••       | હહ         |
| সংগীত ও কবিতা                              | •••       | 90         |
| বন্তুগত ও ভাবগত কবিতা                      | •••       | 9.0        |
| ডি প্রোফন্ডিস                              |           | 46         |
| কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন                    |           | ۲۵         |
| চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি                       |           | P-9        |
| বসম্ভরায়                                  | •••       | 90         |
| বাউলের গান                                 | •••       | 94         |
| সমস্যা                                     | •••       | >08        |
| এক-চোখো সংস্কার                            | •••       | 304        |
| একটি পুরাতন কথা                            | •••       | 220        |
| ্রকাত পুরাভন কথা<br><b>দ্রি-অভিষেক</b>     | •••       | >> >       |
| माम <u>ा</u><br>मामा                       | •••       | ১২৩        |
| শন্ত<br>পনিষদ ব্ৰহ্ম                       | •••       | ১৩৭        |
|                                            | •••       | \$88       |
| ংস্কৃত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)<br>বাজি-সোপান | •••       | \$66       |
|                                            |           |            |
| উপক্রমণিকা                                 | •••       | ১৯৩        |
| প্রথম ভাগ                                  | •••       | २०१        |

| দ্বিতীয় ভাগ            |     | 22% |
|-------------------------|-----|-----|
| তৃতীয় ভাগ              | ••• | ২৫৩ |
| ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা     |     |     |
| প্রথম ভাগ               | ••• | 299 |
| দ্বিতীয় ভাগ            | ••• | 222 |
| ইংরেজি-সহজশিক্ষা        |     |     |
| প্রথম ভাগ               |     | ৩০৯ |
| দ্বিতীয় ভাগ            |     | ৩৩৫ |
| অনুবাদ-চর্চা            | ••• | 999 |
| সহজ পাঠ                 |     |     |
| প্রথম ভাগ               | ••• | 889 |
| দ্বিতীয় ভাগ            | ••• | 809 |
| ইংরাজি-পাঠ (প্রথম)      | *** | 868 |
| আদৰ্শ প্ৰশ্ন            | ••• | 849 |
| গ্রন্থপরিচয়            | ••• | 679 |
| রবীন্দ্র-রচনাবলী । সূচী | ••• | 430 |
| বিজ্ঞপ্তি               |     | 650 |
| প্রথম ছত্ত্রের সৃচী     | ••• | ৫৩৩ |
| শিরোনাম-সৃচী            |     | 589 |
| ভূমিকা-সৃচী             |     | 950 |
| খণ্ড-সৃচী               | ••• | 92% |
| গ্ৰন্থ-সৃচী             | ••• | 929 |
| ছোটোগ <b>ন্ধ</b> -সৃচী  |     | 955 |

# চিত্রসূচী

|                                        | 10 - 201 |         |
|----------------------------------------|----------|---------|
| রবীন্দ্রনাথ<br>পঁচিশ বংসর বয়সে        |          | প্রবেশক |
| রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় | •••      | ৭৬      |
| নেতৃসন্মিলনে রবীন্দ্রনাথ<br>১৮৯০ সালে  |          | ১২৬     |
| রবীন্দ্রনাথ<br>আনুমানিক ১৩০৪ সালে      |          | ১৭৬     |

# নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল।

এই 'বর্জিত' গ্রন্থসমূহের পুনঃপ্রকাশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত 'অচলিত সংগ্রহ'র প্রথম খণ্ডের পাঠকগণ অবগত আছেন। 'অচলিত সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি আমাদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

'আপনাদের কর্তৃক প্রকাশিত আমার অচলিত রচনার কিছু কিছু অংশ অপটু শরীরে পড়েছি। এই শ্রেণীর লেখা সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণা পূর্বেই জানিয়েছি। এখন আর অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল একটা নতুন কারণ আমার মনে আঘাত করেছে, সংক্ষেপে বলব, সে এই— অকৃত্রিম কাঁচা রচনায় কোনো দোষ নেই, বরঞ্চ তা স্নেহহাস্যের যোগ্য। যেমন শিশুর কাঁচা হাতের ছবি সমালোচনা করবার সময় তার যেটুকু স্বাভাবিক রমণীয়তা আছে, তা গুণীরা দেখতে পান। কিন্তু বক্ষামাণ রচনাগুলির মধ্যে যা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পাচে, সে হচ্চে অকালে উদগত নকল কবিত্ব। বড়ো বয়সের যোগ্য বড়ো বড়ো কথা বলবার স্পর্ধা এই সব লেখার মধ্যে সর্বত্র অত্যন্ত কাঁচা ভাষায় দেখা দিয়েছে। সেটাকে ছোটো লেখা বলে স্নেহ করা যায় না, বড়ো লেখা বলে মাপও করা অসম্ভব হয়। এই সব ভর্ৎসনাসহ-বর্জনীয় প্রগলভতা যখন দেখা যায় তখন বয়স গণনা করে তাকে কিছুমাত্র সমাদর করা যায় না। বেশি লেখবার শক্তি আমার নেই, কিন্তু এই রচনাগুলির প্রতি আমার বিমুখতার কারণ লিপিবদ্ধ করে আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করে কন্তু স্বীকার করেও এই কটি পঙ্কি দৃতহন্তে পাঠিয়ে দিলুম।

একটা কেবল সান্তনার বিষয় শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে জেগে ওঠে— সেই যুগটাই নকলের যুগ। পূর্ববর্তী সাহিত্যের আবির্ভাব তখনো সে সম্পূর্ণ আপনার করে নিতে পারে নি। সে-যুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাদের রচনা গ্রহণ করবার শক্তি জেগেছিল, সেটা বাইরে থেকে বাঙ্গরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। তখন আমাদের যারা প্রশংসা করেছেন তারা নকল শেলি বায়রন্রপে আমাদের অভিহিত করে আমাদের গৌরব দান করেছেন। অর্থাৎ আমরা সে-সকল আহরিত সাহিত্যসম্পদ তখনো স্বকীয় করে নিতে পারি নি। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাদের প্রভাব অক্ষম অনুকরণের পথে চালনা করে থাকে, তবে হয়তো সেই যুগের লক্ষার ভাগী আমরা সকলেই। যে-বয়সে এই যুগ স্বভাবত উপনীত হতে পারে নি, সেই বয়সকে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

'তখন যে এ দেশের কচিসাহিত্যসমাজে কেবল বিদেশী কবির গোঁপ-দাড়ির চর্চা চলেছিল তা নয়— বালখিল্য গারিবল্ডির দলকেও খোঁড়া গতিতে সদর রাস্তায় কুচকাওয়াজ করিয়ে তরুণরা গৌরব বোধ করছিল। এবং তার মধ্যে মধ্যে নকল গ্যারিকের প্রতি হাততালি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ইতি কলিকাতা, ১৮ই কার্তিক, ১৩৪৭।'

এই রচনাগুলি সম্বন্ধে কবির বিরাগ থাকিলেও, আমাদের আগ্রহাতিশয়ে তিনি এগুলির পুনঃপ্রকাশে আর বাধা দেন নাই। এগুলি পুনঃপ্রচলন করিবার কারণ আমরা প্রথম খণ্ডে আমাদের নিবেদনে জানাইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের বিরাগ মানিয়া লইয়াও আমরা যে এইসকল পুস্তক-পুস্তিকা পুনঃপ্রকাশ করিয়াছি, এজন্য আজ আমরা সমসাময়িক ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কৃতজ্ঞতা লাভের আশাই মনে পোষণ করিব। রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে নাই; রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও কল্পনা, জীবন ও তপস্যা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের পক্ষে কত বড়ো সৌভাগ্য তাহার আলোচনার সূচনা করিবার সময় অতিক্রান্ত হইতে দিলে চলিবে না। এই আলোচনার একটি প্রধান উপকরণ, অপ্রচলিত পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত কৈশোর ও যৌবনের বহু রচনা; এইগুলির মধ্যে তাহার পরিণত জীবনের বহু মনন ও কল্পনার সূত্র মিলিবে।

এই খণ্ডের শেষাংশে আমরা ববীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত বিদ্যালয়পাঠা পুস্তকাবলীও মুদ্রিত করিয়াছি। এগুলিকে 'অচলিত' আখ্যা দেওয়া যায় না। ইহার অধিকাংশই এখনো প্রচলিত বা প্রচলনযোগা। পাঠাপুস্তকগুলিকে একত্র মুদ্রণেব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আমরা এগুলিকে এই খণ্ডের শেষে একত্র স্থান দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মনীযা শিক্ষানীতিতে কত দূর সার্থক হইয়াছিল, এগুলির সাহাযো শিক্ষাতত্ত্ববিদ্রগণ তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন। শিক্ষার মূলসূত্র ও বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পত্র 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে 'শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর যাবৎ শিক্ষাদানকালে তিনি অধ্যাপকদের যে-সকল মৌলিক বা লিখিত উপদেশ দিয়াছেন, পাঠচর্চার যে-সকল নব নব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ হয়তো কখনো প্রকাশিত হইবে না, তাহার কোনো কোনো অভিভাষণ ও পত্রে তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনায় সহযোগিতা করিয়া শ্রীযুক্ত সন্ধনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত ব্রক্ষেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন আমাদের কৃতজ্ঞতাভাক্তন হইয়াছেন।

১৫ অক্সহায়ণ ১৩৪৮

গ্রীচারুচক্র ভট্টাচার্য

# দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশে প্রথম খণ্ডের ন্যায়, একদা-মুদ্রিত ও অধুনা-অপ্রচলিত পৃস্তক-পৃস্তিকা স্থান পাইয়াছে। অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে ও এই খণ্ডে যে-সকল পৃস্তক-পৃস্তিকা পুনমুদ্রিত হইল, তাহার অধিক 'অচলিত' পৃস্তক-পৃস্তিকার সন্ধান আমরা পাই নাই।

বর্তমান খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে বিদ্যালয়পাঠা পৃস্তকাবলী মৃদ্রিত হইয়াছে: কিন্তু 'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ভাগ সংগৃহীত না হওয়াতে এই অংশ অসম্পূর্ণ রহিল। এই খণ্ড অনেক দূর মৃদ্রিত হইয়া যাইবার পর 'আনন্দবাক্তার পত্রিকা'র সুরেশচন্দ্র নজুমদার মহাশয় শ্রীমতী কল্যাণী বসুর প্রংগ্রহ হইতে এক খণ্ড 'ইংরাজি পাঠ' উদ্ধার করিয়া আমাদের দেন। তাহারই সহায়তায় এই খণ্ডের শেষে 'ইংরাজি পাঠ'কে স্থান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

যথাসময়ে পুস্তক-পুস্তিকাগুলি সংগৃহীত না হওয়াতে এই খণ্ডে কালানুক্রমিক ভাবে সবগুলি মুদ্রিত হয় নাই পরবর্তী সংস্করণে তাহা করা চলিবে যদি ইতিমধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ভাগ সংগৃহীত হয় তাহাও পরবর্তী সংস্করণে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিবে এই পুস্তকটির জন্ম আমরা সংবাদপত্রে বারংবার আবেদন জানাইয়াছি, যদি কাহারও সন্ধানে ইহা থাকে, তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সহায়তা করিবেন:

দুই-একটি রচনায়, যেমন— 'ব্রহ্ম মন্ত্র' ও ঔপনিষদ ব্রহ্ম'; 'ইংরাজ্ঞি সোপান' ও 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা'— পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হইবে: স্থানে স্থানে এক হইলেও ইহাদের মধ্যে পার্থকাও এত প্রচুর যে, স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে এগুলিকে গ্রাহ্য করা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল নাঃ

'অনুবাদ-চচ্চা' ও ইংরেজি Selected Passages for Bengali Translation— দুইটি মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

'ছুটির পড়া', 'বিচিত্র পাঠ', 'পাঠপরিচয়' প্রভৃতি কয়েকটি পাঠাপুস্তক-পুনর্মুদ্রণের আবশাকতা আমরা অনুভব করি নাই, কারণ এগুলি সংকলন-গ্রন্থ যে-সকল রচনা এগুলিতে সংকলিত হইয়াছে দেগুলি প্রচলিত রচনাবলীতে যথাস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে বা হইবে। তাহা ছাড়া এগুলিতে অনোর রচনাও সংকলিত হইয়াছে। 'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ এবং 'শিক্ষক' পুস্তকগুলিও আমরা গ্রহণ করি নাই। রবীন্দ্রনাথ এগুলির সূচনা ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন, রচনা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। এই প্রসঙ্গে 'সংস্কৃত প্রবেশ' হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় নিবেদন নিম্নে মুদ্রিত হইল—

'ভাষার সহিত্ত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষাশিক্ষার সদৃপায় বলিয়া আমি গণা করি না। এইজনা আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃতপাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষাশিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ ব্যাকরণশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার যে স্বল্পমাত্র অধিকার আছে— তাহাতে আমার কিছুদূর প্রণালী নির্দেশ করিয়া দেওয়াই শোভা পায়— সংকটের আশক্ষা করিয়া তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই। বোলপুর ব্রক্ষা্চর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃতশিক্ষার স্প্রণালী অনুসরণ করা আবশাক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ "সংস্কৃত প্রবেশ" প্রথম

কিয়দংশ লিখিক্সা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক হরিচরণ কাব্যবিনোদ মহাশয়ের হক্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিলাম!

'তিনি এই প্রণালী অনুসারে অধায়ন করাইতে গিয়া, ইহার সফলতার প্রমাণ পাইয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থরচনা সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

'বয়স্ক লোকের মধ্যে থাহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য বাতীত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদেরও বিশেষ উপকার হইবে, আশা করিয়া, ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।'

# আলোচনা

# আলোচনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

# উৎসর্গ

এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। গ্রন্থকার।

# আলোচনা

## ডুব দেওয়া

### ছোটো বডো

ডুবিয়া যাওয়া কথাটা সচরাচর বাবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ডুবিয়া মরিবার ক্ষমতা ও অধিকার কয়জন লোকেরই বা আছে। কথাটার প্রকৃত ভাবই বা কে জানে। কবিরা, ভাবুকেরা, ভক্তেরা কেবল বলেন ডুবিয়া যাও, ইতর লোকেরা চারি দিকে চাহিয়া কঠিন মাটিতে পা দিয়া অবাক হইয়া বলে, ডুবিব কোন খানে। ডুবিবার স্থান কোথায়।

জ্ঞলাশয় ছাড়া যখন আর কিছুতে মগ্ন হইবার কথা হয়, তখন লোকে সেটাকে অলংকার বলিয়া গ্রহণ করে— সেই জনা সে কথা শুনিয়াও শোনে না, মুখে উচ্চারণ করিয়াও বোঝে না, এবং ও-বিষয়ের স্পষ্ট একটা ভাব মনে আনা নিতান্ত অনাবশাক মনে করে। কিন্তু আমি বলিতেছি কি, ও শব্দটাকে অলংকার বলিয়া নাই মনে করিলাম; মনে করা যাক-না কেন, যাহা বলা হইতেছে ঠিক তাহাই বৃঝাইতেছে। সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমরা তো আর জলে পড়ি নাই", কিন্তু যখন কাপড় ভিজিবার আশু বিপদের কোনো আশক্ষা নাই তখন একবার মনেই করা যাক-না কেন যে "হাঁ, আমরা জলেই পড়িয়াছি"। দেখি-না, কোথায় যাওয়া যায়।

এ জগতের সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও রেধ এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই-সকল আয়তনের অতীত আর-এক প্রকার আয়তন তাহাদের আছে, তাহাকে কী বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব।

একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই, তাহা কতকগুলি প্রমাণুর সমষ্টি কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! তাহাকে কতকগুলি প্রমাণুর সমষ্টি বলিলেই কি তাহার সমস্ত নিঃশেষে বলা হইল, তাহার আর কিছুই বাকি রহিল না। তাহা কি অনম্ভ জ্ঞানের সমষ্টি নহে, অনম্ভ ইতিহাস অর্থাৎ অনম্ভ সময়ের সমষ্টি নহে! তাহার মধ্যে যতই প্রবেশ কর ততই প্রবেশ করা যায় না কি! তাহার বিষয় জানিয়া শেষ করিবার জো নাই— যতই জান ততই আরো জানার আবশাক হয়— জানিয়া জানিয়া অবশ্যের যখন শ্রান্ত হইয়া সমুদ্য জ্ঞানশৃদ্ধালকে অতি বৃহৎ স্থূপাকৃতি করিয়া তুলা গেল তখনো দেখা গেল বালির শেষ হইল না। অতএব নিতান্ত জড় ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশা হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।

আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ব বলি, তাহা কোনো কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবাঁক্ষণের মতো হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবাঁক্ষণতা-শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কাঁ, পরমাণুর বিভাজাতার তো আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনম্ভ পরমাণু আছে, ছোটো বড়ো আর কোথায় রহিল। একটি পর্বতর মধ্যেও অনম্ভ পরমাণু আছে, ছোটো বড়ো আর কোথায় রহিল। একটি পর্বতর প্রতাক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোটো নহে, কেহই বড়ো নহে, কেহই অংশ নহে, সকলেই সমান, বালুকণা কেবল যে জ্বেয়তায় অসীম, দেশে অসীম, তাহা নহে; তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনস্ভ ভূত ভবিষাৎ বর্তমান একত্রে বিরাক্ত করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ

পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি, সূতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র। চোখে ছোটো দেখিতেছি বলিয়া একটা জ্ঞিনিস সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়তো ছোটো বড়োর উপর অসীমতা কিছু মাত্র নির্ভর করে না। হয়তো ছোটোও যেমন অসীম হইতে পারে বড়োও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়তো অসীমকে ছোটোই বলো আর বড়োই বলো সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

যাহা-কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনস্ত সকলি, বালুকার কণা সেও অসীম অপার, তারি মধো বাধা আছে অনস্ত আকাশ— কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে! বড়ো ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ:

যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেল না, কেবল কতকগুলা কথা কহা গেল মাত্র। কিছু কোন কথাটাই বা সতা! বালুকা সম্বন্ধে যে কথাই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে বালুকার যথার্থ স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না, একটা কথা মুখস্থ করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভালো বুঝা গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ পাইল মাত্র।

বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন: কিন্তু তাহারা কোথাকার কে! তাহাদের কথা শোনে কে! তাহারা কোন দিন ঝরনাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন! কোন দিন ধোয়ার প্রতি আইনজারি করিবেন সে যেন নীচে হইতে উপরে না ওঠে

## ড়বিবার ক্ষমতা

যাহা হউক আর কিছু বৃঝি না-বৃঝি এটা বোঝা যায় জগাতের সর্বত্র অতল সমুদ্র মহিষের মতো পাকে গা ডুবাইয়া নাকটুকু জালের উপরে বাহির করিয়া জগাতের তলা পাইয়াছি বালিয়া যে নিশ্চিন্ত ভাবে জাড়েন করে। নিদ্রা দিব তাহার জো নাই এক-এক জন লোক আছেন তাহাদের কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না— থানিকটা গিয়াই সমন্ত শেষ হইয়া যায় ও বালিয়া উচ্চেন, এই বৈ।তো নয়। এই ক্ষুদ্রেরা মানে করেন, জগাতের সর্বত্রই তাহাদের ইট্টুজল, ডুবাজল কোনোখানেই নাই, জগাতের সকলেরই উপরে ইহারা মাথা তুলিয়া আছেন— এ অভিমানী মাথাটা সবস্ক ডুবাইয়া দিতে পারেন, এমন স্থান পাইতেছেন না। অন্থির হইয়া চারি দিকে অন্তেমণ করিয়া বেড়াইতেছেন ইহারা যে জগাতের অসম্পূর্ণতা ও নিজের মহত্ব লইয়া গর্ব করিতেছেন, ইহাদের গর্ব ঘূর্চিয়া যায় যদি জানিতে পারেন ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকার সকলের নাই। বিশেষ গৌরব থাকা চাই তবে মায় হইতে পারিবে। সোলা যথন জলের চার দিকে অসম্ভিষ্ট ভাবেভাসিয়া বেড়ায় তথন কি মনে করিতে হইরে কোথাও তাহার ডুব দিবার উপযোগী স্থান নাই। সে তাই মনে ককক, কিন্তু জলের গাভীরতা তাহাতে কমিবে না। আমি মনে জগাতেরে বাহিরে ফেলিয়া

অসীমের অশ্বেষণে কোথা গিয়েছিন।

## ডুবিবার স্থান

যখন একটা কৃকুর একটি গোলাপ ফুল দেখে, তখন তাহার দেখা অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়— কারণ ফুলটি কিছু বড়ো নহে। কিন্তু এক জন ভাবৃক যখন সেই ফুলটি দেখেন তখন তাহার দেখা শীঘ্র ফুরায় না, যদিও সে ফুলটি দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা আয়ত নহে। কারণ, সে গোলাপ ফুলের গভীরতা নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও তাহাতে দুই কোঁটার বেশি শিশির ধরে না, তথাপি ক্ষদয়ের প্রেমু তাহাকে ঘতই দাও-না কেন, তাহার ধারণ করিবার স্থান আছে। সে ক্ষুম্বকায় বলিয়া বে তোমার ক্সদয়কে তাহার

বক্ষস্থিত কীটের মতো গোটাকতক পাপড়ির মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে তাহা নহে। সে আরো তোমাকে এমন এক নৃতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশি স্বাধীনতা যে এক প্রকার অনির্দেশ্য অনির্বচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া যাইতে হয়। তখন এক প্রকার অস্ফুট দৈববাণীর মতো হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, যে, সকলেরই মধ্যে অসীম আছে; যাহাকেই তৃমি ভালোবাসিবে সেই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে লইয়া যাইবে, সেই তোমাকে তাহার অসীম দান করিবে। কে না জানেন, যাহাকে যত ভালোবাসা যায় সে ততই বেশি হইয়া উঠে— নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন, "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল!" একটা মানুষ যত বড়োই হউক-না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশিক্ষণ লাগে না— কিন্তু আজন্ম কাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না-জ্ঞানি কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুবাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তর্ন্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না: হৃদয় যতই দাও ততই সে গ্রহণ করে, যত দেখ ততই নতুন দেখা যায়, যত তোমার ক্ষমতা আছে ততই তুমি নিমগ্ন হইতে পার। এইজ্ঞনাই যথার্থ অনুবাগের মধ্যে এক প্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এতখানি পায় যে, তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ন্ত করিতে পারে না— তাহার এত বেশি তৃপ্তি বর্তমান যে, সে তৃত্তিকে সে সর্বতোভাবে অধিকার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃত্তিরূপে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাক্ত করিতে থাকে। যেখানে অনুরাগ নাই সেইখানেই সীমা, সেইখানেই মহা অসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই চারি দিকে লৌহের ভিত্তি, কারাগার! জ্ঞগৎকে যে ভালোবাসিতে শিখে নাই সে ব্যক্তি অন্ধকৃপের মধ্যে আট্কা পড়িয়াছে। সে মনে করিতেও পারে না এইটুকুর বাহিরেও কিছু থাকিতে পারে। তাহার নিজের পায়ের শিক্লিটার ঝম্ঝম্ শব্দই তাহার জগতের একমাত্র সংগীত। সে ক**ল্ল**নাও করিতে পারে না কোথাও পাখি ডাকে, কোথাও সূর্যের কিরণ বিকীরিত হয়:

অনুরাগের যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ নৃতন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা যেন নিশ্বাস লইতে পারি না, হাত পা ছড়াইতে সংকোচ হয়, যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মতো বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় বাবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সংকোচ দূর হয় না। তাহার কারণ, একমাত্র অনুরাগের অভাববশত আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই না, যেখানে স্বাধীনতার যথার্থ বিচরণ-ভূমি সে স্থান আমাদের নিকটে কক্ষ। আমরা কেবলি তাহাদের নাকে চোখে মুখে, আচারে বাবহারে, নৃতন ধরনের কথায় বার্তায় ইচট ঠোকর ধাক্কা খাইতে থাকি।

## পুরাতনের নৃতনত্ব

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত দুশোর মধো অনম্ভ অদৃশা বর্তমান। নিতান্তন-নামক যে শব্দটা কবিরা বাবহার করিয়া থাকেন সেটা কি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলংকারিক উক্তিমাত্র! তাহার মধো গভীর সতা আছে! অসীম যতই পুরাতন হউক-না কেন তাহার নৃতনত্ব কিছুতেই ঘুচে না! সে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই বেশি নৃতন হইতে থাকে, সে দেখিতে যতই ক্ষুদ্র হউক-না কেন প্রতাহই তাহাকে অতান্ত অধিক করিয়া পাইতে থাকি। এই নিমিন্ত যথার্থ যে প্রেমিক সে আর নৃতনের জনা সর্বদা লালায়িত নহে, শুদ্ধ তাহাই নয়, পুরাতন ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। কারণ, নৃতন অতি ক্ষুদ্র, পুরাতন অতি বৃহৎ। পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার অসীম বিস্তার প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হদয় ততই তাহার মর্মস্থানের অভিমুখে ক্রমাগত ধাবমান হইতে থাকে, ততই জানিতে পারা যায় হদয়ের বিচরণক্ষেত্র অতি বৃহৎ, হদয়ের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই। যে বাক্তি একবার এই পুরাতনের গভীরতার মধ্যে মন্ত্র হইতে পারিয়াছে, এই সাগরের হৃদয়ে সম্ভরণ করিতে পারিয়াছে, সে কি আর ছোটো ছোটো বাংগুলার আনন্দ-কল্লোল শুনিয়া প্রতারিত হইয়া নৃতন নামক সংকীর্ণ কৃপটার মধ্যে আপনাকে বন্ধ করিতে পারে!

#### সামা

এ জগতে সকলি যে সমান, কেহ যে ছোটো বডো নহে, তাহা প্রেমের চক্ষে ধরা পড়িল। এই নিমিত্ত যখন দেখা যায় যে, একজন লোক কুৎসিত মুখের দিকে অতুপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে, তখন আর আশ্চর্য হইবার কোনো কারণ নাই— আর একজনকে দেখিতেছি সে সন্দর মখের দিকে ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে, ইহাতেও আশ্চর্য হইবার কোনো কথা নাই। অনুরাগের প্রভাবে উভয়ে মানুষের এমন স্থানে গিয়া পৌছিয়াছে যেখানে সকল মানুষ্ট সমান, যেখানে কাহারও সহিত কাহারও এক চল ছোটো বড়ো নাই, যেখানে সুন্দর কুৎসিত প্রভৃতি তুলনা আর খাটেই না। সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে. একবার যদি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার তো দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড প্রাণ কাহার আছে সেখানে প্রবেশ করিতে পাবে বিশ্বচবাচরের মহাসমদ্রে অসীম ডব ডবিতে পারে! প্রেমে সেই সমুদ্র সম্ভরণ করিতে শিখায়— যাহাকেই ভালোবাস-না কেন তাহাতেই সেই মহাস্বাধীনতার ন্যুনাধিক আস্বাদ পাওয়া যায়। এই যে শূন্য অনস্ত আকাশ ইহাও আমাদের কাছে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে; যেন খানিক দুর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাধা ঠেকিবে। কিন্ত ডানা থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেয় না, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা: যদিও মগুপের উর্দ্ধে আরো মগুপ দেখিতাম, তদুর্ধের উঠিলে আবার আর-একটা মগুপ দেখিতাম, তথাপি জানিতে পারিতাম যে, উহারা আমাদিগকে মিথা। তয় দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার বাধা আমাদের চক্ষ, কিন্ধ বাস্তবিক বাধা কোথাও নাই।

#### श्राप्त

আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কান্দ্রীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ শ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—বাংলার মতো কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাহারা বলেন বাংলায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি বৈচিত্রা কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালোই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য বোধ হয়। বাংলা দেশ দেখিতে ভালো নয়! এমন মায়ের মতো দেশ আছে! এত কোল-ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন স্লেহধারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাণা কোমলহৃদয়া, তকলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজ্মকাল ইহার কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহার সৌন্দর্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সূতরাং বাংলা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলা দেশ সে দেখেই নি— বাংলা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি, এত নদী দিখিয়াছি, কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমৃক দেশে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া— অমুখ সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ— অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তার তরঙ্গ বেশি। ইত্যাদি।

#### কেন

এই কেন লইয়াই তো যত মারামারি। যে ভালোবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তর্ক করিলে বাংলার চেয়ে কাশ্মীর ভালো দেশ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাংলাই ভালো দেশ। তার্কিক বলেন, বাল্যাবিধি বাংলা দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভালো লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দক্ষন ভালো লাগিবার কী কারণ হইতে পারে! তাঁহাদের কথার ভাবটা এই যে, বাংলা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোনো কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভালোবাসিয়া

আজন্ম প্রভাহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সদয় হইয়া ভাহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান— কারণ, সকলেরই প্রাণ আছে। ভালোবাসিলে সকলেই ভাহার প্রাণে ডাকিয়া লয় বাহ্য আকার-আয়ভনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বাধাবিপত্তিময়— আকার-আয়ভনের অভীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা— সেখানে পায়ে কিছু ঠেকে না. চোখে কিছু পড়ে না. শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক প্রকার অনির্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাছে কি আর "কেন" ঘেঁষিতে পারে! স্বদেশে আমাদের হৃদয়ের কা স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতথানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয়ের কা স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতথানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয়ে বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই ভাহার ভিতরকার ভাব ভাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমানী উপভোগ করিতে পারেন। ইহার জনা ভূগোলবিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দুরদুরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

#### এক কাঠা জমি

একদল লোক আছেন, ভাহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেইখানে ততই অনুরাগসূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, ভাহাদিগকে অভ্যাসসূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বংসর যেখানে আছেন সেও ভাহার পক্ষে যেমন আর একদিন যেখানে আছেন সেও ভাহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়তো বলিবে তিনিই যথার্থ দ্রদশী, অপক্ষপাতী, কেবলমাত্র সামানা অভ্যাসের দকন তাহার নিকট কোনো জিনিসের একটা মিথাা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা ভাহাতেই সম্ভবে। ঠিক উলটো কথা। বিশ্বজনীনতা ভাহাতেই সম্ভবে না। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান। এক দিনে তাহা আয়ন্ত হয় না। প্রতাহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশ বংসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কী করিয়া! বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালোবাসিতে গেলে বিশ্বজনীনতা থাকা চাই।

### জগৎ মিথাা

যাহারা বলেন জগৎ মিথাা, তাঁহাদের কথা এক হিসাবে সতা, এক হিসাবে সতা নয়। বাহির হইতে জগৎকে যেরূপ দেখা যায় তাহা মিথাা। তাহার উপরে ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

ঈথর কাঁপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে, আমি শুনিতেছি শব্দং বাবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সৃক্ষতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে, আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় বাবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সৃক্ষতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে, আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় বাবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্তুবিশেষ কেনই যে বস্তুবিশেষ রূপে প্রতিভাত হয় আর কিছু-রূপে প্রতিভাত হইতেছে, আর একদল নৃতন জীবের নিকটে তাহা কেবল শব্দরূপে প্রতীত হইতেছে। আমাদের কাছে বস্তু দেখা ও তাহাদের কাছে শব্দ শোনা একই। এমনও আশ্চর্য নহে, আর এক নৃতন জীব দৃষ্টি শ্রুতি দ্রাণ স্বাদ শর্পা ব্যতীত আর এক নৃতন ইন্দ্রিয়শন্তি-দ্বারা বস্তুকে অনুভব করে, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। বস্তুকে ক্রমাণত বিশ্লেষ করিতে গোলে তাহাকে ক্রমাণত সৃক্ষ হইতে সৃক্ষে পরিণত করা যায়—অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় আমাদের ভাষায় যাহার নাম নাই, আমাদের মনে যাহার ভাব নাই। মুখে বলি তাহা অসংখ্য শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বৃঝি না। অতএব, আমরা যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি তাহার উপরে অনম্ভ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। কাজের সৃবিধার জনা রফা করিয়া কিছু দিনের মতো তাহাকে এই আকারে বিশ্বাস করিবার একটা বন্দোবন্ত হইয়াছে মাত্র; আবার অবস্থা-পরিবর্তনে এ চুক্তি ভাঙিলে তাহার জনা আমরা কিছুমাত্র দায়িক হইব না।

## তুলনায় অরুচি

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই বেলা সেই কথাটা বলিয়া লই, পুনশ্চ পূৰ্বকথা উত্থাপন করা যাইবে। অনেক লোক আছেন তাঁহারা কথাবার্তাতেই কি আর কবিতাতেই কি, তুলনা বরদান্ত করিতে পারেন না। তুলনাকে তাহারা নিতান্ত একটা ঘরগড়া মিথাারূপে দেখেন; নিতান্ত অনগ্রহপর্বক ওটাকে তাহারা মানিয়া লন মাত্র। তাহারা বলেন, যেটা যাহা সেটাকে তাহাই বলো, সেটাকে আবার আর একটা বলিলে তাহাকে একটা অলংকার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিস্কু তাহাকে সতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না! ইহারা কঠিন নৈয়ায়িক লোক, নায়শাস্ত্র অনুসারে সকল কথা বাজাইয়া লন, কবিতার তলনা উপমা প্রভৃতি নাায়শাস্ত্রের নিকট যাচাই করিয়া তবে গ্রহণ করেন। অতএব ইহাদের কাছে শাস্ত্র অনুসারেই কথা কহা যাক। জগৎসংসারে কোন জিনিসটা একেবারে স্বতন্ত্র. কোন জিনিসটা এত বড়ো প্রতাপান্বিত যে কোনো কিছুর সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে নাং জড়বুদ্ধিরা সকল জিনিসকেই পুথক করিয়া দেখে, তাহাদের কাছে সবই স্ব-স্ব প্রধান। বৃদ্ধির যতই উন্নতি হয় ততই সে একা দেখিতে পায়। বিজ্ঞান বলো, দর্শন বলো, ক্রমাগত একের প্রতি ধাবমান ইইতেছে, সহজ্ঞচক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহারাও অভেদায়া হইয়া দাঁডাইতেছে: এ বিশ্বরাকো বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐকা, দর্শন দার্শনিক ঐক্য দেখাইতেছে, কবিতা কী অপরাধ করিল? তাহার কাজ জগতের সৌন্দর্যগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায়ো কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সতা বলিয়া শিরোধার্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর, তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অপমান করা হয়। কবিতা যখন বলে, তারাগুলি আকাশে চলিতে চলিতে গান গাহিতেছে, যথা—

There's not the smallest orb which thou beholdest

But in his motion like an angel sings.
তখন তুমি অনুগ্রহপূর্বক শুনিয়া গিয়া কবিকে নিতান্তই বাধিত কর। মনে মনে বলিতে থাক, তাহারা চলিতেছে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু কোথায় চলা আর কোথায় গান গাওয়া! চলাটা চোখে দেখিবার বিষয় আর গান গাওয়াটা কানে শুনিবার— তবে অলংকারের হিসাবে মন্দ হয় নাই। কিন্তু হে তর্কবাচম্পতি, বিজ্ঞান যখন বলে বাতাসের তরঙ্গলীলাই ধ্বনি, তখন তুমি কেন বিনা বাকাবায়ে অমানবদনে কথাটাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেল! কোথায় বাতাসের বিশেষ একরপ কম্পন-নামক গতি, আর কোথায় আমাদের শব্দ শুনিতে পাওয়া! সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের ম্পর্শের বিষয়, কিন্তু শব্দে ও ম্পর্শে যে ভাই-ভাই সম্পর্ক ইহা কে জানিত! বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, কবিরা হাদয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানিতেন। কবিরা জানিতেন, হাদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দ ম্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা নানা দিক হইতে নানা দ্রব্য স্বতন্ত্র ভাবে উপার্জন করিয়া আনে, কিন্তু হাদয়ের অন্তঃপুরের মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোনটি যে কে চেনা যায় না। সেখানে গন্ধক স্পৃশ্য বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না। পুর্বেই তো বলা হইয়াছে, যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুথমিতি বা। দংখমিতি বা।

জ্ঞানে যাহারা বর্বর তাহারা যেমন জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পায় না, বৃঝিতেও পারে না, তেমনি ভাবে যাহারা বর্বর তাহারা কবিতাগত ঐক্য দেখিতেও পায় না, বৃঝিতেও পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পড়িয়া আমার মনে হয় কবিতায় তুলনা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে, যাহাদের মধ্যে ঐক্য সহজ্ঞে দেখা যায় না তাহাদের ঐক্যও বাহির হইয়া পড়িতেছে। কবিতা বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে ও আর কখনো বিচ্ছেদ হইবে না।

#### জগৎ সতা

যাহা হউক,দেখা যাইতেছে সবই একাকার হইয়া পড়ে, জগণটা না থাকিবার মতোই হইয়া আসে। যাহা দেখিতেছি তাহা যে তাহাই নহে, ইহাই ক্রমাগত মনে হয়। এইজনাই জগণকে কেহ কেহ মিথ্যা বলেন। কিন্তু আর এক রুকম করিয়া জগণকে হয়তো সতা বলা যাইতে পারে।

সতা যাহা তাহা অদৃশা, তাহা কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা একটা ভাব মাত্র কিস্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্রবিন্যাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশা, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহিজ্ঞগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছে, যেমন, যাহা পদার্থ নহে যাহা একটি শক্তি মাত্র তাহাকেই আমরা বিচিত্র বর্ণরূপে আলোকরূপে দেখিতেছি ও উত্তাপরূপে অনুভব করিতেছি, তেমনি যাহা একটি সতামাত্র তাহাকে আমরা বহির্জগৎরূপে দেখিতেছি। একজন দেবতার কাছে হয়তো এ জগৎ একেবারেই অদৃশা, তাহার কাছে আকার নাই, আয়তন নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পূর্শ নাই, তাহার কাছে কেবল একটা জানা আছে মাত্র। একটা তুলনা দিই। তুলনাটা ঠিক না হউক একট্রখানি কাছাকাছি আসে। আমার যখন বর্ণপরিচয় হয় নাই, তখন যদি আমার নিকটে একখানা বই আনিয়া দেওয়া হয়— তবে সে বইযের প্রতোক আচড আমার চক্ষে পড়ে, প্রত্যেক বর্ণ আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পাই ও সমস্তটা অনর্থক ছেলেখেলা মনে করি: কিন্তু যখন পড়িতে শিখি, তখন আর অক্ষর দেখিতে পাই না। তখন বস্তুত বইটা আমার নিকটে অদৃশা হইয়া যায়, কিন্তু তখনি বইটা যথাৰ্থত আমার নিকটে বিরাজ করিতে থাকে তথন আমি যাহা দেখি তাহা দেখিতে পাই না, আর-একটা দেখিতে পাই। তখন আমি বস্তুত দেখিলাম গ-য়ে আকার ছ (গাছ), কিন্তু তাহা না দেখিয়া দেখিলাম একটা ভালপালা-বিশিষ্ট উদ্ভিদ পদার্থ কোথায় একটা কালো আঁচড আর কোথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ! কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বুঝিয়া পড়িতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ আচড়গুলা কি সমস্তই মিথাা নহে! যে বাক্তি সাদা কাগভের উপরে হিজিবিজি কাটে তাহাকে কি আমরা নিতান্ত অকর্মণা বলিব না! কারণ অক্ষর মিথ্যা। আমার একরূপ অক্ষর আর-একজনের আর-একরূপ অক্ষর। ভাষা মিথ্যা। আমার ভাষা এক তোমার ভাষা আর-এক+আজিকার ভাষা এক কালিকার ভাষা আর-এক : এ ভাষায় বলিলেও হয় ও ভাষায় বলিলেও হয়। গাছ বলিয়া একটা আওয়াজ শুনিলে আমি মনের মধো যে জিনিষ্টা দেখিতে পাইব, আর একজন ব্যক্তি ট্রী বলিয়া একটা আওয়াজ না ভনিলে ঠিক সে জিনিসটা মনে আনিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে অক্ষর ও ভাষা তৃমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার কিন্তু তাহারি আশ্রিত ভাবটিকে থেয়াল অনুসারে বদল করা যায় না, তাহা ধুব।

জগৎকে যে আমাদের মিথাা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার কারণ কি এমন হইতে পারে না যে, জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই। জগতের প্রতাক অক্ষর আঁচড়ের আকারে, সুতরাং মিথাা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে। যখন আমরা বাস্তবিক জগৎকে পড়িতে পারিব তখন এ জগৎকে দেখিতে পাইব না। এ পড়া কি এক দিনে শেষ হইবে! এ বর্ণমালা কি সামানা!

এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সতা হবে, অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে। অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি!

### প্রেমের শিক্ষা

কিন্তু কে পড়াইবে! কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্কুপাকৃতি কতকগুলো বস্তু নহে, উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান? আর কেহ নহে, প্রেম। জগৎকে যে যথার্থ ভালোবাসে সে কখনো মনে করিতেও পারে না জগৎ একটা নিরর্থক জড়পিশু। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চিরজীবনের আভাস দেখিত্বে পায়। পূর্বে বলা হইয়াছে প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ, যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে ঢের বেশি দেখাইয়া দেয়।

জগৎকে কখন মিথাা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভালোবাসি! একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোকটা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র! কিন্তু একজন প্রিয় বাক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধো আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত বেশি ভালোবাসিয়াছি সে কি একেবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে! সে তো কম লোক নয়! তাহাকে যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানিই সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লৌহখণ্ডের মতো আমার সমস্তটা তাহার মধো ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি— তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদুরে তাহার নিকট হইতে মৃত্যুও ততদুরে। অতএব এতখানি বিশালতার এক মৃহুর্তের মধ্যে সর্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সন্তর্বপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেম আসিয়াই আমাদের শিক্ষা দেয় এ জগৎ সতা এবং প্রেমই বলে সতা উপরে ভাসিতেছে না, সতা ইহার অভান্তরে নিহিত আছে। যাহা হউক পথ দেখিতে পাইলাম, আশা জন্মিতেছে ক্রমে তাহাকে পাইতেও পারি। ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া মরণকে বিশ্বাস করিলে কী সুখ! হৃদয়ের সভাতার যতই উন্নতি হইবে এই মরণের প্রতি বিশ্বাস ততই চলিয়া যাইবে, জীবনের প্রতি বিশ্বাস ততই বাডিবে।

ভাল ক'রে পড়িব এ জগতের লেখা।
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হ'তে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার!
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আখি মেলি চারি দিকে করিব ভ্রমণ,
ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে তো দেখিতে পাব শ্বরূপ ইহার!

## ধর্ম

#### প্রেমের যোগাতা

একেবারেই প্রেমের যোগা নহৈ এমন জীব কোথায়! যত বড়োই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক-না কেন, তাহার মা তো তাহাকে ভালোবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালোবাসা যায়, তবে আমি ভালোবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।

#### পথ

যেমন, জড়ই বলো আর প্রাণীই বলো সকলেরই মধ্যে এক মহা চৈতনোর নিয়ম কার্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরোত্তর প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পাপীই বলো আর সাধুই বলো সকলেরই মধ্যে অসীম পুণোর এক আদর্শ বর্তমান থাকিয়া কার্য করিতেছে। স্বর্গের পাথেয় সকলেরই কাছে রহিয়াছে, কেইই তাহা ইইতে বঞ্চিত নহে। তবে কেহ-বা সোজা রাজপথে চলিয়াছে, কেই-বা নির্দিক্তাবশতই ইউক, কৌতৃহলবশতই ইউক, একবার মোড় ফিরিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,

অবশেষে বহুক্ষণ ধরিয়া এ-গলি ও-গলি সে-গলি করিয়া পুনশ্চ সেই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে, মাঝের হইতে পথ ও পথের কষ্ট বিস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু জগতের সমুদয় পথই একই দিকে চলিয়াছে, তবে কোনোটার বা ঘোর বেশি, কোনোটার বা ঘোর কম এই যা তফাত।

#### পাপ পুণ্য

অতএব, পাপ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র অন্তিত্ব আছে তাহা নহে। পাপীর যে ধার্মিকের চেয়ে বেশি কিছু আছে তাহা নহে, ধার্মিকের যতটা আছে পাপীর ততটা নাই এই পর্যন্ত। পাপীর ধর্মবৃদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথাা, পাপ মৃত্যু। অতএব আর সকলই থাকিবে, কেবল পাপ থাকিবে না— যেমন অন্ধকার-ঈথর কম্পনপ্রভাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চৈতনোর প্রভাবে উত্তরোত্তর পুণো পরিণত হইতে থাকিবে।

#### চেতনা

যাহা ধুব তাহাই ধর্ম। এই ধুবের আশ্রয়ে আছে বলিয়াই জগতের মৃত্যুভয় নাই। একটি ধুবসূত্রে এই সমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মতন গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব সকলেই ধর্মের বাধনে বাধা। তবে, সেই বন্ধন সম্বন্ধে কেহ-বা সচেতন কেহ-বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই প্রেম।

#### অচৈতনা

আমরা যতথানি অচেতন, ততথানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের মধ্যে কোথায় কোন যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কিছুই আমরা জানি না। একটুথানি যেখানে জানি, সেখানে অনেকথানিই জানি না। শরীরের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটে। আমাদের মনে যে কী আছে তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র, যাহা জানি না তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানি না তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাহারা বলেন, মনের কার্য জানা, মনে আছে অথচ জানিতেছি না, এ কথাটাই স্বতোবিক্তম্ক কথা— এমন স্থলে না-হয় বলাই গোল যে তাহা নাই।

বিজ্ঞান-গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। একজন মূর্য দাসী বিকারের অবস্থায় অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ-অবস্থায় লাটিনের বিন্দৃবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, পূর্বে সে একজন লাটিন পণ্ডিতের নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও জাগ্রত অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিদ্রিত থাকে,তথাপি উক্ত পণ্ডিত-কর্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই জ্ঞানেন বিজ্ঞান-গ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে।

### বিশ্বতি

আমাদের শারণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিশ্বতি অতিশয় বৃহৎ। কিন্তু বিশ্বতি অর্থে তো বিনাশ বৃঝায় না। শ্বতি বিশ্বতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিশ্বতির বিকাশকেই বলে শ্বতি, কিন্তু শ্বতির অভাবকেই যে বিশ্বতি বলে তাহা নহে। এই অতি বিপুল বিশ্বতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে। বাস করিতেছে মানে কি নিদ্রিত আছে, তাহা নহে। অবিশ্রাম কাজ করিতেছে, এবং কোনো কোনোটা শ্বতিরূপে পরিশ্বট ইইয়া উঠিতেছে। আমাদের রক্তচলাচল অনুভব করিতেছি না বলিয়া যে রক্তচলিতেছে না, তাহা বলিতে পারি না। পুরুষানুক্রমবাহী কতুশত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস

করিতেছে। তাহার অনেকগুলি হয়তো আমাতে বিকশিত হইল না, আমার উত্তর পুরুষে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এইগুলি এই অতি নিকটের সামগ্রীগুলিই যদি আমরা না জানিতে পারিলাম, তবে সমস্ত জগতের আত্মা যে আমার মধ্যে গৃঢ়ভাবে বিরাজ করিতেছে তাহা আমি জানিব কী করিয়া! জগতের হৃদয়ের মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে যে একই সূত্র চলিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিব কী করিয়া! কিন্তু সে অবিশ্রাম তাহার কার্য করিতেছে। আমি কি জানি বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে এবং আমিও বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণুকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছি ? কিন্তু জানি না বলিয়া কোন কাজটা বন্ধ রহিয়াছে!

#### জগতের বন্ধন

বিশ্ব-জগতের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধা! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র ? কেবল একটা ঘরগড়া বাধনে বাধা ? সেইটে ইিড়িয়া ফেলিলেই আমি বাহিব হইয়া যাইব ? আমি তো জগৎ-ছাড়া নই, জগৎ আমা-ছাড়া নয়। আমরা সকলেই জগৎকে গণনা করিবার সময়, আমাকে ছাড়া আর সকলকেই জগতের মধ্যে গণ্য করি, কিন্তু জগৎ তো সে গণনা মানে না:

জগৎ দিনৱাত্রি অনন্তের দিকে ধাবমান ইইতেছে, কিন্তু তথাপি অনন্ত হইতে অনন্ত দূরে। তাহাই দেখিয়া অধীব ইইয়া আমি যদি মনে করি, জগতের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি অনন্ত লাভ করিব, তাহা হয়তো ভ্রম ইইতে পারে। অনন্তের উপরে লাফ দেওয়া তো চলে না। আমাদের সমন্ত লক্ষক্ষম্প এইখানেই। এই জগতের উপরেই লাফাইতেছি, এই জগতের উপরেই পড়িতেছি। আর, এই জগতের হাত হইতে অব্যাহতিই বা পাই কী করিয়া ও ক'ড়ে আঙুলটা হঠাৎ যদি একদিন এমনতর স্থিব করে যে, অসুস্থ শরীরের প্রান্তে বাস করিয়া আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি, অতএব এ শরীরটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আলাদা ঘরকন্না করিগে— সে কিরপ ছেলেমানুষের মতো কথাটা হয়। সে যতই বাঁকিতে থাকুক, যতই গা-মোড়া দিক, খানিকটা পর্যন্ত তাহার স্বান্থীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। সমন্ত শরীরের স্বান্থ্য তাহার সহিত লিপ্ত, এবং তাহার স্বান্থ্য সমন্ত শরীরের সহিত লিপ্ত। জগতের এই পরমাণুরাশি হইতে একটি পরমাণু যদি কেহ সন্যাইতে পারিত তবে আর এ জগৎ কোথায় থাকিত। তেমনি এক জনের খেয়ালের উপরে মাত্র নিউর করিয়া জগতের হিসাবে একটি জীবান্থা কম পড়িতে পারে এমন সন্তাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সমন্ত জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের স্বিত আমাদের বৃঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের এই আমাদের একই ঐক।

য়ে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে, সে পথ কবিয়া কৃছ, সে আলো তাজিয়া, কৃদ্র এই আপনার খদোত-আলোকে কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!

পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে. সেও ভাবে এনু বৃঝি পৃথিবী তাজিয়া। যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত উদ্দেষ্য যায় কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না তাজিতে অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

#### জগতের ধর্ম

অতএব প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্বব বর্তমান, স্বেচ্ছাপূর্বক সচেতনে সেই ধ্বুবের অনুগামী হওয়াই ধর্ম। ধর্ম শব্দের অর্থই দেখো-না কেন। যাহাতে আবরণ বা নিবারণ করে তাহাই বর্ম, যাহাতে ধারণ করে তাহাই ধর্ম। দ্রবাবিশেবের ধর্ম কী? যাহা অভাস্তরে বিরাজ করিয়া সেই দ্রব্যকে ধারণ করিয়া আছে: অর্থাৎ যাহার প্রভাবে সেই দ্রব্যের দ্রব্যত্ব খাড়া হইয়াছে। জগতের ধর্ম কী? জগৎ যে অচল নিয়মের উপর আশ্রয় করিয়া বর্তমান রহিয়াছে তাহাই জগতের ধর্ম, এবং তাহাই জগতের প্রত্যেক অণুকণার ধর্ম।

#### উদাহরণ

একটি উদাহবণ দিই। জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিন্ত জগতের কোথাও স্বার্থপর নাই। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা ইচ্ছা কর আর না-কর। জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্তী ও তাহার নিকটবর্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই। তাহার প্রত্যেক কার্য অনস্ত জগতের লক্ষকোটি স্নায়্ব মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছে। একটি বালুকণা যদি কেই ধ্বংস করিতে পারে তবে নিখিল ব্রক্ষাণ্ডের পরিবর্তন হইয়া যায়। তুমি স্বার্থপরভাবে বিদ্যা উপার্জন ও মনের উন্নতি সাধন করিলে, কিন্তু জানিতেও পারিলে না, সে বিদ্যার ও সে উন্নতির লক্ষকোটি উত্তরাধিকারী আছে। তুমি দাও না-দাও তোমার সন্তানশ্রেণীর মধ্যে সে উন্নতি প্রবাহিত হইবে। তোমার আশেপাশে চারি দিকে সেই উন্নতির টেউ লাগিবে। তুমি তো দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের এক মৃহুর্ত হইতে ধরণীকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি কডাক্কড।

#### সচেতন ধর্ম

অতএব এ জগতে স্বার্থপর হইবার জো নাই। পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম। এই নিমিন্তই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম পরের জনা আয়োৎসর্গ করা। জগতের ধর্ম আমাদিগকৈ আগে হইতেই পরের জনা উৎসৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা জগতের জড়াদপি জড়ের সমতুলা। কিন্তু আমরা যখন সেচছায় সচেতনে সেই মহাধর্মের অনুগমন করি তখনই আমাদের মহত্ব, তখনি আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়, তখনি আমরা মহৎ সৃখ লাভ করি। তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, স্বার্থপরতায় সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে সেলিয়া তাহার স্থানে অতি ক্ষুদ্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কিন্তু পারিব কেন? অহার্মিশি অশান্তি, অসুখ, হদয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার আরাম থাকে না। যতই সে উপার্জন করিতে থাকে, যতই সে সঞ্চয় করিতে থাকে, ততই তাহার ভার বৃদ্ধি হইতে থাকে মাত্র। কিন্তু যখনি আপনাকে ভুলিয়া পরের জনা প্রাণপণ করি তখনি দেখি সুখের সীমা নাই। তখনি সহসা অনুভব করিতে থাকি সমস্ত জগৎ আমার স্বপক্ষে। আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, হইলাম অভান্ত বৃহৎ। চন্দ্র সুর্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

জগতস্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছে ভাই. চলেছে যেথা রবিশশী চল রে সেথা যাই।

#### অপক্ষপাত

জগৎ তো কাহাকেও একঘরে করে না. কাহারও ধোপা নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র সৃষ্ঠ রৌদ্র বৃষ্টি, জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের এবং প্রতাক অংশের অবিশ্রাম সমান দাসত্ব করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে যে কেহ বাস করে কেহই জগতের বিরোধী নহে। পাপী অসাধুরা জগতের নীচের ক্রাসে পড়ে মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া তো তাহাদিগকে ইন্ধুল হইতে তাড়াইয়া দিতে পারা যায় না। বাইবেলের অনন্ত নরক একটা সামাজিক জুজু বৈ তো আর কিছু নয়। পাপ নাকি একটা অভাব মাত্র, এই নিমিত্ত সে এত দুর্বল যে তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জনা একটা অনন্ত জাতার আবশাক করে না। সমস্ত জগৎ তাহার প্রতিকৃলে তাহার সমস্ত শক্তি অহনিশি প্রয়োগ করিতেছে। পাপ পূণো পরিণত হইতেছে, আয়ুম্ভরিতা বিশ্বপ্ররিতার দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

## সকলে আত্মীয়

নিতান্ত ঘৃণা করিয়া আর কাহাকেও একেবারে পর মনে করা শোভা পায় না। সকলেরই মধ্যে এত একা আছে। ঘুটে মহাশয় মন্ত লোক হইতে পারেন, তাই বলিয়া যে গোবরের সঙ্গে সমস্ত আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা তাহার মতো উন্নতিশীলের নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ।

#### জড় ও আত্মা

পূর্বেই তো বলিয়াছি আমাদের অধিকাংশই অচেতন, একটুখানি সচেতন মাত্র। তবে আর জড়কে দেখিয়া নাসা কৃষ্ণিত করা কেন? আমরা একটা প্রকাণ্ড জড়, তাহারই মধ্যে একবিও চেতন প্রাস্ক করিতেছে। আঝায় ও জড়ে যে বাস্তবিক জাতিগত প্রভেদ আছে তাহা নহে। অবস্থাগত প্রভেদ মাত্র। আলোক ও অন্ধকারে এতই প্রভেদ যে মনে হয় উভয়ে বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্রামই অন্ধকার এবং অন্ধকারের অপেক্ষাকৃত উদ্যমই আলোক। তেমনি আঝার নিদ্রাই জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আঝার ভাব।

বিজ্ঞান বলে সূর্যকিরণে অন্ধকার-রশ্মিই বিস্তর, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম: একটুখানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাতের স্বরূপ। তেমনি আমাদের মনেও একটুখানি চৈতনোর সহিত্ত অনেকখানি অচেতনতা জড়িত বহিয়াছে। জগতেও তাহাই। জগৎ একটি প্রকাণ্ড গোলাকার কুঁড়ি, তাহার মুখের কাছটুকুতে একটুখানি চেতনা দেখা দিয়াছে। সেই মুখটুকু যদি উদ্ধত হইয়া বলে আমি মস্তলোক, জগৎ অতি নীচ, উহার সংসর্গে থাকিব না, আমি আলাদা হইয়া যাইব, তবে সে কেমনতর শোনায়ং

#### মৃত্য

ধর্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংসও নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থা পরিবর্তনও নহে, মৃত্যু অর্থে জড়তা। অচেতনতাই অধর্ম। ধর্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিব, ততই অনুভব করিতে থাকিব, যে মহাচৈতনো সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতনোর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যথার্থ জগণকে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই, চৈতনা দ্বারা জ্ঞানিতে হইবে।

## জগতের সহিত ঐক্য

ঞ্জণৎকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া সওয়াল-জবাব <mark>করাইলে সে খুব অল্প কথাই বলে, জগতের ঘ</mark>রে বাস করিলে তবে তাহার যথার্থ থবর পাওয়া যায়। তাহা হইলে জগতের হৃদয় তোমার হৃদয়ে তর্ঙ্গিত আলোচনা ৩৩

হইতে থাকে: তখন তুমি যে কেবল মাত্র তর্কদ্বারা জ্ঞানকে জ্ঞান তাহা নহে, হৃদয়ের দ্বারা জ্ঞানকে অনুভব কর। আমরা যে কিছুই জ্ঞানিতে পারি না তাহার প্রধান কারণ আমরা নিজেকে জ্ঞাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি: যখনি হৃদয়ের উন্নতি-সহকারে জ্ঞাতের সহিত অনস্ত ঐক্য মর্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখনি জ্ঞাতের হৃদয়-সমুদ্র সমস্ত বাধ ভাঙিয়া আমার মধ্যে উথলিত হইয়া উঠিবে, আমি কতখানি জ্ঞানিব কতখানি পাইব তাহার সীমা নাই। একটুখানি বৃদবুদের মতো অহংকারে ফুলিয়া উঠিয়া স্বাতন্ত্রা-ম্পানে জ্ঞাতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইলে মহত্ত্বও নাই, সুখও নাই। জ্ঞাতের সহিত এক হইবার উপায় জ্ঞাতের অনুকূলতা করা, অর্থাৎ ধর্ম আশ্রয় করা। ধর্ম, জ্ঞ্গতের প্রাণগত চেতনা; তিনি নহিলে তোমার অসাড়তা কে দূর করিবে?

#### মূল ধর্ম

একজন বলিতেছেন, যখন প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্রই নৃশংসতা দেখিতেছি, তখন নিচ্চুরতা যে জগতের ধর্ম নহে এ কে বলিতেছে? জগতের অস্তিত্বই স্বয়ং বলিতেছে। নিচ্চুরতাই যদি জগতের মূলগত নিয়ম হইত, হিংসাই যদি জগতের আশ্রয়স্থল হইত, তবে জগৎ এক মুহূর্ত বাঁচিত না। উপর হইতে যাহা দেখি তাহা ধর্ম নহে। উপর হইতে আমরা তো চতুদিকে পরিবর্তন দেখিতেছি, কিন্তু জগতের মূল ধর্ম কি অপরিবর্তনীয়তা নহে? আমরা চারি দিকেই তো অনৈক্য দেখিতেছি, কিন্তু তাহার মূলে কি ঐকা বিরাজ করিতেছে না? তাহা যদি না করিত, তাহা হইলে এ জগৎ বিশুদ্ধালার নরকরাজ্য হইত, সৌন্দর্যের স্বর্গরাজ্য হইত না। তাহা হইলে কিছু হইতেই পারিত না, কিছু থাকিতেই পারিত না।

#### একটি রূপক

অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতের সর্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাঁহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত টিকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্বত্রই যে শোক-তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না. কিন্তু তবুও তো জগতের সংগীত থামে নাই: তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধো গভীর আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে আনন্দ-আলোক কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না, বরঞ্জ যত কিছু শোক তাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভৃত লইয়া অনস্থ তাওবে উন্মত। কঠের মধো বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তবু নৃত্য। বিষধর সপু তাহার অকের ভ্ষণ হইয়া রহিয়াছে। তবু নৃতা। মরণের রক্ষভূমি শাশানের মধো তাহার বাস, তবু নৃতা। মৃত্যুস্বরূপিণী কালী তাহার বক্ষের উপর সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাহার আনন্দের বিরাম নাই। যাহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনম্ভ প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণা করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে। সপের ফণা, হলাহলের নীলদ্যতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি, কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চিরস্রোত অমৃতনিসান্দিনী পুণাভাগীরথীর আনন্দ-কল্লোল কি শুনা যাইতেছে নাং নিজের ডমকধ্বনিতে, নিজের অক্ষুট হর্ষগানে উন্মত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি ? বাহিরের লোকে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে কিন্তু তাহার গৃহের মধ্যে দেখে দেখি অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ঐ যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্বশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে— ঐ শ্বশানভম্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজতগিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কিং উনি যে মৃত্যঞ্জয়। আর, মৃত্যুকে কি আমরা চিনিং আমরা মৃত্যুকে করালদশনা লোলরসনা মৃতিতে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ মৃত্যুই ইহার প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই. আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু-আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জ্ঞানেন কালীও যা গৌরীও

তাই। আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?

যোগী হে. কে তৃমি হৃদি-আসনে, বিভৃতিভৃষিত শুস্তদেহ, নাচিছ দিক্-বসনে! মহা আনন্দে পূলককায়, গঙ্গা উথলি উছলি যায়, ভালে শিশু শশী হাসিয়া চায়, জ্ঞাজ্ঞুট ছায় গগনে!

## সৌন্দর্য ও প্রেম

#### সৌন্দর্যের কারণ

পূর্বে এক স্থানে বলিয়াছি, যে, যখন জগতের স্বপক্ষে থাকি তখনি আমাদের প্রকৃত সৃথ, যখন স্বার্থ খুঁজিয়া মরি তখনই আমাদের ক্রেশ, শ্রান্তি, অসন্তোষ। ইহা হইতে আর-একটা কথা মনে আসে। যাহাদিগকে আমরা সৃন্দর বলি তাহাদিগকে আমাদের কেন ভালো লাগে?

পণ্ডিতেরা বলেন, যে সৃন্দর তাহার মধ্যে বিষম কিছুই নাই; তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জসা; তাহার কোনো-একটি অংশ অপর-একটি অংশের সহিত বিবাদ করে না; ক্ষেদ করিয়া অনা সকলকে ছাডাইয়া উঠে না: ঈর্ষাবশত স্বতম্ব হইয়া মুখ বাকাইয়া থাকে না। তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে সুখী; তাহারা ভাবে আমরা যে আপনারা সুন্দর সে কেবল সমগ্রকে সুন্দর করিয়া ভুলিবার জন্য'। তাহারা যদি স্ব-স্বপ্রধান হইত, তাহারা যদি সকলেই মনে করিত 'আর সকলের চেয়ে ু আমিই মন্ত লোক হইয়া উঠিব', একজন আর একজনকে না মানিত, তাহা হইলে, না তাহারা নিজে সুন্দর হইত, না তাহাদের সমগ্রটি সুন্দর হইয়া উঠিত। তাহা হইলে একটা বাঁকাচোরা হ্রম্বদীর্ঘ উচুনীচু বিশৃশ্বল চক্ষুশূল জন্মগ্রহণ করিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে; তাহার আদাস্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা; তাহার কোনোখানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। প্রেমের শতদল একটি বৃস্তের উপরে কী মধুর প্রেমে মিলিয়া থাকে! তাই তাহাকে দেখিতে ভালো লাগে। তাহার কোমলতা মধুর; কারণ কোমলতা প্রেম, কোমলতা কাহাকেও আঘাত করে না, কোমলতা সকলের গায়ে করুণ হস্তক্ষেপ করে, সে চোখের পাতায় স্লেহ আকর্ষণ করিয়া আনে: ইন্দ্রধনুর রঙগুলি প্রেমের রঙ, তাহাদের মধ্যে কেমন মিল! তাহারা সকলেই সকলের জনা জায়গা রাখিয়াছে। কেহ কাহাকেও দূর করিতে চায় না, তাহারা সুরবালিকাদের মতো হাত-ধরাধরি করিয়া দেখা দেয়, গলাগলি করিয়া মিলাইয়া যায়। গানের সুরঞ্চলি প্রেমের সুর, তাহারা সকলে মিলিয়া খেলাইতে থাকে, তাহারা পরস্পরকে সাজাইয়া দেয়, তাহারা আপনার সঙ্গিনীদের দূর হইতে ডাকিয়া আনে: এইজনাই সৌন্দর্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, সে আপনার প্রেমে অনাকে প্রেমিক করিয়া তুলে, সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে সুন্দর করে।

## সৌন্দর্য বিশ্বপ্রেমী

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়: সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গৈ। সৌন্দর্য জগতের অনুকূল। কদর্যতা শয়তানের দলভুক্ত। সে বিদ্রোহী। সে যে টিকিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জোরে। তাও সে থাকিত না, কারণ কডটুকুই বা তাহার গায়ে জোর— কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও বৃঝি সৌন্দর্য অভিবাক্ত করিবেন।

#### মনের মিল

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্যের আশ্চর্য ঐক্য আছে। জগতের সর্বত্রই তাহার তুলনা, তাহার দোসর মেলে। এইজন্য সৌন্দর্যকে সকলের ভালো লাগে। সৌন্দর্য যদি একেবারেই নৃতন হইত, খাপছাড়া ইইত, হঠাৎ-বাবুর মতো একটা কিস্তৃত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারও ভালো লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিস আছে, সৌন্দর্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এজনা সৌন্দর্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাং "আমার মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া আনে। কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়ং সৌন্দর্যকে দেখিলে তাহাকে আমাদের "মনের মতো" বলিয়া মনে হয় কেনং সে-ই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।

আমরা সকলেই যদি কিছু-না-কিছু সুন্দর না হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর ভালোবাসিতাম না!

## উপযোগিতা

যাহা আমাদের উপকারী ও উপযোগী, তাহাই কালক্রমে অভ্যাসবশত আমাদের চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় ও বংশপরস্পরায় সেই প্রতীতি প্রবাহিত ও পরিপৃষ্ট ইইতে থাকে, এরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা যদি সতা হইত তাহা হইলে লোকে অবসর পাইলে ফুলের বাগানে বেড়াইতে না গিয়া ময়রার দোকানে বেড়াইতে যাইত, ঘরের দেয়ালে লুচি টাঙাইয়া রাখিত ও ফুলদানীর পরিবর্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের উপর বিরাজ করিত।

## আমরা সুন্দর

প্রকৃত কথা এই যে, আমরা বাহিরে যেমনই হই-না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুন্দর । সেইজনা সৌন্দর্যের সহিতই আমাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য বিরাক্ত করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্যের সহিত তাহার নিজের ঐকা ততই সে বৃঝিতে পারে ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে ফুল এত ভালোবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গৃঢ় একটি ঐকা আছে—আমার মনে হয় ও একই কথা, যে সৌন্দর্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে সেই সৌন্দর্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে ; সেইজনা ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক দেয়ালের আডালে পর হইয়া বাস করিতেছি? কেন পরম্পারকে সর্বতোভাবে

## সৃদ্র ঐকা

সৌন্দর্যের ঐক্য দেখিয়াই বিকটর হুগো গান গাহিতেছেন মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম সুর্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম। ভাঙা এক ভিত্তি-'পরে ফুল শুস্রবাস, চারি দিকে শুস্রদল করিয়া বিকাশ মাথা তুলে-চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে অমর আলোকময় তপনের পানে: ছোটো মাথা দূলাইয়া কহে ফুল গাছে, "লাবগ্য-কিরণ-ছটা আমারো তো আছে!"

"লক্ষান্তরেহর্ক<del>"</del>চ জলেহ পদ্মঃ" ইহাদের মধ্যেও একা।

#### সুন্দর সুন্দর করে

সুন্দর আর্থনি সুন্দর এবং অনাকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয় এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এইজনা রোধ করি, পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য পরিক্ষৃটতর। যে মানুষ ও যে জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়ইনি, সে মানুষের ও সে জাতির মুখন্তী। সুন্দর ইইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্যের বাাঘাত জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠিও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের গালে কদর্যতার চুনকালি মাখাইয়া তাহার রাজপথে ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেই সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

#### मान्टि

এ শান্তি বড়ো সামানা নয়। আমাদের নিজের মধো সৌন্দর্যের নানতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাই না, ধরণীর ধুলা-কাদরে মধো লুটাইতে থাকি। শব্দ শুনি, গান শুনি না; চলাফিরা দেখিতে পাই, নৃতা দেখিতে পাই না; আহার করিয়া পেট ভরাই, কিন্তু সুস্বাদ কাহাকে বলে জানি না। জগতের যে অংশে কারাগার সেইখানে গঠ খুড়িয়া অত্যপ্ত নিরাপদে বৈষয়িক কোঁচো হইয়া বুড়া বয়স-পর্যন্ত কাটাইয়া দিই, মৃত্তিকার তলবাসী চক্ষ্বিহীন কৃমিদের সহিত কৃট্দ্বিতা করি, ও তাহাদের সহিত জড়িত বিজ্ঞতিত হইয়া স্থপাকারে নিদ্রা দিই।

#### উদ্ধার

এই কৃমিরাজ্য ইইতে উদ্ধার পাইয়া আমরা সূর্যালোকে আসিতে চাই: কে আনিবেং সৌন্দর্য স্বয়ং। কারণ, অশরীরী প্রেম সৌন্দর্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। প্রেম যেখানে ভাব. সৌন্দর্য সেখানে তাহার অক্ষর: প্রেম যেখানে হৃদয়, সৌন্দর্য সেখানে গান: প্রেম যেখানে প্রাণ, সৌন্দর্য সেখানে শরীর: এইজনা সৌন্দর্যে প্রেম জাগায় এবং প্রেমে সৌন্দর্য জাগাইয়া তুলে।

## কবির কাজ

কবিদের কী কান্ত এইবার দেখা যাইতেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মতো কাটাকৃটি করিয়া এ উদ্দেশা সাধন করা যায় না। সৃন্দরই সৌন্দর্য উদ্রেক করিতে পারে। বৈষয়িকেরা বলেন ইহাতে লাভটা কী? কেবলমাত্র একটি সৃন্দর ছবি পাইয়া, বা সৃন্দর কথা শুনিয়া উপকার কী হইল? কী জ্ঞানিলাম? কী শিক্ষা লাভ করিলাম? সঞ্চয়ের খাতায় কোন নৃতন কড়িটা জ্বমা করিলাম? কিছুক্ষণের মতো আনন্দ পাইলাম, সে তো সন্দেশ খাইলেও পাই। ততক্ষণ যদি পাঁজি দেখিতাম, তবে আজকেকার তারিখ বার ও কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে সে খবরটা জানিতে পাইতাম।

বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন-না কেন, আর কোনো উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না. মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবিতার ইহা অপেক্ষা মহস্তর উদ্দেশা আর থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়— হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া। সে কার্যে যাহারা ব্রতী, তাহাদের সহিত একটি ময়রার তুলন; ঠিক খাটে না।

অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না. তাহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন— জগতের সর্বত্র যে সৌন্দর্য আছে তাহা তাহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিক্ষৃট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবেই আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

## কবিতা ও তত্ত্ব

কবিরা যদি একটি তত্ত্বিশেষকে সমৃথে খাড়া করিয়া তাহারই গায়ের মাপে ছাঁট-ছোঁট করিয়া কবিতার মেরজাই ও পায়জামা বানাইতে থাকেন, ও সেই পোশাকে সুসজ্জিত করিয়া তত্ত্বকে সমাজে ছাড়িয়া দেন, তবে সে তত্ত্বতালিকে কেমন খোকাবাবুর মতো দেখায় ও সে কাজ্টাও ঠিক কবির উপযুক্ত হয় না। এক-একবার এমন দজীবৃত্তি করিতে দোষ নাই, এবং মোটা মোটা বয়স্ক তত্ত্বেরা যদি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান-বিশেষের সময়ে তাহাদের থানধূতি ছাড়িয়া এইকাপ পোশাক পরিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হন তাহাতেও তেমন আপত্তি দেখি না। কিন্তু এই যদি প্রথা হইয়া পত্তে, কবিতাটি দেখিলেই যদি দশজনে পড়িয়া তাহার খোলা ও শাস ছাড়াইয়া ফেলিয়া তাহা হইতে তত্ত্বের আটি বাহির করাই প্রধান কর্তবা বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে এমন ফলের চাফ হইতে আরম্ভ হইবে, যাহার আটিটাই সমস্ত, এবং যে-সকল ফলের মধো আটির বাহলা থাকিবে না শাস এবং মধুর রসই অধিক, তাহারা নিজের আটিদরিদ্র অস্তিত্ব ও মাধুর্যরসের আধিকা লইয়া নিতান্ত লক্ষ্যা অনুভব করিবে। তখন গহনা-পরা গরবিনীকে দেখিয়া ভ্রনমোহিনী ক্রপসীরাও ইর্মাদেশ্ধ হইবে।

## তত্ত্বের বার্ধকা

তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন ইইয়া যায়, মৃত ইইয়া যায়, মিথাা ইইয়া যায়। আজ যে জ্ঞানটি নানা উপায়ে প্রচার করিবার আবশাক থাকে, কাল আর থাকে না, কাল তাহা সাধারণের সম্পত্তি ইইয়া গিয়াছে। কাল যদি পুনশ্চ সে কথা উথাপন করিতে যাও তবে লোকে তোমাকে মারিতে আসে; বলে, "আমি কি জাহাজ ইইতে নামিয়া আসিলাম, না আমি কাল জন্মগ্রহণ করিয়াছি?" জ্ঞান একটু পুরাতন ইইলেই তাহার পুনকক্তি আর কাহারও সহা হয় না। অনেক জ্ঞান কালক্রমে লোপ পায়, পরিবর্তিত ইইয়া যায়, মিথাা ইইয়া পড়ে। এমন একদিন ছিল যখন, আমরা শব্দ যে কানেই শুনি সর্বাঙ্গ দিয়া শুনি না, এ কথাটাও নৃতন সতা ছিল। তখন এ কথাটা প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে ইইত। কিন্তু হদয়ের কথা চিরকাল পুরাতন এবং চিরকাল নৃতন। বাল্মীকির সময়ে যে-সকল তন্ত্ব সতা বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহাদের অনেকগুলি এখন মিথাা বলিয়া স্থির ইইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ক্ষমি-কবি হৃদয়ের যে চিত্র দিয়াছেন তাহার কোনোটাই এখনো অপ্রচলিত হয় নাই।

অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চির্মৌবনা। এই বৃড়ার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে অল্প বয়সে বিধবা ও অনুমতা করা উচিত হয় না।

#### সৌন্দর্যের কাজ

প্রকৃতির উদ্দেশ্য— জানানো নহে, অনুভব করানো। চারি দিক হইতে কেবল নানা উপায়ে হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। যে জডহাদ্য তাহাকেও মুগ্ধ করিতে হইবে, দিবানিশি তাহার কেবল এই যত্ত। তাহার প্রধান ইচ্ছা এই যে, সকলের সকল ভালো লাগে, এত ভালো লাগে যে আপনাকে বা অপরকে কেহ যেন বিনাশ না করে, এত ভালো লাগে যে সকলে সকলের অনুকূল হয়। কারণ, এই ইচ্ছার উপর তাহার সমস্ত শুভ তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রথম অবস্থায় শাসনের দ্বারা প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমে দেখিলে— জগৎকে ঘষি মারিলে তোমার মষ্ট্রিতে গুরুত্ব আঘাত লাগে. ক্রমে দেখিলে— জগতের সাহাযা করিলে সেও তোমার সাহাযা করে। এরূপ শাসনে এরূপ স্বার্থপরতায় জগতের রক্ষা হয় বটে: কিন্তু তাহাতে আনন্দ কিছুই নাই, তাহাতে জড়ত্ব ও দাসতুই অধিক। এইজনা প্রকৃতিতে যেমন শাসনও আছে তেমনি সৌন্দর্যও আছে। প্রকৃতির অভিপ্রায় এই. যাহাতে শাসন চলিয়া গিয়া সৌন্দর্যের বিস্তার হয়। শাসনের রাজ্বন্ত কাডিয়া লইয়া সৌন্দর্যের মাথায় রাজ্জ্ব ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সৌন্দুর্যের আবশাকই থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর হইত না, মনুষোর মুখ্ছী। মধুর হইত না। এই সকল মাধুর্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা ক্রমণ স্বাধীনতার জনা প্রস্তুত হইতেছি। আমরা ভালোবাসিব বলিয়া জগতের হিত সাধন করিব তখন ভয় কোথায় থাকিবেও তখন সৌন্দর্য জগতের চতদিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে: অর্থাৎ আমাদের হৃদয়কমলশায়ী সপ্ত সৌন্দর্য জাগুত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি জাগিয়াই আমাদের চতদিকস্ত শাসনের সিপাহীগুলোর নাম কাটিয়া দিয়াছেন। জগতের চারি দিকে তাঁহার জয়জয়কার উঠিয়াছে।

## স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক

কবিবা সেই সৌন্দর্যের কবি, তাঁহারা সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাঁহারা সজীব মন্ত্রবলে হুদয়ের বন্ধন মোচন করিতেছেন। তাঁহারা সেই শাসনহীন স্বাধীনতার জন্য আমাদের হুদয়ে সিংহাসন নির্মাণ করিতেছেন, সেই মহারাজা-কর্তৃক রক্তপাতহীন জগংজ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; কবিরা তাঁহারই সৈন্য। তাঁহারা উপদেশ দিতে আসেন নাই: সজীবতা ও সৌন্দর্য লাভ করিবার জন্য কখনো কখনো তত্ব তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা তত্বর কাছে কখনো উম্দোধ করিতে যান না। কবিরা অমর, কেননা তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় কবিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চিরকাল ফুটিরে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখি চিরকাল ডাকিরে, এবং এই ফুলের মধ্যে কবির স্মৃতি বিকশিত, এই সমীরণের মধ্যে কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখির গানে কবির গান বাজিয়া ওঠে। কবির নাম নির্জীব পাধ্বের মধ্যে ক্ষোদিত নহে, কবির নাম প্রভাতের নব নব বিকশিত বিচিত্রবর্ণ ফুলের অক্ষরে প্রতাহ নৃতন করিয়া লিখিত হয়। কবি প্রিয়, কারণ, তিনি যাহাদিগকে ভালোবাসিয়া কবি হইয়াছেন তাহারা চিরকাল প্রিয়, কোনোকালে তাহারা অপ্রিয় ছিল না, কোনোকালে তাহারা অপ্রিয় হইবে না।

## পুরাতন কথা

যাঁহারা বলেন "সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, নৃতন কী বলিতেছেন?" তাঁহাদের কথার আর উত্তর দিবার কী আবশ্যক আছে? এক কথায় তাঁহাদের উত্তর দেওয়া যায়। পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা কবি। তাঁহারা নৃতন কথা বলেন না, নৃতনকে বিশ্বাস করে কে? নৃতনকে অসন্দিশ্ধচিত্তে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে কে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পারে? তাহার বংশাবলীর খবর

22

রাখে কে? কবিরা এমন পুরাতন কথা বলেন যাহা আমার পক্ষেও খাটে, তোমার পক্ষেও খাটে; যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে। যাহা শুনিবামাত্র সৃদূর অতীত হইতে সৃদূর ভবিষাৎ পর্যন্ত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারে, ঠিক কথা! যাহা শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দে বলিতে পারি— পরের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের কী আশ্বর্য যোগ, অতীত কালের হৃদয়ের সহিত বর্তমান কালের হৃদয়ের কী আশ্বর্য ঐকা! হৃদয়ের বাাপ্তি মুহূর্তের মধ্যে বাড়িয়া যায়!

#### জ্ঞান ও প্রেম

পূর্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানে প্রেমে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে, প্রেমে আমাদের অধিকার বাড়ে। জ্ঞান শরীরের মতো, প্রেম মনের মতো। জ্ঞান কৃন্তি করিয়া জয়ী হয়, প্রেম সৌন্দর্যের দ্বারা জয়ী হয়। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। জ্ঞানেতেই বৃদ্ধ করিয়া দেয়, প্রেমেতেই যৌবন জিয়াইয়া রাখে। জ্ঞানের অধিকার যাহার উপরে তাহা চঞ্চল, প্রেমের অধিকার যাহার উপরে তাহা ধুব। জ্ঞানীর সুখ আগ্নগৌরব-নামক ক্ষমতার সুখ, প্রেমিকের সুখ আগ্রবিসর্জননামক স্বাধীনতার সুখ।

## নগদ কডি

জ্ঞান যাহা জানে তাহা প্রকৃত জানাই নয়, প্রেম যাহা জানে তাহাই যথার্থ জানা। একজন জ্ঞানী ও প্রেমিকের নিকটে এই সম্বন্ধে একটি পারসা কবিতার চমৎকার বাংখা। শুনিয়াছিলাম, তাহার মর্ম লিখিয়া দিতেছি।

পারস্য কবি এইরূপ একটি ছবি দিতেছেন যে, বৃদ্ধ পঞ্চকেশ জ্ঞান তাহার লোহার সিন্দুকে চাবি লাগাইয়া বসিয়া আছে; হৃদয় "নগদ কড়ি দাও" "নগদ কড়ি দাও" বলিয়া তাহারই কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, প্রেম এক পাশে বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিতেছে "মুশকিল!"

অর্থাৎ, জ্ঞান নগদ কড়ি পাইবে কোথায়। সে তো কতকগুলো নোট দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই নোট ৮'এইয়া দিবে এমন পোদ্দার কোথায়। জ্ঞানে তো কেবল কতকগুলো চিহ্ন দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই চিহ্নের অর্থ বলিয়া দিবে কেং জগতের সকল ব্যাঙ্কে নোটই দেখিতেছি, চিহ্নই দেখিতেছি, হৃদয় ব্যাকৃল হইয়া বলিতেছে, নগদ কড়ি পাইব কোথায়ং প্রেমের কাছে পাইবে।

## আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার

য়েমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ন্ত করা যায়, তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা জয়ে, মর্মের মধ্যে তার প্রবেশ নিষেধ

একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি: ইহার মর্ম এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে, তাও ভালো করিয়া পাইবে না, যদি সমস্ত চাও, তবে মন বা প্রেমেব দ্বারা পাইবে।

#### **INCLUSIONS**

Oh, wilt thou have my hand, Dear, to lie along in thine?
As a little stone in a running stream, it seems to lie and pine!
Now drop the poor pale hand, Dear,... unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear, drawn closer to thine own?

My cheek is white, my cheek is worn, by many a tear run down.

Now leave a little space, Dear,...lest it should wet thine own.

Oh, must thou have my soul. Dear, commingled with thy soul?—
Red grows the cheek, and warm the hand....the part is in the whole!..
Nor hands nor cheeks keep separate, when soul is joined to soul.

-Mrs. Browning

## लक्षी

লক্ষ্মী, তুমি দ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান করো। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর , তাহার আর দারিদ্রাভয় নাই: জগতের সর্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থুল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসস্থ আসে না।

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতে সর্বত্র তোমার মাতৃপ্রেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কন্ধাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্যের দ্বারা আচ্ছন্ত্র করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ-পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কিনা, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্যা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্বচরাচরকে তোমার বিকশিত কমলদলের মধ্যে আচ্ছন্ত্র করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অক্রপ্রপানেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন করো, তোমার স্লেহহস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর করো।" তোমার চরণ-রেণুর-সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক!

এই-যে তোমার পদ্মবনের গন্ধ কোথা হইতে জগতে আসিয়া পৌছিয়াছে। চরাচর উন্মন্ত হইয়া মধুকরের মতো দল বাঁধিয়া গুনু গুনু গান করিতে করিতে সুনীল আকাশে চারি দিক হইতে উড়িয়া চলিয়াছে।

## কথাবার্তা

#### সন্ধাবেলায়

১ম। আমি সন্ধাা কেন এত ভালোবাসি জিল্ঞাসা করিতেছ?

সমন্তদিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি— সন্ধাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবী-ছাড়াই বেশি— এমন লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মতো আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ-মহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি কৃদ্র ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোটোখাটো যাহা-কিছু সমস্তই চলাফিরা করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেলগাড়ি যেমন পর্বতের ক্ষোদিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করে— তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি কোটি আরোহী লইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধ্যারের গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে— এবং সেই ঘোরা নিশীথ-গুহার ছাদের মণ্ডপে অযুত গ্রহ তারা একেকটি প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে— তাহারি নীচে দিয়া একটি অতি প্রকাশ্তকায় গোলক নিঃশব্দে অবিশ্রাম গড়াইয়া চলিতেছে।

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

১ম। এমন একটি পৃথিবী কেন— যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে ঠিক এই মুহূর্তেই অনম্ভ জগৎ প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, অভি বৃহৎ অতি শুরুভার লক্ষকোটি অযুত নিযুত চন্দ্র সূর্য তারা গ্রহ উপগ্রহ উদ্ধা ধূমকেতু লক্ষযোজনবাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরালি কিছুই স্থির নাই, অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক জাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনলগোলক লইয়া অনম্ভ আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে (কী তাহার প্রকাশু বলিষ্ঠ বাছ! কী তাহার বক্তকঠিন বিপুল মাংসপেশী!), প্রতি পলকেই কী অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে— তখনো কল্পনা অনন্তের কোন প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়!

২য়। অথচ দেখো, মনে হইতেছে প্রকৃতি কী শান্ত।

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মন্ত লোক— তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্যুৎমায়াবিনীকে তার দিয়া বাধিয়াছ— বাষ্পদানবকে লৌহকারাগারে বাধিয়া তাহার দারা কাজ উদ্ধার করিতেছ। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্যগুলি করিতেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর আমরা যে অতি ক্ষুদ্র কাজটুকুও করি তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপামান করিয়া দেয়!

২য়। নহিলে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই অনন্তের কাশ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর কান্ত করিতে পারি।

১ম। কম কাজ ! বড়ো হইতে ছোটো পর্যন্ত দেখো। অতি মহংশক্তি-সম্পন্ন কত সহস্র নক্ষব্রলোক, অথচ দেখো, তাহারা ছোটো ছোটো মানিকের মতো কেবল চিক্চিক্ করিতেছে মাত্র! আমরা ফুলবাগানের মধ্যে বিসয়া আছি, মনে হইতেছে চারি দিকে যেন ছুটি। অথচ প্রতি গাছে পাতায় ফুলে যাসে অবিশ্রাম কাজ চলিতেছে— রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের হাট বিসয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখো, উহাদের মুখে গলদ্ধর্ম পরিশ্রমের ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য, কেবল বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করিতেছি তখনো আমার আপাদমন্তকে কাজ চলিতেছে— আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি মেহন্নত করিয়া আমার নিজেকেই করিতে হইত তাহা হইলে কি আর জীবন ধারণ করিয়া সুখ থাকিত!

২য়। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার জন্য বিস্তর কাজ করিয়া দিতেছি, আর তৃমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না! জড়ের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তোমার নিজের জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে হয়। তৃমি পুরুষের মতো আহার উপার্জন করিয়া আনো, তার পরে সেটাকে পাক্যম্মে রাধিয়া লইবার অতি কৌশলসাধা কার্যভার সে আমার উপরে রহিল— তাহার জন্যে তৃমি বেশি ভাবিয়ো না। তৃমি কেবল চলিবার উদাম করো, দেখিবে আমি তোমাকে চালাইয়া লইয়া বাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কখনো বলে না যে, আমি করিতেছি। আমাদের বেশির ভাগ কাজ যে প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া দিতেছে তাহা কি আমরা জানি? আমাদের নিরুদামে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই-যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে, এই-যে আমার চোখের সমুখে গঙ্গার ছোটো ছোটো তরঙ্গুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মৃত্মুহ লুটাইয়া পড়িতেছে, ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। জগতের চতুদিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্ধনা বর্ষিত হইতেছে, অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্ধনার বাকা বলিতেছে না— কেবল অলন্দো আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপৃত হাত বুলাইয়া যাইতেছে, আহাউন্টুকৃও বলিতেছে না। আমাদের চতুদিক্বর্তী এই যে কার্যকৃশল সদাবান্ত বাক্তিগণ গুপ্তভাবে থাকে সে কেবল আমাদিগকে ভূলাইবার জনা, আমাদিগকে জানাইবার জনা যে আমরাই স্বাধীন।

২য়। অর্থাৎ, অধীনতা খুব প্রকাণ্ড হইলে তাহাকে কতকটা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে— কারাগার যদি মস্ত হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে। বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জনা এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাছে মুহুর্মুহু আমাদের চেতনা হয় যে আমরা অধীন, ও বৈরাগাসাধনা-দ্বারা প্রকৃতির শাসন লজ্জ্মন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভূলিয়া থাকি আমরা অধীনতার ধারা বেষ্টিত, মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১ম। কিংবা এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখো-না কেন, উত্তরোত্তর কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে। জড় যে, সে নিজের জনা কিছুই করিতে পারে না উদ্ভিদ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিকিয়া থাকিবার জনা খানিকটা যেন তাহার নিজের উদামের আবশাক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষ এত বেশি স্বাধীন যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কান্ত বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর, স্বাধীনতা জ্ঞিনিস বড়ো সামান্য নহে। জড়ের কোনো বালাই নেই। আমরা, মানুষেরা, কী করিলে যে ভালো ইইবে পদে পদে তাহা ভাবিয়া পাই না। আকৃল হইয়া একবার এটা দেখিতেছি. একবার ওটা দেখিতেছি; এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতেই আমরা শত সহস্র করিয়া মারা পড়িতেছি। উত্তরোত্তর যেরূপ স্বাধীনতার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে ইহারই যদি ক্রমিক চালনা হয়, তাহা হইলে মানুষের পর এমন ভীব ভন্মাইবে যাহার ক্ষুধা পাইবে না অথচ বিবেচনাপূর্বক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষেরই তাহা করিতে হয়), রক্তসঞ্চালন ও পরিপাককার্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে (মানুষের রন্ধন-কার্যও কতকটা তাহাই), ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার শরীরের পরিণতি সাধন করিতে ইইবে— এক কথায়, তাহার আপাদমস্তকের সমস্ত ভার তাহার নি**ঞ্চে**র হাতে পড়িবে। তাহার প্রত্যেক কার্যের ফলাফল সে অনেকটা পর্যস্ত দেখিতে পাইবে। একটি কথা কহিলে আঘাতজ্ঞনিত বাতাসের তরঙ্গ কত দূরে কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহা সে জ্ঞানিবে, এবং তাহার সেই কথার ভাব সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত হৃদয়কে কতরূপে বিচলিত করিবে, তাহার ফল পুরুষানুক্রমে কত দূরে কী আকারে প্রবাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে, অধীনতাও আছে, বোধ করি চিরকালই থাকিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আবশ্যক, অধীনতারও বোধহয় সেইরূপ সাধনা আবশ্যক। হয়তো বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত আলোচনা ৪৩

সর্বশ্রেষ্ঠ অধীনতাকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। কেবল মাত্র স্বাতক্সকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না। যথার্থ যে রাজা সে প্রজার অধীন, পিতা সম্ভানের অধীন, দেবতা এই জগতের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীনভাবে অধীন, মানুষেরা অধীনভাবে স্বাধীন, আর দেবতারা স্বাধীনভাবে অধীন। আমরা যখন মহন্ত্ব লাভ করিব, তখন আমরা জগতের দাসত্ব করিব, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাকেই বলে স্বাধীনতা, বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।

## আত্মা

#### আত্মগঠন

সকল দ্রবাই যাহা-কিছু নিজের অনুকৃল উপযোগী তাহাই আপন শক্তি-প্রভাবে চারি দিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, বাকি আর সকলের প্রতি তাহার তেমন ক্ষমতা নাই। নিজেকে যথাযোগ্য আকারে ব্যক্ত ও পরিপৃষ্ট করিবার পক্ষে যে-সকল পদার্থ সর্বাপেক্ষা উপযোগী উদ্ভিজ্জশক্তি কেবল তাহাই জল বায়ু মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিতে পারে, আর কিছুই না। মানুষের জীবনীশক্তিও কিছুতেই আপনাকে উদ্ভিদশরীরের মধ্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। সে নিজের চারি দিকে এমন সকল পদার্থই সঞ্চয় করিতে পারে যাহা তাহার নিব্দের প্রকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। মনের মধ্যে একটা পাপের সংকল্প তাহার চারি দিকে সহস্র পাপের সংকল্প আকর্ষণ করিয়া আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়া তুলে ও প্রতিদিন বৃহৎ হইতে থাকে। পুণ্যসংকল্পও সেইরূপ। সঞ্জীবতার ইহাই লক্ষণ। আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন কিছু সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক কথা ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটা মুখ্য সঞ্জীব ভাব যদি আমার মনে আবির্ভুত হয়, তবে সে নিক্সের শক্তি-প্রভাবে আপনার অনুকৃষ ভাব ও শব্দগুলি নিজের চারি দিকে গঠিত করিতে থাকে। আমি যে-সকল ভাব কোনোকালেও ভাবি নাই তাহাদিগকেও কোথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সে একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ-আকার ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এইজনা, প্রবন্ধের মর্মীস্থিত মুখা ভাবটি যত সঞ্জীব হয় প্রবন্ধ ততই ভালো হয়, নিজীব ভাব আপনাকে আপনি গডিতে পারে না. বাহির হইতে তাহার কাঠামো গড়িয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত ভালো লেখা লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নৃতন জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন।

## আত্মার সীমা

আমার মনে হয়, মানুষের আত্মাও এইরপ ভাবের মতো। ভাব নিজেকে ব্যক্ত করিতে চায়। যেটি তাহার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহা বিকাশ তাহাই আত্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত পুষ্টিসাধন হয়। আমারা মনের মধ্যে যাহা অনুভব করি কার্যই তাহার বাহা প্রকাশ। এইজনা আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল, আবার কাজ যতই সে করিতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের আত্মাও সেইরপ সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়। এবং সেই প্রকাশচেষ্টা-রূপ কার্যেতেই তাহার উত্তরোম্ভর পৃষ্টিসাধন হইতে থাকে। চারি দিকের বাতাস হইতে সে আপনার অনুরূপ ভাবনা কামনা প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া নিজের আবরণ, নিজের সীমা নিজে রচনা করিতে থাকে। অবশিষ্ট আর কিছুরই উপরে তাহার কোনো প্রভূত্ব নাই। আমারা সকলেই বন্ধু বান্ধব ও অবস্থার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি যেন ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেছি, ঐটুকুর মধ্য হইতেই আমাদের উপযোগী খাদ্য শোষণ করিতেছি। একটি বাজিবিশেষকে যখন আমারা দেখি তখন তাহার চারি দিকের

মগুলী আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহার সেই খাদ্যাধারমগুলী তাহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে ফিরিতেছে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্যপ্রিয় সে তাহার দেহের মধ্যে, তার চর্মাবরণটুকুর মধ্যে বাস করে না। সে তাহার চারি দিকের তরুলতার মধ্যে আকাশের জ্যোতিক্ষমগুলীর মধ্যে বাস করে। সে যেখানেই যায় চন্দ্রসূর্যময় আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে. তৃণ-পত্র-পূষ্প-ময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। ইহারা তাহার ইন্দ্রিয়ের মতো। চন্দ্রসূর্যের মধ্য দিয়া সে কী দেখিতে পায়; কুসুমের সৌগঞ্জা ও সৌন্দর্যের সাহায্যে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই মগুলীর বিস্তার লইয়া মানুষের ছোটোবড়োই। মনুষ্বের যে দেহ মাপিতে পারা যায় সে দেহ গড়ে প্রায় সকলেরই সমান। কিন্তু যে দেহ দেখা যায় না. মাপা যায় না, তাহার ছোটো বড়ো সামান্য নহে। এই দেহ, এই মগুলী, এই বৃহৎ দেহ, এই অবস্থাগোলক, যাহার মধ্যে আমাদের শাবক আত্মার খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ইহাই ভাঙিয়া ফেলিয়া সে পরলোকে জন্মগ্রহণ করে।

#### মানুষ চেনা

যেমন মানুষের বৃহৎ দেহটি আমরা দেখিতে পাই না. তেমনি যথার্থ মানুষ যে তাহাকেও দেখিতে পাই না। এইজনা কাহারও জীবনচরিত লেখা সম্ভব নহে। কারণ, লেখকেরা মানুষের কাজ দেখিয়া তাহার জীবনচরিত লেখেন। কিন্ধ যে গোটাকতক কাজ মানুষ করিয়াছে তাই তিনি দেখিতে পান, লক্ষ্ণ লক্ষ্ কাজ যাহা সে করে নাই তাহা তো তিনি দেখিতে পান না। আমরা তাহার কতকওলা কাজের টকরা এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া জ্বোড়া দিয়া একটা জীবনচরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সম্প্রতী তো দেখিতে পাই না। তাহার মধ্যস্থিত যে মহাপুরুষ অসংখা অবস্থায় অসংখা আকান ধারণ করিতে পারিত, তাহাকে তো দেখিতে পাই না। তাহার কাজকর্মের মধ্যে বরঞ্চ সে ঢাকা পভিয়া যায়, আমবা কেবলমাত্র উপস্থিতটুকু দেখিতে পাই: যত কাজ হইয়া গিয়াছে: যত কাজ হইরে, এবং যত কাজ হইতে পারিত, উপস্থিত কার্যখণ্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না আমরা মুহূর্তে মুহূর্তে এক-একটা কাক্ত দেখিয়া সেই কার্য-কারকের মৃহূর্তে মৃহূর্তে এক-একটা নাম দিই সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তি-বিশেষত্ব ঘৃচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া পড়ে, সূতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম-খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ যে উভয়কে এক নাম দিলে বৃঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, বৃঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভল বৃদ্ধি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও নামের ক্রিম খোলস্টার মধ্যেই সেই ব্যক্তি ঢাকা প্রভিয়া যায়। অনেক সময়ে মানুষ অনুপস্থিত থাকিলেই তাহাকে ঠিক জানিতে পারি। কারণ, সকল মানুষ্ট বৃহং: বৃহং জিনিস্কে দূর হইতে দেখিলেই তাহার সমস্তটা দেখা যায়, কিন্তু তাহার অতান্ত কাছে লিপ্ত থাকিয়া দেখিলে তাহার খানিকটা অংশ দেখা যায় মাত্র, সেই অংশক্রেই সমস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মানুষ অনুপস্থিত থাকিলে আমরা তাহার দুই চারি বর্তমান মুহুর্ত মাত্র দেখি না, যতদিন হইতে তাহাকে জানি, ততদিনকার সমষ্টিস্বরূপে তাহাকে জানি। সূত্রাং সেই জানাটাই অপেক্ষাকৃত যথার্থ। পৃথিবীর অধিবাসীরা পৃথিবীকে কেহ বলিবে উঁচু, কেত বলিবে নীচু, কেহ বলিবে উচু-নীচু : কিন্তু যে লোক পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাত করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা কল্পনা করিয়া দেখে, সে এই সামান্য উচুনীচুগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে পারে যে পৃথিবী সমতল গোলক। কথাটা খাটি সত্য নহে, কিন্তু সর্বাপেকা সতা।

## শ্রেষ্ঠ অধিকার

আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে: নাবালক যে, তাহার বিষয় আশয় সমস্তই আছে বটে, কিন্তু সে বিষয়ের উপর তাহার অধিকার নাই— কারণ, তাহার দানের অধিকার নাই। এই দানের অধিকারই সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যে ব্যক্তি পরকে দিতে পারে সেই ধনী। যে নিজেও খায় না পরকেও দেয় না, কেবলমাত্র জমাইতে থাকে, তাহার নিজের সম্পত্তির উপর কতটুকুই বা অধিকার! যে নিজে খাইতে পারে, কিন্তু পরকে দিতে পারে না, সেও দরিদ্র— কিন্তু যে পরকে দিতে পারে, নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার সর্বাঙ্গীণ অধিকার জন্মিয়াছে। কারণ, ইহাই চরম অধিকার।

আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহজন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিরে. তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, টাকা তো আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না. সৃতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এপার পর্যন্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় তো সে হৃদয়ের সম্পতি। যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের জনা— নিজের গাড়িটি ঘোড়াটির জনাই লাগে, তাহার লাথ টাকা থাকিলেও তাহাকে দরিদ্র বলা যায় এই কারণে যে, তাহার এত সামানা আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই ভরে. তাও ভরে না বৃঝি! তাহার কিছুই বাকি থাকে না— যতই কিছু আসে তাহার নিজের অতি মহৎ শূনাতা প্রাইতে, অতি বৃহৎ দৃভিক্ষদারিদ্রা দৃর করিতেই খরচ হইয়া যায়। সৃতরাং যথন সে বিদায় হয় তথন তাহার সেই প্রকাণ্ড শূনাতা ও হৃদয়ের দৃভিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। লোকে বলে, ঢের টাকা রাখিয়া মরিল। ঠিক কথা, কিছু এক প্রসাও লইয়া মরিল না।

#### নিক্ষল আত্মা

সূতরাং আত্মকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভিবাক্ত ইইয়া উচিতেছে। জড় হইতে মনুষা-আত্মার অভিবাক্তি: মধ্যে কত কোটি কোটি বংসরের বাবধান। তেমনি স্বার্থসাধনতংপর আদিম মনুষা ও আত্মবিসর্জনরত মহদাশয়ের মধ্যে কত যুগের বাবধান। একজন নিজের আত্মাকে ভালোরূপ পায় নাই, আর-একজনের আত্মা তাহার হাতে আসিয়াছে। আত্মার উপরে যাহার অধিকার জন্মে নাই, সে যে আত্মাকে বক্ষা করিতে পারিবে তাহা কেমন করিয়। বলিব ? সকল মনুষা নহে— মনুষাদের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ, যথার্থ হিসাবে তাহাদেরই আত্মা আছে। যেমন গুটিকতক ফল ফলাইবার জন্ম শতসহস্র নিক্ষল মুকুলের আবশাক, তেমনি গুটিকতক অমর আত্মা অভিবাক্ত হয়, এবং লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মানবান্ধা নিক্ষল হয়।

#### আত্মার অমরতা

আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জন করিবে! পরের জনা নিজেকে কেনই বা কন্ট দিবে। ইহার কী যুক্তি আছে! যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্বা আর কিছুর জনাই আমার মাথাবাথা নাই, এই তো ইহসংসারের শান্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জনা প্রাণপণে যুকিতেছে, সূতরাং স্বাথপরতার একটা যুক্তিসংগত অথ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। ঐহিকের নিয়ম ঐহিকেই অবসান, সে নিয়ম কেবল এইখানেই খাটে। সে নিয়মে যাহারা চলে তাহারা ঐহিক অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখিতে পায় না. আর কিছুর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেনই বা করিবে? তাহারা দেখিতেছে এইখানেই সমস্ত হিসাব মিলিয়া যায়, অন্যত্র অনুসন্ধানের আবশাকই করে না। কিন্তু অমরতা কখন দেখিতে পাই। পৃথিবীর মাটি ইইতে উদ্ভুত হইয়া পৃথিবীতেই মিলাইয়া যাইব, এ সন্দেহ কখন দূর হয়? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যে ঐহিকের সকল নিয়ম মানে না। আমরা আপনার সুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জন করিতে পারি, আম্বারা পরের সুখের জন্য নিজেকে দৃঃখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জন করিতে পারি, আম্বারা পরের সুখের জন্য নিজেকে দৃঃখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জন করিতে পারি, আম্বার পরের সুখের জন্য নিজেকে দৃঃখ চিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুজিয়া পাই না। কেবল হুদয়ের মধ্যে অনুভব

করিতে পারি যে, নিজের-ক্ষুধায়-কাতর সংগ্রামপরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার নিয়ম। সূতরাং এইখানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারি দিকে এই-যে বস্তুজগতের ঘার কারাগারভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনস্ত কবর-ভূমি নহে। অতএব যখনি আমারা আত্মবিসর্জন করিতে শিখিলাম তখনি আমাদের শুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখা দুটির কোনো অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে এ পাখা দুটি কেবলমাত্র তাহার শোভা নহে, উহার কার্য আছে। তবে যাহাদের এই পাখা জন্মায় নাই তাহাদেরও কি আকাশে উঠিবার অধিকার আছে?

#### স্থায়িত্ব

আমাদের মধ্যে যে-সকল উচ্চ আশা যে-সকল মহন্ত বিরাজ্ঞ করিতেছে তাহারাই স্থায়ী; আর যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে কার্যে পরিণত হইতে দেয় নাই, তাহারা নশ্বর। তাহারা এইখানকারই জিনিস তাহারা কিছু সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না। আমার মধ্যে যে-সকল নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছে তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না: তাহাদেরচারি দিকে যে জড়স্তুপ উত্থিত হইয়া কিছু দিনের মতো তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমরা দেখিতেছ। আমার মনের মধ্যে যে ধর্মের আদর্শ বর্তমান রহিয়াছে তাহারই উপর আমার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যখন কাষ্ঠলোষ্ট্রের মতো সমস্ত পড়িয়া থাকে তথন ধর্মই আমাদের অনুগমন করে। যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্য হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম। যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে. তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দুদিনের সৃখ দৃঃখ, দুদিনের কারুকর্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈকা দেখিয়াছি: এমন-কি তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে তাহার কান্ধ আব-একরূপ দেখা গিয়াছে— এই-সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জ্বড আবরণের মতো এইখানেই পড়িয়া রহিল. ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐকা যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল তাহাই কেবল চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম তখন এগুলিও দগ্ধ করিয়া শ্বাশানে ফেলিয়া আসা যাক। তাহার সেই মত অনিভাগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সতা, যে দেবতা ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান ককক।

## বৈষ্ণব কবির গান

## মর্তের সীমানা

এক স্থানে মর্তের প্রাস্তদেশ আছে, সেখানে দাঁড়াইলে মর্তের পরপার কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সংকটস্থানে অবস্থিত যে, উহাকে মর্তের প্রাস্ত বলিব কি স্বর্গের প্রাস্ত বলিব ঠিক করিয়া উঠা যায় না— অর্থাৎ উহাকে দুইই বলা যায়। সেই প্রাস্তভূমি কোথায়! পৃথিবীর আপিসের কাজে প্রাস্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু সেবন করিতে যাই!

## স্বর্গের সামগ্রী

স্বর্গ কী. আগে তাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে-কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ্ক নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্যের সার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্যকল্পনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে কত কী আছে, কিন্তু মানুষ সৌন্দর্য ছাড়া এখানে এমন আর কিছু দেখে নাই, যাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য যেন স্বর্গের জিনিস পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এইজনা পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে সৌন্দর্যকেই পাঠাইতে হয়। এইজনা সুন্দর জিনিস যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কবিরা কল্পনা করেন— দেবতারা স্বর্গের অভাব দূর করিবার জনা উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গোলেন। এইজনা পৃথিবীতে সৌন্দর্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যত বলিয়া গোজনা দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এইজনা, অজ্ঞ ও ইন্দুমতী সুরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্বাসিত।

#### মিলন

তাই মনে হইতেছে পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রান্তটিই যেন সৌন্দর্য। সৌন্দর্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্তে চিরবিচ্ছেদ হইত। সৌন্দর্যে স্বর্গে মর্তে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে— সৌন্দর্যের মাহায়াই তাই, নহিলে সৌন্দর্য কিছুই নয়।

#### স্বর্গের গান

শশ্বকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান তুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধরনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখির গানে পাখির গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোক প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সৃন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্যমহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মতো পড়ে।

## মর্তের বাতায়ন

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্যকে এত ভালোবাসি। পৃথিবীর চারি দিকে দেয়াল. সৌন্দর্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোথের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য তাহা করে না— সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্যবাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করে। সুদূর পূশ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্যকিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সন্ধোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পরকে ভালোবাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনস্ত আকাশের জনা আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দূই বাহু তুলিয়া সূর্যকিরণে উড়িতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দর্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্যের আরম্ভ কোথায়, তাহারই অন্বেরণে সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পাড়তে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেকে না। বাশির শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্যক্তিবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাজকা উদ্রেক করিয়া দেয়।

#### সাডা

স্বর্গে মর্তে এমনি করিয়াই কথাবার্তা হয়। সৌন্দর্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি বাাকুলত। উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঞ্জনর গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

## সৌন্দর্যের ধৈর্য

याহाর এমন হয় না, তাহার আজ यদি বা না হয়, কাল হইবে! আর-সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নি**জে**র ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর কিছুই করে না। সৌন্দর্যের কী অসামান্য ধৈর্য! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে, পাখির পরে পাचि গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। যাহাদের ইক্সিয় ছিল কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভৃত হইত। তাহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা দেখিত মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল। ধৈর্যই সৌন্দর্যের অন্তর। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এত কাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীরা আর কিছই করে নাই. প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্যখানি লইয়া ধৈর্যসহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে, ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানববল সৌন্দর্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভাতা যখন বহুদুর অগ্রসর হইবে. তখন বর্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতামাত্রের পূজা করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্যা, এই আন্মবিসর্জন, এই মধুর সৌন্দর্য, বিনা উপদ্রবে মনুষাহাদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণদেবের গদার কাচ্ছ ফুরাইবে, পদ্ম ফটিয়া উঠিবে।

#### জ্ঞানদাসের গান

পূর্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভালো করিয়া বৃন্ধিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।—

## मूत्रनी क्त्रां उँभएन।

যে রক্তে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ। কোন রক্তে বাজে বাশি অতিঅনুপাম। কোন রক্তে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম।। কোন রক্তে বাব্দে বাশি সুললিত ধ্বনি। কোন রক্ত্রে কেকা শব্দে नाक भयुत्रिनी॥ ফুটয়ে পারিজাত। কোন রক্তে রসালে কোন রক্ত্রে কদম্ব एक ए थाननाथ।। কোন রক্তে ষড় ঋতু হয় এককালে। কোন রক্তে নিধ্বন श्र कृत्न कतन।। কোন রক্ত্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া দেহো শ্যামরায়।। জ্ঞানদাস কহে হাসি। "রাধে মোর" বোল বাজিবেক বালি।৷

#### বাশির স্বর

সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমন্ত জগংই একটি বালি। ইহার রজে রজে তিনি নিশ্বাস প্রিতেছেন ও ইহার রজে রজে নৃতন নৃতন সূর উঠিতেছে। মানুবের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকৃল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাহার আহ্বান-গান। সৌন্দর্যই সেই দৈববাণী। কদম্ব ফুল তাহার বালির স্বর, রসন্ত ঋতু তাহার বালির স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাহার বালির স্বর। সে বালির স্বর কী বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"— আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন— "তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!" এইজনা, আমাদের চারি দিকে যখন সৌন্দর্য বিকলিত হইয়া উঠে তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন-কাহার সহিত মিলনের জনা উৎসুক হই— সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এইজনা সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চিরবিরহে কাল কাটাই। কানে একটি বালির শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। কে বালি বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক-না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছের থাকে।

#### বিপরীত

আবার এক-এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাশি বাজাইয়া ডাকে। তাহার বাশি লইয়া তাহাকে ডাকে।—

আজু কে গো মুবলী বাজায়!

এ তো কভু নহে শামবায়!
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাধিয়া কেবা দিল!
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী,
নীল উয়লি নীলমণি॥

#### বিবাহ

জগতের সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাধা পড়িয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে অনস্ত সৌন্দর্যের আকর দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয়, তবে তিনি কি আমাদেব হৃদয়েও মধ্যে আসিবেন?

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্যের মালা লইয়া মালা-বদল করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য ইহার গলায় প্রাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য স্বর্গ-মর্তের বিবাহবন্ধন।

# সমালোচনা

# मगात्ना हन।।

## শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশীত।

কলিকাতা।

পিপেল্স্ প্রেসে

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

मन ১२>8 मान।

युना > , अक ठाका।

## উৎসর্গপত্র।

পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর

কর-কমলে স্লেহের সামান্য প্রতিদান স্বরূপ

> এই গ্রন্থ সাদরে সমর্পিত হইল।

# সমালোচনা

## অনাবশ্যক

আমরা বর্তমানের জীব। কোনো জিনিস বর্তমানের পরপারে প্রত্যক্ষের বাহিরে গেলেই আমাদের হাতছাড়া হইবার জে হয়। যাহা পাইতেছি তাহা প্রতাহই হারাইতেছি। আজ্র যে ফুলের আদ্রাণ লইয়াছি, কাল সকালে তাহা আর রহিল না, কাল বিকালে তাহার স্মৃতিও চলিয়া গেল। এমন কত ফুলের ত্রাণ লইয়াছি, কত পাখির গান শুনিয়াছি, কত মুখ দেখিয়াছি, কত কথা কহিয়াছি, কত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছি, তাহারা নাই. এবং তাহারা এক কালে ছিল বলিয়া মনেও নাই। যদি-বা মনে থাকে সে কি আর প্রতাক্ষের মতো আছে ং তাহা একটি নিরাকার অথবা কেবলমাত্র ছায়ার মতো জ্ঞানে পর্যবসিত হইয়াছে। অমৃক ঘটনা ঘটিয়াছে এইরূপ একটা জ্ঞান আছে মাত্র, অমৃক্তে জ্ঞানিতাম এইরূপ একটা সত্য অবগত আছি বটে। কেবলমাত্র জ্ঞানে যাহাকে জ্ঞানি তাহাকে কি আর জ্ঞানা বলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া বলে। অনেক সময়ে আমাদের কানে শব্দ আসে, কিন্তু তাহাকে শোনা বলি না; কারণ সে শব্দটা আমাদের কান আছে বলিয়াই শুনিতেছি, আমাদের মন আছে বলিয়া শুনিতেছি না। কান বেচারার না শুনিয়া থাকিবার জো নাই. কিন্তু মনটা তখন ছুটি লইয়া গিয়াছিল। তেমনি আমরা যাহা জ্ঞানে জানি তাহা না জানিয়া থাকিবার জো নাই বলিয়াই জানি: সাক্ষী আনিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেই গ্রানকে জানিতেই হইবে— সে যত বড়ো লোকটাই হউক-না কেন, এ আইনের কাছে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু উহার উর্ধের আর জোর খাটে না। তেমনি আমরা অনেক অপ্রতাক্ষ অতীত ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া জানি, কিন্তু আর তাহা অনুভব করিতে পারি না। মাঝে মাঝে অনুভব করিতে চেষ্টা করি, ভান করি, কিন্তু বৃথা।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় না কি, যখন অতীত ঘটনার নামে বছবিধ গুয়ারেন্ট জারি করিয়াও কিছুতেই মনের সম্মুখে তাহাকে আনিতে পারা গেল না. এমন-কি যখন তাহার অন্তিত্বের বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হইল, তখন হয়তো সেদিনকার একটি চিঠির একটুখানি ছেঁড়া টুকরা অথবা দেয়ালের উপর বহুদিনকার পুরানো একটি পেন্সিলের দাগ দেখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ সদারীরে বিদ্যুতের মতো আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়! ঐ কাগজের টুকরাটি, পেন্সিলের দাগটি তাহাকে যেন জাদু করিয়া রাখিয়াছিল; তোমার চারি দিকে আরও তো কত শত জিনিস আছে, কিন্তু সেই অতীত ঘটনার পক্ষে ঐ ছেঁড়া কাগজেটুকু ও সেই পেন্সিলের দাগটুকু ছাড়া আর সকলগুলিই non-conductor অর্থাৎ আমরা এমনি ভয়ানক প্রতাক্ষবাদী, যে, বর্তমানের গায়ের উপর অতীতের একটা স্পষ্ট চিহ্ন থাকা চাই, তবেই তাহার সহিত আমাদের ভালোরূপ আদানপ্রদান চলিতে পারে। যাহার অতীতজীবন বছবিধ কার্যভার বহন করিয়া ধনবান বণিকের মতো সময়ের পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই পথ চলিতে চলিতে একটা—না-একটা টুকরা ফেলিতে ফেলিতে গিয়াছিল, সেইগুলি ধরিয়া ধরিয়া অনায়াসেই সে তাহার অতীতের পথ খুজিয়া লাইতে পারে। আর আমাদের মতো যাহার অলস অতীত রিক্তহন্তে পথ চলিতেছিল, সে আর কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে! সুতরাং তাহাকে আর খুজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, সে একেবারে হারাইয়া গেল!

ইতিহাস সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যায়। বর্তমানের গায়ে অতীতকালের একটা নাম-সই থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কালিদাস যে এক সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু আরু যদি আমি দৈবাৎ তাঁহার স্বহন্তে-লিখিত মেঘদৃত পুঁথিখানি পাই, তবে তাঁহার অন্তিত্ব আমার পক্ষে কিরূপ জাজ্বলামান হইয়া উঠে! আমরা কল্পনায় যেন তাঁহার স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করিতে পারি। ইহা হইতে তীর্থযাত্রার একটি প্রধান ফল অনুমান করা যায়। আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অন্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অন্ধিত আছে, তখন আমি বুন্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই। যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্তমান প্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বিসয়া তাহার অমরতার অভিশাপের জন্য শোক করিতেছে, অতীতের দিকে অন্যমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহুর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে।

কিছুই তো থাকে না, সবই তো চলিয়া যায়, তথাপি এই যে দৃটি-একটি চিহ্ন অতীত রাখিয়া গিয়াছে ইহাও মুছিয়া ফেলিতে চায়, এমন কে আছে? সময়ের অরণ্য অসীম। এই অন্ধকার অসীম মহারণাের মধ্য দিয়া আমরা একটি মাত্র পায়ের চিহ্ন রাখিয়া আসিতেছি, সে চিহ্ন মুছিয়া মুছিয়া আসিবার আবশ্যকটা কি? পথের মধ্যে যে গাছের তলায় বসিয়া খেলা করিয়াছ, যে অতিথিশালায় বসিয়া আমোদপ্রমাদে বন্ধুবান্ধবদের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছ, একবারও কি ফিরিয়া যাইয়া সেই তক্তর তলে বসিতে ইচ্ছা যাইবে না, সেই অতিথিশালার দ্বারে দাঁড়াইতে সাধ যাইবে না? কিছু ফিরিবে কেমন করিয়া যদি সে পথের চিহ্ন মুছিয়া ফেল! যে স্থান, যে গৃহ, যে ছায়া, যে আপ্রয় এককালে নিতান্তই তোমার ছিল তাহার অধিকার যদি একেবারে চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেল!

দেশ ও কালেই আমরা বাস করি! অথচ দেশের উপরেই আমাদের যত অনুরাগ। এক কাঠা জমির জন্য আমরা লাঠালাঠি করি, কিন্তু সুদূরবিস্তৃত সময়ের স্বত্ব অনায়াসেই ছাড়িয়া দিই, একবারও তাহার জন্য দুঃখ করি না!

পুরাতন দিনের একখানি চিঠি, একটি আংটি, একটি গানের সূর, একটা যা-হয় কিছু অতান্ত যত্ত্বপূর্বক রাখিয়া দেয় নাই, এমন কেহ আছে কি? যাহার ক্যোৎস্নার মধ্যে পুরাতন দিনের জ্যোৎস্না, যাহার বর্ষার মধ্যে পুরাতন দিনের মেঘ লুক্কায়িত নাই, এত বড়ো অপৌর্যুলিক কেহ আছে কি! শৌর্যুলিকতার কথা বলিলাম, কেননা প্রত্যক্ষ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌর্যুলিকতা। জগংকে দেখিয়া জগতাতীতকৈ মনে আনা পৌর্যুলিকতা। একটি চিঠি দেখিয়া যদি আমার অতীতকালের কথা মনে পড়ে তবে তাহা পৌর্যুলিকতা। একটি চিঠি দুক্তি আমার অতীতকালের প্রতিমা। উহার কোনো মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীতকাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর। জিল্পাসা করিতেছিলাম, এমন কোনো লোক কি আছে যে তাহার পুরাতন দিবসের একটা কোনো চিহুও রাখিয়া দেয় নাই? আছে বৈকি! তাহারা অতান্ত কাজের লোক, তাহারা অতিশয় জ্ঞানী লোক! তাহাদের কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। যতা্টুকু দরকার আছে কেবল মাত্র তত্টুকুকেই তাহারা খাতির করে। বোধ করি দশ বৎসর পর্যস্ত তাহারা মা-কে মা বলে, তাহার পর তার নাম ধরিয়া ডাকে। কারণ, সন্তানপালনের জন্য যত দিন মায়ের বিশেষ আবশ্যক তত দিনই তিনি মা. তাহার পর অন্য বৃদ্ধার সহিত তাহার তথাত কী?

আমি যে সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি তাঁহারা যে সত্য-সতাই বয়স হইলে মাকে মা বলেন না তাহা নহে। অনাবশ্যক মাকেও ইহারা মা বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অতীত মাতার প্রতি ইহাদের ব্যবহার স্বতম্ত্র। মায়ের কাছ হইতে ইহারা যাহা-কিছু পাইয়াছেন, অতীতের কাছ হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি পাইয়াছেন, তবে কেন অতীতের প্রতি ইহাদের এমনতর অকৃতজ্ঞ অবহেলা। অতীতের আনাবশ্যক যাহা-কিছু, তাহা সমন্তই ইহারা কেন কৃসংস্কার বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে চান? তাহারা ইহা বুঝেন না, শুদ্ধ জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত আবশ্যক অনাবশ্যক ধরা পড়ে না। আমাদের আচারব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেগুলি ভালোও নয় মন্দ্রও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক— তাহাদের দেখিয়া কঠোর জ্ঞানবান লোকের মুখে হাসি আসে এই ছুতায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। মনে করিলে, তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক

হাস্যরসোদীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র, কিন্তু আসলে কী করিলে! সেই অর্থহীন প্রথার মন্দিরমধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীতদেবকে ভাঙিয়া ফেলিলে, একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বধ করিলে, তোমার
পূর্বপূরুষদিগের একটি শ্বরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে। তোমার কাছে তোমার মায়ের যদি একটি
শ্বরণচিহ্ন থাকে, বাজারে তাহার দাম নাই বলিয়া তোমার কাছেও যদি তাহার দাম না থাকে তবে তৃমি
মহাপাতকী। তেমনি অনেকগুলি অর্থহীন প্রথা পূর্বপূরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান। তুমি যদি
তাহার মূলা না দেখিতে পাও, তাহা অকাতরে ফেলিয়া দাও, তবে তোমার শরীরে দয়াধর্ম কোনখানে
থাকে তাহাই আমি ভাবি। যাহাদের বৃট-তরী আশ্রয় করিয়া তোমরা ভবসমুদ্র পার হইতে চাও, সেই
হংরাজ মহাপুরুষেরা কী করেন একবার দেখো-না। তাহাদের রাজসভায়, তাহাদের পার্লামেন্ট
সমিতিতে, এবং অন্যানা নানা স্থলে কতশত প্রকার অর্থহীন অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানে।

অতীত কাল ধরণীর মতো আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে। যখন বাহিরে রৌদের খরতর তাপ, আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে না, তখন শিকড়ের প্রভাবে আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতন দেশ হইতে বস আকর্ষণ করিতে পারি। যখন সকল সৃথ ফুরাইয়া গেছে তখন আমরা পিছন ফিরিয়া অতীতের ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্নসকল অনুসরুণ করিয়া অতীতে যাইবার পথ অনুসন্ধান করিয়া লই। বর্তমানে যখন নিতান্ত দৃষ্টিক্ষ নিতান্ত উৎপীড়ন দেখি তখন অতীতের মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে যাই। বাংলা সাহিত্যে যে এত পুরাতত্ত্বের আলোচনা দেখা যাইতেছে তাহার প্রধান করেণ, আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল অতীত কালকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। সে পঞ্চও যদি কেহ বন্ধ করিতে চায়, অতীতের যাহা-কিছু অবশেষ আমাদের ঘরে ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে দূর করিয়া যদি কেহ অতীতকে আরো অতীতে ফেলিতে চায়, তবে সে সমস্ত জ্বাতির অভিশাপের পাত্র হইবে।

যদি আমরা অতীতকৈ হারাই তবে আমরা কতখানি হারাই! আমাদের কতাঁটুকু প্রাণ থাকে! একটি নিমেষ মাত্র লাইয়া কিসের সৃখ! আমাদের জীবন যদি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জলবিদ্ব মাত্র হয়, তবে তাহা অতান্ত দুর্বল জীবন। কিন্তু আমাদের জীবনের জন্মশিখর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসঙ্গম পর্যন্ত যদি যোগ থাকে তবে তাহার কত বল। তবে তাহা পাষাণের বাধা মানিবে না, কথায় কথায় রৌদ্রতাপে শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যাইবে না। আমি কিছু পরগাছা নহি, গাছ হইতে গাছে ঝুলিয়া বেডাই না। বাহিরের রৌদ্র, বাহিরের রৌদ্র, বাহিরের বাত্রাস, বাহিরের বৃষ্টি আমি ভোগ করিতেছি, কিন্তু মাটির ভিতরে ভিতরে প্রসারিত আমার অতীতের উপর আমি দাড়াইয়া আছি। আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি, সরল বালাকালের সমীরণ ভোগ করি— নবজীবনের প্রথম সংকল্প, মহৎউদ্দেশ্যা, তরুণ আশাসকল পুনরায় দেখিতে পাই। আমার এ অতীতের পথ যদি মুছিয়া যাইত তাহা হইলে আজ আমি কা হইতাম! একটি জরাজীণ কঠোরহুদয় অবিশ্বাসী বিদুপ-পরায়ণ বৃদ্ধ হইয়া উদাসনেত্রে সংসারের দিকে চাহিয়া থাকিতাম।

এইজনাই আমি এই-সকল অতিশয় তৃচ্ছদ্রবাগুলিকে, অতীত কালের অতি সামান্য চিহ্নটুকুকেও যত্ন করিয়া রাখিয়াছি; অত্যধিক জ্ঞানলাভ করিয়া কুসংস্কারের অত্যন্ত অভাবে সৈগুলিকে অনাবশ্যক-বোধে ফেলিয়া দিই নাই।

## তার্কিক

কেহ কেহ বলেন, যাহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, প্রতি কথায় যুক্তির লাঠালাঠি চলে, তর্কবিতর্ক না করিয়া যাহারা এক পা অগ্রসর হইতে দেন না, তাহাদের সহবাসে উপকার আছে। তাহাদের উৎপাতে কাঁচা কথা বলিবার জো থাকে না, দুর্বল মত ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে, খুব খাঁটি মত না হইলে টিকিতে পারে না। বৃদ্ধিরাজ্যে Survival of the Fittest নিয়ম খুব ভালোক্রপে বজায় থাকে। এ কথাটা আমার তো ঠিক মনে হয় না।

আমাদের কোনো ভাব অহিরাবণের মতো একেবারে জন্মিয়াই কিছু যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে না। কিছু দিন ধরিয়া প্রশংসা, বন্ধুদিগের মমতা ও অনুকূল যুক্তির লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদা তাহাকে রীতিমত সেবন করানো আবশাক। যখন সে পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, তখন বরঞ্চ, মাঝে মাঝে হুঁচট খাওয়া, মাথা ঠোকা, পড়িয়া যাওয়া মন্দ নহে। কিন্তু যেমনি আমার ভাবটি জন্মগ্রহণ করিল, অমনি যদি আমার নৈয়ামিক কৃত্তিওয়ালা খাঁক করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরেন তবে তো তাহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে প্রতি মুহূর্তে আমাদের নৃতন নৃতন মত জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। কোনো বিষয়ে আমাদের যথার্থ মত কী. আমাদের যথার্থ বিশ্বাস কী. তাহা সহসা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিতে পারি না, আমরা নিজেই হয়তো জানি না; বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথনের আন্দোলনে তাহারা ভাসিয়া উঠে। তখন আমরা তাহাদিগকে প্রথম দেখিতে পাই। সূতরাং তখনো আমরা আমাদের সেই কচি ভাবগুলিকে যুক্তির বর্ম দিয়া আচ্ছাদন করিবার অবসর পাই নাই, তখনো তাহাদিগকে সংসারের কঠোর মাটির উপরে ইটাইতে শিখাই নাই, নানা শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া তাহাদের অনুকূল মতগুলিকে বিভগার্ডের মতো তাহাদের চারি দিকে খাড়া করিয়া দিই নাই। এমন সময়ে যদি নৈয়ায়িক শিকারীর ইঙ্গিতে দেশী বিলাতী, আধানক প্রাচীন, যত দেশের যত ন্যায়শাস্ত্রের যতগুলা যুক্তির ক্ষুধিত খেকি কৃকুর আছে, সকলগুলা একবারে দাত খিচাইয়া সেই অসহায়দের উপর আসিয়া পড়ে, facts-নামক ছোটো ছোটো ইট পাটকেল চার দিক হইতে তাহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তবে সে বেচারীরা দাঁড়ায় কোথায়ে?

ত্মি নৈয়ায়িক, Facts নামক গোটাকতক সরকারি লাঠিয়াল তোমার হাত-ধরা আছে, তোমার যাহা-কিছু আছে মান্ধাতার আমল হইতে তাহার জোগাড় হইয়া আসিতেছে, আর আমার এই ভাবশিশু এই মুহূর্তে সবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তোমার পৌক্রষ কী? আর একটুরোস'। এখনো ইহা কথোপকথনের কোলে কোলে ফিরিতেছে। যখন এ সাহিত্যক্ষেত্রে রণভূমিতে দাঁড়াইবে, তখন ইহাতে তোমাতে বোঝাপড়া চলিতে পারিবে।

এই-সকল ন্যায়শাস্ত্রবিদেরা রসিক তার কৈফিয়ত চাহেন: বিদুপ করিয়া একটা অসংগত কথা কহিলে তর্কের দ্বারায় তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করাইয়া দেন। কথায় কথায় যদি একটা ঐতিহাসিক বিবেং-এর উদ্রেখ করি, সেটা আর-সকল বিষয়ে যেমনই সংগত হউক না কেন, তাহার তারিখের একটুইতস্তত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পাঁচ volume ইতিহাসের চাপে সেটাকে ছারপোকার মতো মারিয়া ফেলেন: মুখে মুখে যদি একটা কিছুর সহিত কিছুর তুলনা করি, অমনি তিনি ফিতা হাতে করিয়া অতান্ত পরিশ্রমে তাহার মাপজোক করিতে আরম্ভ করেন; আমি বিলিলাম, অমুক লোকটা নিতান্ত গাধার মতো, তিনি অমনি বলিলেন— সে কেমন কথা, তাহার তো চারটে পা নাই, আর তাহার কান দুটা কিছু নিতান্তই বড়ো নয়, তাহার গলার আওয়ান্ড ভালো নহে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি গাধার সঙ্গে তাহার তুলনা হয়? আমি বলিলাম, হে বৃদ্ধিমান, গাধার বৃদ্ধির সহিত আমি তাহার বৃদ্ধির তুলনা করিতেছিলাম, আর কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি অমনি বলিলেন, তাহাও কি ঠিক মেলে? পশু বস্তুই দেখিতে পায়, কিন্তু বস্তুর বস্তুত্ব কি সে মনে করিতে পারে! সে ব্যেত্রর্ণ পার্মার আনিতেও পারে, কিন্তু শ্বেত্বর্ণ—ামক পদার্থ—অতিরিক্ত একটা ভাবমাত্র সে কি মনে ধারণা করিতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কাতর হইয়া বিলিলাম, দোহাই, মাপ করো, আমার অপরাধ হইয়াছে, এবার হইতে গাধার সহিত তাহার বৃদ্ধির তুলনা না দিয়া তোমার সহিত দিব! শুনিয়া তিনি সম্বন্ত ইইলেন।

এইরূপ থাঁহারা তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকেন, তাঁহাদের ভাবের উৎসমূখে পাথর চাপানো থাকে। বন্ধুত্বের দক্ষিণা বাতাস বন্ধুদিগের অনুকৃষ হাস্যের সৃর্যকিরণের অভাবে তাঁহাদের হৃদয়কাননের

৬১

ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিতে পারে না। যে-সকল বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ের অতি প্রিয় সামগ্রী, পাছে সেগুলিকে লইয়া যুক্তির কাক-চিলগুলা ছেঁড়াছিড়ি করিতে আরম্ভ করে এই ভয়ে তাহাদিগকে হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যেই লৃকাইয়া রাখেন: তাহারা আর সুর্যাকিরণ পায় না: তাহারা ক্রমশই কগণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কুসংস্কারের আকার ধারণ করে! কথায় কথায় যে-সকল মত গঠিত হইয়া উঠিল, তাহারা চারি দিকের তর্কবিতকের ছোরাছুরি দেখিয়া ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া মরে। তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকিলে প্রাণের উদারতা সংকীর্ণ হইতে থাকে। আমি কাল্পনিক লোক, আমার ভগণ লাখেরাভ ভমি, আমি কাহাকেও এক পয়সা খাজনা দিই না, অথচ জগতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারি, যাহা ইচ্ছা উপতোগ করিতে পারি। তৃমি যুক্তি-মহারাজের প্রজা, যুক্তিকে যতটুকু জমির খাজনা দিবে ততটুকু জমি তোমার, যথনি খাজনা দিতে না পারিবে তথনি তোমার জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে। তোমার তার্কির বন্ধু পাশে বসিয়া ক্রমাগত তোমার ভমি সার্বে কমিয়া আসিতেছে।

আমি যখন রাত্রিকালে অসংখ্য তারার দিকে চাহিয়া আমার অনস্ত জীবন কল্পনা করিতেছি, জগতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত আমার প্রাণের বিচরণভূমি হইয়া গিয়াছে, আমি যখন নৃতন নৃতন আলোক নৃতন নৃতন গ্রহ মাড়াইয়া নৃতন নৃতন জীবকে স্বজাতি করিয়া বিস্ময়বিহ্বল পথিকের মতে অনস্ত বৈচিত্রা দেখিতে দেখিতে অনস্ত পথে যাত্রা করিয়াছি, বিচিত্র জগৎপূর্ণ অনস্ত আকাশের মধ্যে যখন আমার জীবনের আদি অন্ত হারাইয়া গিয়াছে— যখন আমি মনে করিতেছি এই কাঠাতিনেক জুমির চার দিকে পাঁচিল তুলিয়া এইখানেই ধূলির মধ্যে ধূলিমৃষ্টি হইয়া থাকা আমার চরম গতি নহে জলবায়ু আকাশ চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র বিশ্বচরাচর আমার অন্ত জীবনের জীড়াভূমি— তখন দূর করো গোমার যুক্তি, তোমার তর্ক— তোমার নায়েশান্ত গলায় বাধিয়া যুক্তির শানবাধানো কুয়োর মধ্যে প্রমানন্দে তুমি ডুবিয়া মরো: তথন তোমাকে কৈফিয়ত দিতে আমার ইচ্ছাও থাকে না, অবসরও থাকে না। তুমি যে আমার অভখানি কাড়িতে চাও তাহার বদলে আমাকে कী দিতে পার? তোমার আছে কী? আমি যে জায়গায় বেড়াইতেছিলাম তুমি তাহার কিছু ঠিকানা কবিয়াছ? সেখানকাঁর মেরুপ্রদেশের মহাসমুদ্রে তোমার এই বৃদ্ধির ফুটো নারিকেল-মালায় চড়িয়া কখনো কি আবিকার করিতে বাহির হইয়াছিলে? পৃথিবীর মাটির উপর তুমি রেল পাতিয়াছ, এই ৮০০০ মাইলের ভূগোল তুমি ভালোরপ শিথিয়াছ, অতএব যদি আমি মাাডাগাস্কারের জায়গায় কামস্কাট্কা কল্পনা করি, তাহা হইলে নাহয় আমাকে তোমাদের স্কুলের এক ক্লাস নামাইয়া দিয়ো, কিন্তু যে অনন্তের মধ্যে তোমাদের ঐ রেলগাড়িটা চলে নাই, কোনো কালে চলিবে বলিয়া ভরসা নাই, সেখানে আমি একটু হাওয়া খাইয়া বেডাইতেছি, ইহাতে তোমাদের মহাভারত কি অশুদ্ধ ইইলং

তোমরা তো আবশাকবাদা, আবশাকের এক ইঞ্চি এদিকে ওদিকে যাও না। তোমাদেরই আবশাকের দোহাই দিয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে অনন্ত-রাজ্ঞো বিচরণ করিতেছি, যুক্তির কারাগারে প্রিয়া আমাকে সে রাজ্ঞা হইতে বঞ্চিত করিবার আবশাকটা কীং যাহাতে মানুষের সুখ, উন্নতি, উপকার হয়, তাহাই তো সকল জ্ঞানের সকল কার্যের উদ্দেশাং আমি যে অসীম সুখে মগ্ন হইতেছিলাম, আমার যে প্রাণের অধিকার বাড়িতেছিল, আমার যে প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সংক্ষেপ করিয়া দিয়া তোমাদের কী প্রয়োজন সাধন করিলেং মনুষোর কী উপকার করিলে, কী সুখ বাড়াইলেং মানুষের সুখের আশা, কল্পনার অধিকার এতটাই যদি হ্রাস হয়, তবে তোমার এই মহামূল্য যুক্তিটা কিছুক্ষণের জন্য শিকায় তোলা থাক্-না কেনং

যুক্তির মানে কী? যোজনা করা তো? একটার সঙ্গে আর একটার যোগ করা। পতনের সঙ্গে হাত পা ভাঙার যোগ আছে, সূতরাং পতনের পর হাত পা ভাঙা যুক্তিসিদ্ধ। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে হাত পা ভাঙিবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, এই কার্যকারণের মধ্যে একটা যোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যায়, আমরা কেবল কতকগুলি ঘটনাই দেখিতে বা জ্ঞানিতে পাই, কোন কার্যকারণের যোগ আমাদের চোখে পড়ে! ঈথর-নামক সৃক্ষ্ম পদার্থে ঢেউ উঠিলে আমরা যে আলো

দেখিতে পাই. ইহার যুক্তি কী? এ দুইটি ঘটনার মধ্যে যোগ কোথায়? আমাদের মন্তিঙ্কের কতকগুলি পরমাণু ঘোরার সঙ্গে আমাদের স্মৃতির, ভাবনার, মনোবৃত্তির কী যোগ থাকিতে পারে? এমন কী কার্যকারণশৃদ্ধলা আছে যাহার পদে পদে missinglinks নাই? এই তো তোমার যুক্তি? এই তৃণিটি ধরিয়া তুমি অনন্ত-নামক অকূল অতলম্পর্শ সমুদ্রে কী বলিয়া ভাসিতে চাও! যুক্তির গোটাকতক কাজ আছে তার আর তুল নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ দান্তিকটা যে যেখানে-সেখানে মোডলি করিয়া বেড়াইবে সে কাহার প্রাণে সয়? তার নিজের কাজই ঢের বাকি পড়িয়া আছে, পরের কাজে ব্যাঘাত করিয়া সময় নই করিবার আবশ্যক?

জগতের যেমন এক দিকে সীমা আর-এক দিকে অনস্ত, এক দিকে তীর আর-এক দিকে সমুদ্র, আমাদের মনেরও তেমনি এক দিকে সীমা আর-এক দিকে অসীম; সীমার রাজ্যে যুক্তির শাসন, অতএব সেরাজ্যে যুক্তির শাসন লঙ্ঘন করিলে পদে পদে তাহারফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যথান অসীমের রাজ্যে পদাপণ করিলাম তথনি আমরা আর যুক্তির প্রজ্ঞা নহি— অতএব হে বন্ধু, হে তার্কিক, আমি যখন অসীমের রাজ্যে আছি তখন আমাকে যুক্তির আইনের ভয় দেখাইলে আমি মানিব কেন ?

তাই বলিতেছি, তুমি যে কথায় কথায় আমার সঙ্গে তর্ক করিতে আইস. সেটা আমার ভালো লাগে না, এবং তাহাতে কোনো কান্তও হয় না। তুমি আমি একত্র থাকাটাই অযৌক্তিক, কারণ তোমাতে আমাতে কোনো যোগই নাই! তোমাকে আমি হীন বলিতেছি না, তুমি হয়তো মস্ত লোক, তুমি হয়তো রাজা, কিন্তু শার্করব দ্যান্তকে যেকপ চক্ষে দেখিয়াছিলেন আমিও হয়তো তোমাকে সেইরূপ চক্ষে দেখিব: অভাক্তমিব লাভঃ শুচিরশুচিমিব, প্রবৃদ্ধ ইব সৃপ্তমা ইত্যাদি। যুক্তির সৈনা লইয়া তুমি তোমার নিজ রাজাে একজন দেদিওপ্রতাপ লোক, উহারই সাহায়ে। তুমি কত রাজা অধিকার কবিলে, কত রাজা ধবংস করিলে, কিন্তু আমার বিস্তৃত রাজাের এক তিল্ও তুমি কাড়িয়া লইতে পার না তুমি আমাকে হাজার চোখ রাঙাও-না কেন আমি ভরাই না। আমার অধিকারে আসিবার ক্ষমতা তুমি হারাইয়াছ, কিন্তু তোমারে অধিকারে আমি অনায়াসেই যাইতে পারি। তোমাতে আমাতে বিস্তর প্রভেদ।

আমার তার্কিক বন্ধু এই বলিয়া আমার মিন্দা করেন যে, আমি এক সময়ে যাহা বলিয়াছি আর-এক সময়ে তাহার বিপরীত কথা বলি— সে কথাটা ঠিক কিন্তু তাহার একটা কারণ আছে। আমি যাহা বলি, তাহা প্রাণের ভিতর হইতে বলি, যুক্তি অযুক্তি খতাইয়া ইসারপত্র করিয়া বলি না আমি যাহার কথা বলি, মমতার প্রভাবে তাহার সহিত একেবারে মিন্দাইয়া যাই। সুতরাং কেবল মাত্র তাহার কথাই বলি, তাহার উলটা দিকের কথাটা বলি না প্রকৃতিতেও তাহাই হয়। প্রকৃতির দিন প্রকৃতির পাদের বিপরীত কথা বলি না প্রকৃতির প্রদিক প্রকৃতির পদ্দিমদিকের কথা বলে না প্রকৃতির পদ্দে বিরোধী উল্লি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা কি বাস্তবিকই বিরোধী গুতারা দৃষ্টা বর্গাই সতা। আমি আলো ইইয়া আলোর কথা বলি, অন্ধকার ইইয়া অন্ধকারের কথা বলি। আমার দৃটা বর্গাই সতা। আমি কিছু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বিসি নাই যে একেবারে বিরোধী কথা বলিব না, যে বাজিকোনো কালে বিরোধী কথা বলে নাই তাহার বৃদ্ধি তো জডপদার্থ, তাহার কোনো কথার কোনো মূল আছে কি? আমারা যে বিরোধের মধ্যোই বাস করি। আমানের অদা আমানের কলাকার বিরোধী, আমানের বৃদ্ধকাল আমানের বালাকালের বিরোধী; সকালে যাহা সতা বিকালে তাহা সতা নছে। এত বিরোধের মধ্যে থাকিয়াও যাহার কথার পরিবর্তন হয় না, যাহার মত অবিরোধে থাকে, এহার বৃদ্ধিটা তো একটা কলের পুতুল, যত বার দম দিরে তত বার একই নাচন নাচিবে।

উপসংহারে আর গুটিদুই কথা বলিয়া শেষ করি।

য়ে পাভার ক্রোশ-তিনেকের মধ্যে তার্কিক লোকের গন্ধ আছে, সেখানে রোধ করি কোনো ভাবুক লোক তিষ্ঠিতে পারেন না। বোধ করি তার্কিক লোকের মুখ দেখিলেই ভাবের বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব যাঁহারা ভাবের চর্চা করিতে চান, তাঁহারা কাছাকাছি এমন বন্ধু রাখিবেন যাঁহাদের সহিত মতের মিল আছে। অনুরাগের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিলে মনের গৃঢ় ক্ষমতাগুলি যেমন সতেন্ধে মাটি ফুড়িয়া উঠে, এমন আর কোথাও নয়।

একটা গাছে কতশত বাঁজ জন্মে। তাহার মধ্যে সবগুলা কিছু গাছ হয় না। কিন্তু গুটিকত গাছ জন্মাইবার উদ্দেশে বিস্তর নিক্ষল বীজ জন্মানো আবশাক। আমাদেরও সকল ভাব কিছু সফল হইবে না। কিন্তু ভাবের প্রচুরতা আবশাক। গোটাকতক থাকিবে, অনেকগুলি মরিবে। কিন্তু প্রতিকূলতার প্রথার প্রভাবে যদি ভাবের বিকাশ একেবারেই বন্ধ হয় তবে আর কী হইল?

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি সাহিত্যে প্রতিকৃল সমালোচনা কি ভালো? ভালো বইয়ের ভালো সমালোচনা ভালো, কুরুচিবিকাশক হানিজনক বইয়ের নিন্দা করাও দোষের নহে, কিন্তু লেখকের, ক্ষমতার অভাবে বা বৃদ্ধির দোষে অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করিলে তাহাতে কী ভালো হয় বৃথিতে পারি না।

#### সত্যের অংশ

সতাকে আংশিক ভাবে দেখিলে অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। এক পাশ হইতে একটা জিনিসকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয় তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। কেহ সতাকে সর্বতোভাবে দেখিতে পায় না। সতাকে যথাসম্ভব সৰ্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্ৰথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে. তাহা বাতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চাবি-কোণা দ্রবোর সবটা দেখিতে পাই না— ঘরাইয়া ঘরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্র উচিত এই যে, যে যে-দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সতা পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সতা জানিবার আর কোনো উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সতা একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক-একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না। এইজনাই কিছু দিন ধরিয়া হস্তীকে কেহ-বা স্তম্ভ, কেহ-বা সর্প, কেহ-বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি: অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভমিকাচ্ছলে এতটা পুরাতন কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই— আমি জানাইতে চাই, একপেশে লেখার উপর আমার কিছু মাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে সভোর চারি দিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোনো দিকই ভালো করিয়া দেখাইতে পারে না— তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়াযায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারেনা। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থত যে দ্রবা যেরূপ ঠিক সেরূপ আকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড়ো করিয়া আঁকে ও দুরের গাছ ছোটো করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন ব্ঝায় না যে বাস্তবিকই দুরের গাছগুলি আয়তনে ছোটো। একজন যদি কোনো ছবিতে সব গাছগুলি প্রায় সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সতা বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না— অর্থাৎ তাহাতে সতা আমাদের মনে অন্ধিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই. সেই ভাবটা যদি বডো করিয়া না আঁকি ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা কৃদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই— তবে তাহাতে কোনো উদ্দেশ্যই ভালো করিয়া সাধিত হয় না: না সমস্তটার ভালো ছবি পাওয়া যায়, না একাংশের ভালো ছবি পাওয়া যায়। এইজনাই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ তাহাই বড়ো করিয়া আঁকো; ভাবিয়া চিস্তিয়া. বিচার করিয়া, সতোর সহিত প্রামর্শ করিয়া, নাায়কে বজায় রাখিবার জনা তাহাকে খাটো করিবার কোনো আবশাক নাই।

## বিজ্ঞতা

সংকর্ম-অনুষ্ঠানের অনেক বাধা আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে বোধ করি একটি গুরুতর বাধা আছে! যখন বড়োবড়ো বিজ্ঞগণ ঠোঁট টিপিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া, শিশু অনুষ্ঠানটিকে ঘিরিয়া বসেন—সোজা সোজা কাজের মধ্য ইইতে বাঁকা বাঁকা উদ্দেশা বাহির করিতে থাকেন ও পরম্পর চোখ-টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "ওহে, বুঝেছ এ সমস্ত কেন?" তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়, উদামের হাত-পা শিথিল হইয়া পড়ে। এই-সকল তীক্ষ্ণনাসিকা ক্ষুরোজ্জ্লচক্ষ্ণ ধারালো'-পোঁচালো' বৃদ্ধি-গণ তিল হইতে তাল, সামান্য হইতে অসামান্য, সং ইইতে অসং আবিকার করিয়া সদনুষ্ঠানের প্রাণে বাঁকা কটাক্ষপাত করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল তাহার বুক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। সর্পজাতি বোধ করি বড়ো বৃদ্ধিমান হইবে, নহিলে তাহারা বাঁকিয়া চলে কেন? হে বিজ্ঞগণ, তোমরাও খব বৃদ্ধিমান, কিন্তু একটা বিষয় তোমাদের জানা নাই— পৃথিবীতে সিধা জিনিসও অনেক আছে। তোমাদের প্রাণের বাঁকা আর্শিতে যে একটা বাঁকা ছায়া দেখিতেছ, জগতের চেহারাখানা নিতান্তই অমনতর না হায় হায়। জন্মেজয় যখন সর্পসত্র করিয়াছিলেন তখন কি গোটাকতক টোডা সাপই মরিয়াছিল, তোমাদের মতো বিষয়ক্ত বৃদ্ধিমান সাপগুলা ছিল কোথায়।

তুমি সংকার্য করিতেছ বলিয়া বিজ্ঞ লোকেরাও যে তাহাকে সং মনে করিবে, এ কী করিয়া আশা করা যায় ? তাহা হইলে বিধাতা তাহাদিগকে বিজ্ঞ করিয়াই গড়িলেন কেন ? বসন্ত আসিয়াছে বলিয়া কি কাক মিঠা ডাকিবে ? তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে কাক করিলেন কেন ? সে যে বৃদ্ধিমান পক্ষী। যথন কোকিল ডাকিতে থাকে, ফুল ফুটিয়া উঠে, বাতাস প্রাণ খুলিয়া দেয়, তখন সে শাখায় বসিয়া বৃদ্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষ্ণ মিটমিট করিতে থাকে, অবিশ্বাসের সহিত চারি দিকে চাহিয়া দেখে ও বেসুরে ডাকিয়া উঠে কা। বসন্তের সহিত তাহার সূর মেলে না বলিয়া সে কি চুপ করিয়া থাকিবে ং সে যে বৃদ্ধিমান জীব। সে বলে, বসস্তের সূর বেসুরা বলিতেছে؛ যখন কোকিল ডাকে অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে কা— যখন ফুল ফুটে অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে কা— অর্থাৎ কিছুতেই সে সায় দিতে পারে না: সে বলে য়ে, আগাগোড়া সুর মিলিতেছে না: শুনা গেছে, মনুষালোকে এমন অঙ্গহীন দেখা যায় যাহার একটা কান নাই, এমন-কি দুইটা কানই খরচ হইয়া গেছে; হে কাক, স্বভাবতই— জন্মাবধিই তোমার কানের অভাব— অভএব কে ভোমার কান ধরিয়া শিখাইরে যে ভোমার গলাটাই রেসুরা! কিন্তু তবুও ফুল ফোটে কেন, তব্ও কোকিল ডাকে কেন? বসন্তের প্রাণের মধ্যে বসিয়া কে এমন একটা তানপ্রা বাজাইতেছে, যাহাতে এত বেসুরের মধোও সে অমন সুর ঠিক রাখিতেছে: কিন্তু সুর কি ঠিক থাকে গ সাধ কি যায় না গান বন্ধ করি ৷ ক'জনের প্রাণ এমন আছে যাহারা বেতালা বেসুরা সংগতের সহিত---অর্থাৎ অসংগত সংগতের সহিত গান গাহিয়া উঠিতে পারে ৷ কোকিলও তাহা পারে না, যখন বর্ষার সময় ভেকগুলা অসম্ভব ফুলিয়া উঠিয়া জগৎ-সংস্যারে ভাঙা গলায় নিজের মত জারি করিতে থাকে: তথন কোকিল চুপ করিয়া যায়। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম— হে ভেকগণ, তোমাদেরই জয়। তোমার चारतः कृत्तिर्व शास्त्राः, चारतः लक्षः मा७, चारतः भक्रभकः करतः। इटामतः कर्तनः कष्ट लटेगः कशर्वत शक्षः বন্ধ করিতে পারিয়াছ, অভএর তোমরাই জিভিলে।

হে বিধাতা, জগতে কাক সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া তোমার দোষ দিই না। কাকের অনেক কাজ আছে কিন্তু তাহাকে যে কাজ দিয়াছ সেই কাজেই সে লিপ্ত থাকে না কেনং সৌন্দর্যপূর্ণ বসন্তের প্রাণের মধ্যে সে কেন তাহার কস্তোর কষ্ঠের চঞ্চ বিধিতে থাকেং

কেন গ তাহার কারণ, বড়ো বড়ো বৃদ্ধিমান লোকের সৌন্দর্যের উপর বড়ো একটা বিশ্বাস নাই, সং-উদ্দেশ্যের প্রতি অকটো সংশয় বিদ্যমান। এইজনা সংকার্যের নাম শুনিলেই ইহাদের সংশয়কৃত্তিত অধরৌষ্ঠের চারি দিকে পাণ্ডবর্ণ মড়কের মতো একটা বিষাক্ত হাসি ফুটিয়া ওঠে। অতিবৃদ্ধিমান জীবের সম্মুখের দাঁতের পাটিতে যে একটা দারুণ হাসাবিষ আছে, হে জগদীশ্বর, সেই বিষ হইতে পৃথিবীর সমুদয় সংকার্যকে রক্ষা করো। ইহারা যখন পরস্পর টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন, "এই লোকটার

সমালোচনা ৬৫

মতলব বৃঝিয়াছ? কেবল আমাদের খোশামোদ করা" বা "অমুকের নিন্দা করা" বা "সাধারণের কাছে নাম পাইবার প্রয়াস"— তথন সংলোকের জীবনের মূলে গিয়া কুঠারাঘাত পড়ে, তাহার সমস্ত জীবনের আশা শ্রিয়মাণ হইয়া যায়।

সকল কাজ সকল বিষয় হইতেই একটা গৃঢ় মতলব বাহিব করিবার চেষ্টা অনেক কারণে হইয়া থাকে। প্রথমত কেহ ে এমন আত্মভিমানী আছে যে, নিজেকেই সমস্ত কথা সমস্ত কাজের লক্ষ্য মনে করে। সমস্ত জগৎ যেন তাহার দিকেই আঙুল বাড়াইয়া আছে। সে যে কথা শুনে, আত্মজ্জরিতার বাাকরণ ও অভিধানের সহিত মিলাইয়া তাহার একটা গৃঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকে। সে যে কাজ দেখে, আত্মাভিমানের চাবি দিয়া সেই কাজের গৃঢ় কবাট উদ্যাটন করিয়া তাহার মধ্যে নিজের প্রতিমা দেখিতে পায়। সে মনে করে বিশ্বচরাচর খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার অনিষ্ট বা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জনাই দিন রাত্রি একটা পরামর্শ করিতেছে! সে পথপার্মস্থিত সাপের মতো সর্বদাই মনে করে পান্থগণ তাহারই লেজ মাড়াইবার জন্য পাকচক্র করিবেছে, এইজন্য সে ভীত হইয়া আগে হইতেই ছোবল মারে! এই-সকল কীটগণ মনে করে ফুলেরা যে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে সে কেবল ইহাদের দংশন-সুথ অনুভব করিবার জনাই! এই-সকল পেচকেরা মনে করে যে, সূর্য যে কিরণ দান করেন সে কেবল প্রেটার সহিত তাহার শক্রতা আছে বলিয়াই।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা চিরকাল মতলব খাটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না পৃথিবীতে কাহারও উদারতা আছে। সিধা কথা সামান্য কাজের মধ্য হইতে একটা ঘোরতর গঢ় মতলব বাহির করিতে ইহাদের বৃদ্ধি অতান্ত আমোদ পায়। একটা দুরন্ত অন্থির ছুঁচোলো বক্রবৃদ্ধি ইহাদের মনের মধ্যে দিন-রাত ছটফট করিতেছে, তাহাকে তো একটা কাজ দিতে হইবে— সিধা কাজে সে খেলাইতে পায় না— এই নিমিত্ত সিধার মধ্যেও সে একটা বাঁকা রাস্তা গড়িয়া লয়। খেলাইবার জায়গা ভালো! এক জন লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র আশা, যাহার কাছে সে তাহার দুর্দান্ত স্বার্থপরতাকে বলিদান দিয়াছে, মান অপমানকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে তাহাই লইয়া থেলা! এক জন লোক যথন পরের দুঃখ দেখিয়া, দারিদ্রা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তথন তাহার সেই অশ্রুবিন্দু লইয়া সমালোচনা! এক জন সহূদয় লোক যখন উচ্ছুসিত আবেগে প্রাণের কথা বলিতেছে, তখন তাহার সেই কথাগুলিকে বাঁকা ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদের আকৃতি সম্পূর্ণ বদল করিয়া দেওয়া! এ সকল কেমনতর হৃদয়হীন খেলা। ইহাতে যে তোমার নিজের হৃদয়ের সর্বনাশ করা হয়। ফুল মতলব করিয়া সুন্দর হইয়াছে,পাখি মতলব করিয়া সুন্দর গাহিতেছে— সর্বদা পাহারা দিতে থাক,পাছে মতলব ধরা না পড়ে— পাছে যাহার মতলব আছে তাহাকে সরল মনে করিয়া তুমি ঠকিয়া যাও, তুমি নির্বোধ বনিয়া যাও। আমার বৃদ্ধিমান হইয়া কাজ নাই, আমি চিরকাল ঠকিব, আমি চিরকাল নির্বোধ হইয়া র্থাকিব। আমি সুন্দরকে উপভোগ করিতে চাই, আমি সৌন্দর্যকে বিশ্বাস করিতে চাই। আমি ঠকিতে চাই, কারণ এ স্থলে ঠকিলেও লাভ। আর, সব চেয়ে লোকসান হয় তোমারই! তোমার ঐ বুদ্ধির টেরা চোখ দুটার উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রকৃতিকে বাঁকা দেখিতেছ— সে কি তোমার বড়ো সুখের কারণ হইয়াছে ? তাহার চেয়ে কি তোমার ঐ চোখ দুটা আন্ধ হইলেই ভালো ছিল না ?

তোমাদের সুখ তো ভারি দেখিতেছি। তোমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া পরকে বিশ্বাস করিতে পার না। 'যদি' 'কিন্তু' 'কদাচ' 'কিঞ্জিৎ' প্রভৃতি কথাগুলা ব্যবহার করিয়া কৃপণের দড়ি-বাধা টাকার থলির মুখের মতো তোমাদের ভাষাকে কুঞ্চিত সংকৃচিত করিয়া তুলিয়াছ। ইহাকেই তোমরাবিজ্ঞতার লক্ষণ মনে কর। ভালো লোককে 'হস্বগ' মনে করা, ভদ্রতাকে হীনতা মনে করা, যে তোমাদের নিজের মতাবলম্বী নয় তাহাকে অশিক্ষিত অপদার্থ মনে করা, যশেষী লোকের যশকে ফাঁকি মনে করা, তোমাদের অপেক্ষা শত গুণে বিদ্বান লোকের বিদ্যার গভীরতা নাই বলিয়া লোকের কাছে প্রচার করা, কিঞ্জিৎ হাতে রাখিয়া মত ব্যক্ত করা, নিজেকে ভারি এক জন মন্ত লোক মনে করা, এই-সকলকে তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ বলিয়া জান। তোমরা সিংহাসনস্থ বড়ো বড়ো রাজা মহারাজার চেয়ে নিজেকে উঁচু মনে করিতেছ— তাহার কারণ,

তোমাদের আত্মন্তরিতা-নামক লাঙ্গুলের প্রসরটা অভ্যন্ত অধিক— নিজ-রচিত কৃগুলিত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দূরবীক্ষণের উলটা দিক দিয়া জগৎসংসারকে দেখিছে। তোমাদের শরীরের আয়তন অধিক নহে, কিন্তু লেজ হইতে মাপিলে অনেকটা হয়। বিজ্ঞতার হৃদয় যদি এতটা প্রশন্ত হয় যে পরকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলে তাহার বক্ষে স্থান কুলায়, কুঞ্চিতচর্ম সংশয়ের নাম যদি বিজ্ঞতা না হয়, তবে সেই বিজ্ঞতা উপার্জনের জনা চেষ্টা করিব। তোমাদের বিজ্ঞতায় যে সূর্যের আলো নাই, বসন্তকাননের শ্যামল বর্ণ নাই। তোমাদের বিজ্ঞতা সমুদয় জগৎকে অবিশ্বাস করিয়া অবশেষে একটি দুই-হাত-পরিমাণ ভোবার মধ্যে নিজেকে বন্ধ করিয়াছে ও আপনাকে সমুদ্রের চেয়ে গভীর মনে করিতেছে, চন্দ্র সূর্যার হাসিকে চপলতা জ্ঞান করিতেছে। অনবরত পচিয়া উঠিতেছে ও মুখটা আধার করিয়া সুগন্তীর চেহারা বাহির করিতেছে। তোমাদের বিজ্ঞতার প্রাণটা একরতি, তাহাকে ছুইলেই কচ্ছপের মতো সে নিজের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; তোমাদের বিজ্ঞতার হাসিতে কৃপণতা, তাহার ভাষায় দুর্ভিক্ষ, তাহার আলিঙ্গন কাকড়ার আলিঙ্গনের মতো, জিনিস কিনিয়া সে কানাকড়ি দিয়া তাহার দাম শোধ করে! এ বিজ্ঞতা লইয়া তোমরাই গর্ব কর।

যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে, তাহা অপেক্ষা যে সরল ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকতকার্য হইয়াছে সে মহৎ: যে মশক হস্তীকে বিব্রত করিয়া তোলে সে মশক হস্তীর চেয়ে বড়ো নহে: যে পাকে সংপথগামী সাধুর পা বসিয়া গেছে. সে পাকের জাক করিবার বিষয় কিছুই নাই। সংশ্য করিয়া, বিদ্রুপ করিয়া, অসং অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সংকার্যকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক তরুণ হৃদয়ের নবীন আশাকে তাহাদের হাস্যের বিদ্যুতাঘাতে চিরকালের জন্য দগ্ধ করিয়াছেন, অনেক উন্মুখ প্রতিভাকে নিষ্ঠুর ভাবে পাড়ন করিয়া হয়তো পাথবীর এক-একঢা শতাব্দীকে অনুর্বর মরুময় করিয়া দিয়াছেন— ইহারা যদি এই-সকল দলিত অন্ধুর, দগ্ধ আশা, ভগ্ন হৃদয় স্তুপাকৃতি করিয়া নিজের কীঠিস্তম্ভ রচনা করেন, তবে কি কোনো পিরামিড আয়তনে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে ? রোগ দুর্ভিক্ষের সহোদর বিজ্ঞতা শ্মশানের ভম্ম দিয়া একটা উৎসবাগার নির্মাণ করিয়াছে, সেখানে অস্থিকজ্ঞালের নৃত্য হইতেছে, হৃদয়শোণিতের মদ্যপান চলিতেছে, খরধার রসনাখজে আশা-উদ্যমের বলি হইতেছে। আইস, যাহাদের হৃদয় আছে, আমরা প্রকৃতিমাতার উৎসবালয়ে যাই। সেখানে জীবনের অভিনয় হইতেছে, সেখানে সৌন্দর্যের উৎস উৎসারিত হইতেছে, সেখানে মাপাজোকা কার্পণ্য নাই, সেখানে বাঁকাচোরা অনুদারতা নাই— সেখানে দুইমুখা প্রাণ নাই। এ-সকল বি**জ্ঞালোকদে**র সহিত আমাদের পোবাইবে না— আমরা ইহাদের চিনিতে পারিব না, ইহাদের কথা ভালো বৃশ্বিতে পারিব না— ইহারা উপদেশ দিবার সময় বড়ো বড়ো নীতিকথা বলে, কিন্তু ইহাদের মনে পাপ আছে. ইহাদের সর্বাঙ্গে সংক্রামক রোগ।

## মেঘনাদবধ কাবা

সকলেই কিছু নিচ্ছের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এইজনাই ছাঁচের আবশাক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে, এইজন্য অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এইজনাই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ-রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে, যে, যখনি তাহার ফুলবাগানে বসম্ভের বাতাস বয় তথনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুলবাগান নাই, যার প্রাণে বসম্ভের বাতাস বয় না, সে কী করে? সে প্যাটার্ন কিনিয়া চোখে চশমা দিয়া পশমের ফুল তৈরি করে।

আসল কথা এই, যে সৃষ্ণন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না। কন্তু প্রভেদ জানা যায় কী করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন। তিনি নিজেকেই কখনো-বা রামরূপে, কখনো-বা রাবণরূপে, কখনো-বা হাামলেটরূপে, কখনো-বা মাাক্বেথরূপে পরিণত করিতে পারেন— সূতরাং অবস্থাবিভেদে প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর যিনি গড়েন তিনি পরকে গড়েন, সূতরাং তার একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই— ইসাদের কেবল কেরানিগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা আক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুম্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না! আমাদের শান্ত ঈশ্বরকে করি বলেন, কারণ, আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অমৈতবাদী। এইজনাই তাহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই। নকলনবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহা আকারের প্রতিই তাহাদের অভ্যন্থ মনোয়োগ, তাহাতেই তাহাদের চেনা যায়।

. একটা দুষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্রাজেডি দেখিয়াছি সকলগুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে: তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যান্ডেডি হয় না শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যান্ডেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে তো কাবোর বাহা আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাবোর শ্রেণী নির্দেশ কবিতে যাওয়া দুরদশীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে: মহাভারতের অপেক্ষা মহান ট্যান্ডেডি কে কোথায় দেখিয়াছ গ . স্বৰ্গাৱোহণকালে দ্ৰৌপদী ও ভীমাৰ্জুন প্ৰভৃতিৱ মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভাৱত ট্ৰাড়েগড় তাহা নহে, করুক্ষেত্রের যদ্ধে ভীন্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈনা মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্রাাক্তেভি তাহা নহে— করুক্ষেত্রের যদ্ধে যখন পাগুবদিগের জয় হইল তখনি মহাভারতের যথার্থ ট্রাক্তেভি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধোই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন হাতে পাইয়া কোনো স্থ নাই, পাইবার জনা উদামেই সমস্ত স্থ, যতটা করিয়াছেন তাহার তলনায় যাহা পাইলেন তাহা অতি সামানা: এত দিন যঝাযঝি করিয়া হৃদ্যের মধো একটা বেগবান অনিবার উদামের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনই ফল লাভ হইল তখনই সে উদামের কার্যক্ষেত্র মক্রময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষপীডিত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁডাইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদাম নিক্ষেপ করিয়া সম্থ হইতে প্রে! ইহাকেই বলে ট্রাক্টেডি। আরো নাবিয়া আসা যাক, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষকৃষ্ণ ট্র্যান্তেডি নহে? সেই মিলনের মধোই কি চিরকালের জনা একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না १ যখন মিলনের মথে হাসি নাই, যখন মিলনের বৃক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কন্ধাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্রাজেডি কী আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্রাজেডি নহে— কন্দনন্দিনী তো এ ট্রাজেডিব উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্য চিরকাল বাঁচিয়া রহিল— মিলনের সহিত বিয়োগের চির্ন্থায়ী বিবাহ হইল:— আমরা বিষব্যক্ষর শেষে এই নিদারুণ অশুভ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম— বাকিটুকু কেবল চোখ বজিয়া ভাবিলাম— ইহাই ট্রাজেডি! অনেকে জানেন না. সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্রাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময় সেমিকোলনে যতটা ট্রাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্রাজেডি লিখিতে যান তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ ইইটেই বিষ ফ্রমাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে শুরু করেন:

এপিক (epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণত বৃক্ষিয়া থাকে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই তাহার আর এপিক্ হইবে কী করিয়া! আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক দেখিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিতেই যুদ্ধ আছে সতা কিন্তু তাহাঁই বলিয়া এমন প্রতিষ্ধা করিয়া বসা ভালো হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না! এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কী হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন "এসো একটা এপিক্ লেখা যাক" বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশা সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাবো প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎবাক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন প্রমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষাচরিত্রের উদার মহত্ত তাহাদের মন্তক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই প্রমপ্রুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন তাহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণাকিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিকদেশ হইতে যান্ত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাবা। মহাকাবা পড়িয়া আমরা তাহার রচনাকালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বৃশ্বিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ की ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহন্ত বলিত। আমরা দেখিতেছি হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহন্ত। বাহুবলদপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধবর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত আর আমরা দেখিতেছি বান্মীকির সময়ে ধর্মবলই যথার্থ মহন্ত বলিয়া গণা ছিল— কেবল মাত্র দাস্তিক বাহুবলকে তখন ঘূণা করিত। হোমরে দেখো একিলিসের ঔদ্ধতা, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্রপ্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখো এক দিকে রামের সতোর অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, এক দিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসারত্যাগ। রামও যদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধঘটনাই তাহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাহার চরিত্তের সামানা এক অংশ মাত্র: ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উর্ত্তেজিত হইয়াই মহাকাবা রচনা করিয়াছেন ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে— যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জনাই মহাকাবা

কিন্তু আজকাল যাহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকার। লেখেন হাহারা যুদ্ধকেই মহাকারোর প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন: রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকারা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পারকেরাও সেই যুদ্ধরণনামাত্রক মহাকার। বলিয়া সমাদর করেন। হয়তো কবি স্বয়ং শুনিলে বিশ্বিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে যাহারা প্রাণীর যুদ্ধকে মহাকার। বলিয়া থাকে।

হেমবাবৃর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরপ নাম-মাত্র-মহাকাবা শ্রেণীতে গণা করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাবোর সর্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। করেণ, আট-নয় সর্গ ধরিয়া, সাত্র-আটশো পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার ফুর্তি সমভাবে প্রস্কৃতিত হইতে পারেই না। এইজনাই আমরা মহাকাবোর সর্বত্র চরিত্রবিকাশ, চরিত্রমহন্ত্র দেখিতে চাই! মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়তো কবিত্র আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদও কোথায়! কোন অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাড়াইয়া আছে! যে-একটি মহান চরিত্র মহাকাবোর বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধাস্থলে পর্বতের নাায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুরু বুষারললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শামিল কানন, কোথাও বা অনুর্বর বন্ধুর পাষাণস্থপ, যাহার অন্তর্গুঢ় আগ্রেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাবো ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রত্দী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাবো কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবজে উপন্যাস লেখাকে মহাকাবা কে বিলবে? মহাকাবো মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই

মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন ক্ষুদ্র তস্করের নাায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিংকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাবোর বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এত দূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছুসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বুত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের ত্তিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ— যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র, কখনো মহাকাবোর উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যদে ট্রয়নগরীর ধ্বংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্তিত হয়— গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোন্খানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাবো ঘটনার মহস্ত নাই. একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র ক**ল্পনা** করিয়া লই যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। সেখানে কী আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাড়াইতে পারিবে : মেঘনাদবধ কাবোর পাত্রগণের চরিত্তে অনন্য-সাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রবেণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্ণে অমরতা নাই, এমন-কি ইন্দ্রভিত্তেও অমরতা নাই। মেঘনাদ্বধ কারোর কোনো পাত্র আমাদের সৃখদৃঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক হইতে পারেন নাং কখনো কোনো অবস্থায় মেঘনাদব্ধ কাবোর পাত্রগণ আমাদের স্মরণপ্রথে পড়িবে না: পদাকাকো যাইবার প্রয়োজন নাই— চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখো। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে— যথন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিশ্বতির চিরক্তক স্মাধিভবনে শায়িত তথনো প্রতাপ চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখো দেখি, যেমন আমরা এই দৃশামান জগতে বাস করিতেছি তেমনি আর-একটি অদৃশা জগং অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারি দিকে বহিয়াছে। বছদিন ধরিয়া বছতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগং রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত প্রকৃতির লোক হইতাম, তেমনি আমি যদি বাল্মীকি বাাস প্রভৃতির করিত্বজগতে না জন্মিয়া ভিন্নদেশীয় করিত্বজগতে জন্মিতাম তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশা লোক রহিয়াছেন: আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না— অবিরত তাহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য কত নিয়ন্তিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই-সকল অমর সহচর-সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চত্বদিকবাাপী সেই করিত্বজগতে মাইকেল কয়জন নৃতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদিকরিয়া থাকেন, তবে তাহার কোন লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর-একটা কথা বক্তবা আছে— মহৎ চরিত্র যদি—বা নৃতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন মহৎকল্পনার বশবতী হইয়া অনোর সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন: I despise Ram and his rabble। সেটা বড়ো যশের কথা নহে— তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাবা-রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহন্ত দেখিয়া তাহার কল্পনা উন্তেজত হয় না। নহিলে তিনি কোন প্রাণে রামকে খ্রীলোকের অপেক্ষা ভীক্ত ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুক্ষের অধ্য ও রাক্ষ্মদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতিবহির্ভৃত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোনো কাবা কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতৃ কি ধ্ববজ্যোতি সূর্যের নাায় চিরদিন পৃথিবীতে কিরণ দান করিতে পারে? সে দৃই দিনের জনা তাহার বাম্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উদ্ধা বর্ষণ করিয়া, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে।

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভৃত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাবে। তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষাচরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর-এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাবাারস্তে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন সেই আহ্বানসংগীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর অহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার নিজের হৃদয় হইতে উথিত হইয়াছিল। মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাবা লিখিতে হইলে গোডায় সরম্বতীর বর্ণনা করা আবশাক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন: অমনি সরস্বতীর বন্দনা শুরু করিলেন। মাইকেল জানেন অনেক মহাকারে। স্বৰ্গ-নৱক-বৰ্ণনা আছে: অমনি জোৱ-জবৰ্দস্তি করিয়া কোনো প্রকারে কায়ক্রেশে অতি সংকীৰ্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভংস এক স্বর্গ-নরক-বর্ণনার অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন কোনো কোনো বিখ্যাত মহাকারো পদে পদে স্তপাকার উপমার ছডাছডি দেখা যায়; অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদ্বিদ্র উপমা টিডিয়া আনিয়া একত্র জোডাতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দূরহ কবিবার জনা যত প্রকার প্রিশ্রম করা মনুষ্যের সাধায়েন্ত তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মাকির ভাষা পভিয়া দেখে। দেখি। ব্ঝিতে পারিবে মহাক্বির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হাদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলেও যিনি পাঁচ ্ জাষুগা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাবোর একটা কাসামো প্রস্তুত করিয়া মহাকারা লিখিতে বসেন— যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদ্চিহ্ন ধরিয়া কারারচনায় অগ্রসর হন— ভাহার রচিত কারা লোকে কৌত্হলবশত পড়িতে পারে. বাংলা ভাষায় অনুনাপুর্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমুদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকারা ভ্রমে পড়িরে কয় দিনং কারো কতিমতা অসহা এবং সে কৃতিমতা কখনো ফদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত করিতে পারে না

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রতাঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না— আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই দেখিলাম তাহা মহাকাবাই নয়ঃ

হে বঙ্গমহাকবিগণ লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভালো আদিরে না, লড়াই-বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না তোমরা কতকগুলি মনুষাত্ত্বর আদশ সূজন করিয়া দাও, বাঙালিদের মানুষ ইইতে শিখাও

### নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দৃঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নৃত্রত্র। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদিগের ভারি ভালো লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ঐরূপ অতিবিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাসান হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন-কি নারব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এত দূর পর্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নারব-কবি বলিয়া একটা কোনো পদার্থই নাই তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নৃত্রন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কি, যে নারব সেই কবি নয়। দুভাগাক্রমে, আমার যা মত অধিকাংশ লোকেরই আস্তরিক তাহাই মত।

লোকে বলিবে, "ও কথা তো সকলেই বলে, উহার উলটাটা যদি কোনো প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার', তাহা হইলে বডো ভালো লাগে।" ভালো তো লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে তাহাতে একটা বৈ দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপায়ে খেলানো যায়, "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাবপ্রকাশের সবিধার জন্য লোকসাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কী হইতে পারে ? লোকে কাহাকে কবি বলে ? যে ব্যক্তি বিশেষ শ্রেণীর ভাবসমূহ (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।° নীরব ও কবি দুটি অন্যোন্যবিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষা কবির বিবাহ দিতে চাওঁ, তবে এমন একটি পরস্পরধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভদৃষ্টির সময় পরম্পর চোখাচোখি ইইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভদৃষ্টি বলাই সংগত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয় ৮ এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কৰি বলো আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভব করিয়া তুমি বলিতে পার বটে, যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে, তখন কী করিয়া বলা যাইতে পারে যে কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে গু" আমি বলি কি, একই অর্থ বুঝে: যখন পদাপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামবাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না ও কবিতাচন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যামবাবৃকে আমি কবি বলিতেছি তুমি বলিতেছ না, তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রামবাবু কী এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা, "শ্যামবাব কী এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে ?" রামবাব ও শ্যামবাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাহাদের মধ্যে কে ফাস্ট ক্লাসে পড়েন কে লাস্ট ক্লাসে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রামবাবু ও শ্যামবার যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কী ? না, প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ? না, প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশা কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয় তাহা লইয়া। তবে, ভা**লো** কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরো দরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা। পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরো তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলি না, তাহাকে বানর বলি, এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভক্তহরি (যে বাক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবিং অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না। তোমার মতে তো বিশ্ব-সৃদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজ্ঞাতির আর এক নাম রাখ না চিত্রকর ? আমার কথাটি অতি সহজ্ঞ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় **প্রকাশ** হয় নাই তাহা কবিতা নহে ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না সেও কবি নহে। যাঁহারা 'নীরব কবি' কথার সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ-সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলংকারশূন্য গল্গে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভালো শুন্দ্য ? একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে বাবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি <mark>আকা আছে</mark> বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই ও ক্ষমতা থাকিলেই আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

প্রবন্ধটির মধ্যে আডম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরুহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরন্ত হইলাম।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষাজাতি সাধারণত কবি, ও বালকেরা অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্বোক্ত মভটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে এ কথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে নাঃ অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদি-বা বলপূর্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বলো তথাপি বালকদিগকে কবি বলাযায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না; অর্থাৎ, বয়স্ক লোকদের মতো করে না। অনুভব তো সকলেই করিয়া থাকে, পশুরাও তো সুখ দৃঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোক করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কংসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া তফাত করিয়া দেখে ও বুঝেং অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ করিতেই জানে না। সৃন্দর বস্তু কেন সৃন্দর তাহা বৃঝিতে পারা, অনা সমস্ত সৃন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগা আসন দেওয়া, একটা সৃন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা-বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য-বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধা? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কী-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনা তো সকলেরই আছে— উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশাক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধি ও ক্রচি থাকা আবশাক করে। পূর্ণচন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয় গ একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণচন্দ্রকে একটি আন্ত লুচি বা অর্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীরপুলি মনে করিতে পাবে। তাহাদের কল্পনা সুসংলগ্ন নহে: কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন কোন দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিক্ষুট হইতে পারে, কোন দ্রবাকে কি ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম তাহার সৌন্দর্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ-সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা এক ভাবে দেখেন ও কবিরা আর এক ভাবে দেখেন। তিনজনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কি বলো উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ন্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে। আর তৃতীয়টিতে করে না १ শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ! কোন দ্রব্য কোন শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈকা, তাহা সৃক্ষানুসৃক্ষরূপে নির্ণয় করা দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কিং অনেক ভালো ভালো কবি যে ভাবের পার্দ্ধে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছন। Marlow-র "Come, live with me and be my love"-নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়৷—

> হ'বি কি আমার প্রিয়া, র'বি মোর সাথে ? অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্বতগুহাতে যত কিছু, প্রিয়তমে, সুথ পাওয়া যায়, দু-ক্তনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!

শুনিব শিখরে বসি পাখি গায় গান, নদীর শবদ-সাথে মিশাইয়া তান; দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে রাখাল গোরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

90

রচি দিব গোলাপের শযা। মনোমত, সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত: গড়িব ফুলের টুপি, পরিবি মাথায়: আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।

লয়ে মেষশিশুদের কোমল পশম বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম; সুন্দর পাদৃকা এক করিয়া রচিত খাটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।

কটিবন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণজ্ঞাল, মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল। এই সব সুখ যদি তোর মনে ধরে হ' আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।

হস্তিদন্তে গড়া এক আসনের 'পরে আহার আনিয়া দিবে দুজনের তরে— দেবতার উপভোগা, মহার্ঘ্য এমন, রক্কতের পাত্রে দোহে করিব ভোজন।

রাখাল-বালক যত মিলি একস্তরে নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে। এই সব সুখ যদি মনে ধরে তব হ' আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব'।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝখানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিশ্বিত হয়, যাহাতে জ্বোড়াতাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। অরণা পর্বত প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ন্তাধীন—যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতার আঙিয়া নির্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণখচিত পাদুকা, রক্ততের পাত্র, হস্তিদন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণনির্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? কবিকক্ষণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের সৌন্দর্যক্জানে অতান্ত আঘাত দেয়।\* শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ

শ অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে দুর্গা এক-একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া
ধনপতি গজাহার ও উদগীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ, কবিকঙ্কণচতীতেই আছে যে,
টৌবট্টি যোগিনী পল্লের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হক্তিনীরূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত
ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিশ্বয় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন,
বর্ণনা যাহাতে অল্পত হয় তাহারই প্রতি কবির লক্ষা। কিন্তু এ কথার কোনো অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিশ্বয়
রসের কোনো মনান্তর নাই।

যখন কবি অগাধ সমূদ্রের মধ্যে মরালশোভিত কুমুদ কহার পল্প ননের মধ্যে এক রূপসী বোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন— সমন্তই সুন্দর, নীল জল, সুকুমার পল্প, পূপ্পের সুগদ্ধ, শ্রমরের গুল্পন, ইত্যাদি— তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য কি? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্বপূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কি আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পল্মাসীনা বোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে?

কোনোমতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।

কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা করিতে ভালোবাসে; বক্র দর্পদে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্থ দেখায়। অশিক্ষিতদের কুগঠিত কল্পনাদর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল থর্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসংগত পদার্থের জ্যোড়াতাড়া দিয়া এক-একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল বালকেরা কবি, তবে নিতান্ত বালকের মতো কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভালো কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত বান্তিরা বিশেষরূপে কবি। তুমি বলো দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এক্কইমোদের ভাযায় করটা পাঠা কবিতা আছে? এমন কোন জাতির মধ্যে ভালো কবিতা আছে যে জাতি সভা হয় নাই। যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল তখন প্রাচীন কাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারও মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? উনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলন্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কবিতায় কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন: Never has there been a city of which its people might be more justly proud, whether they looked to its past or its future, than Athens in the days of Æschylus.

অনেকে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ ফুর্টি হয়; তাহার একটি কারণ এই যে, তাহাদের মতে একটি বস্তুর যথার্থ স্থরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথাা অগণা। অতএব মিথাায় কল্পনার যেরূপ উদরপূর্তি হয় সতাে সেরূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে তাে সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি কােনাে পশুতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না কবিলে মন্যা-বংশ ধ্বংস হইবার কথা গ

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথায়ে তেমন নাই। শত সহস্র মিথারে দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মৃষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কি না সন্দেহ; কিন্তু একটি সন্তোর কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখোদেখি। কেনই বা তাহার বাতিক্রম হইবে বলো? আমরা তো প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথায় কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পারি যে, লোহিতবর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষ্ণ জুড়াইয়া যাইতেছে? বলো দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণা তারকারাজি নিশ্চলভাবে খচিত রহিয়াছে. ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্থ তারকা নিজেব পরিবার লইয়া প্রমণ করিতেছে, তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, একজন জ্যোতির্বিদ বলিয়া দিতে পারেন— কাল যে গ্রহ অমুক্ত স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে। প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সক্তন করিতে অসমর্থ; দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভত সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিপ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তথন তাহা সতা মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সতা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আৰু তাহা আমি মিথাা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখান হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার জ্ঞা নাই। কবি যে ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করেন, তাহার তাৎপর্য কী? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুত সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে আমাদের মনের কোনখানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্বাশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে— এ-সকল সত্য যদি কবি না দেখেন

তো কে দেখিবে?

সতা এক হইলেও যে দশ জন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না তাহা তো নহে। এক স্থাকিরণে পৃথিবী কত বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখো দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্যটুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাববিশেষের জন্ম হয়, সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বলো দেখি, এক নদী দেখিয়া সময়ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়! কথনো নদীর কপ্ত হইতে বিষন্ন গীতি শুনিতে পাই; কথনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তবঙ্গের নৃতা আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎঙ্গা কথনো সতা-সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে দৃটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না ও জ্যোৎঙ্গার নাসিকাধ্যনিও কেহ কথনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎঙ্গা দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎঙ্গা দৃখিলে মনে হয় যে জ্যোৎঙ্গা ঘুমাইতেছে, ইহা সত্য। জ্যোৎঙ্গার বৈজ্ঞানিক তব্ব তন্ন ক্রপে আবিষ্কৃত হউক, এমনও প্রমাণ হউক যে জ্যোৎঙ্গা একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎঙ্গা ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন বৈজ্ঞানিক-চৃডামণি মিথ্যাকথা বলিতে সাহস করিবে?

#### সংগীত ও কবিতা

বলা বাহলা, আমরা যখন একটি কবিতা পিচি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিস্কর্পে দেখি না— কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখা লক্ষ্ম। কথা ভাবের আশ্রয়ম্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপ দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগ রাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগ রাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা। তবে, কবিতা ও সংগীতে প্রভেদ কীং আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

আমবা সচবাচব যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকি তাহা যুক্তির ভাষা। "হা" কি "না", ইহা লইয়াই তাহার কারবার। "আজ এখানে গেলাম", "কাল সেখানে গেলাম", "আজ সে আসিয়াছিল", "কাল সে আসে নাই", "ইহা কপা", "উহা সোনা" ইত্যাদি। এ-সকল কথার উপর যুক্তি চলে। "আজ আমি মনুক জায়গায় গিয়াছিলাম" ইহা আমি নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি। দ্রবাবিশেষ কপা কি সোনা ইহাও নানা যুক্তির সাহায়ো আমি অনাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি। অতএব, সচবাচর আমরা যে-সকল বিষয়ে কথোপকথন করি, তাহা বিশ্বাস করা না-করা যুক্তির নানাধিকোর উপর নির্ভর করে। এই-সকল কথোপকথনের জনা আমাদের প্রচলিত ভাষা, অর্থাৎ গদা নিযুক্ত রহিয়াছে।

কন্ত বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া এক, আর উদ্রেক করাইয়া দেওয়া স্বতন্ত্র। বিশ্বাসের শিকড় মাথায়, আর উদ্রেকের শিকড় ক্রদয়ে। এইজনা, বিশ্বাস করাইবার জনা যে ভাষা উদ্রেক করাইবার জনা সে ভাষা নহে। যুক্তির ভাষা গদা আমাদের বিশ্বাস করায়, আর কবিতার ভাষা পদা আমাদের উদ্রেক করায়। যে-সকল কথায় যুক্তি খাটে তাহা অনাকে বুঝানো অতিশয় সহজ; কিন্তু যাহাতে যুক্তি খাটে না, যাহা যুক্তির আইন-কানুনের মধ্যে ধরা দেয় না, তাহাকে বুঝানো সহজ বাাপার নহে। "কেন"-নামক একটা চশমা-চক্ষু দুর্দান্ত রাজাধিরাজ যেমনি কৈফিয়ত তলব করেন, অমনি সে আসিয়া হিসাবনিকাশ কবিবার জনা হাজির হয় না। যে-সকল সত্য মহারাজ "কেন"র প্রজা নহে, তাহাদের বাসন্থান কবিতায়। আমাদের হৃদয়-গত সত্য-সকল "কেন"-কে বড়ো একটা কেয়ার করে না। যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, কিন্তু আমাদের ক্রচির অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞানের আজ্ব পর্যন্ত একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, কিন্তু আমাদের ক্রচির অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞানের বাস করিয়া থাকে— এবং সে দেশে "কেন"-আদালতের ওয়ারেন্ট জারি হইতে পারে না। একবার যদি তাহাকে যুক্তির সামনে খাড়া করিতে পারা যাইত, তাহা হইলেই তাহার ব্যাকরণ বাহির হইত। অভএব, যুক্তি

যে-সকল সত্য বৃঝাইতে পারে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, কবিতা সেই-সকল সতা বৃঝাইবার ভার নিজস্কদ্ধে লাইয়াছে। এই নিমিত্ত স্বভাবতই যুক্তির ভাষা ও কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় এমন হয় যে, শত সহস্র প্রমাণের সাহাযো একটা সত্য আমরা বিশ্বাস করি মাত্র, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সে সত্যের উদ্রেক হয় না। আবার অনেক সময়ে একটি সত্যের উদ্রেক হইয়াছে, শত সহস্র প্রমাণে তাহা ভাঙিতে পারে না। এক জন নৈয়ায়িক যাহা পারেন না, এক জন বাগ্মী তাহা পারেন। নৈয়ায়িক ও বাগ্মীতে প্রভেদ এই— নৈয়ায়িকের হস্তে যুক্তির কুঠার ও বাগ্মীর হস্তে কবিতার চাবি। নৈয়ায়িক কোপের উপর কোপ বসাইতেছেন, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার ভাঙিল না; আর বাগ্মী কোথায় একটু চাবি ঘুরাইয়া দিলেন, দ্বার খুলিয়া গোল। উভয়ের অন্ত্র বিভিন্ন।

আমি যাহা বিশ্বাস করিতেছি তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করানো, আর আমি যাহা অনুভব করিতেছি তোমাকে তাহাই অনুভব করানো— এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাপার। আমি বিশ্বাস করিতেছি একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারি দিক মাপিয়া-জুকিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে গোলাপ সুগোল— আর, আমি অনুভব করাইতে পারি না যে গোলাপ সুন্দর। তখন করিতার সাহাযা অবলন্ধন করিতে হয়। গোলাপের সৌন্দর্য আমি যে উপভোগ করিতেছি তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্যভারের উদ্রেক হয়। এইকপ প্রকাশ করাকেই বলে করিতা। চোখে চোখে চাহনির মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেম ধরা পড়ে— অতিরক্ত যঞ্জ করে মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেম করা না কহার মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেমের অভাব ধরা পড়ে— কথা না কহার মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে অসীম কথা প্রকাশ করে— করিতা সেই-সকল যুক্তি রাক্ত করে।

সচরাচর কথোপকথনে যুক্তির যতটুকু আবশাক তাহারই চৃডান্থ আবশাক দর্শনে বিজ্ঞানে এই নিমিন্ত দর্শন বিজ্ঞানের গদা কথোপকথনের গদা হইতে অনেক এফাও কথোপকথনের গদো দর্শনি বিজ্ঞান লিখিতে গেলে যুক্তির বাধুনি আলগা হইয়া যায়। এই নিমিন্ত খাটি নিউজ যুক্তিশৃদ্ধালা রক্ষা করিবার জনা এক প্রকার চুল-চেরা তীক্ষ্ণ পরিষ্কার ভাষা নির্মাণ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি সে ভাষা গদ্য বৈ আর কিছু নয়। কারণ, যুক্তির ভাষাই নির্বলংকার সরল পরিষ্কার গদা

আর, আমরা সচরাচর কথোপকথনে যতটা অনুভাব প্রকাশ করি তাহারই চুড়ান্ত প্রকাশ করিতে হইলে কথোপকথনের ভাষা হইতে একটা স্বতম্ব ভাষার আবশাক করে। তাহাই কবিতার ভাষা— পদ্য। অনুভাবের ভাষাই অলংকারময়, তুলনাময় পদা। সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জনা আকুবাকু করিতে থাকে— তাহার যুক্তি নাই, তর্ক নাই, কিছুই নাই। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন। তাহার তেমন সোজা রাস্তা নাই। সে নিজের উপযোগী নৃতন রাস্তা তৈরি করিয়া লয়: যুক্তির অভাব মোচন করিবার জন্য সৌন্দর্যের শরণাপন্ন হয়। সে এমনি সুন্দর করিয়া সাজে যে, যুক্তির অনুমতিপত্র না থাকিলেও সকলে তাহাকে বিশ্বাস করে। এমনি তাহার মুখখানি সুন্দর, যে, কেহই তাহাকে "কে" "কী বৃত্তান্ত" "কেন" জ্বিজ্ঞাসা করে না, কেহ তাহাকে সন্দেহ করে না, সকলে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ফেলে: সে সৌন্দর্যের বলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু নিরলংকার যৌক্তিক সত্যকে প্রতি পদে বছবিধ প্রমাণ-সহকারে আত্মপরিচয় দিয়া আত্মস্থাপনা করিতে হয়, শ্বারীর সন্দেহভঞ্জন করিতে হয়, তবে সে প্রবেশের অনুমতি পায়। অনুভাবের ভাষা ছন্দোবদ্ধ। পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো তালে তালে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন হইতে থাকে, তালে তালে তাহার ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। নিশ্বাসের ছল্দে, হৃদয়ের উত্থানপতনের ছন্দে তাহার তাল নিয়মিত হইয়া থাকে। কথা বলিতে বলিতে তাহার বাধিয়া यात्र, कथात भारत्व भारत्व अक्ष भरु, निश्वाम भरु, लब्का आरम, उत्र दत्र, थाभित्रा यात्र। मतल युक्तित এমন তাল নাই, আবেগের দীর্ঘনিশ্বাস পদে পদে তাহাকে বাধা দেয় না। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিছুই নাই। এই নিমিত্ত, চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভাবের ভাষা পদা।

আমাদের ভাবপ্রকাশের দৃটি উপকরণ আছে— কথা ও সুর। কথাও যতথানি ভাব প্রকাশ করে. সুরও প্রায় ততথানি ভাব প্রকাশ করে। এমন-কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই



রবীন্দ্রনাথ ও সতাপ্রসাদ গ্রেল্পাধায়ে গতাপ্রসাদ গ্রেল্পাধায়ে ববান্দ্রনাথের ভাগিনেয়ে ও ইয়ের প্রথমে কার্যাল্যবিলীর প্রকলক

পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সূরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধানা দিই ও সংগীতে সরের ভাষাকে প্রাধানা দিই। যেমন, কথোপকথনে আমরা যে-সকল কথা যেরূপ শৃত্বলায় ব্যবহার করি. কবিতায় আমরা সে-সকল কথা সেরূপ শৃত্যুলায় ব্যবহার করি না— কবিতায় আমরা বাছিয়া বাছিয়া কথা লই. সন্দর করিয়া বিন্যাস করি— তেমনি কথোপকথনে আমরা যে-সকল সূর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি সংগীতে সে-সকল সূর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সূর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সরে ভাব প্রকাশ করে। যক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সূর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সূর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার নাায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। ক্থোপকথনের ভাষায় সৃশৃঙ্খল ছব্দ নাই, কবিতার ছব্দ আছে, তেমনি ক্থোপকথনের সূরে সৃশৃঙ্খল তাল নাই, সংগীতে তাল আছে। সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোনো আকর্ষণ নাই— না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশুনা সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এইজনা ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়স্থ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিও সংগীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপতা বিস্তার করিয়াছে। এক কালে যে দাস ছিল আর-এক কালে সেই প্রভ হইয়াছে। চক্রবং পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ— কিন্তু এ চক্র কি আর ফিরিবে না? যেমন ভারতবর্ষের ভূমি উর্বরা হওয়াতেই ভারতবর্ষের অনেক দুদশা, তেমনি সংগীতের ভূমি উর্বরা হওয়াতেই সংগীতের এমন দুদশা। মিষ্ট সূর শুনিবামাত্রই ভালো লাগে, সেই নিমিত্ত সংগীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই— কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চা করিতে হইয়াছে. সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সংগীতের এমন অবনতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, কবিতা ও সংগীতে আর কোনো তফাৎ নাই, কেবল ইহা ভাবপ্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাবপ্রকাশের আর-একটা উপায় মাত্র। কেবল অবস্থার তারতম্যে কবিতা উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সংগীত নিম্নশ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে; কবিতায় বায়ুর ন্যায় সন্ম ও প্রস্তারের ন্যায় স্থল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সংগীতে এখনও তাহা করা যায় না। কবি Mathew Arnold তাঁহার "Epilogue to Lessing's Laocoon" নামক কবিতায় চিত্র সংগীত ও কবিতার যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম নিচ্চ ভাষায় নিমে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন— চিত্রে প্রকৃতির এক মৃহুতের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। যে মৃহুর্তে একটি সুন্দর মখে হাসি দেখা দিয়াছে সেই মুহুওটি মাত্র চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরমুহুওটি আর তাহাতে নাই। যে মুহুর্তটি তাঁহার শিল্পের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শুভ মুহুর্ত সেই মুহুর্তটি অবিলম্বে বাছিয়া লওয়া প্রকত চিত্রকরের কাজ। তেমনি মনের একটি মাত্র স্থায়ী ভাব বাছিয়া লওয়া, ভাবশৃথলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সংগীতের কার্ক। মনে করো, আমি বলিলাম, "হায়।" কথাটা ঐখানেই ফুরাইল, কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের একটি অবস্থাবিশেষ ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান হইল। সংগীত সেই "হায়" শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয় উদঘাটন করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে. সংগীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে, "হায়" শব্দের প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লয়। কিন্তু কবিতার কান্ধ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহুর্তের বাহাঞ্জীও তাহার বর্ণনীয়, গায়কের নায় ক্ষণকালের ভাবোক্ষ্যাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া— জীবনের গতিন্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়! ভাব হইতে ভাবান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগরসংগম পর্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কেবলমাত্র স্থির আকৃতি তিনি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গমামান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।— অতএব মার্থিউ আর্নল্ডের মতে চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সেবফা হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতমা। উভয়ে যমক্ত ভাতা, এক মায়ের সন্তান; কেবল উভয়ের শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।

দেখা গেল সংগীত ও কবিতা এক শ্রেণীর। কিন্তু উভয়ের সহিত আমরা কতথানি ভিন্ন আচরণ করি তাহা মনোযোগ দিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে। এখন সংগীত যেরূপ হইয়াছে কবিতা যদি সেইরূপ হইত তাহা হইলে কি হইত? মনে করো এমন যদি নিয়ম হইত যে, যে কবিতায় চতুর্দশ ছত্রের মধ্যে, বসন্ত, মলয়ানিল, কোকিল, সুধাকর, রজনীগন্ধা, টগর ও দুরন্ত এই কয়েকটি শব্দ বিশেষ শৃঞ্খলা অনুসারে পাঁচ বার করিয়া বসিবে, তাহারই নাম হইবে কবিতা বসন্ত— ও যদি কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিদিগকে ফরমাস করিতেন, "ওহে চণ্ডিদাস, একটা কবিতা বসন্ত, ছন্দ ত্রিপদী আওডাও তো!" অমনি যদি চণ্ডিদাস আওডাইতেন—

বসন্ত মলয়ানিল, রজনীগন্ধা কোকিল,
দুরন্ত টগর সুধাকর—
মলয়ানিল বসন্ত, রজনীগন্ধা দুরন্ত,
সুধাকর কোকিল টগর।

ও চারি দিক হইতে "আহা আহা" পড়িয়া যাইত, কারণ কথাগুলি ঠিক নিয়মানুসারে ব্সানো হইয়াছে— তাহা হইলে কবিতা কতকটা আধুনিক গানের মতো হইত। ঐ কয়েকটি কথা বাতীত আর-একটি কথা যদি বিদ্যাপতি বসাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ "ধিক ধিক" করিতেন ও তাহার কবিতার নাম হইত "কবিতা জংলা বসস্তা" এরূপ হইলে আমাদের কবিতার কী দ্রুত উন্নতিই হইত। কবিতার ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বাহির হইত, বিদেশবিদ্বেষী জাতীয়ভাবোন্মত্ত আর্যপুরুষণণ গর্ব করিয়া বলিতেন, উঃ, আমাদেব কবিতায় কতগুলা রাগ-রাগিণী আছে, আর অসভা ক্লেছদের কবিতায় রাগ-রাগিণীর লেশ মাত্র নাই।

আমরা যেমন আজকাল নবরসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বন্ধ করিয়া রাখি না. অলংকারশান্ত্রোক্ত আড়ম্বরপূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টি করি না— তেমনি সংগীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বন্ধ ইইয়া না থাকি। কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে সংগীতেরও সেই স্বাধীনতা ইউক, কারণ সংগীত কবিতার ভাই। যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে কবিতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করিতে থাকেন ও তাহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা মূর্তিমতী ইইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার বিষয়ে গান রচনা করিতে থাকেন ও তাহার প্রতি কথায় সন্ধ্যা পূরবী না গাহিয়া যান, যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুজিয়া পূরবী না গাহিয়া যান, যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন, তাহা ইইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাহার সূরও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মূদিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবিদের রচনায় গানের নৃতন রাজ্য আবিক্ষার ইইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাশ্মীকি গানের কালিদাস জন্মগ্রহণ করিবেন।

### বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা

চারি দিকে লোক জন, চারি দিকেই হাট বাজার, সদাসর্বদাই কাজকর্ম বিষয়আশারের চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনাদার, দক্ষিণে বিষয়কর্ম, বামে লোকলৌকিকতা, পদতলে গত কল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামী কল্যের জন্য জমা। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি— পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়দেহপোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, এক-মুঠা আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতিধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ও মাংসে নির্মিত নয়; অর্থাৎ চিকিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্র থাকি সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই। কোথায় যাইব!

পৃথিবী কিছু বিশ্রামের জনা নহে, পৃথিবীর পদে পদে অভাব। পৃথিবীর উপরে চলিতে গেলে মৃত্তিকার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, পৃথিবীর উপরে বাঁচিতে গেলে শত প্রকার আয়োজন করিতে হয়। যাহার আকার আছে তাহার বিশ্রাম নাই। আমাদের হৃদয় আকার-আয়তন-ছাড়া স্থানে বিশ্রামের জন্য যাইতে চায়। কেবল বস্তু! দিন রাত্রি বস্তু, বস্তু! হৃদয় ভাবের আকাশে গিয়া বলে, "আঃ, বাঁচিলাম, আমার বিচরণের স্থান তো এই!"

এমন লোকও আছেন যাঁহারা ভাবিয়া পান না যে, ভাবগত কবিতা বস্তুগত কবিতা অপেক্ষা কেন উচ্চ শ্রেণীর। তাঁহারা বলেন ইহাও ভালো উহাও ভালো। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা বস্তুগত কবিতা অধিকতর উপভোগ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরুচিবান লোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভালো না অতীন্দ্রিয় সুখ ভালো? রূপ ভালো না গুণ ভালো? ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা বাতীত অনা সমুদ্য় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।

আমরা সমুদ্রতীরবাসী লোক। সম্মুখে চাহিয়া দেখি— সীমা নাই! পদতলে চাহিয়া দেখি— সেইখানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকলে দাঁডাইয়া আছি তাহাই বস্তু, তাহাই ইন্দ্রিয়। তাহার চত্দিকে ভাষার অনধিগমা সমুদ্র। এ ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন কাজকর্ম সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যাবেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁডাই, তখন মনে হয়, যেন ঐ সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি— কে জানে কোথায় ? এ-যে দূর দিগন্তে সূর্যের মৃদু রন্মিরেখা দেখা যাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক হইতে আসিতেছে। সে জন্মভূমির সকল কথা ভূলিয়া গেছি. অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে আছে— অতি স্বপ্নময়, অতি অস্ফুট ভাব। ইচ্ছা করে ঐ সমুদ্রে সাঁতার দিই, সেই দর দ্বীপ হইতে বাতাস ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করে, সেই দর দিগন্তের অস্ফুট সূর্যকিরণের দিকে আমাদের নেত্র থাকে, আর আমাদের পশ্চাতে এই ধূলিময় কীটময় কোলাহলময় উপকল পড়িয়া থাকে। সাতার দিতে দিতে মনে হয় যেন পশ্চাতের উপকল আর দেখা যাইতেছে না ও সম্মুখে সেই দূর দেশের তটরেখা যেন এক-একবার দেখা যাইতেছে ও আবার মিলাইয়া যাইতেছে । সমন্তদিন কাজকর্ম করিয়া আমরা বিশ্রামের জনা কোণায় আসিব? এই সমুদ্রকুলেই কি नरह ? সমস্তদিন দোকান বাজারের মধ্যে, রাস্তা গলির মধ্যে থাকিয়া, দৃই দণ্ড কি মুক্ত বায়ু সেবন করিতে আসিব না? আমরা জানি যে, যেখানে সীমা আরম্ভ সেইখানেই আমাদের কাজকর্ম যুঝাযুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের স্থল আছে— সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না ? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সে দিকে চাহিলে আমাদের ক্ষুদ্রতা আমাদের অসম্পর্ণতা চোখে পড়ে, সংশ্যান্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড রহসোর মধ্যে নিজেকে রহসা বলিয়া বোধ হয়— সে রহসা ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। সমুদ্রে সাঁতার দিতে ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা আমাদের সাধোর অতীত! অনেক উপকলবাসী চিরজীবন এই উপকূলের কোলাহলে কাটাইয়াছেন, অথচ এই সমুদ্রতীরে আসেন নাই, সমুদ্রের বায়ু সেবন করেন নাই। তাহাদের হাদয় কখনো স্বাস্থ্য লাভ করে না। হৃদয়কে এই সমদ্রতীরে আনয়ন করা

এই সমৃদ্রের বক্ষে ভাসমান করা ভাবগত কবিতার কাজ। ভাবগত কবিতার হৃদরের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর-এক জগতে লইয়া যায়। দৃশামান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক সে জগৎ সত্য জগৎ, অলীক জগৎ নহে।

ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রশ্বর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্নারাত্রে, দূর হইতে সংগীতের সূর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুম্পের ঘ্রাণে, আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে— উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না স<del>ঙ্গ</del>ীত বসন্তবায়ু সুগন্ধের ন্যায় সুখসেবা পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কী কারণে? কেন, সুমিষ্ট দ্রবা আহার করিলে বা সুস্লিগ্ধ জ্বলে স্লান করিলে তো আমাদের মন ঐরূপ উদাস ও আকৃল হইয়া উঠে না। যখন আহার করি তখন সৃস্বাদ ও উদরপ্র্তির সুখমাত্র অনুভব করি, আর কিছু নয়। কিন্তু জ্যোৎস্নারাত্রে কেবলমাত্র যে নয়নের পরিতৃপ্তি হয় তাহা নহে. জ্যোৎস্নায় একটা কী অপরিস্ফুট ভাব মনে আনয়ন করে। যতটুকু সম্মুখে আছে কেবল ততটুকু মাত্রই যে উপভোগ করি তাহা নহে, একটা অবর্তমান রাজ্যে গিয়া পৌছাই। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞোৎস্না উপভোগ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। চারি দিকে জ্যোৎস্না দেখিতেছি, অথচ জ্যোৎস্না আমরা পাইতেছি না। ইচ্ছা করে জ্যোৎস্নাকে আমরা সর্বতোভাবে উপভোগ করি, জ্যোৎস্নাকে আমরা আলিঙ্গন করি, কিন্তু জ্যোৎস্নাকে ধরিবার উপায় নাই। বসন্তবায়ু হু হু করিয়া বহিয়া যায়। কে জানে কোথা হইতে বহিল! কোন অদৃশা দেশ হইতে আসিল, কোন অদৃশা দেশেচলিয়া গোল! আসিল চলিয়া গেল, বড়োই ভালো লাগিল, কিন্তু তাহাকে দেখিলাম না, শুনিলাম না, সৰ্বত্যেভাবে আয়ও করিতেই পারিলাম না। শরীরে যে স্পর্শ হইল তাহা অতি মৃদু স্পর্শ, কোমল স্পর্শ, কঠিন ঘন স্পর্শ নহে. কাব্দেই উপভোগে নানা প্রকার অভাব রহিয়া গেল। মধুর সংগীতে মন কাঁদিয়া ওঠে সেইজনোই। আবার জ্যোৎস্নারাত্রে সে সংগীত পুষ্পের গন্ধের সঙ্গে, বসস্তের বাতাসের সঙ্গে, দূর হইতে আসিলে মন উন্মন্ত করিয়া তুলে। অন্যান্য অনেক ঋতু অপেক্ষা বস্তু ঋতুতে সকলই অপরিস্ফুট, মৃদু, কিছুই অধিক মাত্রায় নহে—

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দগতি বাহির হয়েছে কিবা অতৃকৃলপতি। লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইছে ফুল, অঙ্গে ঘেরি পরাইছে পল্লবদুক্ল। কি জানি কিদের লাগি হইয়া উদাস ঘরের বাহির হ'ল মলয় বাতাস—ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে তবু পথ ভূলে, গদ্ধমদে ঢলি পড়ে এ ফুলে ও ফুলে। মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে, কোথা হতে ভাকে পিক রসালশাখীতে, কুছ কুছ কুছে কুছে কুঞ্জে ফিরে, ক্রমে মিলাইয়া যায় কাননগভীরে!

কোথা হইতে বাতাস উদাস হইয়া বাহির হইল, কোথায় সে যাইবে তাহার ঠিক নাই, অতি ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে ধীরে তাহার পদক্ষেপ। কোকিল কোথা হইতে সহসা ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার স্বর কোথায় যে মিলাইয়া গেল তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। এক দিকে উপভোগ করিতেছি আর-এক দিকে তৃত্তি হইতেছে না, কেননা উপভোগ্য সামগ্রীসকল আমাদের আয়ন্তের মধ্যে নহে। এক দিকে মাত্র সীমা, অনা দিকে অসীম সমুদ্র। মনে হয়, যদি ঐ সমুদ্র পার হইতে পারি, তবে আমাদের

বিশ্রামের রাজ্যে, সথের রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। যদি জ্যোৎস্নাকে, যদি ফুলের গন্ধকে, যদি সংগীতকে ও বসন্তের বাতাসকে পাই. তবে আমাদের সখের সীমা থাকে না। এইজনাই যখন কবিরা জ্যোৎসা সংগীত প্রাপের গন্ধকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমাদের এক প্রকার আরাম অনভব হয়: মনে হয় যেন এইরূপই বটে, যেন এইরূপ হইলেই ভালো হয়।

So, young muser, I sat listening To my Fancy's wildest word-On a sudden, through the glistening Leaves around a little stirred. Came a sound a sense of music Which was rather felt than heard. Softly, finely, it enwound me-From the world it shut me in-Like a fountain falling round me Which with silver water thin Holds a little marble Naiad sitting smilingly within.

সংগীত যদি এইরূপ নির্মার হইত ও আমরা যদি তাহার মধ্যে বসিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আনন্দই হইত। মহর্তের জন্য কল্পনা করি যেন এইরূপই হইতেছে, এইরূপই হয়!

পথিবীতে নাকি সকল সুখই প্রায় উপভোগ করিয়াই ফুরাইয়া যায় ও অবশেষে অসম্ভোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে: এইজনাই যে সুখ আমরা ভালো করিয়া পাই না. যে সুখ আমরা শেষ করিতে পারি না. মনে হয় যেন সেই সুখ যদি পাইতাম তবেই আমরা সম্ভুষ্ট হইতাম। এমন লোক দেখা গিয়াছে যে দর হইতে সকষ্ঠ শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। কেননা তাহার মন এই বলে যে, অমন যাহার গলা না-জানি তাহাকে কেমন দেখিতে ও তাহার মনটিও কত কোমল হইবে! ভালো করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রবো নাকি নানা প্রকার অসম্পর্ণতা দেখা যায়। কাহারও বা গলা ভালো, মন ভালো নহে, নাক ভালো, চোখ ভালো নহে— তাই আমনা বড়ো বিরক্ত, বড়ো অসম্ভুষ্ট হইয়া আছি! সেইজনাই দ্র হইতে আমরা আধ্যানা ভালো দেখিলে তাড়াতাড়ি আশা করিয়া বসি বাকিটক নিশ্চয়ই ভালো হইবে। ইহা যদি সতা হয় তবে দুৱেই থাকি-না কেন. কল্পনায় পূৰ্ণতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি-না কেন— রক্ত মাংসের অত কাছে খেষিবার আবশাক কীং শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশ্রীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি, ততই তো ভালো।

# ডি প্রোফন্ডিস

টেনিসনের রচিত উক্ত কবিতাটির যথেষ্ট আদর হয় নাই। কোনো কোনো ইংরাজ সমালোচক ইহাকে টেনিসনের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন অনেক বাঙালি পাঠক ইংরাজ সমালোচকদের ছাডাইয়া উঠেন। ইংলন্ডের হাসারসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র "পঞ্চে" এই কবিতাটিকে বিদ্রপ করিয়া De Rotundis নামক একটি পদ্য প্রকাশিত হয়। আমরা এরূপ বিদ্রুপ কোনোমতেই অনুমোদন করি না এরূপ ভাব ইংরাজদের ভাব। কোনো একটি বিখ্যাত মহান ভাবের কবিতাকে বিদ্রুপ করা তাহার। আমোদের মনে করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন যে, কোনো কবির সম্ভ্রান্ত পুজনীয় কবিতাকে অঙ্গহীন করিয়া, বঙ চং মাখাইয়া ভাড় সাজাইয়া, রাস্তায় দাঁড় করাইয়া, দশ জন অলস লঘুহদয় পথিকের দুই পাটি দাঁত বাহির করাইলে সে কবির পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়— ইহাতে ইংরাজ-হদয়ের এক অংশের শোচনীয় অঙ্গহীনতা প্রকাশ পায়। আমাদের জাতীয় ভাব এরূপ নহে। যদি একজন বৃদ্ধ পৃক্ধনীয় ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার জন্য সভামধ্যে কেহ তাহার হৃদয়নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া মুখভঙ্গি করিতে থাকে, তবে তাহাকে দেখিয়া রসিক পুরুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে তাহাদের ধোবা নাপিত বৃদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

টেনিসনের De Profundis কবিতাটি যে সমাদৃত হয় নাই তাহার একটা কারণ, বিষয়টি অভাস্ত গভীর, গুরুতর। আর একটা কারণ, ইহাতে এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা সাধারণত ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন না, আমরাই সে-সকল ভাব যথার্থ বুঝিবার উপযুক্ত। ইংরাজিবাগীল শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকে ইংরাজি কাবা দিশী ভাবে সমালোচনা করিতে ভয় পান। তাহারা বলেন, যদি ইংরাজ সমালোচকদের উক্তির সহিত দৈবাৎ অমিল হইয়া যায়। নাহয় তাহা হইল। ইংরাজ সমালোচকের কথা ইংরাজি হিসাবে যেরূপ সতা, আমাদের দেশীয় সমালোচকের কথা আমাদের দেশী হিসাবে তেমনি সত্য। উভয়ই বিভিন্ন অথচ উভয়ই সতা হইতে পারে। গোলাপ ফুল যদি তাহার প্রতিবেশী পাতাকে স্থাকিরণে সবুজ হইতে দেখিয়া মনে করে, স্থাকিরণে আমারও সবুজ হওয়া উচিত ও সবুজ হইয়া উঠাই যদি তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ফুলমগুলী তাহাকে পাগল বলিয়া আশক্ষা করে।

De Profundis কবিভাটি কবির সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত। সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত কবিতা সাধারণত লোকে যে ভাবে পড়িতে যায়; এই কবিতায় সহসা তাহাতে বাধা পায়। কচি মুখ, মিষ্ট হাসি, আধ-আধ কথা ইহার বিষয় নহে। একটি ক্ষুদ্রকায়া সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে মিষ্টভাব কচিভাব ব্যতীত আরেকটি ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সকলের চোখে পড়ে না কিন্তু তাহা ভাবুক কবির চক্ষে পড়ে। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে একটি অপরিসীম মহান ভাব, অপরিমেয় রহসা আবদ্ধ আছে. টেনিসন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন— সাধারণ পাচকেরা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না অথবা এই অচেনা ভাব হৃদয়ের মধ্যে আয়ন্ত করিতে পারিতেছে না।

Tennyson এই কবিতাটিকে "The Two Greetings" কহিয়াছেন। অর্থাৎ, ইহাতে ভাঁহার সস্তানটিকে দুই ভাবে তিনি সন্তামণ করিয়াছেন। প্রথমত, তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া; দ্বিতীয়ত, ভাঁহার আপনাকে তফাত করিয়া। এক, তাহার মর্ভ জীবন ধরিয়া, আর-এক তাহার অন্তিত্ব ধরিয়া। একটিতে, তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিয়া, আর-একটিতে তাহাকে সর্বতভাবে দেখিয়া। ভাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুইটি ভাগ দেখিতে পাইয়াছেন; একটি ভাগকে তিনি প্লেহ করেন, আর-একটি ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সন্তামণ প্লেহের সন্তামণ, দ্বিতীয় সন্তামণ ভক্তির। ভাঁহার কবিতার এই উভয় ভাগেই কবি অনেকদ্র পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন; এক দিগন্ত হইতে আর-এক দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

প্রথম ভাগ। প্রথম, শিশু জন্মাইতেই তিনি ভাবিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? বৈদিক ক্ষি-কবিরা মহা-অন্ধকারের রাজ্য হইতে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রগর্ভ হইতে তরুণ সূর্যকে উঠিতে দেখিয়া যেন্ন সসম্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন 'এ কোথা হইতে আসিল' তেমনি সসম্রমে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? তিনি বর্তমান দেশকালের বন্ধনসীমা অতিক্রম করিয়া কত দূরে কত উচ্চে অতীতের মহাগঙ্গোগ্রীশথরের দিকে ধাবমান হইলেন। কবির বিচরণের স্থান এমন আর কোথায়? তিনি দেখিলেন, এই শিশুটি যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই পৃথিবীরই সহোদর। মহাসৌরজ্ঞগতের যমজ প্রতা। তিনি তাহাকে সম্ভাবণ করিয়া কহিলেন, "বংস আমার, মহাসমুদ্র হইতে, যেখানে যাহা-কিছু—ছিল'র মধ্যে যাহা-কিছু-হইবে (অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষাৎ, অপরিস্ফুটতার মধ্যে প্রিস্ফুটতা) কোটি কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণা আবর্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহামকর মধ্যে ঘৃণামান হইতেছিল, তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ। সেইখান হইতেই সূর্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র

আসিয়াছে, এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ সহোদরগণ আসিয়াছে।" অতীতের সেই উষাগর্ভে কবি প্রবেশ করিয়াছেন; দেখিলেন অপরিক্ষুট পৃথিবীর কারণপুঞ্জ যেখানে আবর্তিত হইতেছে, আজিকার সদ্যোজাত শিশুটির কারণপুঞ্জ সেইখানে ঘূরিতেছে। উভয়ের বয়স এক; কেবল একজন ত্বরায় আমাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, আর-একজন প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিয়াছে।

Out of the deep, my child, out of the deep, Where all that was to be, in all that was, Whirl'd for a million æons thro' the vast Waste dawn of multitudinous eddying light—Out of the deep, my child, out of the deep, Thro' all this changing world of changeless law, And every phase of ever-heightening life, And nine long months of antenatal gloom. With this last moon, this crescent—her dark orb Touch'd with earth's light—thou comest, darling boy!

অতীতের কথা শেষ হইয়াছে, এখন বর্তমানের কথা আসিতেছে। কবি শিশুটির পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, অতীত কাল যাহাকে এত যত্ত্বে লালনপালন করিয়া আসিয়াছে, সে কে? সে তাহারই প্রাণাধিক পুত্র। তাহারই পুত্রকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার সঙ্গে অতীত মাতা এক গর্ভে ধারণ করিয়াছে, এক জ্ঞাতির্ময় দোলায় দোলাইয়াছে, এক জ্ঞন পান করাইয়া পুষ্ট করিয়াছে, আজ্ঞ তাহারই হস্তে সমর্পণ করিল। তাহার আজিকার এই প্রাণাধিক বংস প্রকৃতির এতদিনকার যত্ত্বের ধন। তাহাকে কহিলেন, "তুই আমাদের আপনার ধন। তোর সর্বাংশসুন্দর অঙ্গপ্রতাঙ্গ ও গঠন ভাবী সর্বাঙ্গসুন্দর বয়স্ক পুরুষের ভবিষাৎ সূচনা করিতেছে। আমার স্ত্রীর ও আমার মুখ ও গঠন তোর মুখের ও গঠনের মধ্যে অচ্ছেদা বন্ধনে বিবাহিত হইয়াছে।" কবি দেখিলেন, সে নিতান্তই তাহাদের। তাহার শরীর ও অঙ্গপ্রতাঙ্গ তাহাদের উভয়ের হইতে গঠিত হইয়াছে। অবশেষে তাহার ভবিষাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ও কহিলেন—

Live, and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin so well, that men
May bless thee as we bless thee, O young life
Breaking with laughter from the dark; and may
The fated channel where thy motion lives
Be prosperously shaped, and sway thy course
Along the years of haste and random youth
Unshatter'd; then full-current thro' full man;
And last in kindly curves, with gentlest fall,
By quiet fields, a slowly-dying power,
To that last deep where we and thou are still.

এখন আর সে নিভান্তই তাঁহাদের নহে। এখন তাহার নিজত্ব বিকশিত হইয়াছে। এখন তাহার নিজের কাজ আছে। কবি তাহার মর্ত জীবনের তিনটি অবস্থা সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমে মর্ত জীবনের আদি কারণ আলোচনা করিলেন, পরে তাহার জন্ম অর্থাৎ মনুবাশরীর-ধারণ আলোচনা করিলেন ও পরে তাহার পার্থিব জীবন আলোচনা করিলেন। এইখানেই সমন্ত ফুরাইল। প্রথম সম্ভাবণ শেষ হইল। এই সম্ভাবণে কবি একটি মর্তের মনুবাকে সম্ভাবণ করিয়াছেন। যতক্ষণ সে মনুবা ততক্ষণ সে তাহার। তাহাকে সমর্শণ করিবার জনাই অতীত ইহাকে গড়িয়াছে। গঠিত অবস্থায় দেখিলেন সে

তাহারই মতো। ইহাতে কেবল শরীর ও জীবনের কথাই আছে। "তৃমি বাঁচিয়া থাকো, তৃমি কাজ করো, তোমার জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক, ও অবশেষে যথাসময়ে অতি ধীরক্রমে তাহার অবসান হউক"—ইহাই কবির সমস্ত সন্তাধণের মর্ম। কবি তাহার সন্তানের মর্ত অংশকে সন্তাধণ করিতেছেন, সূত্রাং উপরি-উক্ত আশীর্বচন মর্ত জীবনের প্রতি সর্বতোভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এইখানেই সমস্ত শেষ হইয়া যায়— জীবন আরম্ভ হইল, জীবন শেষও হইল। তখন জীবনের সমাধিস্তত্তের উপর কবি দাঁড়াইয়া দূর দূরান্তরে দৃষ্টি চালনা করিলেন; দেখিলেন জীবন শেষ হইল, তাহার সন্তান শেষ হইল, কিন্তু যে সূত্র বাহিয়া এই সন্তান আসিয়াছে সেই সূত্রের শেষ হইল না। তিনি এখন দেখিলেন অনন্ত পথের একজন পথিক, পথের মধ্যে অবন্থিত তাহার গৃহে, পৃথিবীতলে অতিথি হইয়াছে। এই আতিথাজীবনকে সন্তান বলে, মনুষা বলে। আতিথাজীবন ফুরায়, সন্তানও ফুরায়, মনুষাও ফুরায়, কিন্তু পথিক ফুরায় না। প্রথমে তিনি সেই অতিথিকে সন্তামণ করিলেন, এখন সেই মহাপান্তকে সন্তামণ করিতেছেন। এখন পৃথিবীর অতিথিকে নহে, মহাকালের অতিথিকে সন্তামণ করিলেন। এখন সন্তামণ করিলেন। এখন তিনি দেখিতেছেন যে, এই পথিক সৌর জগতেরও জোষ্ঠ প্রতা। প্রথম সন্তামণে তিনি কোটি কোটি কোটি যুগ ও আবর্তমান, আলোকের নির্মাণশালার উল্লেখ করিয়াছেন, অপরিবর্তমীয় পরিবর্তনের জগতে ক্রমোখানশীল জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন

With this last moon, this crescent— her dark orb Touch'd with earth's light— thou comest

অর্থাৎ মনুষোর জন্মও এইরূপ চন্দ্রকলার নায়ে, তাহার একাংশ পৃথিবীর জীবন, পৃথিবীর বৃদ্ধি পাইয়া আলোকিত হয়। দ্বিতীয় ভাগে যাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন তাহার কারণ আলোচনা করিতে গিয়া কবি সময়ের সংখ্যা গণনা করেন নাই, নির্মাণের উপাদানের উল্লেখ করেন নাই। এইবার তিনি কহিতেছেন—

Out of the deep, my child, out of the deep. From that great deep, before our world begins. Whereon the Spirit of God moves as he will—Out of the deep, my child, out of the deep. From that true world within the world we see. Whereof our world is but the bounding shore—Out of the deep. Spirit, out of the deep. With this ninth moon, that sends the hidden sun Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

এবার কবি যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোকের সমুদ্র নহে, অতীত বা ভবিষাৎ কালের দিকে তাহার উপকূল নাই, তাহা তিন কাল মগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছে। জগতের আশ্বাকে তিনি উল্লেখ করিতেছেন। জগতের অস্তরস্থিত যথার্থ জগতের কথা বলিতেছেন। বাহাজগৎ সেই অস্তর্জগৎকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

Out of the deep, Spirit, out of the deep. With this ninth moon, that sends the hidden sun Down you dark sea, thou comest, darling boy.

সেই সমুদ্র হইতে তুমি আসিতেছ। জ্যোতির্ময় সূর্যকে সমুদ্রতলে বিসর্জন দিয়া ক্ষীণালোকে চন্দ্র উদিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উদিত হইলে, তুমিও মহাজ্যোতিকে বিসর্জন করিয়া আসিলে। পূর্বে যে মনুষাকে কবি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সে অপরিস্ফুটতর অবস্থা হইতে প্রিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবারে যে আত্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন সে পূর্ণ অবস্থা হইতে অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। For in the world, which is not ours. They said 'Let us make man' and that which should be man. From that one light no man can look upon. Drew to this shore lit by the suns and moons And all the shadows.

কী মহারহসাপূর্ণ উক্তি! কিছুই দ্বির করিতে পারিতেছি না, কিছুরই সীমা পাইতেছি না। "সে জগৎ আমাদের নহে।" সে কোন জগৎ? কে জানে কোন জগৎ। মহাকবি আদিকবির মনোজগৎ কি? "They said", তাহারা কহিল— কাহারা? কে জানে কাহারা! ঠাহার মনোরাজ্যের অধিবাসীরা! ঠাহার ভাবসমূহ? তাহার কল্পনা? এখানে সমস্তই রহসা। কবি আলোকের রাজ্যে অন্ধ হইয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এই নিমিন্ত তাহার কথা অস্পষ্ট অথচ মহান ভাবপূর্ণ। আমরা কল্পনায় দেখিতে পাইতেছি, একটি মর্তের শিশু বর্ণনার অতীত মহাজ্যোতির্ময় অনন্ধ রাজ্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে; কোথায় কী ঠাহর পাইতেছে না, চোখে ধাধা লাগিয়াছে, মন অভিভৃত হইয়া গিয়াছে, মুখে কথা ফুটিতেছে না। তিনি কহিতেছেন, "যে জগৎ আমাদের নহে, সেই জগতে তাহারা কহিল— 'আইস, আমরা মনুষা হই।'— ভাবী মনুষা, মনুষাচক্ষুর অসহনীয় সেই এক-আলোক হইতে এই ছায়ালোকিত উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।" One light এক পরমজ্যোতি হইতে তাহারা আসিতেছে। সেই জ্যোতির তাহারা অংশ। খুস্টান সমালোচক্গণ এ-সকল ভাব বুঝিবে কিরুপে?

O dear Spirit half-lost
In thine own shadow and this fleshly sign
That thou art thou— who wailest being born
And banish'd into mystery, and the pain
Of this divisible-indivisible world
Among the numerable-innumerable
Sun, sun, and sun, thro' finite-infinite space
In finite-infinite Time— our mortal veil
And shatter'd phantom of that infinite One,
Who made thee unconceivably Thyself
Out of His whole World-self and all in all—
Live thou!

হে আস্বা, তুমি কোপা হইতে আসিয়াছ? তুমি কী হইতে কী হইয়াছ! তুমি যে জগতে আসিয়াছ, তাহাকে ভাগ করিয়া শেষ করা যায়। তখন যে এক-জগতে ছিলে তাহা গণনার জগৎ নহে। এখন যে জগতে আসিয়াছ এখানে সূর্য নক্ষত্র গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তথাপি গণনা করা যায়। তখন অসীম দেশে অসীম কালে ছিলে, এখন যে দেশে যে কালে নির্বাসিত হইয়াছ তাহার সীমা পাইতেছি না, অথচ সীমা আছে। তাহা সীমা-বিভক্ত অসীম।

তৃমি কী ছিলে, কী হইয়াছ! তৃমি ছিলে এক অসীমের মধ্যে, এখন তৃমি তাঁহার চূর্ণ বিচূর্ণ উপচ্ছায়া মাত্র। কিন্তু এইখানেই তোমার শেষ নহে। তৃমি অসীমের নিকট হইতে অসীম দূরে আসিয়াছ; তৃমি অনস্তকাল ধরিয়া ক্রমশ তাঁহার নিকটবর্তী হইতে থাকিবে। তোমাকে আর কী কহিব!—

Live thou! and of the grain and husk, the grape And ivyberry, choose; and still depart From death to death thro' life and life, and find Nearer and ever nearer Him, who wrought Not matter, nor the finite-infinite. But this main-miracle, that thou art thou, With power on thine own act and on the world.

প্রথম সম্ভাবণে মনুষা-ভাবে তোমাকে কহিয়াছিলাম

Live, and be happy in thyself, and serve This mortal race thy kin...

বাঁচিয়া থাকো. তুমি সুখী হও, তোমার স্বজ্ঞাতীয় জীবদিগকে সুখী করো ও অবশেষে বিনা কষ্টে ধীরে ধীরে মৃত্যু লাভ করো। মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কী আশীর্বাদ আছে! কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাষণে তোমাকে কহিতেছি— "বাঁচিয়া থাকো।" এখানে বাঁচিয়া থাকার অর্থে মর্ত জীবন নহে, অনন্ত চেতনা। জন্মে জন্মে যাহা ভালো তাহাই গ্রহণ করো, যাহা মন্দ তাহাই পরিত্যাগ করো। ও পদে পদে মৃত্যুর দ্বারসমূহ অতিক্রম করিয়া অমৃতের দিকে ধাবমান হও। দুইটি সম্ভাষণে দুই প্রকারের বিভিন্ন আশীর্বাদ কেন করিলাম ? না, প্রথম বারে আমি বস্তু (matter) ও সঙ্গীম-অসীমকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে আমি তোকে সম্ভাষণ করিতেছি Who art "not matter, nor the finite-infinite. but this main-miracle, that thou art thou, with power on thine own act and on the world "

সন্তানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবি কি এক অনস্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই অনস্তমন্দিরে গিয়া তিনি কাহাকে দেখিতে পাইলেন ? কী গান গাইয়া উঠিলেন ? বৈদিক ঋষিৱা যে গান গাইয়াছেন ৷

Hallowed be Thy name— Halleluiah!— Infinite Ideality! Immeasurable Reality! Infinite Personality!

Hallowed be Thy name— Halleluiah!

We feel we are nothing— for all is Thou and in Thee;

We feel we are something—that also has come from Thee;

We know we are nothing—but Thou wilt help us to be.

Hallowed be Thy name— Halleluiah!

অনন্ত ভাব। অপরিমেয় সত্য। অপরিসীম পুরুষ। অনন্ত ভাব আমাদের হইতে অতান্ত দূরবর্তী। কিছুতেই তাহার কাছে যাইতে পারি না। অবশেষে সেই ভাব মাত্রকে যখন সতা বলিয়া জানিলাম, তখন তিনি আমাদের আরো কাছে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়া তৃপ্তি হয় না। কেবল মাত্র একটি অন্ধ কারণ, অন্ধ শক্তি, অন্ধ সত্য বলিয়া জানিলে সম্পূর্ণ জানা হয় না। যখন জানিলাম তিনি অসীম পুরুষ, তাঁহার নিজত্ব আছে, তখন তিনি আমাদের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে পারিলাম। তখন তাঁহাকে কহিলাম তোমার জয় হউক!

"We feel we are nothing— for all is Thou and in Thee" ইহা অতীতের কথা। যখন আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম তখন আমরা অনুভব করিতাম না যে আমরা কিছু, সকলই তুমি। ইহাই আমাদের ভাব মাত্র। তোমার মধ্যে আমরা ভাব মাত্রে ছিলাম। অবশেবে তোমার কাছ হইতে যখন

আসিলাম তখন অনুভব করিতে লাগিলাম 'আমরা কিছু'। "We feel we are something— that also has come from Thee" ইহা বর্তমানের কথা, ইহাই আমাদের সত্য। এখন আমরা কিছু হইয়াছি, আমরা সতা হইয়াছি। "We know we are nothing— but Thou wilt help us to he" ইহা ভবিষাতের কথা। আমরা জানি আমরা কিছুই নই— তুমি আমাদের ক্রমশই গঠিত করিয়া তুলিতেছ, আমাদের বাক্ত করিয়া তুলিতেছ! মৃত্যুর মধ্য দিয়া নৃতন নৃতন সত্য, নৃতন নৃতন জ্ঞান শিখাইয়া আমাদের পূর্ণ ব্যক্তি করিয়া তুলিতেছ। কোনো কালেই তাহা হইতে পারিব না, চিরকালই "Thou wilt help us to be"। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার আনন্দ আমরা চিরকাল ভোগ করিব। তোমার জয় হউক। মর্ত জীবনেও এই ক্রমোন্নতির তুলনা মিলে। মনুষ্য প্রথমে এক মহা বাষ্পরাশির মধ্যে, সমস্ত জগতের আদিভতের মধ্যে মিলিয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে অল্লে অল্লে পৃথক হইয়া মন্বারূপে জন্মগ্রহণ করিল। অবশেষে যতই সে বডো হইতে লাগিল, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জন্মিতে লাগিল। এই ক্রম-অনুসারেই কবি ঈশ্বরকে প্রথমে অনম্ভ ভাব, পরে অপরিমেয় সতা ও তৎপরে অপরিসীম পুরুষ বলিয়াছেন। এইখানে কবিতা শেষ হইল। ইহার পরে আর কোথায় যাইবে? ইহাই চুডান্ত সীমা! যাহারা একটা দৈত্যকে পর্বত বলিলে. দৈতোর যষ্টিকে শালবক্ষ কহিলে মহান-ভাবে হা করিয়া থাকেন, তাহারা যে এত বড়ো কবিতার মহান ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না ইহাই আশ্চর্য। বস্তুগত মহান ভাব পর্যন্তই বোধ করি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত Paradise Lost'-এর অপেক্ষা মহান বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

## কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন

যুরোপের সাহিতো মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। কোনো কবি মহাকাব্য লিখেন না, অনেক পাঠক মহাকাব্য পড়েন না, অনেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া পড়েন, অনেকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পড়েন। অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন— এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভাতার পাড়ে যতই চর পড়িবে কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙন ধরিবে! প্রমাণ কী? না, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মহাকাব্য লেখা হইয়াছে, এখন আর মহাকাব্য লেখা হয় না। তাহাদের মতে বোধ করি এমন সময় আসিবে, যখন কোনো কাব্যই লেখা হইবে না।

সভাতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে কবিতার অঙ্গেও যে সেইরূপ পরিবর্তন হইবে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কবিতা সভাতা-ছাড়া একটা আকাশকুসুম নহে। কবিতা নিতান্তই আশ্মানদার নয়। তাহার সমস্ত ঘরবাড়িই আশমানে নহে। তাহার জ্ঞমিদারিও যথেষ্ট আছে।

সভাতার একটা লক্ষণ এই যে, দেশের সভা অবস্থায় এক জন ব্যক্তিই সর্বেসর্বা হয় না। দেশ বলিলেই এক জন বা দৃই জন বুঝায় না, শাসনতন্ত্র বলিলে এক জন বা দৃই জন বুঝায় না। ব্যক্তি নামিয়া আসিতেছে ও মণ্ডলী বিস্তৃত হইতেছে। এখন এক জন ব্যক্তিই লক্ষ্ণ লোকের সমষ্টি নহে। এখন শাসনতন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে একটি রাজার খেয়াল শিক্ষা ও মনোভাব আলোচনা করিলে চলিবে না; এখন অনেকটা দেখিতে হইবে, অনেককে দেখিতে হইবে। এখন যদি তুমি একটা যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র দেখিয়া বল যে 'এ তো খুব অল্প কাজই করিতেছে', তাহা হইলে তুমি ভ্রমে পড়িবে। সে যন্ত্রের সকল অঙ্গই পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এখনকার সভা সমাজে দশটাকে মনে মনে তেরিজ কষিয়া একটাতে পরিণত কর। কবিতাও সে নিয়মের বহির্ভৃত নহে। সভা দেশের কবিতা এখন যদি তুমি আলোচনা করিতে চাও তবে একটা কারা,

একটি কবির দিকে চাহিয়ো না। যদি চাও তো বলিবে "এ কী হইল! এ তো যথেষ্ট হইল না! এ দেশে কি তবে এই কবিতা?" বিরক্ত হইয়া হয়তো প্রাচীন সাহিত্য অম্বেষণ করিতে যাইবে। যদি মহাভারত কি রামায়ণ কি গ্রীসীয় একটা কোনো মহাকাব্য নম্বরে পড়ে. তবে বলিবে. "পর্যাপ্ত হইয়াছে! প্রচর হইয়াছে!" এক মহাভারত বা এক রামায়ণ পডিলেই তমি প্রাচীন সাহিতোর সমস্ত ভাবটি পাইলে। কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে। এখন একখানা কবিতার বইকে আলাদা করিয়া পডিলে পাঠের অসম্পূর্ণতা थाकिया याय । মনে करता हैश्नल । हेश्नल यত कवि আছে সকলকে মিলাইয়া लहेगा এक विनया धरितर চ্টাব। ইংলন্তে যে কবিতা-পাঠক-শ্রেণী আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের এক-একটা মহাকাবা রচিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাবাগুলি মনের মধ্যে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিতেছেন। ইংলন্ডের সাহিতো মানবহৃদয়-নামক একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে. অনেকদিন হইতে অনেক কবি তাহার একট একট করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদব্যাস। তাহারা মনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সন্ধিবেশ করিয়া তাহাকে একত্রে পরিণত করিতেছেন। যে কেহ ইহার একটি মাত্র অংশ দেখেন অথবা সকল অংশগুলিকে আলাদা করিয়া দেখেন, তিনি নিতান্ত প্রমে পড়েন: তিনি বলেন, সভাতার সঙ্গে সঙ্গে কাবা অগ্রসর হইতেছে না। তিনি কী করেন, না, একটি সাধারণতদ্মের শাসনপ্রণালীর প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখেন। দেখেন রাজার মতো প্রভত ক্ষমতা কাহারও হন্তে নাই, রাজার মতো একাধিপতা কেহ করিতে পায় না, ও তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে. "দেশের রাজ্ঞাপ্রণালী ক্রমশই অবনত হইয়া আসিতেছে। সভাতা বাডিতেছে বটে কিন্তু রাজতন্ত্রের উন্নতি কিছই দেখিতে পাইতেছি না। বরঞ্চ উল্টা :" কিন্তু সভাতা বাডিতেছে বলিলেই বঝায় যে. জ্ঞানও বাডিতেছে. কবিতাও বাডিতেছে।

রাজতন্ত্র যখন খুব জটিল ও বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণতন্ত্রের বিশেষ আবশাকতা বাড়ে। যত দিন ছোটোখাটো সোজাসুদ্ধি রকম থাকে তত দিন সাধারণতন্ত্রের নাায় অতবড়ো বিস্তৃত রাজ্যপ্রণালীর তেমন আবশাকতা থাকে না। এক রাজায় আর যখন চলে না তখন সে রাজার দিন ফুরায়। যুরোপে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। কবিতার রাজা অতান্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি স্ক্রাতম অনুভাব-সকল কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার কবিতায় অমন-সকল ছায়াশারীরী মৃদুম্পর্শ কল্পনা খেলায় যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুইতে পারে না— এমন-সকল গৃঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণত সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে। প্রাচীন কালে কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা খুথি জাতি প্রভৃতি কতকগুলি বাগানের ফুল ফুটিত, আর কোনো ফুলকে যেন কেহ কবিতার উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিত না; আক্রকাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্রকায়া , সাধারণত চক্ষুর অগোচর, তুণের মধ্যে প্রস্ফুটিত সামান্য বনফুলটি পর্যস্ত ফুটে। এক কথায়— যাহাকে লোকে, অভাস্ত হইয়াছে বলিয়াই হউক বা চক্ষুর দোষেই হউক, অতি সামান্য বলিয়া দেখে বা একেবারে দেখেই না, এখনকার কবিতা তাহার অতি বৃহৎ গুঢ়ভাব খুলিয়া দেখায়। আবার যাহাকে অতিবৃহৎ অতি-অনায়ন্ত বলিয়া লোকে ছুইতে ভয় করে, এখনকার কবিতায় তাহাকেও আয়ন্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অতএব এখনকার উপযোগী মহাকাব্য একজনে লিখিতে পারে না। একজনে লিখেও না।

এখন শ্রমবিভাগের কাল। সভাতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রমবিভাগ। কবিতাতেও শ্রমবিভাগ আরম্ভ ইইয়াছে। শ্রমবিভাগের আবশাক হইয়াছে।

পূর্বে একজন পণ্ডিত না জানিতেন এমন বিষয় ছিল না। লোকেরা যে বিষয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করিত, তাঁহাকে সেই বিষয়েই উত্তর দিতে হইত, নহিলে আর তিনি পণ্ডিত কিসের? এক অরিস্টটল দর্শনও লিখিয়াছেন, রাজানীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারিও লিখিয়াছেন। তখনকার সমস্ত বিদ্যাপ্তলি হ-য-ব-র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিত। বিদ্যাপ্তলি একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিত, এক-একটা করিয়া পণ্ডিত তাহাদের কর্তা। পরস্পরের মধ্যে চরিত্রের সহস্র প্রভেদ থাক্, এক অন্ধ বাইয়া তাহারা সকলে পৃষ্ট। এখন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, সকলেরই নিজের নিজের পরিবার হইয়াছে:

সমালোচনা ৮৯

একত্রে থাকিবার স্থান নাই; একত্রে থাকিলে সুবিধা হয় না ও বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি-সৰুল একত্রে থাকিলে পরস্পরের হানি হয়। কেহ যেন ইহাদের মধ্যে একটা মাত্র পরিবারকে দেখিয়া বিদ্যার বংশ কমিয়াছে বলিয়া না মনে করেন। বিদ্যার বংশ অতাস্ত বাড়িয়াছে, একটা মাথায় তাহাদের বাসস্থান কুলাইয়া উঠে না। আগে যাহারা ছোটো ছিল এখন তাহারা বড়ো হইয়াছে। আগে যাহারা একা ছিল এখন তাহাদের সস্তানাদি হইয়াছে।

যখন জটিল লীলাময় গাঢ় বিচিত্র বেগবান মনোবৃত্তিসকল সভাতা-বৃদ্ধির সহিত, ঘটনাবৈচিত্রোর সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে তখন আর মহাকাবো পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাবা লিখিয়া উঠাও এক জনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাবা ও গীতিকাবা আবশাক হয়। গীতিকাবা মহাকাবোর পূর্বেও ছিল কি না সে পরে আলোচিত হইবে। এক মহাকাবোর মধ্যে সংক্ষেপে অপরিকৃট ভাবে অনেক গীতিকাবা খণ্ডকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলিকে পরিকৃট করিয়াছেন। শকুন্তলা উত্তররামচরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। গাঁতিকাবা খণ্ডকাব্য যখন এত দূর বিস্তৃত হইয়া উঠে যে মহাকাবোর অল্লায়তন স্থানে তাহারা ভালো ক্ট্রি পায় না, তখন তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে কবিতার অণ্ডভ আশক্ষা করিবার কিছুই নাই।

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল স্ক্রিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতি -কারা-সমুহের বীভ মাত্র সেই সৌর মহাকারোর মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের মতো বসন্ত বর্ষা ছিল না; কানন পর্বত সমুদ্র ছিল না; পশু পক্ষী পতঙ্গ ছিল না; সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হুইয়া সৌরজগৎ পরিপূর্ণতর হুইয়াছে। ইহার কোনো অংশ সেই মহাসৌরচক্রের সমান নহে বলিয়া কেহ যেন না বলেন যে জগৎ ক্রমশই অসম্পূর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এখন সৌরজ্বগতের মহত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন অথচ আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্যতন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে: তাহা হইলে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না যে এখনকার সৌরজগৎ পরিস্ফুটতর, উন্নতত্ত্ব। জগতেরও উন্নতিপর্যায়ের মধ্যে শ্রমবিভাগ আছে। সৌরজগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পথক পথক হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোনো মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞানরাজ্ঞার সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দদূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র-সন্মিলিত বাষ্পরাশিগত অবস্থার পূর্বেও আর কোনো অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতম্ব আদিভৃতসমূহের অক্ষুট ভাবে পৃথক ভাবে বিশৃশ্বল সঞ্চরণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাকে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃষ্কাল পার্থকা, পরে একত্র সন্মিলন, ও তাহার পরে শৃষ্কালাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বৃদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃশ্বল পৃথক সতা, পরে তাহাদের এক-শ্রেণী-বদ্ধ করা, ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক পৃথক বাক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সৃশৃঙ্খল স্বাতন্ত্রা, সুসংযত স্বাধীনতা। কবিতাতেও এ নিয়ম খাটে। প্রথমে ছাড়া ছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ। সৌরজ্বগতের কবিতাকৈ যে ভাবে দেখা আবশাক, উন্নততর সাহিত্যের কবিতাকেও সেই ভাবে দেখা কর্তবা। নহিলে ভ্রমে পডিতে হয়।

সভ্যতার জোয়ারের মুখে সমস্ত সমাজ্ঞ তীরের মতো অগ্রসর হইতেছে, কেবল কবিতাই যে উজ্জন বাহিয়া উঠিতেছে এমন কেহ না মনে করেন। এখন বিশেষ ব্যক্তির (individual) গুরুত্ব লোপ পাইতেছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, সংসার খাটো হইয়া আসিতেছে। কারণ Tennyson বলিতেছেন— "The individual withers and the world is more and more."

একদল পণ্ডিত বলেন যে, যত দিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে তত দিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে করো কবিতা নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কী করেন, কেবল "makes the darkness visible"— বিজ্ঞান প্রত্যন্ত অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক কলম্বস-সমূহ নৃতন নৃতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কী হইতে পারে! সে রহস্যপ্রিয়, কিন্তু এত রহসা কি আর কোনো কালে ছিল! এখন একটা রহস্যের আবরণ খুলিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিধাতা রহস্য দিয়া রহস্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা রহস্যের রক্তবীক্ষকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ রক্তবিন্দুতে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ রক্তবীক্ষ কে হিয়া রাখিয়াছেন। মহাদেব রহস্য-রাক্ষসকে এইরূপ বর দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাহার বরে অমর।

যেমন, এমন ঘোরতর অজ্ঞ কেহ কেহ আছে যে নিজের অজ্ঞতার বিষয়েও অক্স, তেমনি প্রাচীন অজ্ঞানের সময় আমরা রহসাকে রহসা বলিয়াই জানিতাম না। অজ্ঞানের একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, সে রহস্যের একটা কল্পিত আকার আয়তন ইতিহাস ঠিকুজি কৃষ্টি পর্যন্ত তৈরি করিয়া ফেলে এবং তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ প্রাচীন কবিরা রহস্যের পৌত্তলিকতা সেবা করিতোন। এখনকার কবিরা জ্ঞানের অক্সে তাহার আকার আয়তন ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহাকে আরো রহসা করিয়া তুলিতেছেন। এই নিমিন্ত প্রাচীন কালের অজ্ঞান অবস্থা কবিতার পক্ষে তেমন উপযোগী ছিল না। পৌরাণিক সৃষ্টিসমূহ দেখিলে আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। বহুকাল চলিয়া আসিয়া এখন তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সূতরাং এখন তাহা কবিতা হইয়া গিয়াইয়াছে, কারণ এখন তাহাতে আমাদের মনে নানা ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন যে এখনকার কোনো কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া যেরূপ করিয়া উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে সক্ষরে সত্য বলিয়া লিরোধার্য করিয়া লয় তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সংকীর্ণ হইয়া আসে। কড লোকে সন্ধ্যা ও উবাকে কল্পনায় কত ভাবে কত আকারে দেখে, এক সময়ে এক রকম দেখে, আর-এক সময়ে আর-এক রকমে দেখে, কিন্তু পর্বোক্তর্নাপ করিলে তাহাদের সকলেরই কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ তৈরি করিয়া রাখা হয়— উষা ও সন্ধ্যা যখনই তাহার মধ্যে গিয়া পড়ে তখনি একটা বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়।

যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা বতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রমবিভাগের আবশ্যক ইইতেছে, ততই <del>যত</del>কাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।

### চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি

নিব্দের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দারে বসিয়া কবি হইতে যায় তাহারা কতকণ্ডলা বড়ো বড়ো কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে। মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ষে কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা; আর গোল্গামিলন দিবার কল্পনা— না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার— না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিলটি—করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা। যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি। কারণ, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহাকে দশ কথা বলিতে হয়, আর যিনি সত্য বলেন তাহাকে এক কথার বেশি বলিতে হয় না। তেমনি যিনি অনুভব করিয়া বলেন তিনি দৃটি কথা বলেন, আর যে অনুভব না করিয়া বলে সে পাঁচ কথা বলে অথচ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সহজ ভাবার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়। সকলের

প্রাণের মধোই যে বাক্তি অতিথা পায়— ফুল বলো, মেঘ বলো, দুঃখী বলো, সুখী বলো, সকলের প্রাণের মধোই যাহার আসন আছে, সেই তাহা পারে। আর বড়ো বড়ো কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ, কারণ প্রাণের মধো প্রবেশ না করিয়াও তাহা পারা যায়। বড়ো বড়ো কবির কবিতা অনেকের পক্ষে কুহেলিকাময়ী কেন? কারণ, তাহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন অধিক বকিয়া যে তাহা সহজ করিতে হইবে ইহা তাহাদের মনেও হয় না। এবং তাহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহা সকলে অনুভব করে নাই; কাজেই সকলের কাছে তাহাদের সে সহজ কথা নিতান্ত শক্ত হইয়া পড়ে। সহজ কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই শক্ত। সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমন্তটা বলে না। পাঠকদিগকে কবি হইবার পথ দেখাইয়া দেয়— যে দিকে কল্পনা ছুটাইতে হইবে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না। নিজে যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, পাঠকদিগকেও তাহাই আবিষ্কার করাইয়া দেয়। যাহাদের কল্পনা কম, যাহাদের চোখে আঙ্কল দিয়া দেখাইতে হয়, তাহারা এরূপ কবিতার পাঠক নহে।

আমাদের চণ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে-সকল কবিতা লেখেন নাই তাহারই জ্বনা কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। দুই-একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের কথা পরিস্ফুট হইবে।—

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,

কেমনে আইল বাটে ?
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া,
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণাফলে সে-হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।
ঘরে গুরুক্তন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু—
আহা মরি মরি, সংকেত করিয়া
কত-না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে
কলঙ্কের ডালি মাধায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে!

রাধা শ্যামকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন— এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,

কেমনে আইল বাটে? আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া দেখিয়া পরাণ ফাটে!

কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া সখীদের ডাকিয়া কহিলেন— সই, কি আর বলিব তোরে,

> বহু পুণ্যফলে সে-হেন বঁধুয়া আসিয়া মিলল মোরে!

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই! প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছাস, ইহার মধ্যে শৃশ্বলটি কোথায়? সে শৃশ্বল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিল তাহা তো সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিল না তাহা কতখানি! যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে! শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সৃখ, উভত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গভঙ্গ, এই উত্থানপতন, কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে বাক্ত হইয়াছে! প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ। রাধা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জনা কত কট্ট পাইয়াছে, আমি শ্যামের জনা ততোধিক কট্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।---

সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অস্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে?
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়,
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়!
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে!

"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে!" এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল, "আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক সে!" ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি রাধার পরান কেমন করিতেছে! ঐ এক "যেমন করিছে" শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয় এমন আর কিছুতে না। উপরি-উক্ত পদটির মধ্যে রাধা দুই বার অভিশাপ দিতে গিয়াছে, কিন্তু উহার অপেক্ষা শুরুতর অভিশাপ সে আর কোনোমতে খুঁজিয়া পাইল না। ইহাতেই রাধার সমস্ত হৃদয় দেখিতে পাইলাম।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহা করিবার কবি! চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডিদাসের হাদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন! তাহার প্রেম "কিছু কিছু সুধা বিবশুণা আধা", তাহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান তাহাও "বিষামৃতে একত্র করিয়া"।—

কহে চণ্ডিদাস, 'শুন বিনোদিনী, সুখ দুখ দৃটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে শিরীতি, দুখ যায় তার ঠাই।' চণ্ডিদাস শতবার করিয়া বলিয়াছেন—

যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি---

"সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার মিলয়ে পিরীতিধন।" "অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি।" ইত্যাদি। কিন্তু সেই চণ্ডিদাস আবার কহিয়াছেন—

সই, পিরীতি না জানে যারা,

এ তিন ভুবনে জনমে জনমে

কি সুখ জানয়ে তারা ং

পিরীতি-নামক যে জ্বালা, পিরীতি-নামক যে দৃঃখ, এ দৃঃখ যাহারা না জানিয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে কী সুখ পাইয়াছে? যখন রাধা কহিলেন—

বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,

ঘচিত সকল দখ।

তখন

চণ্ডিদাস কয়, এমতি হইলে পিরীতির কিবা সুখ!

দৃথই যদি ঘুচিল তবে আর সুখ কিসের? এত গম্ভীর কথা বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। যখন মিলন হইল তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন—

দারূপ ঝতুপতি যত দুখ দেল, হরিমুখ হেরইতে সব দূব গেল। যতই আছিল মঝু হদয়ক সাধ সো সব পুরল পিয়া-পরসাদ। রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল, অধরহি পান বিরহ দূর গেল। চিরদিনে বিহি আজু পুরল আশ, হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ। ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি, সমচিত ঔখদে না বহে বেয়াধি।

চিকিৎসক চণ্ডিদাসের মতে বোধ করি ঔষধেও এ ব্যাধির উপশম হয় না, অথবা এ ব্যাধির সমুচিত ঔষধ নাই। কারণ চণ্ডিদাসের রাধা শ্যামে যখন মিলন হয় তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। কিছতেই তপ্তি নাই—

নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি!

যখন কোনো ভাবনা নাই, যখন শ্যামকে পাইয়াছেন, তখনো রাধার ভয় যায় না—

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।
গড়ন ভাঙ্গিতে, সই, আছে কত খল—
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।
সে-হেন বধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়!
চণ্ডিদাস কহে, রাই, ভাবিছ অনেক—
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।

রাধা আগেভাগে অভিশাপ দিয়া রাখে, রাধা শুনোর সহিত ঝগড়া করিতে থাকে। এমনি তাহার ভয় যে, তাহার মনে হয় যেন সত্তাই তাহার শাামকে কে লইল। একটা অলীক আশক্ষা মাত্রও প্রাণ পাইয়া তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া দাঁডায়, কাজেই রাধা তাহার সহিত বিবাদ করে। সে বলে—

সে-হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায় হাম নারী অবলার বধ লাগে ভায়:

যদিও তাহার বঁধুকে এখনো কেহ ভাঙায় নি. কিন্তু তা বলিয়া সে সৃস্থির হইতে পারিতেছে কই? যখন শাম তাহার সন্মুখে রহিয়াছে. তখনো সে শামকে কহিতেছে—

কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান!
অবলাব প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!
বাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু বাতি—
বৃক্তিতে নাবিনু বঁধু তোমার পিবীতি!
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর—
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি,
এমন বাথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু যদি তৃমি মোরে নিদারুণ হও
মরিব তোমার আগো, দাডাইয়া রও।

রাধার আর সোয়ান্তি নাই। শামি সম্মুখে রহিয়াছেন, শামি রাধার প্রতি কোনো উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই, তবুও রাধা একটা "যদি"কে গড়িয়া তুলিয়া, একটা "যদি"কে জীবন দিয়া কাদিয়া সারা হইল। কহিল—

> বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও মরিব তোমার আগে, দাড়াইয়া রও।

বঁধু নিদারুণ না হইতে ইইতেই সে ভয়ে সশঙ্কিত। রাধার কি আর সুখ আছে গু একদিন রাধা গৃহে গঞ্জনা খাইয়া শামের কাছে আসিয়া কাদিয়া কহিতেছে—

তোমারে বৃঝাই বঁধু, তোমারে বৃঝাই, ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।

এত করিয়া বৃঝাইবার আবশাক কী ? শ্যাম কি বৃঝেন না ? কিছু তবু রাধার সর্বদাই মনে হয়, "কি জানি!" মনে হয়, শ্যামও পাছে আমাকে ডাকিয়া না শুধায়। যদিও শ্যামের সেরূপ ভাব দেখে নাই, তব্ও ভয় হয়। তাই অত করিয়া আজ বঝাইতে আসিয়াছে—

> তোমারে বৃঝাই বঁধু, তোমারে বৃঝাই, ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই। অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে, নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে। এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ? মোর আগে দাড়াও, তোমার দেখিব চাঁদ মুখ। খাইতে সোয়ান্তি নাই, নাহি টুটে ভুক— কে মোর বাথিত আছে, কারে কব দুখ!

রাধার এই উক্তির মধ্যে কত কথাই অবাক্ত আছে। যেখানে রাধা বলিতেছেন— অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে, নিচয় জানিও মুঞি ভথিমু গরলে। এই দুই ছত্রের অর্থ এই, "আমাকে গৃহে সকলে গঞ্জনা করে, অতএব"—সে 'অতএব' কী, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? সেই 'অতএব' যদি পূর্ণ না হয় তবে রাধা বিষ খাইবে। "কে মোব ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?" রাধা শ্যামের মুখ হইতে শুনিতে চায়— আমি তোমার ব্যথিত, আমি তোমার দুঃখ শুনিব। রাধা শ্যামকে কহিল না যে, তৃমি আমার দুঃখ দুঃখ পাও, তৃমি আমার ব্যথার বাথী হও, সে শুধু শ্যামের মুখ চাহিয়া কহিল— "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?"

চত্তিদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ <mark>আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ ক</mark>রিবার নহে। প্রেমের যা-কিছু সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।—

যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল, অধিক সৌরভময়, শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন, দিজ চণ্ডিদাস কয়।

দৃঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে। চণ্ডিদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দৃঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রকৃটিত হইয়া উঠে।—

পিবীতি পিবীতি সব জন কতে. পিবীতি সহজ কথা গ বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি নাহি মিলে যথা তথা। পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে, পিরীতি সাধিল যে পিরীতি রতন লভিল সে জন— বড ভাগাবান সে। পিরীতি লাগিয়া আপনা ভলিয়া পরেতে মিশিতে পারে, পরকে আপন করিতে পারিলে পিরীতি মিলয়ে তারে। পিরীতি-সাধন বড়ই কঠিন करह विक ठिलाम. দই ঘচাইয়া এক অঙ্গ হও থাকিলে পিরীতি-আশ।

পরকে আপন করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, যে তপস্যা করিতে হয়, সে কি সাধারণ তপস্যা ? যে তোমার অধীন নহে, তোমার নিজেকে তাহার অধীন করা— যে সম্পূর্ণ স্বতম্ব, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতম্ব করা— যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী করা— সে কী কঠোর সাধন!

যখন রাধিকা কহিলেন---

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি হৃদয়ে লাগল সে— পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে, পিরীতি গড়ল কে? পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর না জানি আছিল কোথা! পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল, পরাণপুতলী যথা। পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল দ্বিশুণ স্থালিয়া গেল! বিষম অনল নিবাইলে নহে, হিমাম রহল শেল!

তখন চণ্ডিদাস কহিলেন—

চণ্ডিদাস-বাণী শুন বিনোদিনি, পিরীতি না কহে কথা— পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে পিরীতি মিলয়ে তথা!

বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাঁহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডিদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,

এ তিন ভূবন-সার। কিন্তু ইহা বলিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না. দ্বিতীয় ছত্ত্রে কহিলেন— এই মোর মনে হয় রাতি দিনে

ইহা বই নাহি আর!

প্রেমের আড়ালে জগং ঢাকা পড়ে, শুধু তাহাই নহে—

পরাণ-সমান পিরীতি রতন

জুকিনু হৃদয়-তুলে—

পিরীতি রতন অধিক হইল,

পরাণ উঠিল চলে।

চতিদাস হৃদয়ের তুলাদণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল। এই তো জগংগ্রাসী, প্রাণ হইতে গুরুতর প্রেম। ইহা আবার নিতাই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই, তথাপি বাড়িতেছে—

> নিতই নৃতন পিরীতি দুজন, তিলে তিলে বাঢ়ি যায়। ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়, পরিণামে নাহি খায়!

#### ইহার আর পরিণাম নাই।

এত বড়ো প্রেমের ভাব চণ্ডিদাস ব্যতীত আরকোন প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায় ? বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডিদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। তাহা শতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, আবার উদ্ধৃত করি।—

সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়!
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৃতন হোয়।
জনম অবধি হম রাপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বৃঝনু কৈছন কেল.
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত যত রসিকজন রস-অনুমগন—
অনুভব কহে, না পেখে!
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু চণ্ডিদাসের নৃতনত্ব আছে. ভাবের মহত্ত্ব আছে. আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন. তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। তিনি নিজের রজকিনী প্রণয়িনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি।—

শুন রক্তকিনী রামি

ও দৃটি চরণ শীতল জানিয়া

শরণ লইনু আমি।

তুমি বেদ-বাগিনী, হরের ঘরণী

তুমি সে নয়নের তারা.

তোমার ভব্দনে ত্রিসন্ধ্যা-যাজনে.

ু তুমি সে গলার হারা।

রজ্ঞকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ

কামগন্ধ নাহি তার,

রঞ্জকিনী-প্রেম নিক্ষিত হেম

বড় চণ্ডিদাসে গায়।

চণ্ডিদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল। তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন "কামগন্ধ নাহি তায়!"

আর এক স্থলে চণ্ডিদাস কহিয়াছেন—

तक्रमी भिवस्म इव भूतवर्ग.

স্বপনে রাখিব লেহা—

একত্র থাকিব নাহি পরশিব

ভাবিনী ভাবের দেহা।

দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না। অর্থাৎ, এ প্রেম বাহা জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে। যেকালে চণ্ডিদাস ইহা লিখিয়াছিলেন, ইহা সেকালের কথা নয়।

কঠোর ব্রতসাধনা-স্বরূপে প্রেমসাধনা করা চণ্ডিদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে. সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে—সে ভাবের কাল ভবিষাতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে— পূর্বে যেমন যে যত বিলষ্ঠ ছিল সে ততই গণা হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে— যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বিলয়া খ্যাত হইবে— যখন হৃদয়ের ছার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোনো অতিথি কৃষ্ক ছারে আঘাত করিয়া বিফ্লমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না

যাইবে— তখন কবিরা গাইবেন—

পিরীতিনগরে বসতি করিব, পিরীতি বাঁধিব ঘর। পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব, তা বিনু সকলি পর।

#### বসন্তরায়

কেহ কেহ অনুমান করেন, বসম্ভরায় আর বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি। এই মতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আছে কি না জানি না, কিন্তু উভয়ের লেখা পডিয়া দেখিলে উভয়কে স্বতন্ত্র কবি বলিয়া আন সংশ্য থাকে না। প্রথমত উভয়ের ভাষায় অনেক তফাত। বিদ্যাপতির লেখায়— ব্রজভাষায় বংলা মেশানো আব বায়বসম্ভেব লেখায়— বাংলায় বন্ধভাষা মেশানো ভাবে বোধ হয়, যেন ব্রজ্ঞভাষা আমাদের প্রাচীন কবিদের কবিতার আফিসের বস্ত্র ছিল। শ্যামের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলেই অমনি সে আটপৌরে ধতি চাদর ছাডিয়া বন্দাবনী চাপকানে বত্রিশটা বোতাম আটিত ও বন্দাবনী শামলা মাথায় চড়াইয়া একটা বোঝা বহিয়া বেড়াইত। রায়বসম্ভ প্রায় ইহা বরদান্ত করিতে পারিতেন না। তিনি খানিকক্ষণ বন্দাবনী পোশাক পরিয়াই অমনি— "দূর করো" বলিয়া ফেলিতেন। বসম্ভরায়ের কবিতার ভাষাও যেমন কবিতার ভাবও তেমন। সাদাসিধা, উপমার ঘনঘটা নাই, সরল প্রাণের সরল কথা— সে কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াই মিথাা। কারণ, সরল প্রাণ বিদেশী ভাষায় কথা কহিতে পারেই না: তাহার ছোটো ছোটো সুকুমার কথাগুলি, তাহার সৃক্ষা স্পর্শকাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলমালে একেবারে চুপ করিয়া যায়, বিদেশী ভাষার জটিলতার মধ্যে আপনাদের হারাইয়া ফেলে। তখন আমরা ভাষাই ভনিতে পাই, উপমাই ভনিতে পাই, সে সকুমার ভাবগুলির প্রাণ-ছোওয়া কথা আর শুনিতে পাই না। এমন মান্য তো সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের मिश्राल प्राप्त इयु— प्राप्तवेषे (পागाक भारत नाई, (भागाकरे। प्राप्तवेष भागव भारते विद्या विभागाक । (भागाकरक এমনি সে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোশাক ঝুলাইয়া রাখিবার আলনা মাত্র মনে করে, পোশাকের দামেই তাহার দাম। আমার তো বোধ হয়, অনেক ব্রীলোকের অলংকার ঘোমটার চেয়ে অধিক কান্ধ করে, তাহার হীরার সিথিটার দিকে লোকে এতক্ষণ চাহিয়া থাকে যে তাহার মখ দেখিবার আর অবসর থাকে না। কবিতারও সেই দশা আমরা প্রায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডিদাসের তুলনা করিলেই টের পাওয়া যাইবে যে, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চতিদাস কত সহজে সরল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার বিদ্যাপতির সহিত বসম্ভরায়ের তলনা করিলেও দেখা যায়, বিদ্যাপতির অপেক্ষা বসম্ভরায়ের ভাষা ও ভাব কত সরল। বসম্ভরায়ের কবিতায় প্রায় কোনোখানেই টানাবোনা তুলনা নাই, তাহার মধ্যে কেবল সহক্ত কথার জাদুগিরি আছে। জাদুগিরি নহে তো কী? কিছুই বৃঝিতে পারি না. এ গান শুনিয়া প্রাণের মধ্যে কেন এমন মোহ উপস্থিত হইল,— কথাগুলিও তো খব পরিষ্কার, ভাবগুলিও তো খব সোজা, তবে উহার মধ্যে এমন কী আছে যাহাতে আমার প্রাণে এতটা আনন্দ, এতটা সৌন্দর্য আনিয়া দেয়? এইখানে দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথমে বিদ্যাপতির রাধা, শামের রূপ কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন তাহা উদ্ধত করিয়া দিই---

> এ সখি কি দেখিনু এক অপরাপ, ভুনাইতে মানবি ৰপনস্বরূপ। কমলযুগল-'পর চাঁদকি মাল, তা 'পর উপজ্জল তরুণ তমাল।

সমালোচনা ৯৯

তা 'পর বেড়ল বিজুরীলতা, কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা। শাখাশিখর সুধাকরপাঁতি, তাহে নবপল্লব অরুণক ভাতি বিমল বিশ্বফলযুগল বিকাশ, তা 'পর কির থির করু বাস। তা 'পর চঞ্চল খঞ্জনযোড়, তা 'পর সঞ্জন খঞ্জনযোড়,

আর বসন্তরায়ের রাধা শ্যামকে দেখিয়া কী বলিতেছেন ং—

সজনি, কি হেরনু ও মুখুশোভা !

অতুল কমল

সৌরভ শীতল

অরুণনয়ন অলি-আভা। প্রফুলিত ইন্দীবর বর সৃন্দর মুকুরকান্তি মনোৎসাহা।

রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত্ত কিয়ে নিরমল শশিশোহা।

বরিহা বকুল ফুল অলিকুল আকুল,

চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ !

অধর বান্ধলী ফুল ক্রন্তি মণিকৃগুল প্রিয় অবতংস বনান।

হাসিখানি তাহে ভায়, অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চায় বিদগধ মোহন রায়।

াবদগাব মোহন রার। মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়, জ্ঞাতি কুলশীল দিনু তায়।

না দেখিলে প্রাণ কাঁদে - দেখিলে না হিয়া হাঁধে, অনুখন মদনতরঙ্গ:

হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ, সুন্দর শ্যামর অঙ্গ:

চরণে নূপ্র মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি

ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ! ও রূপসাগরে রস- হিলোলে নয়ন মন

আটকল রায় বসস্ত।

বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত কবিতাটি পড়িয়াই বুঝা যায়, এই কবিতাটি রচনা করিবার সময় কবির হৃদয়ে তাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয় যেন, বিদ্যাপতি কৃষ্ণ ইইয়া রাধার রূপ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা বাতীত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে বিদ্যাপতি-রচিত আর একটি মাত্র কৃষ্ণের রূপবর্ণনা আছে, তাহাও অতি যৎসামান্য। বসন্তরায়ের কৃষ্ণের বর্ণনা পড়িয়া দেখো। কবি এমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন যে, প্রথম ছত্র পড়িয়াই আমাদের প্রাণের তার বাঞ্চিয়া ওঠে। "সঞ্জনি, কি হেরনু ও মুখশোভা!" শ্যামকে দেখিবামাত্রই যে বন্যার মতো এক সৌন্দর্যের শ্রোত রাধার মনে আসিয়া পড়িয়াছে, রাধার হদয়ে মহসা যেন একটা সৌন্দর্যের আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে— একেবারে সহসা অভিভৃত হইয়া

রাধা বলিয়া উঠিয়াছে, "সজ্জনি, কি হেরনু ও মুখশোভা!" আমরা রাধার সেই সহসা উচ্ছসিত ভাব প্রথম ছত্ত্রেই অনুভব করিতে পারিলাম। শ্যামকে দেখিবামাত্রই তাঁহার প্রথম মনের ভাব— মোহ। প্রথম ছত্রে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সমস্তটা আগ্নুত করিয়া একটা সৌন্দর্যের ভাব মাত্র বিরাজ করিতেছে। রাধা মাঝে মাঝে রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মনঃপৃত না হওয়ায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন— "রূপ বরণিব কত, ভাবিতে থকিত চিত।" তাহার রূপ কেমন তাহা আমি কী জানি, তাহার রূপ দেখিয়া আমার চিন্ত কেমন হইল তাহাই আমি জানি। রাধা মাঝে মাঝে বর্ণনা করিতে যায়, অমনি বুঝিতে পারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিলে খুব অল্পই বলা হয়, আমি যে কী আনন্দ পাইতেছি সেটা তাহাতে কিছুতেই ব্যক্ত হয় না। শ্যামের রূপের আকৃতি তো সজনিরা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু রাধা যে সেই রূপের মধ্যে আরো অনেকটা দেখিতে পাইয়াছে, যাহা দেখিয়া তাহার মনে কথার অতীত কথা-সকল জাগিয়া উঠিয়াছে— সেই অধিক-দেখাটা ব্যক্ত করিবে কিরূপে? সে কি তিল তিল বর্ণনা করিয়া? বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়া বর্ণনা বন্ধ করিয়া কেবল ভাবগুলি মাত্র ব্যক্ত করিতে হয়। হাসি বর্ণনা করিতে গিয়া "হাসিখানি" বলিতে হয়, রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মুরলীর গান মনে পড়ে। শ্যামের ভাব— রূপেতে হাসিতে গানেতে জড়িত একটি ভাব, পৃথক্ পৃথক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত একটি ভাব নহে। রাধা যে বলিয়াছেন "হেরইতে চাদমুখ মরমে পরম সৃখ", ঐ কথাটাই সত্য— নহিলে, "ভুক় বাঁকা" বা "চোখ টানা" বা "নাক সোজা" ও-সব কথা কোনো কাজের কথাই নয়।

বিদ্যাপতি-রচিত রূপবর্ণনার সহিত বসম্ভরায়-রচিত রূপবর্ণনার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। বিদ্যাপতি রূপকে একরূপ চক্ষে দেখিতেছেন, আর বসম্ভরায় তাহাকে আর-এক চক্ষে দেখিতেছেন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপ উপভোগ্য বিলয়া সুন্দর: আর বসম্ভরায় কহিতেছেন, রূপ সুন্দর বিলয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য ও ভোগ একত্রে থাকে: কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে। বসম্ভরায় তাহার রূপবর্ণনায় যাহা-কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি তাহার রূপবর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য,তাহাই দেখাইয়াছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক। বিদ্যাপতির, যেখান হইতে খুলি, একটি রূপবর্ণনা, বাহির করা যাক।

গেলি কামিনী গজবরগামিনী , বিহসি পালটি নেহারি। কৃসুমসায়ক ইন্দ্ৰজালক কুহকী ভেল বরনারী। জোরি ভূজযুগ মোড় বেড়ল, ততহি বয়ান সৃছন্দ। দামচস্পকে কামপূজল যৈছে সারদচন্দ। উরহি অঞ্চল ঝাপি চঞ্চল, আধ পয়োধর হেরু। পবন-পরভাবে শরদঘন জনু বেকত কয়েল সুমেরু। পুনহি দরশনে क्रोवन क्रुड़ाग्रव, টুটব বিরহ কওর। চরণ যাবক হাদয় পাবক দহই সব অঙ্গ মোর।

এমন, একটা কেন, এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আবার রায়বসন্ত হইতে দুই-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক।—

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম, হেরইতে মানিনী তেজই মান। উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি দলিতাঞ্জন হেন ভাল। জিনিয়া যমুনার জঙ্গ নিরমল ঢল্ডল **प्रत्रभग नवीन त्रमान**। কিয়ে নবনীল নলিনী কিয়ে উত্তপল জলধর নহত সমান। কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল কেবল রস নিরমাণ। অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর সুরঙ্গ অধর পরকাশ। ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ রায় বসম্ভ পহু রঙ্গিণী বিলাস।

ইহাতে কেবল ফুল, কেবল মধুর হাসি ও সরল সম্ভাষণ আছে, কেবল সৌন্দর্য আছে। এক শ্যামের সৌন্দর্য দেখিয়া ভগতের সৌন্দর্যের রাজ্য উদঘাটিত হইতে চাহে। যমুনার নিরমল ঢলঢল ভাব ফুটিয়া ওঠে, একে একে একেকটি ফুল শ্যামের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়— কারণ, সৌন্দর্য সৌন্দর্যকে কাছে ডাকিয়া আনে— ফুলের যাহা প্রাণের ভাব সে তাহা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বসস্তরায় এ সৌন্দর্য মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াছেন, লালসাতৃষিত নেত্রে দেখেন নাই। এমন, একটি কেন, রায়বসন্ত হইতে তাহার সমুদর রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়— দেখানো যায় যে যাহা তাহার সুন্দর লাগিয়াছে, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রূপবর্ণনা ত্যাগ করা যাক, সন্তোগবর্ণনা দেখা যাক। বিদ্যাপতি কেবল সন্তোগমাত্রই বর্ণনা করিয়াছেন; বসন্তরায় সন্তোগের মাধুর্যটুকু, সন্তোগের কবিত্বটুকু মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি-রচিত "বিগলিতিচকুর মিলিত মুখমণ্ডল" ইত্যাদি পদটির সহিত পাঠকেরা বসন্তরায়-রচিত নিম্নলিখিত পদটির তুলনা করুন।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি নয়লি কুঞ্জের মাঝে. ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জডিত হিয়ার উপরে সাক্তে। মিলিত নয়ানে কুসুম-শয়ানে উলসিত অরবিন্দ্ শ্যামসোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি চাঁদের উপরে চন্দ। কুঞ্জ কৃস্মিত সুধাকরে রঞ্জিত তাহে পিককুল গান— মরমে মদন বাণ দুঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈল নিরমাণ। মন্দ মলয়জ পবন বহে মৃদু ও সুখ কো করু অন্ত। সরবস-ধন দোহার দুছ জন. কহয়ে রায় বসন্ত।

মৃদু বাতাস বহিতেছে, কুঞ্জে জ্যোৎসা ফুটিয়াছে, চাঁদনী রাত্রে কোকিল ডাকিতেছে, এবং সেই কুঞ্জে, সেই বাতাসে, সেই জ্যোৎসায়, সেই কোকিলের কুছরবে, কুসুম-শয়ানে মুদিত নয়ানে, দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মতো, শ্যামের কোলে রাধা— চাঁদের উপরে চাঁদ ঘুমাইয়া আছে কী মধুর ! কী সুন্দর ! এত সৌন্দর্য স্তরে স্তরে একত্রে গাঁথা হইয়াছে— সৌন্দর্যের পাপড়ির উপরে পাপড়ি বিন্যাস হইয়াছে যে, সবসুদ্ধ লইয়া একটি সৌন্দর্যের ফুল, একটি সৌন্দর্যের শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ও সুখ কো করু অন্ত"— এমন মিলন কোথায় হইয়া থাকে !

বসম্ভরায়ের কবিতায় আর একটি মোহমন্ত্র আছে, যাহা বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর দেখা, যায় না! বসম্ভরায় প্রায় মাঝে মাঝে বস্তুগত বর্ণনা দূর করিয়া দিয়া এক কথায় এমন একটি ভাবের আকাশ খুলিয়া দেন, যে, আমাদের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, মেদের মধ্যে হারাইয়া যায়! এক স্থলে আছে— "রায় বসম্ভ কহে ও রূপ পিরীতিময়।" রূপকে পিরীতিময় বলিলে যাহা বলা হয়, আর কিছুতে তাহার অপেক্ষা অধিক বলা যায় না। যেখানে বসম্ভরায় শ্যামের রূপকে বলিতেছেন—

#### কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল কেবল রস নিরমাণ

সেখানে কবি এমন একটি ভাব আনিয়াছেন যাহা ধরা যায় না. ছোওয়া যায় না। সেই ধরা-ছোওয়া দেয় না— এমন একটি ভাবকে ধরিবার জনা কবি যেন আকৃল ব্যাকৃল হইয়া পড়িয়াছেন। "কমনীয়" "কিলোর" "স্কোমল" প্রভৃতি কত কথাই ব্যবহার করিলেন, কিছুতেই কৃলাইয়া উঠিল না— অবশেষে সহসা বলিয়া ফেলিলেন "কেবল রস নিরমাণ!" কেবল তাহা রসেই নির্মিত হইয়াছে, তাহার আর আকার প্রকার নাই

দ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—

আলো ধনি, সৃন্দরি, কি আর বলিব ?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ?
তোমার মিলন মোর পুণাপুঞ্জরাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!
আনন্দমন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি,
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনামূরতি।
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম।
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসস্ত কহে প্রাণের গুরুতর।

এমন প্রশান্ত উদার গন্তীর প্রেম বিদ্যাপতির কোনো পদে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ: ইহার করেকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন— তুমি আমার কামনার মূর্তি, আমার মূর্তিমতী কামনা— অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারুপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা কী সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীরত্ত্ত্তি হয়— না, তুমি তাহারও অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই—না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ— রায়বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারও অধিক, তুমি প্রাণেরও গুরুতর, তুমি বৃদ্ধি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বৃদ্ধি প্রাণ আছে! ঐ যে বলা হইয়াছে "মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!" ইহাতে হাসির মাধুর্য কী সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে! বসম্ভের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদুর বাঁশির ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পল্পমুণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া

মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুথানি হাসি— অতিমধুর অতিমৃদু একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বৃদ্ধিয়া আসে তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মতো প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।

রাধা বলিতেছেন-

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি? তোমা বিনে মন করে উচাটন কে জানে কেমন তমি। না দেখি নয়ন ঝরে অনুক্রণ, দেখিতে তোমায় দেখি। সোঙরণে মন মুরছিতে-হেন, মুদিয়া রহিয়ে আখি। প্রবণে ওনিয়ে তোমার চরিত আন না ভাবিয়ে মনে। নিমিষের আধ পাশরিতে নারি. ঘুমালে দেখি স্বপনে! জাগিলে চেতন হারাই শে আমি তোমা নাম কবি কাদি : পরবোধ দেই এ রায়-বসন্ত. তিলেক থির নাচি বাঁধি।

ইহার প্রথম দৃটি ছব্রে ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙিবার জন্য ভাবের আবেগ কী চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কী-যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম, এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুডন না গেল !

বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেকা শতশুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" দ্বিতীয় ছত্ত্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া কহিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" যাহার এক তিল উধ্বে উঠিলেই ভাষা মরিয়া যায়, সেই ভাষার শেব সীমায় দাড়াইয়া রাধা বলিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!"

আর এক স্থলে রাধা বলিতেছেন—

ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণপুতলী তুমি জীবনের সখি!
অঙ্গ-আভরণ তুমি শ্রবণরঞ্জন,
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন!
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি,
রায় বসন্ত কহে পছ প্রেমরালি!

ঠিক কথা বটে— নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি! যতই সময় পাওয়া যায়. ততই কাজ করা যায়। আমাদের হাতে "শতেক যগ" নাই বলিয়া আমাদের অনেক কান্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। শতেক যগ পাইলে আমরা অনেক কান্ধ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু প্রেমের সময়গণনা যুগ যুগান্তর লইয়া নতে। প্রেম নিমিখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে এই নিমিন্ত প্রেমের সর্বদাই ভয়— পাছে নিমিখ হারাইয়া যায়। এক নিমিখে মাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়াছিলাম তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যগ বাঁচিয়া থাকিতে পারি: আবার হয়তো আমি শতেক যগ অপেকা করিয়া বসিয়া আছি. কখন আমার একটি নিমেষ আসিবে, একটি মাত্র চাহনি দেখিব! দৈবাৎ সেই একটি মুহুর্ভ হারাইলে আমার অতীত কালের শতেক যগ বার্থ হইল, আমার ভবিষাৎ কালের শতেক যগ।ইয়তো নিম্ফল হইবে। প্রতিভার স্ফুর্তির ন্যায় প্রেমের স্ফুর্তিও একটি মাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভ মুহুর্তের উপরে নির্ভর করে। হয়তো শতেক যগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবও তোমাকে ভালোবাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই— কিন্তু দৈবাং একটি নিমিখ আসিল, তখন না জানি কোন গ্ৰহ কোন কক্ষে ছিল— দুই জনে চোখাচোখি হইল। ভালোবাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়তো পদ্মার তীরের মতো অতীত শত ্ যুগের পাড ভাঙিয়া দিল ও ভবিষ্যং শত যুগের পাড গড়িয়া দিল। এই নিমিত্তই রাধা যখন ভাগাক্রমে প্রেমের শুভুমুহর্ত পাইয়াছেন তখন তাহার প্রতিক্ষণে ভয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক নিমিখ হারাইয়া গেলে শতেক যগ হারাইয়া যায় পাছে শতেক যগের সমুদ্রের মধ্যে ড্বিয়া সেই নিমিখের হারানো রুত্তকৈ আরু খুঁজিয়া না পাওয়া যায়। সেইজনা তিনি বলিয়াছেন "নিমিখে শতেক যগ হারাই হেন বাসি:

এমন যতই উদাহরণ উদ্ধৃত হইরে ততই প্রমাণ হইবে যে, বিদ্যাপতি ও বসম্ভরায় এক কবি নহেন, এমন-কি এক শ্রেণীর কবিও নহেন:

### বাউলের গান

### সংগীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা

এমন কোনো কোনো কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভ ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন— অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন তাহা কোনো একটি বাধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নেঠকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে, চারি দিক হাতডাইতে হাতড়াইতে, সহসা নিজের যেখানে মর্মস্থান, সেইখানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাহার বিনাশ নাই। এবার তিনি যে গান গাহিলেন তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম, বাঃ, এ কী শুনিলাম! এ কে গাহিল! এ কী রাগিণী! এও দিন তিনি পরের বাঁশি ধার করিয়া নিজের গান গাহিতেন, তাহাতে তাহার প্রাণের সকল সূর কুলাইত না। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না— যাহা বাজাইতে চাহি তাহা বাজে না কেন! সেটা যে বাঁশির দোষ! ব্যাকৃল হইয়া চারি দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন তাহার প্রাণের মধ্যেই একটা বাদা আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন: কহিলেন, "এ কী হইল। আমার গান পরের গানের মতো শোনায় না কেন? এত দিন পরে আমার প্রাণের সকল সূরগুলি বাজিয়া উঠিল কী করিয়া? আমি যে কথা বালিব মনে করি সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে!" যে বাক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে বাক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিথিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সে কথা কহিয়া কী সুখীই হয়! তাহার এক-একটি কথা তাহার এক-একটি জীবিত সন্তান। ঘরের কাছে একটি উলাহরণ আছে। বিজ্ঞমবাব যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন তখন তিনি যথার্থ নিজেকে

আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভালো হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সূর ভালো করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে, যে, কোনো একটি ক্ষমতাশালী লেখক অনা একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর বা বদ্ধিমবাবৃর শেষ-বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ, তবে সে কথা আমরা কানেই আনি না।

ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যাহা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। চারি দিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে. বাঙালি জাতির যথার্থ ভাবটি যে কী তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই— বাঙালি জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভা**লো জানি না**। এই নিমিত্ত আধনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যেন একটি খাটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পডিয়া মনে হয় না, বাঙালিতেই ইহা লিখিয়াছে, বাংলাতেই ইহা লেখা সম্ভব এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙালির হৃদয়-জাত একটি নৃতন জিনিস লাভ করিতে পারিবে। ভালো হউক মন্দ হউক, আজকাল যে-সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে তাহা পড়িয়া মনে হয়, যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে: ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙালির ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই: সংস্কৃতবাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কী বাংলা : আমরঃ ঠাহাদের বলি, তোমাদের ভাষাও বাংলা নহে, আর ইংরাজিওয়ালাদের ভাষাও বাংলা নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বাঙালিদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ছেলে কোলে করিয়া শহরময় ছেলে **খুজিয়া** রেডানো যেমন, তোমাদের বাবহারও তেমনি দেখিতেছিঃ তোমরা বাংলা বাংলা করিয়া সর্বত্র খুঁজিয়া রেডাইতেছ, সংস্কৃত ইংরাজি সমস্ত ওলট-পালট করিতেছ, কেবল একবার <del>হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান</del> করিয়া দেখ নাই আমাদের সমালোচা গ্রন্থে একটি গান আছে—

> আমি কে তাই আমি জানলেম না, আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না। কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি চার কড়ায় এক গগুঃ গণি,

কোথা হইতে এলাম আমি তারে কই গণি!

আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ন্ত করিতে চাই, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।

যাহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন— ভাব সর্বত্রই সমান। জাতিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিছুই নাই। কথাটা শুনিতে বেশ উদার, প্রশস্ত। কিছু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়। উপরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌর্যবৃত্তির একটি সুশ্রাবা ছুতা বলিয়া বোধ হয়। যাহারা ইংরাজি হইতে দৃই হাতে লুট করিতে থাকেন, বাংলাটাকে এমন করিয়া তোলেন যাহাতে তাহাকে আর ঘরের লোক বলিয়া মনে হয় না, তাহারাই বলেন ভাষাবিশেষের নিজস্ব কিছুই নাই, তাহারাই অস্লান বদনে পরের সোনা কানে দিয়া বেড়ান। আমারই যে নিজের সোনা আছে এমন নয়, কিছু তাই বলিয়া একটা মতের দোহাই দিয়া সোনাটাকে নিজের বলিয়া ভাঁক করিয়া বেড়াই না। ভিক্ষা করিয়া থাকি, তাতেই মনে মনে ধিককার জন্মে, কিছু অমন করিলে যে স্পষ্ট চুরি করা হয়।

সামা এবং বৈষম্য, দুটাকেই হিসাবের মধ্যে আনা চাই: বৈষমা না থাকিলে জগৎ টিকিতেই পারে না: সব মানুষ সমান বটে, অথচ সব মানুষ আলাদা। দুটো মানুষ ঠিক এক ছাচের, এক ভাবের পাওয়া অসম্ভব, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তেমনি দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্যস্বভাবের সামাও আছে, বৈষমাও আছে। আছে বলিয়াই বক্ষা, তাই সাহিত্যে আদান-প্রদান বাণিজ্ঞা-ব্যবসায় চলে। উদ্তাপ যদি সর্বত্র একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে হাওয়া খেলায় না. নদী বহে না, প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়ার অর্থই পঞ্চত্ব পাওয়া। অতএব আমাদের সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায়, তবে ভালো করিয়া বাংলা হইতে শিখুক।

ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুরু জ্ঞানের ভাষার প্রতিরাপ নির্মাণ করা যায়। কিছু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সৃখদুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সূতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্মীব প্রতিমা নির্মাণ করা যাইতে পারে, কিছু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণভারের মতো চাপিয়া পাড়িয়া থাকে। Force of gravitationকে ভারাকর্ষণ শক্তি বলিলে কিছুই আসে যায় না। কিছু ইংরাজিতে liberty ও freedom শব্দে যে ভাবটি মনে আসে, বাংলায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য শব্দে ঠিক সে ভাবটি আসে না— কোথায় একটুখানি তফাত পড়ে। ইংরাজিতে যেখানে বলে "free as mountain air", আমরা যদি সেইখানে বলি "পর্বতের বাতাসের মতো স্বাধীন", তাহা হইলে কি কথাটা প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে? আমরা আজকাল ইংরাজির ভাবের ভাষাকে বাংলায় অনুবাদ করিতেছি— মনে করিতেছি ইংরাজি ভাবটি বৃঝি ঠিক বজায় রাখিলাম— কিছু তাহার প্রমাণ কী আমাদের সাহিত্যে এখন ইংরাজি-ওয়ালারা যাহা লেখেন, ইংরাজি-ওয়ালারাই তাহা পড়েন, ভাবগুলিকে মনে মনে ইংরাজিত অনুবাদ করিয়া লন— তাহাদের যাহা-কিছু ভালো লাগে, ইংরাজিব সহিত মিলিতেছে মনে করিয়া ভালো লাগে। কিছু যে ব্যক্তি ইংরাজি বুঝে না সে ব্যক্তিকে ঐ লেখা পড়িতে দাও, কথাগুলি তাহার প্রাণের মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পারে তবেই বুঝিলাম যে, হা, ইংরাজি ভাবটা বাংলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নহিলে অনুবাদ করিলেই যে ইংরাজি বাংলা হইয়া যাইবে, এমন কোনো কথা নাই।

অতএব, বাংলা ভাব ও ভাবের ভাষা ষতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিন্তই সংগীত-সংগ্রহের প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

Universal Love প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়োই ভালো শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের ঘারে ঘারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌছায় না কেন?—

"আয় রে আয়, স্কগাই মাধাই আয়! হরিসংকীর্তনে নাচিবি যদি আয়।

হারসংকাতনে নাচাব যাদ আয়।
প্রের মার খেয়েচি, নাহয় আরো খাব—
প্রের তবু হরির নামটি দিব আয়!
প্রের মেরেছে কলসীর কানা.

তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়!"

বাউল বলিতেছে—

"সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়। আন্মসুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়।"

গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না। (পূর্বেই আর একটি গানে বলা হইয়াছে— 'যার আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে।
কোটি জন্মের পূণোর ফল তার উদয় হয়েছে।)"

তার পরে বলিতেছে—

"যে প্রাণ ক'রে পণ পরে প্রেমরতন তার থাকে না যমের ভয়।"

যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভালোবাসে, এইজনা সে জগৎ হইয়া যায়. সে একটি অতি কৃষ্ণ "আমি" মাত্র নহে, যে, যমের ভয় করিবে— সে সমন্ত বিশ্বচরাচর। অপ্রেমিক বলিবে, এপ্রেমে লাভ কী? ফুলকে জিজ্ঞাসা করো না কেন, গন্ধ দান করিয়া তোমার লাভ কী? সে বলিবে, গন্ধ না দিয়া আমার থাকিবার জো নাই, তাহাই আমার ধর্ম! এইজন্য গন্ধ না দিতে পারিলে জীবন বৃথা মনে হয়। তেমনি প্রেমিক ব্লিবে মরণই আমার ধর্ম, না মরিয়া আমার সুখ নাই।

লোভী লোভে গণিবে প্রমাদ,

একের জন্য কি হয় আরের মরিতে সাধ।

বাউল উত্তর করিল---

যার যে ধর্ম সেই পাবে সেই কর্ম। প্রেমের মর্ম কি অপ্রেমিকে পায়?

বাউল বলিতেছে, সমস্ত জগতের গান শুনিবার এক যন্ত্র আছে—

ভাবের আঞ্চগবি কল গৌরচাঁদের ঘরে সে যে অনম্ভ ব্রহ্মাণ্ডের খবর, আনছে একতারে গো সখি, প্রেম-তারে।

প্রেনের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালোবাসো তাহার কাছে বসিয়া থাকো, অদৃশা প্রেনের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া পৌছায়। তেমনি যদি ন্ধগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেনের তারে বাধা থাকে তাহা হইলে জগতের ঘরের কথা সমন্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে!

জগতের প্রেমে আমরা কেন মজিতে চাহি না? আমরা আপনাকে বন্ধায় রাখিতে চাই বলিয়া। আমরা চাই আমি বলিয়া এক ব্যক্তিকে স্বতম্ভ করিয়া রাখিব, তাহাকে কোনোমতে হাতছাড়া করিব না জগৎকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে প্রেমের ভাল পাতা রহিয়াছে। অহর্নিশি জগতের চেষ্টা তোমাকে তাহার সহিত এক করিয়া লইতে জগতের ইচ্ছা নহে যে, তাহার কোনো একটা অংশ, কোনো একটা টেউ, স্বাতন্ত্র। অবলম্বন করিয়া জগতের স্রোতকে হুট করিয়া দিয়া উজ্ঞানে বহিয়া যায়। সে চায় সকল ঢেউগুলি একস্রোতে বহে, এক গান গায়, তাহা হইলেই সমস্ত জগতের একটি সামঞ্জস্য থাকে— জগতের মহাগীতের মধ্যে কোনোখানে বেসুরা লাগে না। এই নিমিন্ত যে ব্যক্তি জগতের প্রতিকৃলে "আমি আমি" করিয়া খাড়া থাকিতে চায় সে ব্যক্তি বেশি দিন টিকিতে পারে না: কুন্তু নিজের মধ্যে নিজের অভাব পূর্ণ হয় না। অবশেষে সে দুঃখে শোকে তাপে রুর্জর হইয়া জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হাপ ছাড়ে। এক গণ্ডুষ জ্বলের মধ্যে মাছ কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? কিছু দিনের মধ্যেই তাহার খোরাক फुतारेया याय, जल मृषिठ रहेया भएंड, **সমুদ্রের জ**ন্য তাহার প্রাণ **ছট্ফট্ করে। তখন সমুদ্রে** यनि ना যাইতে পারে, বড়ো মাছ হইলে শীঘ্র মরে, ছোটো মাছ হইলে কিছু দিন মাত্র টিকিয়া পাকে। তেমনি যাহাদের বড়ো প্রাণ তাহারা বেশি দিন নিজের মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতনাদেব ইহার প্রমাণ। যাহাদের ছোটো প্রাণ তাহারা অনেকদিন নিজেকে লইয়া টিকিতে পারে. কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল পারিবে না, অনম্ভকালের খোরাক আমার মধ্যে নাই: দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া তাহার। বাহির হইয়া পড়ে। এত কথা যে বলিলাম তাহা নিম্নলিখিত গানটির মধ্যে আছে।—

ওরে মন পাখি, চাতৃরী করবে বলো কড আর!
বিধাতার প্রেমের জ্বালে পড়বে না কি একবার!
সাবধানে খুরে ফিরে থাক বাছিরে বাছিরে,
জ্বাল কেটে পালাও উড়ে কাঁকি দিয়ে বার বার!
তোমায় একদিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি খুচে যাবে—
অন্ত জ্বল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার!

গ্রন্থে প্রেমের গান এত আছে, এবং এক-একটি গান শুনিয়া এত কথা মনে পড়ে, যে-সকল গান তুলিলে, সকল কথা বলিলে পৃথি বাডিয়া যায়।

প্রকাশকের সহিত এক বিষয়ে কেবল আমাদের ঝগড়া আছে। তিনি ব্রহ্মসংগীত ও আধুনিক ইংরাঞ্জিওয়ালাদিগের রচনাকে ইহার মধ্যে স্থান দিলেন কেন? আমরা তো ভালো গান শুনিবার জনা এ বই কিনিতে চাই না। অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান শুনিতে চাই। প্রকাশক স্থানে স্থানে তাহার বড়োই বাাঘাত করিয়ছেন।

আমরা কেন যে প্রাচীন ও ইংরাজিতে অশিক্ষিত লোকের রচিত সংগীত বিশেষ করিয়া দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষালাভ করি, আমাদের সকলের হৃদয় প্রায় এক ছাচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধনিক হাদয়ের নিকট হইতে আমাদের হাদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকত হই না কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঞ্জিয়া পাই, তবে আমাদের কী বিস্ময়. কী সানন্দ! আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহুর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই মগ্নতরী হতভাগোর নাায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক ভাসমান কাঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেডাইতেছে না. অসীম মানবহৃদয়ের মধো ইহার নীড প্রতিষ্ঠিত। ইহা দেখিলে আমাদের হাদয়ের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মে। আমরা তখন যুগের সহিত যগাস্তরের গ্রন্থনসত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয়— একি আমার নিচ্চেরই হৃদয়ন্থিত সংকীর্ণ কুপের পদ্ধ হুইতে উপ্বিত, না, অভ্রভেদী মানবহাদয়ের গ্রেক্সব্রীশিখরনিঃসভ, সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, বিশ্বসাধারণের সেবনীয় স্রোতম্বিনীর জল! যদি কোনো সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্রটিই সভা, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে। অতীতকালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া ভকাইয়া যায় সে হাদয় কী মক্তমি!

ঐ বৃঞ্চি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দে রে নিতাইধন!
ওরে, বৃন্দাবনে পশুপাখির রব শুনি না কি কারণ!
ওরে, বংশীবট অক্ষয়বট কোথা রে তমালবন!
ওরে, বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে, শ্যামকুশু রাধাকুশু কোথা গিরি গোবর্ধন!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া! তা যদি না হইত, যদি আজ্ঞ সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাধা দেখিতাম।

#### সমস্যা

আজকাল প্রায় এমন দেখা যায় অনেক বিষয়ে অনেক রকম মত উঠিয়াছে, কিন্তু কাজের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। এমনও দেখা যায় অন্ধ বয়সে যাঁহারা পরমোৎসাহে সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া সমাজের পরিবর্তন-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে তাঁহারাই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া শান্তভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। অনেকে ইহার কারণ এমন বলেন যে, বাঙালিদের কোনো মতের বা কাজের উপর যথার্থ অকৃত্রিম সুগভীর অনুরাগ নাই— মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য

হৃদয়ের যতটা বলের আবশ্যক তাহা নাই। এ কথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা নহে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি কারণ স্থৃটিয়াছে।

সমাজ যথন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় তখন মানুষ সবলে কাজ করিতে পারে না. যখন ডান পা একটি গরের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া বা পা কোথায় রাখিব ভাবিয়া পাওয়া যায় না. তখন দ্রুতবেগে চলা অসম্ভব। কিংবা যখন মাথা টলমল করিতেছে কিন্তু পা শক্ত আছে, অথবা মাথার ঠিক আছে কিন্তু পায়ের ঠিকানা নাই— তখন যদি চলিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় তবে জমির দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বঙ্গসমাজ-নামক যে মাকড়সার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে মতামত-নামক আসমানগামী ভানা দুটো খোলসা আছে বটে কিন্তু ছটা পা জড়াইয়া গেছে। ভানা আম্ফালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোনো সুবিধা হইতেছে না। এখানে ডানা-দুটো কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়াছে।

যেটা ভালো বলিয়া জানিলাম সেটা ভালো রকম হইয়া উঠে না— জ্ঞানের উপর বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে যে কাব্ধ আরম্ভ করিলাম পদে পদে তাহার উল্টা উৎপত্তি হইতে লাগিল, সে কাব্ধে আর গা লাগে না।

আমাদের সমান্ধ যে উন্তরোন্তর জটিল সমস্যা হইয়া উঠিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছে বিধবাবিবাহ ভালো, কেহ বলিতেছে মন্দ; কেহ বলিতেছে বাল্যবিবাহ উচিত, কেহ বলিতেছে অনুচিত: কেহ বলে পরিবারের একান্নবর্তিতা উঠিয়া গেলে দেশের মঙ্গল, কেহ বলে অমঙ্গল। আসল কথা, ভালো কি মন্দ কোনোটাই বলা যায় না— কোথাও বা ভালো কোথাও বা মন্দ।

বর্তমান বঙ্গসমান্ত যে এতটা ঘোলাইয়া গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রাচীন কালে ব্রী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার নানাধিকা ছিল বটে, কিন্তু শিক্ষার সামাও ছিল। সকলেরই বিশ্বাস, লক্ষ্য, আকাজকা, কচি ও ভাব এক প্রকারের ছিল। সমাজসমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উচ্চ-নিচু অবশাই ছিল, কিন্তু তেলে জলের মতো একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার ভিতরেও জাতীয় ভাবের একটি ঐক্য ছিল, সূতরাং এরূপ সমাজে জটিলতার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সে সমাজ সবল ছিল কি দুর্বল ছিল সে কথা ইইতেছে না, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গীণ স্বান্থ্য ছিল, অর্থাৎ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু এখন সেই সামক্ষস্য নাই হইয়া গৈছে। সেইজন্য বা কান এক শোনে, ডান কান আর শোনে; তুমি মাথা নাড়িতে চাহিলে, তোমার দুই পায়ের দুই বুড়ো আঙুল নড়িয়া উঠিল। এক করিতে আর হয়।

আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিজ্ঞাতীয় প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সূতরাং ব্রী পুরুষের মধ্যে, উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে, অর্থাৎ বাপে বেটায়, এক প্রকার জ্ঞাতিভেদ হইয়াছে। যেখানে জ্ঞাতিভেদ আছে অথচ নাই, সেখানে কোনো কিছুর হিসাব ঠিক থাকে না। দুই বৃক্ষ দৃই দিকে যদি মুখ করিয়া থাকে তাহাতে উদ্ভিদ্রাজ্ঞার কোনো ক্ষতি হয় না— কিছু যেখানে ডালের সঙ্গে গুড়ির, আগার সঙ্গে গোড়ার মিল হয় না, সেখানে ফুলের প্রত্যাশা করিতে গোলে আকাশকুসূম পাওয়া যায় এবং ফলের প্রত্যাশা করিতে গোলে কদলীও মিলে না।

আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা ইইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না; তাহা ইইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দুসমাজের শাখা ইইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজেকে বলপূর্বক পাকানো ইইতেছে। ইহার একটা আন্ত উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই পাক ধরে, গাছে গাঁচ দিনে যাহা হয় এই উপায়ে এক দিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজেও তাহাই ইইতেছে। বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরাজি সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল ইইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শামল অংশটুকুর সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না: এরূপ ফলের মধ্যে সহজ নিয়ম আরু খাটে না।

পুরুষদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছে, ব্রীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শিক্ষার প্রভাবে পুরুবেরা দ্বির করিয়াছেন বাল্যবিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক— ইহাতে সম্ভান দুর্বল হয়, অল্প

বয়সে বহু পরিবারের ভারে সংসারসাগরে অশ্রুপূর্ণ লোনাজ্ঞলে হাব্ডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি। এই শিক্ষার গুণে তাঁহারা আত্মসংযমপূর্বক নিজের ও দেশের দূর মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবার পক্ষে উপযোগী হন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুতও হন নাই তাঁহারা অন্তঃপুরের পুরাতন প্রথার মধ্যে, ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের চিরন্তন উপহাস-বিদ্বপের মধ্যে, বিবাহ প্রভৃতি গৃহকর্মের নানাবিধ আনুষ্ঠিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আশৈশব লালিতপালিত হইয়াছেন। আপিসের অন্নের ন্যায় প্রত্যাষেই তাহাদিগকে খরতাপে চডানো হইয়াছে. এবং ক্রমাগত গ্রমমসলা পভিতেছে— চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ, বড়ো জ্ঞার সাডে দলের আগেই রীতিমত ক'নে পাকাইয়া তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাইতে পারে সূত্রাং ন্ত্রীলোকদের বাল্যবিবাহ আবশ্যক। কিন্তু পুরুষেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে কৃতসংক**ল্ল** হইলে মেয়েদের বর শীঘ্র জটিবে না— তাঁহাদিগকে দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধিকবয়স্ক পুরুষের: নিতান্ত অল্পবয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত্ত হইবেন নাঃ অথচ বহুদিন অপেক্ষা করিবার মতো অবস্থা ও শিক্ষা নহে— বিশেষত প্রাচীনারা কন্যার বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া বিবাহের আবশাকতা সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন করিয়া বেডাইতেছেন। অনেকে বলিবেন, স্ত্রীশিক্ষাও তো প্রচলিত হইয়াছে: কিন্তু সে কি আর শিক্ষাও গোটা দুই ইংরাজি প্রাইমার গিলিয়া, এমন-কি এনট্রেন্সের পড়া পড়িয়াও কি কঠোর কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের শক্তি জন্মে গুলুত শত বংসরের পুরুষানুক্রমবাহী সংস্কারের উপরে মাথা তুলিয়া উঠা অল্প শিক্ষা ও অল্প বলের কারু নহে : রীতিমত ন্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া ও অন্তঃপুরের চিরন্তন আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়া এখন অনেক দিনের কথা। অথচ বালাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ আক্সই জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কী করা যায়।

একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছি, অথচ বালাবিবাহ উঠাইতে চাই একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে অধিকবয়স্ক নৃতন লোক প্রবেশ করিতে পারে না চরিত্রগঠনের পূর্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নৃতন লোক অচর্বিত কঠিন খাদোর ন্যায় পরিবারের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃশ্বলা উপস্থিত করে

এই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া গৈল, তেমনি আরেক শ্রেণীর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইংরাজি শিক্ষা সম্ভেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে, বিধবাবিবাহ প্রচালিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকার অপেক্ষা মহন্ত আর কী হইতে পারে? ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটি পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যখন আজন্মকালের শিক্ষা ও উদাহরণের প্রভাবে বঙ্গনারী স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত—
স্বামীকেই ব্রীলোকের চরম গতি পরম মৃন্ডির কারণ বলিয়া জানিত, তখন বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালন করা স্বাভাবিক ছিল, এবং না করা দৃষ্য ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা, সে উদাহরণ, সে ভাব চলিয়া যাইতেছে, তবে ব্রহ্মচর্য ব্রত কিসের বলে দাঁড়াইবেং তাহা ছাড়া কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করার কোনো ফল নাই, তাহার আভ্যন্তরিক ভাবেই তাহার মহন্ত্ব। এক কালে আমাদের সমাজ ভক্তি ও স্নেহের সূত্রেই গাঁথা ছিল। তখন পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ছোটো ভাই বড়ো ভাইকে, সমস্ত স্নেহাস্পদেরা সমস্ত গুরুক্জনদের অসীম ভক্তি করিত। সমাজের সে অবস্থায় ব্রী ও স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত। সমাজের সমাজ সুর এক হইয়া মিলিত। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে জ্লোষ্ঠ কনিষ্ঠ কতকটা একাকার হইয়া পড়িতেছে। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে জ্লোষ্ঠ কনিষ্ঠ কতকটা একাকার হইয়া পড়িতেছে। এখন বড়ো ভাইকে ছোটো ভাই, গুরুজনদিগকে স্নেহাস্পদেরা, এমন-কি পিতাকে পুত্র, তেমন ভাবে দেখে না, তেমন করিয়া মানে না—ইহা কেইই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সংক্রামক ভাব যদি সমাজের সর্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেং তাহাদের মধ্যেও কি সাম্যভাব প্রবেশ করে নাই, অথবা ফ্রুভবেশে করিতেছে নাং চারি দিকের উদাহরণে এই ভক্তির ভাব কি মন ইইতে শিথিল হইয়া যায় নাইং আগেকার বউরা শাশুড়িকে বেরপ মান্য করিত এখনকার বউরা কি তেমন মান্য করেং শাশুড়ির প্রতি যে কারণে ভঙ্কির লাঘব হুয়াছে সেই কারণেই কি স্বামীর প্রতিও

ভক্তির লাঘব হয় নাই? তবে কিরাপে আশা করা যায় পূর্বে যেরাপ অচলা নিষ্ঠার সহিত বিধবার: ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন, এখনও তাঁহারা সেইরাপ পারিবেন? এখন বলপূর্বক সেই বাহা অনুষ্ঠান অবলম্বন করাইলে কি সমাজে উত্তরোত্তর শুরুতর অধর্মাচরণ প্রবেশ করিয়া নিদারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিবে না?

বিধবাবিবাহের সম্বন্ধে আরো একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে। শুরুন্ধনের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মমত বিসর্জনই একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাস্থল। এখন সামানীতি সমাজে বন্যার মতো আসিয়াছে, কোঠা বাড়ি হইতে কঞ্চির বেড়া পর্যন্ত উচু জিনিস যাহা-কিছু আছে সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষাও যত বাড়িতেছে, মতভেদও তত বাড়িতেছে। দৃই সহোদর স্রাভার জীবনযাত্রার প্রণালী ও মতে মিলে না, তবে আর বেশি দিন একত্র থাকা সম্ভবে না। একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা ভাঙিয়া গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিনী বিধবা কাহাকে আশ্রয় করিবে? বিশেষত তাহার যদি ছোটো ছোটো দৃই-একটি ছেলে থাকে তবে তাহাদের পড়ানো শুনানো রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আজকাল যেরূপ অবস্থা ও সমাজ যে দিকে যাইতেছে, তাহারই উপযোগী পরিবর্তন ও শিক্ষা হওয়া কি উচিত নয়?

কন্তু যতদিন একারবর্তিত্ব একেবারে না ভাঙিয়া যায় ততদিনই বা বিধবাবিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে কী করিয়া? স্বামী বাতীত শ্বশুরালয়ের আর কাহারও সহিত যাহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, সে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ের সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি দেখি না। কন্তু একারবর্তী পরিবারে শ্বশুরালয়ে স্বামী ছাড়াও কত শত বন্ধন। অতএব স্বামীর মৃত্যুতেই শ্বশুরালয় হইতে ধর্মত মুক্তি লাভ করা যায় না। এতদিন যাহাদের সহিত রোগে শোকে বিপদে উৎসবে অনুষ্ঠানে সুখদুংখের আদানপ্রদান চলিয়া আসিয়াছে, যাহাদের গৌরব ও কলন্ধ তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, যেখানকার শিশুরা তোমার স্লেহের উপরে নির্ভর করে, সমবয়ন্ধেরা তোমার মমতা ও সান্ধনার উপর নির্ভর করে, গুরুজনেরা তোমার সেবার উপর নির্ভর করে, সেখান হইতে তৃমি কোনোক্রমে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। তাহা হইলে ধর্ম থাকে না, পরিবারে সুখশান্তি থাকে না। সমাজের ক্ষতি হয়। বিশেষত বিধবার যদি সন্তান থাকে, তাহাদিগকে এক বংশ হইতে আর এক বংশে লইয়া থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে যে, ব্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরের বাহির করা উচিত হয় না, তাহাতে তাঁহাদের অন্তঃপুরসূলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথার সত্যমিধ্যা গুণাগুণ লইয়া আমি বিচার করিতে বসি নাই। পুর্বেই এক প্রকার বলিয়াছি, সমাজের বর্তমান বিপ্লবের অবস্থায় কোন্ কাজটা সমাজের পক্ষে সর্বতোভাবে উপযোগী, কোন্টা নয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

বঙ্গনারীদের মুখপদ্ম যদি দুর্ভাগা সূর্যের ত্বিত নেত্রপথের অন্তরাল করাই অভিপ্রেত হয় তবে বর্তমান বঙ্গসমাজে তাহার কতকগুলি বাধা পড়িয়াছে, আমি তাহাই দেখিতে চাই। একটা দৃষ্টান্ড দেখিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে। প্রাচীন কালে দেশ-বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না— বায় অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এইজনা তখনকার রীতি ছিল "পথে নারী বিবর্জিতা"। এইজনা পুরাকালের পথিকগণের বধৃজন-বিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথে বিপদও নাই। দেশে বিদেশে বাঙালিদের কাজকর্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, বায় অল্প. কোনো বিপদ নাই, তখন শ্রীপুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক-একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সংগতিও অল্প লোকের আছে। এইজন্য আজকাল প্রায় দেখা যায় পরপুক্রমিণ্যের সহিত একত্তে উপবেশন করিয়া অনেক ভন্তলোকের পরিবার রেলগাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর এরাপ উদাহরণ আরো বাড়িতে থাজিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের এছি দুই-চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা লিখিল

হইয়া যায়। বিশেষত অনভ্যাসের সংকোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআঁটি তত গুরুতর নহে। অভঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভাসে যদি অল্পে আল্পে হাস হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাজনিয়মের বাধা আর বডো কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে হয়— পূর্বে অবরোধপ্রথা সর্ববাদিসম্মত ছিল, সূতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ-বা বাহিরে যান কেহ-বা যান না। থাহারা না যান তাহারা প্রসঙ্গন্তে নানা গ**র** শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সূতরাং স্বভাবতই বাহিরে যাওয়া মাত্রই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন-কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে ঠাহাদের কৌতৃহলও জন্মে: কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার একজিবিশনে যত পুরনারী-সমাগম ইইয়াছিল, বিশ বংসর পূর্বে ইহার সিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিলু না। সমাজের পরিবর্তনের প্রবল প্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মুঢ়ের মতো ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করা বৃথা। ইহার জনা প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্তমান অবস্থায় মেয়ের। সেই বাহির হইবে— তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখো। অনেক ভদ্র প্রনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশাস্থানে যাত্রা করেন, অথচ তাহাদের বেশভ্যা অতিশ: লক্ষাঞ্চনক অন্তঃপরের প্রাচীর যখন আবরণের কার্ক্ত করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ রক্ষা করে: আর না করো সে তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাক্তের মুখ চাহিয়া লজ্ঞারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে— রীতিমত ভদ্রবেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না, ইহা কোন শাল্পে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহিব হইতে বা ভদ্রসমাঞ্জে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কী করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যত্নে সংবরণীয় সৃক্ষ শাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিগহিত ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈয় নাই. একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাহাদের মতও নয়, অথচ আনিতেও হইবে— এইজন্য অত্যন্ত অশোভনভাবে কার্য নির্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্বজনসমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আশ্মীয়স্বজ্বন ও প্রতিবাসীদের উপহাস বিদ্রুপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরানো অভ্যাস করাও, তবে তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিতে পারো— নতুবা উচকা মত বা উপস্থিত সুবিধার থাতিরে এরূপ ভদ্রজননিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত ভদ বঙ্গসমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।

এক দল লোক আছেন তাঁহারা আধাআধি রকম সমাজসংস্কার করিতে চান। "এক-চোখো সংস্কার" নামক প্রবন্ধে তাঁহাদের সংস্কারকার্যের বিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি। স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পতা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় নাই। কিন্তু, পৃথিবীর সুখ হইতে বিধবাদিগকে বঞ্জিত করা তাঁহারা নিষ্ঠরতা জ্ঞান করেন। কিন্তু একট্ট ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর সুখে মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা। অতএব একটাকে ছাড়িয়া আর একটা রাখিতে গেলে, ঘাড়কে ছাটিয়া মাথা রাখিতে গেলে, বিশৃষ্ট্রলা উপস্থিত হয়। একটি উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এমন অনেক বিষয়েই প্রাচীন সমাজনিয়মের সহিত রফা করিয়া নৃতন বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সমাজের নানা দিকে জটিলতা আরো বাড়িয়া উঠিতেছে।

এমন জটিল সমস্যার মধ্যে বাস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য। যদি কোনো সম্প্রদায় এমন আইন জারি করেন, তাঁহাদের দলের সম্মুদয় লোককেই অবস্থানির্বিচারে বালাবিবাহ পরিহার করিতেই হইবে, বিধবাবিবাহ দিতেই হইবে, অবরোধপ্রথা ভাঙিতেই হইবে, তবে তাহাতে সমাজের অপকার হইতে পারে। মূল ধর্মনীতিসমূহের ন্যায় সমাজনীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। পরিবারবিশেবে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলেও হানি নাই, কিন্তু সকল পরিবারেই এ কথা খাটে না। পরিবারবিশেবে বিধবাবিবাহ হইবার সুবিধা আছে, কিন্তু সকল পরিবারে নাই। ব্রীবিশেব বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল ব্রী নহে। যাঁহারা বলপূর্বক সমাজে একটা বিশৃত্বলা জন্মাইয়া দিতে চান, তাঁহারা

যতই ক্ষীত হউন-না কেন, তাঁহাদিগকে সমাজের গাত্রে একটি সুমহৎ ক্ষত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইনপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুনীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থানির্বিচারে বিবাহাথিনী বিধবা মাত্রেই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্যজনক উচ্চুম্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয়সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়। তেমনি আবার বাল্যবিবাহই একমাত্র নিয়ম বলিয়া অবলম্বন করা, সকল অবস্থাতেই সকল বিধবার স্কন্ধেই বলপূর্বক ব্রক্ষাত্র বোঝা চাপাইয়া দেওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগকে কোনো মতেই এবং কোনো কালেই অন্তঃপুরের বাহিরে আনিবার চেষ্টা না করা অত্যন্ত অন্ধ্রপ্রথাঞ্মলবর্তিতার পরিচায়ক। অত্যব এই-সকল সমস্যার প্রতি মানোযোগ করিয়া এক প্রকার গোয়ার্ক্মি গোড়ামি পরিতাাগ করো। শাস্ত সংযতভাবে সমাজসংস্কারের প্রতি মন দাও। অথচ বাধন ইডিবার উপলক্ষে তৃচ্ছতর সাম্প্রদায়ক বাধনে সমাজের পঙ্গুদের জড়াইয়ো না।

#### এক-চোখো সংস্কার

সংস্করণের অর্থ বাধীনতা-উপার্জন। বালাবেস্থায় সমাজের শত সহস্র বন্ধন থাকে, শত সহস্র অনুশাসনে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতে হয়। সে সময়ে তাহার দিখিদিকজ্ঞানশূনা ক্ষৃতিকে দমন করিয়া রাখাই তাহার কলাণের হেতৃ। অবশেষে সে যখন বড়ো হইতে থাকে তখন একে একে সে এক-একটি বন্ধন ছিড়িয়া ফেলিতে চায়, শাস্ত্রের এক-একটি কঠোর আদেশ কণ্ঠ হইতে অবতারণ করিতে চায়, লোকাচারের এক-একটি পুর্ভেদা প্রাচীরের তলে তলে গোপনে ছিম্ম করিয়া দেয় ও অবশেষে একদিন প্রকাশো বারুদ লাগাইয়া সমস্তটা উড়াইয়া দেয়। ইহাকেই বলে সংস্করণ। তাই বলিতেছি সংস্করণের নাম স্বাধীনতার প্রয়াস। গুটিপোকা যখন প্রকাপতি হইয়া তাহার রেশমের কারাগার ভাঙিয়া ফেলে তখন সে সংস্কার করে। মাকড়সা যখন আপনার রচিত জালে জড়াইয়া পড়িয়া মুক্ত হইবার জনা যুঝিতে থাকে তখন সে এক জন সংস্কারক। দুর্ভাগ্যক্রমে মনুষ্যসমান্ধ-সংস্কার সাপের খোলস ছাড়ার মতো একটা সহক্ষ ব্যাপার নহে। খোলসের প্রতি এত মায়া মনুষ্যসমান্ধ ব্যতীত আর কাহারও নাই।

মস্তানকে শাসন করা, সন্তানকে পালন করা তাহার শিশু-অবস্থার উপযোগী; কিন্তু সে অবস্থা অতীত হইলেও অনেক পিতা মাতা তাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদিগকে বলপূর্বক পালন করেন, তাহাদিগকে যথোপযোগী স্বাধীনতা দেন না। সন্তানের বর্ষে বর্ষে পরিবর্তন আছে, অথচ পিতা মাতার কর্তব্যের পরিবর্তন নাই। ইহার ফল হয় এই যে, একদিন সহসা তাহারা দেখিলেন— সন্তান তাহাদের একটি আদেশ শুনিল না. মাঝে মাঝে এক-একটা বিষয়ে তাহাদের অবাধাতা করিতে লাগিল। তাহাদের কথনো এরূপ অভ্যাস ছিল না: বরাবর তাহাদের আদেশ পালিত হইয়া আসিতেছে, আজ্ব সহসা তাহার অনাথা দেখিয়া তাহাদের গায়ে সহ্য হয় না। উভয় পক্ষে একটা সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ইহাকেই বলে বিপ্লব। অবশেষে একে একে সে পিতা মাতার একটি একটি শাসন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে থাকে, তাহার স্বাধীনতার সীমা পদে পদে বৃদ্ধি করিতে থাকে ও অবশেষে স্বাতম্ভা লাভ করে—ইহাকেই বলে সংস্কার। বৃদ্ধ লোকেরা আক্ষেপ করিতে থাকেন যে, সন্তানদের অবনতি হইল: স্বাধীনতাই লাভ করুক, আর আশ্বনির্ভরই শিশুক, আর আলসাই পরিহার করুক, যখন গুরুজনের অবাধ্য হইল তখন আর তাহাদের শ্রেয় কোথায়? অবাধ্য না হইলেই ভালো ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সংসারে যদি কোনো মঙ্গল না যুঝিয়া না পাওয়া যায়, সকলই যদি কাড়িয়া লাইতে হয়, কিছুই যদি চাহিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবাধ্য না হইয়া আর গতি কোথায়?

উপরের কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে কিছুই সর্বতোভাবে পাওয়া যায় না। সাধারণত বলিতে গেলে অধীনতা মাত্রই অশুভ, স্বাধীনতা মাত্রই শুভ। মানুষের প্রাণপণ

চেষ্টা— যাহাতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পায়। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব। পথিবীতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পাইতে গেলেই নিজেকে অধীন করিতে হয়। দুর্বলপদ বন্ধ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিলে যৃষ্টির অধীনতা স্বীকার করেন। তেমনি রাজার (Government) অধীনে না থাকিলে প্রজাব স্বাধীনতা বক্ষা হয় না, আবার প্রজাব অধীনে না থাকিলে বাজাও অধিক দিন স্বাধীনতা রাখিতে পারেন না। আমরা যথাসম্ভব স্বাধীন হইবার অভিপ্রায়ে সমাজের শত সহস্র নিয়মের অধীনতা স্বীকার করি: যে বাজি সমাজের প্রতোক নিয়ম দাসভাবে পালন করে, আমরা তাহাকে প্রশংসা করি: যে তাহার একটি নিয়ম উচ্ছেদ করে, আমরা তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বন্ধপরিকর হই। এইরূপে অধীনতাকে আমরা পজা করি। এবং সাধারণ লোকে মনে করে যে— অধীনতা পজনীয় কেননা সে অধীনতা; রাজার প্রতি অন্ধনির্ভর পূজনীয়, কেননা তাহা রাজভক্তি; সমাজের নিয়ম-পালন পঞ্চনীয়, কেননা তাহা সমাজের নিয়ম। কিন্তু তাহা তো নয়। অসম্পর্ণ পথিবীতে অধীনতা স্বাধীনতার সোপান বলিয়াই তাহার যা গৌরব: সে কার্যের যখনই সে অনপ্যোগী ও প্রতিরোধী হইবে তখনই তাহাকে পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলা উচিত। আমাদের এমনি কপাল, যে, কণ্টক বিধাইয়া কণ্টককে উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধার হইয়া গেলেও যে অপর কন্টকটিকে কতজ্ঞতার সহিত ক্ষতস্থানে বিধাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। যখন স্বাধীনতা রক্ষার জনা রাজ্ঞা-শাসনের আবশাক থাকিবে না বরঞ্চ বিপরীত হইবে, তখন রাজাকে দর করো, রাজভক্তি বিসর্জন করো। যখন সমাজের কোনো নিয়ম আমাদের স্বাধীনতা-বক্ষার সাহায়্য না করিবে তখন নিয়মবক্ষার জন্য যে সে নিয়ম বক্ষা করিতে হুইবে তাহা নহে। তাহা যদি করিতে হয়, তবে এক অধীনতার হন্ত হুইতে দিতীয অধীনতার হত্তে পড়িতে হয়: অসহায় স্যাক্সনেরা যেমন শত্রু অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জনা প্রবলতর শক্রকে আহ্বান করিয়াছিল— স্বাধীনতা পাইবার জনা, অন্তিত্ব প্রবল করিবার জনা, স্বাধীনতা ও অস্তিত উভয়ই বিসর্জন দিয়াছিল— সমাজেবও ঠিক তাহাই হয়। ইহাই সংস্কাবেব গোড়াব

এক দল লোক বিলাপ করিবেই। বোধ করি এমন কাল কোনো কালে ছিল না, যখন এক দল লোক শ্যুতি-বিশ্বতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি-বিন্ধৃতি কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ও বর্তমান কালের মধ্যে সর্বনাশের, প্রলয়ের বীজ না দেখিয়াছে। সত্যযুগ কোনো কালে বর্তমান ছিল না, চিরকাল অতীত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি কী হইতে ইচ্ছা করেন?' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি আছেন, তাহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, 'আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি ।' ইহাদের পৌত্রেরাও আবার ঠিক তাহাই ইচ্ছা করিবে। ইহাদের পিতামহেরাও তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

এক দল লোক আছেন, তাঁহারা পরিবর্তন মাদ্রেরই বিরোধী নহেন। তাঁহারা আংশিক পরিবর্তন করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিষয় লেখাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন, বিধবাবিবাহে আমাদের মত নাই: তবে, সংস্কার করিতে হয় তো বিধবাদের অবস্থা-সংস্কার করো— তাহাদের উপবাস করিতে না হয়, তাহাদের মৎস্য মাংস খাইতে নিষেধ না থাকে, বেশবিন্যাস বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছাকে অন্যায় বাধা না দেওয়া হয়। এক কথায়, বিধবাদের প্রতি সমাজের যত প্রকার অত্যাচার আছে তাহা দূর হউক, কিন্তু তাহাই বলিয়া বিধবারা সধবা হইতে পারিবে না। তাহারা বলিবেন,— 'অসবর্ণ বিবাহ! কী সর্বনাশ! কিন্তু অনুরাগমূলক বিবাহে আমাদের আপত্তি নাই। শিতামাতাদের দ্বারা বধু নির্বাচিত না ইইয়া প্রণায়কৃষ্ট বিবাহেচ্চুক যদি স্বয়ং আপনার উপযোগী পাত্রী দ্বির করে তো ভালো হয়। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ নৈব নৈবচ।' তাহারা পুত্রের বয়স অধিক না হইলে বিবাহ দিতে অনুমতি করেন না, কিন্তু কন্যাকে অল্প বয়্যসে বিবাহ দেন। তাহারা ব্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন কিন্তু ব্রী-বাধীনতাকে ডরান। লোকাচারবিশেবের উপর তাহাদের বিরাগ নাই, তাহার আনুবৃক্ষিক দুই-একটা অনুষ্ঠানের প্রতি তাহাদের আক্রোল। তাহারা বুকেন না যে, সেই অনুষ্ঠানগুলি সেই লোকাচারের তাহ। তাহারা বাহা

বলেন তাহার মর্ম এই--- 'সমস্ত বৃক্ষটির উপর আমাদের বিদ্বেষ নাই; কিন্তু উহার কতকগুলা জটিল শিকড় যক্ত অনর্থের মূল আমরা শুদ্ধ কেবল ঐ শিকড়গুলা ছেদন করিব। আহা, গাছটি বাঁচিয়া থাক!' যদি তুমি বিধবাবিবাহ দিতে প্রস্তুত না থাক, তবে বিধবারা যেমন আছে তেমনি থাক। সমাজ যে বিধবাদের উপবাস করিতে বলে, মাছ মাংস খাইতে— বেশভ্ষা করিতে নিষেধ করে, তাহার কারণ সমাজের খামখেয়ালী অত্যাচারস্পৃহা নহে সমাজ বিধবাদিগকৈ বিধবা রাখিবার জন্যই এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। যদি তুমি চিরবৈধব্য ব্রত ভালোবাস,তবে আর এ সম্বন্ধে কথা কহিয়ো না। তুমি মনে করিতেছ ঐ বাকাচোরা শিকড়গুলা গাছের কতকগুলা অর্থহীন গলগ্রহ মাত্র, তাহা নয়---উহারাই আশ্রয়, উহারাই প্রাণ: যদি অসবর্ণ বিবাহে তোমার আপত্তি থাকে, তবে পূর্বরাগমূলক বিবাহকে খবরদার প্রশ্রয় দিয়ো না ইহা সকলেই জানেন, অনুরাগের হিসাব-কিতাবের জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। সে. ঘর বৃকিয়া, দর করিয়া, গোত্র জানিয়া পাত্রবিশেষকে আশ্রয় করে না। তাহার নিকট রাঢ় বারেন্দ্র নাই: গোত্রপ্রভেদ নাই: ব্রাহ্মণ শুদ্র নাই। অতএব অনুরাগের উপর বিবাহের ঘটকালি-ভার অর্পণ করিলে সে জাতি বিজ্ঞাতিকে একত্র করিবে, ইহা নিশ্চয় অতএব, হয়, অসবর্ণ বিবাহ দেও, নয়, পিতামাতার প্রতি সম্ভানের বিবাহভার থাক কিন্তু এই পরাধীন বিবাহপ্রথা রক্ষা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার আরো অনেকগুলি আনুষঙ্গিক প্রথা রক্ষা করিতে হয়: যেমন বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা: যদি ক্রীলোকেরা অস্তঃপুরের বহির্দেশে বিচরণ করিতে পায়, ও অধিক বয়দে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়, তবে অসবর্গ বিবাহ আরম্ভ হইরেই যখন যৌবনকালে কুমার কুমারীযুগলের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবে, তথন কি পিতামাতার ও চিরম্ভর প্রথার নীরস আদেশ তাহারা মান্য করিবে গ তাহা বাতীতও বালাবিবাহের আর একটি অর্থ আছে বালককাল হইতে দম্পতির একত্রে বর্ধন, একত্রে অবস্থান হইলে, উভয়ে এক রকম মিশ খাইয়া যায়, বনিয়া যায়া কিন্তু যখন পাত্র ও পাত্রী উভয়ে বয়স্ক, উভয়েবই যখন চবিত্র সংগঠিত ও মতামত স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে ও কচি অবস্থার নমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে ও পাকা-অবস্থার দৃড়তা জুলিয়াছে, তখন অমন দুই বাক্তিকে অনুরাগ বাতীত আর কিছুতেই জুড়িতে পারে না--- না বাসসামীপা, না বিবাহের মন্ত্র তাহাদের যতই বলপুর্বক একত্র করিতে চেষ্টা করিবে, ততই তাহারা শ্বিগুণ বলে তফাত হইতে থাকিবে : অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে

কর্তব্য কার্য বলিয়াই অনুরাগ কর। তাহাদের পক্ষে দ্বিগুণ দুঃসাধা হইয়া পড়িবে। অতএব যদি অসবর্ণ বিবাহ না দেও তবে পূর্বরাগমূলক বিবাহ দিয়ো না, বালাবিবাহ প্রচলিত থাক্, অবরোধপ্রথা উঠাইয়ো না তুমি যে মনে করিতেছ, 'সুবিধামত আমি সমাজ হইতে লোকাচারের একটি মাত্র ইট খসাইয়া লইব, আর অধিক নয়', তোমার কী ভ্রম। ঐ একটি ইট খসিলে কতগুলি ইট খসিবে ও প্রাচীরে

কতথানি ছিদ্র হইরে তাহা তুমি জান না।

অতএব দেখা যাইতেছে দুই দল লোক সমাজসংস্কার করে। এক— যাহারা লোকাচারকে একেবারে মূল হইতে উৎপাটন করে, আর— যাহা লোকাচারের একটি একটি করিয়া শিকত কাটিয়া দেয় ও অবশেষে কপালে করাঘাত করিয়া বলে, 'এ কী হইল। গাছ শুকাইল কেন?' ইহাদের উভয়েরই আবশাক। প্রথম দল যখন কোনো একটা লোকাচার আমূলত বিনাশ করিতে চায়, তখন সমাজ কোমর বাধিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাই বলিয়া যে সংস্কারকদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হয় তাহা নহে। তাহার একটা ফল থাকিয়া যায়। মনে করো যেখানে অবরোধপ্রথা একেবারে তুচ্ছ করিয়া পাঁচ জন সংস্কারক তাহাদের পত্নীদিগকে গাড়ি চড়াইয়া রাস্তা দিয়া লইয়া যান, সেখানে দশ জন স্ত্রীলোক পাজী চড়িয়া যাইবার সময় দরজা খুলিয়া রাখিলেও তাহাদের কেহ নিন্দা করে না। কেবল মাত্র যে তাহাদের নিন্দা করে না, তাহা নহে; তাহাদের লক্ষা করিয়া সকলে বলাবলি করে, 'হা, এ তো বেশ। ইহাতে তো আমাদের কোনো আপন্তি নাই। কিন্তু মেয়েমানুষে গাড়ি চড়িবে সে কী ভয়ানক! আপন্তি যে নাই, তাহার কারণ, আর পাঁচ জন গাড়ি চড়। নহিলে বিষম আপন্তি হইত। সমাজ যখন দেখে দশ জন লোক হোটেলে গিয়া খানা খাইতেছে, তখন যে বিশ জন লোক ব্রাক্ষণকৈ দিয়া মুরগি রাধাইয়া খায়, তাহাদিগকৈ জ্বণ আদরে বুকে তুলিয়া লয়। ইহাই দেখিয়া অদূরদেশীগণ আমূল-সংস্কারকদিগকে

বলিয়া থাকে, 'দেখো দেখি, তোমরাও যদি এইরূপ অঙ্কে অঙ্কে আরম্ভ করিতে, সমাজ তোমাদেরও কোনো নিন্দা করিত না।'

এক কালে যে লোকাচারের প্রাচীরটি আশ্রয়স্বরূপ ছিল, আর-এক কালে তাহাই কারাগার ইইয়া দাঁড়ায়। এক দল কামান লইয়া বলে, 'ভাঙিয়া ফেলিব।' আর-এক দল রাজমিন্তির যন্ত্রাদি আনিয়া বলে, 'না. ভাঙিয়া কাজ নাই, গোটাকতক খিড়্কির দরজা তৈরি করা যাক।' অমনি সমাজ হাঁপ ছাড়িয়া বলে, 'হা. এ বেশ কথা!' এইরূপে আমাদের অসংখ্য লোকাচারের প্রাচীরে খিড়্কির দরজা বসিয়াছে! প্রতাহ একটি একটি করিয়া বাড়িতেছে: অবশেষে যখন দেখিবে তাহার নিয়মসমূহে এত খিড়্কির দরজা হইয়াছে যে তাহার প্রাচীরত্ব আর রক্ষা হয় না. তখন সমস্তটা ভাঙিয়া ফেলিতে আর আপত্তি করিবে না, এমন-কি, তখন ভাঙিয়া ফেলাও আর আবশাক হইবে না। এইরূপে এক-চোখো সংস্কারকগণ নিজের উদ্দেশ্যের বিক্রেছে যতটা সমাজসংস্কার করেন, এমন আল্প সংস্কারকই করিয়া থাকেন। ইহারা রক্ষণশীলদলভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায়্য করেন।

## একটি পুরাতন কথা

অনেকেই বলেন, বাঙালিরা ভাবের লোক, কান্ডের লোক নহে। এইন্সনা ভাহারা বাঙালিদিগকে পরামর্শ দেন 'Practical হও'। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ঐ কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, ইা হা, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে। আমি ভাহার বাঙালা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন। যাহা হউক, ভাহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, practical হওয়া কাহাকে বলে, ভাহারা উত্তর দেন— ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কান্ধ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশি আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাটিয়া ফুটিয়া কার্যক্ষেত্রর উপযোগী করিয়া লওয়া। খাটি সোনায় যেমন ভালো মজবুত গহনা গড়ানো যায় না, ভাহাতে মিশাল দিতে হয়; তেমনি খাটি ভাব লইয়া সংসারের কান্ধ চলে না, ভাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে ভাহারা sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া ভাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা আবশাক্ষমত দুই-একটা মিথাা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহক্ষে কার্যসাধন করিয়া লয় ভাহারা practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙালিদিগকে ইহার জনা অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ: এই স্বভাববশতই বাঙালিরা চাকরি করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। practical লোক দেখে ফল কী—প্রেমিক তাহা দেখে না, এই নিমিন্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালোবাসিয়া চর্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে: হিসাব করিয়া যে চর্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না, সে অতি সাবধানসহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়—কিন্তু ইহারা প্রায়ই বৈটে লোক হয়, সূতরাং "প্রাংশুলাভো ফলে লোভাদুছাছ্রিব বামনঃ" হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকৃচিত হয়,বিজ্ঞ হয়,আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়, এইজনা বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে: এই অবিশ্বাসের আধিক্যহেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নৃতন কাজে হাত দিতে পারে না, তয় হয় পাছে কার্যসিদ্ধি না হয়— এই তয় হয় না বিলয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য হইয়া উঠে, এবং হয়তে অনেক কার্য অসিদ্ধও হয়:

মানুষের প্রধান বল আধ্যাদ্মিক বল মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাদ্মিকতা শারীরিকতা ও মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে: কিন্তু আধ্যাদ্মিকতা অনস্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে: অনম্ভ দেশ ও অনম্ভ কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতম্ব ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাদ্বিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজামিলন দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না— কর্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্মাণ করেন না। তিনি জানেন অনম্ভকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে. অনম্ভকাল আছে, অনম্ভকাল থাকিবে— মিথ্যা আমার সৃষ্টি— আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক আমার নিকটে কদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ ফাঁকি আমাকে দিতে পারি, কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের একমাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষাত্বের সকল কার্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তা আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনস্তের সহায়তার আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা, কৌশল, আপাতত প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না! তেমন অস্বাস্থ্যজনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্বল কগণ হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধাসকল তাহার চতুদিকে বন্মীকের স্কৃপের মতো উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া পড়িবেই। কিন্তু সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্চন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্তে জীর্ণ হইতে থাকিবে:

বিবেচনা বিচার বৃদ্ধির বল সামানা। তাহা চতুদিকে সংশায়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়— অকূলের মধ্যে তাহা ধ্বতাবার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এইজনাই বলি, সামানা সৃবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষাত্বের ধ্বুব উপাদানগুলির উপর বৃদ্ধির তীক্ষ্ণমুখ ক্ষুদ্র কাঁচি চালনা করিয়ো না। কলস যত বড়োই হউক না, সামানা ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না। তখন যাহা তোমাকে ভাসাইয়া রাখে তাহা তোমাকে ভবায়।

ধর্মের বল নাকি অনন্তের নিঝার ইইতে নিঃসৃত, এইজনাই সে আপাতত অসুবিধা, সহস্রবার পরাভব, এমন-কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত ডরায় না ফলাফললাভেই বৃদ্ধিবিচারের সীমা, মৃত্যুতেই বৃদ্ধিবিচারের সীমা, কিন্তু ধর্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামানা বৃদ্ধি বিবেচনা বিতর্ক ইইতে কি একটি সমগ্র জাতি চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল-পাইতে পারে! একটি মাত্র কৃপে সমস্ত দেশের তৃষা নিবারণ হয় না। তাহাও আবার গ্রীদ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চিরনিঃসৃত নদী প্রবাহিত সেখানে যে কেবলমাত্র তৃষানিবারণের কারণ বর্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী ইইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে,দেশের মলিনতা অবিক্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শাস্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখন্তীতে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত ইয়া উঠে তেমনি বৃদ্ধিবলে কিছু দিনের জন্য সমাজ রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ধর্মবলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, আবার তাহার আনুবঙ্গিকস্বরূপে চতুর্দিক ইইতে সমাজের ক্ষৃত্তি— সমাজের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য -বিকাশ দেখা যায়। বন্ধগুহায় বাস করিয়া আমি বৃদ্ধিবলে রসায়নতত্ত্বের সাহায্যে কোনো মতে অক্সিজেন গ্যাস নির্মাণ করিয়া কিছু কাল প্রাণধারণ করিয়া থাকিতেও পারি, কিন্তু মুক্ত বায়ুতে যে চিরপ্রবাহিত প্রাণ, চিরপ্রবাহিত ক্ষৃতি, চিরপ্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা তো বৃদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সংকীণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবল মাত্র কম ও বেশি লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুবঙ্গিক ফলাফলের প্রভেদই গুরুতর।

ধর্মের মধ্যে সেই অতান্ত বৃহত্ত আছে, যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দৃষিত করিতে পারে না। ধর্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়: কোটি কোটি মনুষা পশু পক্ষী হইতে কীট পতঙ্গ পর্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় করো-না কেন. কালক্রমে তাহা দৃষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনোটা বা অল্প দিনে হয়, কোনোটা বা বেশি দিনে হয়। এইজনাই বলিতেছি— মনুষাত্ত্বের যে বৃহত্তর আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশাকের

অনুরোধে কোথাও কিছু সংকীর্ণ করিয়া লও, তবে নিশ্চয়ই ত্বরায় হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহার বি<del>ত্ত</del>িজ্বতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ স্তাকে যদি বিকত সত্য.সংকীণ সত্য.আপাতত সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথাায় পরিণত হইবে. কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ, অসীমের উপর সত্য দাড়াইয়া আছে, আমারই উপর নহে. তোমারই উপর নহে. অবস্থাবিশেষের উপর নহে— সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙিয়া যায়— তখন বিসর্জিত দেবপ্রতিমার তৃণকাষ্টের নাায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানা-ছেঁডা করিতে পারে সতা যেমন, অন্যান্য ধর্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা করো পরার্থপরতা আবশ্যক, এইজন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়— যদি মনে করো, আরু আমি অপরের সাহায্য। করিলে কাল সে আমার সাহায্য করিবে, এইজনাই পরের সাহায্য করিব— তবে কখনোই পরের ভালোরপ সাহায্য করিতে পার না ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনোই অধিক দিন টিকিবে না: কিসের বলেই বা টিকিবে! হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এত দিন অবিচ্ছেদে আছে, এত দূর অবাধে গিয়াছে, তাই সে এত গভীর, এত প্রশন্ত: আর এই গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধাজনক কলের পাইপ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড়ো জোর কলিকাতা শহরের ধুলাগুলা কাদা হইয়া উঠিত, আর কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না: কেহ যদি গ্রীষ্মকালে দুই কলসী অধিক তোলে বা দুই অঞ্চলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না— আর কেবলমাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একট খরচের বাডাবাডি পড়িলেই ঠিক আবশাকের সময় সে তিরোহিত হইয়া যায়। যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রথর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশাক সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই সময়েই সে নলের মধ্যে তাতিয়া উঠে, কলের মধ্যে ফুরাইয়া যায় :

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইও তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে থসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী ভারাকর্ষণ-শক্তির আবশাক— একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবী বেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এইজনা অনস্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতির আবশাক।

সমান্ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠান্থল ধুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই, কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিত। বৃদ্ধিবিচারগত আদর্শের উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা করা হয়—
মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোনো কাজই সতেকে করিতে পারি না। সমাজের অট্রালিকা
নির্মাণ করি, কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনি করিতে ইচ্ছা যায় না— সৃতরাং ঝড়
বহিলে তাহা সবসৃদ্ধ ভাঙিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে থাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগাকে বিজ্ঞ practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা মন্দ্র, কিন্তু political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোনো ইংরাজ অপদন্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতাচরণ ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বলো। উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক-না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য কাহেন হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমন্ত জাতিকে মিথাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মতো একটা সুবিধার সুযোগ হইল— কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ শিখাইতে, তাহা হইলে সে যে চিরদিনের মতো মানুষ হইতে পারিত। সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হদয়ে যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া, সংসারের কার্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচি অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ ভালাই সে সমন্ত কর আলো

করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি সূচি গোপন কুরিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে, তেমনি আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোনো উপকার সাধনের জন্য মিথাাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশোর মধ্যে বন্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই উপরে তাহার সহস্র প্রকারের প্রভাব কার্য করে; ঠোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে সবুক্ত বর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যস্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশাক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশে যদি একটা আকাশ-জ্যোড়া ছাতা তুলিয়া ধরো তবে সবুক্ত রঙ তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেইসক্তে লালরঙ নীলরঙ সমৃদয় রঙ মারা যাইবে— পৃথিবীর উত্তাপ যাইবে, আলোক যাইবে, পশু পক্ষী কীট পত্তর সবাই মিলিয়া সরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবলমাত্র political উদ্দেশ্যেই সত্য বন্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্যসমাক্তের অস্থি মক্কার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য করিতেছে— একটি মাত্র উদ্দেশ্য-বিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্তন করো, তবে সে আর আর শত সহস্র উদ্দেশোর পক্ষে অনুপ্রোগী হইয়া উঠিরে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনই মতিভ্রমবশত একটি সংকীর্ণ হিত সমাজের চক্ষে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনন্ত হিত্তক সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে, তখনই সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্যপের সক্ষাতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্ঞার যেরূপ উন্নতি হয় উপরি-উক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজ্ঞাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কল কৌশল ধৃর্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মতো, মানুষের মতো, মহত্ত্বের সরল রাজ্বপথে চলিতে হইবে; তাহাতে গমান্থানে পৌছিতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সূড়ঙ্গপথে অতি সত্বরে রসাতলরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সবধা পরিহর্তবা।

পাপের পথে ধ্বংসের পথে যে বড়ো বড়ো দেউড়ি আছে সেখানে সমাজের প্রহরীরা বসিয়া থাকে, সূতরাং সে দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে বিস্তর বাধা পাইতে হয়: কিন্তু ছোটো খিড়কির দুয়ারগুলিই ভয়ানক, সে দিকে তেমন কড়াক্কড় পাহারা নাই। অতএব, বাহির হইতে দেখিতে যেমনই হউক, ধ্বংসের সেই পথগুলিই প্রশস্ত।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখনই আমি মনে করি "লোকহিতার্থে যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহাতে তেমন দোষ নাই" তখনই আমার মনে যে বিশ্বাস ছিল "সতা ভালো", সে বিশ্বাস সংকীর্ণ হইয়া যায়, তখন মনে হয় "সতা ভালো, কেননা সতা আবশাক"। সূতরাং যখনই ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে কল্পনা করিলাম লোকহিতের জ্বনা সতা আবশাক নহে, তখন স্থির হয় মিথ্যাই ভালো। সময়বিশোষে সত্য মন্দ, মিথ্যা ভালো, এমন যদি আমার মনে হয়, তবে সময়বিশোষেই বা তাহাকে বদ্ধ রাখি কেনং লোকহিতের জ্বন্য যদি মিথ্যা বলি, তো আদ্বাহিতের জ্বন্যই বা মিথ্যা না বলি কেনং

উত্তর— আত্মহিত অপেক্ষা লোকহিত ভালো।

প্রশ্ন— কেন ভালো ? সময়বিশেষে সতাই যদি ভালো না হয়, তবে লোকহিতই যে ভালো এ কথা কে বলিল ?

উত্তর— লোকহিত আবশ্যক বলিয়া ভালো।

প্রশ্ন— কাহার পক্ষে আবশ্যক?

উত্তর— আ**দ্মহিতের পক্ষেই আবশ্যক**।

তদুত্তর— কই, তাহা তো সকল সময় দেখা যায় না। এমন তো দেখিয়াছি পরের অহিত করিয়া আপনার হিত হইয়াছে।

উত্তর— তাহাকে যথার্থ হিত বলে না।

প্রশ্ন— তবে কাহাকে বলে?

উত্তর- স্থায়ী সুখকে বলে।

তদুস্তর— আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝিব। আমার সৃথ আমার কাছে। ভালোমন্দ বলিয়া চরম কিছুই নাই আবশ্যক অনাবশ্যক লইয়া কথা হইতেছে; আপাতত অস্থায়ী সৃথই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া পরের অহিত করিয়া আমি যে সৃথ কিনিয়াছি তাহাই যে স্থায়ী নহে তাহার প্রমাণ কী? প্রবঞ্চনা করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহা যদি আমরণ ভোগ করিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সৃথ স্থায়ী হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইখানেই যে তর্ক শেষ হয় ভাহা নয়। এই তর্কের সোপান বাহিয়া উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর গহবরে নামিতে পারা যায়— কোথাও আর তল পাওয়া যায় না. অন্ধকার ক্রমশই ঘনাইতে থাকে: তরণীর আশ্রয়কে হেয়জ্ঞানপূর্বক প্রবল গর্বে আপনাকেই আপনার আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অগাধ জলে ডুবিতে শুরু করিলে যে দশা হয় আত্মার সেই দশা উপস্থিত হয়।

আর, লোকহিত তুমিই বা কী জান, আমিই বা কী জানি! লোকের শেষ কোথায়? লোক বলিতে বর্তমানের বিপুল লোক ও ভবিষাতের অগণ্য লোক বুঝায়। এত লোকের হিত কখনোই মিথাার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ মিথাা সীমাবদ্ধ, এত লোককে আশ্রয় সে কখনোই দিতে পারে না। বরং, মিথাা একজনের কাজে ও কিছুক্ষণের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সকলের কাজে ও সকল সময়ের কাজে লাগিতে পারে না। লোকহিতের কথা যদি উঠে তো আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়— কারণ, লোক যেমন অগণ্য, সত্য তেমনি অসীম

যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই মিধ্যা প্রবঞ্চনা, কপটতা, অথবা যেখানে মিধ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা সেইখানেই দুর্বলতা। তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ ক্ষতি সুবিধা গণনা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন-কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতেও পারে। practical লোকে যে-সকল ভাবকে নিতান্ত অবস্তা করেন, কার্যের ব্যাঘাতজনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাঞ্চ ভালোরপ চলেই নাঃ সেই ভাবের সঙ্গে বৃদ্ধি বিচার তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বৃদ্ধি বিচার তর্ক আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে সুনিপুণ হয়— সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গম শিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধা বিপ্রিকে অতিক্রম করে এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মতো সরল প্রথ অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবৃদ্ধির কাঁটা নালা-নর্দামার মধ্যে শত ভাগে বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উভরোভর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাম্পের সৃষ্টি করিতে থাকে। ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বৃদ্ধি বিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। লাভ ক্ষতির মধ্যে তাহার পরিধির শেষ নহে, বস্তুর মধ্যে সে রুদ্ধ নহে। তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের অসীমতা। সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তথনো সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহং। সন্মুখে যখন সর্বনাশ উপস্থিত তথনো সে বিমুখ হয় না, কারণ লাভের অপেক্ষাও ভাব বৃহৎ। ব্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র इडेगा याय।

আমাদের জ্ঞাতি নৃতন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জ্ঞাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জ্ঞাইয়া দেওয়া কোনোমতেই কর্তব্য বোধ হয় না। এখন ইতন্তত করিবার সময় নহে। এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বালা-উৎসাহের শৃতিই বৃদ্ধ সমাজকে সতেজ করিয়া রাখে। এই সময়ে ধর্ম, স্বাধীনতা, বীরত্বের যে-একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ ভাব হৃদয়ে জাজ্জ্বলামান ইইয়া উঠে তাহারই সংস্কার বৃদ্ধকাল পর্যন্ত হয়। এখনই যদি হৃদয়ের মধ্যে ভাঙ্গাচোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা, তবে উত্তরকালে তাহার জীর্ণ ধূলি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।

জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনোই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা নহিঙ্গে কখনোই মহদ্বের ক্র্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে-একটি দীপ্তির বিভাস হয়, স্থদয়ের মধ্যে যে-একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসারতরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে. সে কেবল একটি বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া! মধ্যে গেলেই সংকোচের রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না. মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচরণ, কপটতা, তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে।

# মন্ত্রি-অভিযেক

## মন্ত্রি অভিষেক।

(এমারেশড্-নাটাশালায় লর্ড ক্রেসের বিলের বিরুদ্ধে আপন্তি প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাটসভা আহুত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভান্থলে শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত হয়।)

## কলিকান্ডা

আদি ব্ৰাহ্মসমাজ যন্ত্ৰে

ত্ৰী কালিদাস চক্ৰবৰ্তী দাৱ।
মুদ্ৰিত ও প্ৰকালিত।

ংশ: অপাব চিংপুৰ বোড।
২ জ্যৈষ্ঠ ১২১৭ সাল।

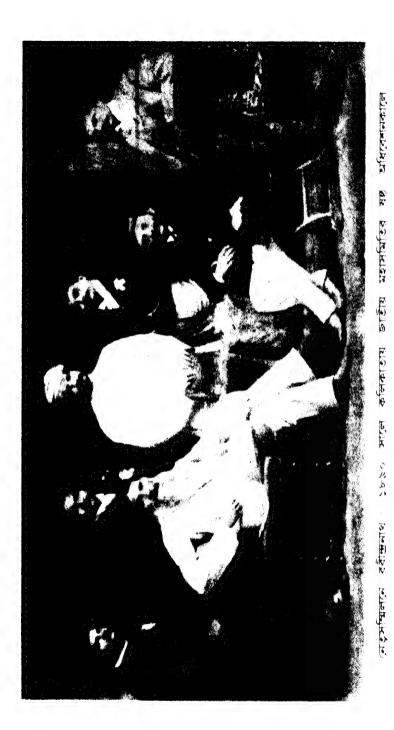

中央政治工作,此首中国的影響、牙衣香水,社会的政治之,是政治、全部衛生之外,仍知為衛、社會數學、白、自然是一名共和國。 医中心的 医红色的 医人名英格兰人姓氏格特的 医阿克特氏管 医多种性 医多种性 क्षम् क्रांत्रत त्माकृत्म

## মন্ত্রি-অভিষেক

আমি যে বিষয় উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা আপনা হইতেই অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। শ্রোত্বগের মধ্যে এমন কেহই নাই থাহাকে এ সম্বন্ধে কিছু নৃতন কথা বলিতে পারি বা থাহাকে প্রমাণপ্রয়োগ-পূর্বক কিছু বুঝানো আবশ্যক। আমরা সকলেই একমত। আমার কর্তব্য কেবল উপস্থিত সকলের হইয়া সেই মত বাক্ত করা; সেইজনাই সাহস-পূর্বক আমি এখানে দণ্ডায়মান হইতেছি। নতুবা জটিল রাজনৈতিক অরণ্যের মধ্যে সরল পথ কাটিয়া বাহির করা আমার মতো নিতাম্ব অব্যবসায়ী লোকের ক্রম্র ক্রমতার অতীত।

বিষয়টা আপাতত যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা আমার নিকটেও তেমন দুর্বোধ ঠেকিতেছে না। আমাদের শাসনকর্তারা স্থির করিয়াছেন মন্ত্রিসভায় আরো শুটিকতক ভারতবর্ষীয় লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এখন কথাটা কেবল এই দাঁড়াইতেছে, নির্বাচন কে করিবে? গবর্মেন্ট করিবেন, না আমরা করিব?

মীমাংসা করিবার পূর্বে সহজ্ঞ-বৃদ্ধিতে এই প্রশ্ন উদয় হয়, কাহার সুবিধার জন্য এই নির্বাচনের আবশাক হইয়াছে?

আমাদেরই সুবিধার জন্য। কারণ, ভরসা করিয়া বলিতে পারি এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেইই নাই থিনি বলিবেন ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে। অবশ্য, ইংরাজের ইহাতে আনুবঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না। তবে কী আশা লইয়া আজ্ব আমরা এখানে সমবেত হইতাম! তবে আকাঞ্জকার লেশমাত্র আমাদের মনে উদয় হইবার বহু পূর্বেই বিলাতের নির্মিত কঠিন পাদুকার তলে তাহা নিরত্কর হইয়া লোপ পাইত।

এ প্রযন্ত কখনো কখনো দৈববশত দুর্ঘটনাক্রমে উক্ত মর্মঘাতী চর্মখণ্ডের তাড়নে আমাদের জীর্ণ শ্লীহা বিদীর্ণ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদের শীর্ণ আশালতা ক্রমশ সঞ্জীব হইয়া উন্নতিদণ্ড আশ্রয় পূর্বক সফলতালাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতি ইহার আক্রোশ কার্যে স্পষ্টত প্রকাশ পায় নাই।

উপস্থিতক্ষেত্রে আমার এই প্রবন্ধে বিদীণ শ্লীহার উল্লেখ করা কালোচিত স্থানোচিত বিজ্ঞোচিত হয় নাই এইরূপ অনেকেরই ধারণা হইতে পারে। বিষয়টা সাধারণত মনোরঞ্জক নহে, এবং ইহার উল্লেখ আমাদের কর্তৃপুক্ষবদের কর্ণে শিষ্টাচারবিক্ষম বলিয়া আঘাত করিতে পারে।

কিন্তু কথাটা পাড়িবার একটু তাৎপর্য আছে। ইংরাজের সাংঘাতিক সংঘর্বে মাঝে মাঝে আমাদের দুর্বল শ্লীহা এবং অনাথ মানসন্ত্রম শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ কথাটা গোপন করিয়া রাখা সহজ্ঞ হইতে পারে কিন্তু বিশ্বত হওয়া সহজ্ঞ নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতববীয় ইংরাজের এই স্বাভাবিক রঢ়তা আমরা যদি চর্মের উপরে ও মর্মের মধ্যে একান্ত প্রাণান্তিকরূপে অনুভব না করিতাম তবে ইংরাজ্ঞ গবর্মেন্টের উদারতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কত সহজ্ঞ হইত!

মনুবার স্বভাব এই, অপরাধীর প্রতি রাগ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ নিরপরাধী উর্ধবতন চতুর্দশ পুরুষের প্রতি কাল্পনিক কলন্ধ আরোপ করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে সান্ধনা অনুভব করে। তেমনি আমরা অনেক সময়ে দলিত শ্লীহাযন্ত্রের যন্ত্রণায় কোনো বিশেষ ইংরাক্ত কাপুরুষের প্রতি রাগ করিয়া গবর্মেন্টের প্রতি কভজতা বিশ্মত হই। কারণ, গবর্মেন্টকে আমরা প্রতাক্ষ অনুভব করিতে পারি না, অনেকটা শিক্ষা ও কল্পনার সাহাযো মনের মধ্যে খাড়া করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাহাতে করিয়া ক্রিহ্বা এবং জীবান্থার অধিকাংশই বহির্গত হইয়া পড়ে অথবা অপমানশেল স্কৎপিণ্ডের শোণিত শোষণ করিতে থাকে, তাহা অত্যন্ত নিকটে অনুভব না করিয়া থাকা যায় না:

অতএব ভ্রমের কারণ মন হহতে দূর করিয়া সেই ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা বিশ্বত হইয়া আমরা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরাজ গবর্মেন্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতন্মতা মাত্র:

অতএব সকলেই বলিবেন ভারতশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই কান্ড। সেই আমাদের কান্ডের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সহক্ষেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কান্ধটাও ভালো হইবে, আমাদের মনেরও সম্ভোষ হইবে।

এই সন্তোষ পদার্থটি কিছু উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইহাতে কাজ যেমন অগ্রসর করিয়া দেয় এমন আর কিছুতে নহে। কচিপূর্বক আহার করিলে তবে পরিপাকের সহায়তা হয়। কার্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নতুবা উপকারের গ্রাসও গলাধঃকরণ করা কঠিন হইয়া উঠে এবং তাহা অন্তরে অন্তরে অন্তর্গংশ বেদনা আনয়ন করে।

কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষীয় ইংরাজি সম্পাদকেরা অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রভাবে বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচ্যজাতীয়, অতএব তাহাদের হস্তে মন্ত্রি-অভিষেকের ভার দিলে তাহারা নিজেই অসম্ভষ্ট হইবেঃ

আমাদের ইংরাজি সম্পাদক মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করেন তো নির্ভয় হইয়া একটা কথা বলি। আমার বিশ্বাস আছে হাস্যরসকুত্হলী ইংরাজ জাতি হাস্যাম্পদ হইতে একান্ত ভরাইয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। যখন সমস্ত ভারতবর্ষ কন্প্রেসযোগে ইংলন্ডের নিকটে নিবেদন করিতেছেন যে স্বাধীন মন্ত্রিনিয়োগের অধিকারই তাহাদের সর্বপ্রধান প্রার্থনা এবং সেই অধিকার প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের প্রধান অসন্তোবের কারণ দৃর হইবে, তখন কোন লক্ষায় হাস্যারসতত্ত্বের সমুদয় নিয়ম বিশ্বত হইয়া ইংলন্ডবাসী সম্পাদক এ কথা বলেন যে, এই গৌরবজনক অধিকার লাভে সফল হইলেই প্রাচ্য ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট হইবে! এ বিষয়ে পূর্ব-পশ্চিমের কোনো মতভেদ থাকিতে পারে না যে, ব্যথিত ব্যক্তি নিজের বেদনা যতটা বোঝে, স্বয়ং ইংরাজ সম্পাদকও এতটা বোঝেন না।

অতএব আমাদের সস্তোষ অসন্তোবের সম্বন্ধে আমরাই প্রামাণ্য সাক্ষী; ইংরাঞ্জ সম্পাদকের প্রতিবাদ এ স্থলে কিঞ্চিৎ অসংগত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা এই মন্ত্রি-অভিবেক-প্রথায় কুক্ক হইবেন। কেন হইবেন? তাঁহাদের অধিক পরিমাণে তেজ আছে বলিয়াই কি তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা চাহেন না? স্বাধীন অধিকার কি তবে কেবল যুদ্ধপ্রিয় জাতির পক্ষেই অক্রচিকর? আমরা যুদ্ধপ্রিয় নহি, কিন্তু অনুমান করি যোদ্ধজাতির প্রতি এরাপ কলঙ্ক আরোপ করা সম্পূর্ণ অমুলক ও অন্যায়।

তবে যদি এ কথা বলো, আমাদের যোদ্ধজাতীয়েরা এখনো এতটা দূর বাক্পটুতা লাভ করেন নাই যাহাতে করিয়া মন্ত্রিসভায় বসিয়া পরামর্শ দান করিতে পারেন, সূতরাং সেখানে আসন অধিকার করিতে তাহারা সক্ষম হইবেন না এবং সক্ষম-শ্রেণীয়দের প্রতি তাহাদের অসুয়ার উদ্রেক হইবে— তাহার আর কী প্রতিবাদ করিব ? এ কথা কতকগুলি সংকীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্রকল্পনাপ্রসূত। ইহাতে আমাদের বীরজ্ঞাতিদিগকে অপমান করা হয়। তাহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি নাই এবং তাহাদের জাতীয়েরা যোগ্য ব্যক্তিক চিনিতে পারে না, দুই-চারিজ্ঞন ইংরাজের মুখের কথাকে ইহার প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি— ইংরাজের সুশাসনে আমাদের যোজ্বর্গের যুদ্ধ করিবার অবসর কোথায়? অতএব যখন যুদ্ধগৌরবের দ্বার রুদ্ধ, তখন কি স্বভাবতই জাতীয় রাজনৈতিক গৌরবের প্রতি তাহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে না? যদি সত্য না হয় তবে যে-কোনো উপায়ে ইৌক জাতিস্বভাবসূলন্ত যুদ্ধলালসা হইতে তাহাদের চিন্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাজ্যচালন ও শান্তিকার্যের মধ্যে তাহাদের গৌরবস্পৃহত বুদ্ধলালসা হইতে তাহাদের চিন্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাজ্যচালন ও শান্তিকার্যের মধ্যে তাহাদের গৌরবস্পৃহত চরিতার্থ করিতে দিবার চেষ্টা করা কি রাজপুরুবেরা উচিত জ্ঞান করেন না?

পূর্ব এবং পশ্চিম যদিও বিপরীত দিক তথাপি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধীধর্মাবলম্বী নহে। তাহা যদি ইইত তবে ইংরাঞ্জি শিক্ষা, ইংরাঞ্জি শাসন-প্রণালী এ দেশে মরুভূমিতে বীজ্বপনের নায় আদ্যোপাস্ত নিক্ষল হইত। বিরোধীপক্ষীয়েরা হয়তো অবিশ্বাস করিবার মৌখিক ভান করিবেন তথাপি এ কথা আমরা বলিব, যে, যদিও আমরা প্রাচ্য এবং তোমাদের সাহায্য বাতীত জাতীয় গৌরব উপার্জন করিতে অক্ষম হইয়াছি তথাপি কোন অধিকার গৌরবের এবং কোন নিষেধ অপমানের তাহা আমাদের প্রাচ্য হৃদয়েও অনুভব করিতে পারি। আমাদের মানবপ্রকৃতির এতদূর পর্যন্ত বিকার হয় নাই যে, তোমরা যখন মহৎ অধিকার আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে তখন আমরা অসন্তুই হইব। আমাদের জ্ঞাতিধর্ম সহিষ্ণুতাকে তোমরা সম্যক্ত অসাড়তা বলিয়া ভ্রম কর, তাহার কারণ তোমরা আমাদের স্বুখদুঃখ বিরাগ-অনুবাগ-পূর্ণ অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করা আনবশাক জ্ঞান করিয়া আসিতেছ। যদিও আমরা দুর্ভাগাক্রমে চিরকাল যথেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছ, তথাপি মানবসাধারণের অন্তুনিহিত স্বাধীনতাপ্রীতির মৃত্যুপ্তর্য়ী বীক্ত আমাদের হৃদয়ে এখনো সম্পূর্ণ নিজীব হয় নাই।

আর কিছু না হৌক তোমাদের নিকটে আমাদের বেদনা, আমাদের অভাব জানাইবার অধিকার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে অধিকতর সৃথসন্তোষের কারণ হইবে এটুকু আমরা পূর্বদিকে বাস করিয়াও এক রকম বৃঝিতে পারি। অপেক্ষাকৃত পশ্চিমবাসী যোদ্ধজাতীয়দের মানসিক প্রকৃতি যে এ বিষয়ে আমাদেব হইতে কিছুমাত্র পৃথক ভাষাও মনে করিতে পারি না। অতএব দৃঃখনিবেদনের স্বাধীন অধিকার পাইলে ভারতবর্ষ যে অসম্ভন্ত হইবে ইংলন্ডবাসী ভারতহিতৈষীগণকে এরূপ গুরুতর দৃশ্ভিষ্ঠা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনরোধ করিতে পারি।

অথচ সন্তোষ-উদ্রেকের জনা বেশি যে কিছু করিতে হইবে তাহাও নহে। যদি কর্তৃপক্ষেরা বলিতেন তোমরা মন্ত্রিসভায় বসিবার একেবারেই যোগা নও, অতএব মিছে কানের কাছে বকিয়ো না। তাহা হইলে আমরা ধমকটি খাইয়া শুক্তমুখে আন্তে আন্তে বাড়ি ফিরিয়া যাইতাম

কিন্তু গোড়াকার প্রধান কঠিন সমসারে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তোমাদের রাজতক্তের পার্ছে আমাদিগকে স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছ; আরো লোক বাড়াইতে চাও। তোমাদের শাসনতন্ত্রের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পদেও আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমাদের যোগাতার প্রতি যে তোমাদের আন্তরিক বিশ্বাস আছে তাহার সহস্র পরিচয় দিয়াছ। তোমরা আপনা হইতে স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগকৈ যে-সকল উচ্চ অধিকার দিয়াছ, যে উন্নতিমঞ্জে আরোপণ করিয়াছ, তাহা আমাদের পাঁচিশ বৎসর পূর্বেকার স্বপ্নেরও অগমা। আক্ত আমবা অন্তরের মধ্যে আত্মগৌরব অনুভব করিয়া আত্মবিশ্বাসের সহিত আমাদের লব্ধ অধিকার ঈষৎ বিক্তৃত করিবার প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া কেন বিমুখ হইতেছ?

আমাদের মধ্যে যে যোগাতা আছে তাহা প্রমাণ করিবার অবসর তো তোমরাই দিয়াছ। আমাদের প্রতি তোমরা যখন জেলা শাসনের ভার দিলে তখনই আমরা নিজে জানিলাম যে আমরা শাসনভার লইবার যোগা, তোমরা যখন আমাদিগকে সর্বোচ্চ বিচারাসনে স্থান দিলে তখন আমরা আপনারাই দেখিলাম আমরা সে গুরুতর কার্যভার ও উচ্চতর সম্মানের অধিকারী: তোমরা যখন ভারতীয় রাজকার্যের পরামর্শের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিলে তখন আমরা প্রমাণ পাইলাম এই বিপুল রাজাচালনকার্যে আমাদের অভিজ্ঞতাও উপেক্ষণীয় নহে। এইরূপে ক্রমে আমাদের আখাবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া, আমাদের আশা উদ্রেক করিয়া, আজ আমাদের শিক্ষা আকাঞ্জ্ঞা ও আগ্রহকে কোন্

যথন প্রার্থনা করি নাই, এবং রাজশক্তির নিকট প্রার্থনা করিবার উপায় মাত্র জানিতাম না, তখন তোমরা আমাদের উচ্চ-অধিকারের ঘোসণাপত্র প্রচার করিয়াছ। কিন্তু তদনুরূপ কার্য হয় নাই, তাহা তোমরাও স্বীকার করিতেছ এবং আমরাও অনুভব করিতেছি। এক প্রকার উচ্চ্ছুম্বল বদান্যতা আছে যাহা সহসা স্বতঃ উৎসারিত উচ্চ্ছুমপ্রাচূর্যে মুক্তহন্ত হইয়া উঠে, কিন্তু স্বহন্তরচিত ঋণপত্র বা প্রতিক্রাতিলিপি দেখিলে সম্পূর্ণ স্বতম্ভ মূর্তি ধারণ করে, যাহা আকন্মিক আবেগে বৃহৎ অসীকারে

জড়িত হয় এবং অবশেষে ন্যায়া উপায় -ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ছলে বলে সেই স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকারপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে।

দেখা যাইতেছে, তোমরা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে বৃহৎ অধিকার দিতে স্বীকার করিয়াছ এবং কিছু কিছু দিয়াছ। কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের আশ্বাস-অনুসারিণী অধিকার প্রার্থনাকে তোমরা রাজভক্তির অভাব বলিয়া অতান্ত উষ্ণতা প্রকাশ করো। কিন্তু মনে মনে কি জান না ইহাতেই যথাও রাজভক্তি প্রকাশ পায় ?

তোমাদের নিকটে যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহা কোনো বিজ্ঞিত জাতি কোনো জেতৃজাতির নিকট বিশ্বাসপূর্বক প্রার্থনা করিতে পারিত না। ইহাই তোমাদের প্রতি যথার্থ ভক্তি, সেলাম করা বা জুতা খোলা নহে।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মুখে যাহাই বলি, যখনই তোমাদের নিকট উন্নত অধিকার প্রত্যাশা করি তথনই তোমাদের মহৎ মনুষাত্বের প্রতি কী সৃগভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমানা আপন রক্তপাত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছ এবং আপন প্রচণ্ড বলে এই আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে করতলনাস্ত আমলকের ন্যায় আয়ন্ত করিয়া রাখিয়াছ। আমাদের মনে এ আশাকোথা হইতে জন্মিল যে তোমাদের ঐ মহিমান্বিত রাজপ্রাসাদের উচ্চ সোপান আমাদের পক্ষে অনধিগায়া নহে? অবশাই তোমাদের খাপের মধ্য হইতে যেমন তরবারি মধ্যে মধ্যে মহেক্সের বক্সের ন্যায় আপন বিল্যুৎ-আভা প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে দীপ্ত মনুষাত্বের মহিমা বিরাজ করিতেছে তাহাও প্রবল শাসনের মধ্য হইতে মান্তৈ: শব্দে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। নিমে ভূমিতলে বারের নিকট যে প্রহর্মী বন্দকের উপরে সঙ্গিন চড়াইয়া দাড়াইয়া থাকে তাহার অপ্রসন্ম মুখে নিষেধের ভাব দেখা যায়, কিন্তু যে জ্যোতিখ্যান পুরুষ প্রাসাদের শিষরদেশে দাড়াইয়া আছে সে আমাদিগকে অভয়দান করিয়া আহ্বান করিতেছে। ঐ দুর্মুখ প্রহরীটাকে আমরা ভয় করি এবং মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই তাহার শক্তিশেলের লক্ষ্য এড়াইয়া তাহার প্রতি নিক্ষল কটুকাটবাও প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু সেই প্রসন্মর্থি মহাপুরুষের মুখের দিকে আমরা আশান্থিত চিত্তে চাহিয়া আছি। ইইাকেই কি ভক্তির অভাব বলে।

এক ইংরাজ আমাদের প্রতি কটমট করিয়া তাকায়। আর-এক ইংরাজ উপর হইতে আপন মহস্কের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করে। এইজন্য ভয়ের অপেক্ষা ভক্তিই প্রবল হয়। আশঙ্কার উপরে আশাই জয়লাভ করে। এবং আমাদের এই আশাই যথার্থ রাজভক্তি।

দৃঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র এক দল আছেন ইংরাজবিদ্বেষ তাঁহাদের মনে এতই বলবান যে কনগ্রেসের প্রতি কিছুতেই তাঁহারা প্রসন্নদৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহারা নীরবে রাজবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, ইংরাজের নিকট উপকার প্রত্যাশা করে বলিয়াই তাঁহারা কনগ্রেসের প্রতি বিমুখ। ইহাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই কন্গ্রেসের যথার্থ ভাব পরিক্ষৃট হইয়া উঠিবে।

ইহারা বলেন ইংরাঞ্চ কি তেমনি পাত্র! এত কাল যাহারা তোমাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আসিয়াছে তাহারা কি আৰু তোমাদের কথায় ভুলিবে! তোমরা এ বিদ্যা কত দিনই বা শিখিয়াছ! উহাদের কথার সহিত কাজের মিল করাইবার জন্য দাবি করিয়া বসিলে লাভে হইতে ফল হইবে এই যে, মিষ্ট কথাটুকু হইতেও বঞ্চিত হইবে। তাহার প্রমাণ হাতে হাতে দেখো। যে অবধি তোমরা উক্ত দেশহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই অবধি পায়োনিয়র-প্রমুখ দেশের ইংরাঞ্জি কাগজ খুস্টানজনোচিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। স্বয়ং বড়োকর্হা সালিসবারি আর থাকিতে পারিলেন না, প্রকাশ্যে তোমাদের কালামুখের উপর মুখনাড়া দিলেন। মিষ্টবাক্য মধুর-আশ্বাস এ-সকল সভ্যতার ভৃষণ— এগুলোকে তোমরা এত বেশি খাটি বলিয়া ধরিয়া লইতেছ যে দায়ে ফেলিয়া অবশেষে ইংরাজের মধুর সভাতা এবং শোভন ভদ্রতাটুকুও তাড়াইবে। একদিন দেখিবে মিষ্টান্নও নাই, মিষ্ট বচনও নাই। দেখো-না কেন. কর্ত্তজাতীয়দের কেহ কেহ এত দুর পর্যন্ত স্পষ্টবক্তা হইয়াছেন যে, এই উনবিংশ খুস্টশতান্ধীর

অপবাহ-ভাগে ভাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলিতেছেন যে "তরবাবিদ্বারা আমরা জয় করিয়াছি, তরবাবিদ্বারা আমরা রক্ষা করিব।" অর্থাৎ, মানবপ্রেম, নিঃস্বার্থ উপচিকীর্যা এ-সকল ধর্মবচন কেবল নিজের উপরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তরবারিলব্ধ ভারতবর্ষের প্রতি এ-সকল খৃস্টীয় বিধান খাটে না। দেখো একবার কী কাণ্ডটা করিয়াছ। স্বয়ং উনবিংশ শতার্দ্ধার বোল ফিরাইয়া দিয়াছ। তবে আর তাহার অর্বান্টি কী রাখিলে। তাহার তরবারি এবং জিহ্বা দুটোই সমান প্রথর হইয়া উঠিল, ধর্মনীতি কোথাও স্থান পাইল না।

কিন্তু কনগ্রেসের ভিত্তি ইংরাজবিশ্বাসের উপর স্থাপিত। কনগ্রেস বলে, অবশ্য, মনুষাচরিত্র একেবারে দেবতুলা নহে ক্ষমতালালসা প্রভূত্বপ্রিয়তা স্বার্থপরতা ইংরাজের হৃদয়েও আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরো এমন কিছু আছে যাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হয় না। প্রতিদিন গালি থাইতেছি, লাঞ্চনা ভোগ করিতেছি, তবুও কোথা হইতে অম্ভরের মধ্যে অভয় প্রাপ্ত হইতেছি।

ইংবাজি সংবাদপত্রের সম্পাদকমগুলী "ষড়যন্ত্রকারী বাবুসম্প্রদায়" "মুখসর্বস্ব বাকাবীর" ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে আপন গাত্রজ্বালা নিহিত করিয়া চতুদিক হইতে সশব্দে আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা হাসিয়া বলিতেছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল না! তোমরা যদি আরম্ভ কর তো আমরা কি তোমাদের সঙ্গে কথায় আটিয়া উঠিতে পারি! তোমাদের কাছেই আমাদের শিক্ষা। কথার বায়ব-শক্তিতেই তো তোমাদের এত বড়ো রাজনৈতিক যন্ত্রতা চলিতেছে। কথা-তরা-তরা রাশি-রাশি পৃথি জাহাজে করিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ, এত দিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম তবে আর কী শিখিলাম! তোমাদের নিকট হইতে শিথিয়াছি— কথাই তোমাদের উনবিংশ শতাকীর ব্রক্ষাস্ত্র। কামান বন্দক ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে।

অবশা, ভালো কথা এবং মন্দ কথা দুইই আছে। আমরা যে সব সময়ে মিষ্ট কথাই বলি তাহা নহে। কিন্তু তোমরাও যে বলো তাহাও সতোর অনুরোধে বলিতে পারি না।

সকলেই স্বীকার করিবেন, নির্বাপিত জঠরানলে সার্বভৌমিক প্রেম অত্যন্ত সহক্ত হইয়া আসে। তোমরা প্রভ্, তোমরা ক্ষণা, তোমরা বিজেতা, তোমরা স্বাধীন, আমাদের তুলনায় সর্বতোভাবে সকল প্রকার সুবিধাই তোমাদের আছে— তোমাদের পক্ষে সহিকৃ হওয়া, উদার হওয়া, ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কত অনায়াসসাধ্য। আমাদের মনে স্বভাবত অনেক সময়ে নেরাশা উপস্থিত হয়, আমরা তোমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগা দরিদ্র এবং অসহায়, আমাদের স্বজ্বাতীয়ের প্রতি তোমাদের বিজ্বাতীয় ঘৃণা অথবা কৃপাদৃষ্টি অনেক সময়ে পরিকৃট আকারে প্রকাশ পায়, আমরা সে ঘৃণার যোগাপাত্র হই বা না হই তারে অপমানবিষ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব আমরা যদি অসহিকৃ হইয়া কখনো অসংযত কথা বলিয়া ফেলি, অথবা কৃত্ত অভিমানকে সান্ত্বনা করিবার আশায় মুখে তোমাদিগকে লজ্ঞান করিবার ভান করি, তাহাতে আশ্বর্য ইইবার কারণ নাই। কিন্তু আশ্বর্যর এই যে, তোমাদের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, সৌভাগ্যসুখের মধ্যে থাকিয়াও অসম্বৃত হইয়া তামাদের অাঝানের প্রতি এমন রুচভায়া প্রয়োগ করো যাহাতে তোমাদের আন্তরিক দৈনা প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমবা নিজের রসনাকে যখনই সংযত করিতে পার না তখনই আমাদিগকে বলো বাকাবাগীশ। আমাদের আবার এমনই দুর্ভাগা তোমাদের ভাষা লইয়াই তোমাদের সহিত প্রতিঘন্ধিতা করিতে হয় সূত্রাং তাহাতেও হার মানিয়া আছি।

আরো আন্চর্যের বিষয় এই বাক্যকেই আমরা একমাত্র সম্বল করিতেছি বলিয়া তোমরা এত বিরক্ত হও কেন? আমাদের মুসলমান প্রাতৃগণের মধ্যে একদল আছেন তাঁহারা কথা কহিতে চান না; যেটুক্ করেন তাহাতে এত অতিমাত্রায় রাজভন্তির আড়ম্বর যে তাহাতে তোমরাও ভৌল না আমরাও ভূলি না; তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার নিকটেও অধিক পরিমাণে ঋণী নহেন, ইংরাজের রাজত্ব আসিয়াও তাহাদের গৌরব বা সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি করে নাই— সামান্য অধিকার এবং সামান্য সম্মানকে তাঁহারা স্বভাবতই উপহাস্যোগ্য মনে করেন। তাঁহারা যেরূপ সাবধান চোরা মৌনভাব অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেরূপ গ্রহারা যেরূপ গরিমাণে ক্ষক্ক-আন্টোলন করিয়া

রাজভক্তির প্রচুর আন্ফালন করেন, সেইরূপ ভাবই কি তোমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান কর?

আমাদের একমাত্র বিশ্বাস কথার উপরে— হয়তো আমাদের কোনো কোনো মুসলমান প্রতার তাহা নাই— এজনা বরং তোমাদের নিকট হইতেও আমরা বাকাবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি, তথাপি কনগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তোমবা কনগ্রেসের প্রতি সন্দিশ্ধভাব দূর কবিয়া কনগ্রেসের চতর মৌনী বিরোধী পক্ষের প্রতি সন্দেহ স্থাপন করো।

কনগ্রেস আর এক উপায়ে রাজভক্তি শিক্ষা দিতেছে।

ইংরাভেরই মহিমা কনগ্রেসের অন্থিমজ্ঞার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতেছে। ইংরাভেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব নিঃস্বার্থ শ্রীতি কন্ত্রেসের মর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান করিতেছে। বাহিরে পায়োনিয়রের স্তন্তে, রাজকর্মচারীদের প্রকাশা ও গোপন কার্যপ্রণালীর মধ্যে. ইংরাজের যে অনুদারতার পরিচয় পাইতেছি— এ দিকে দুর্ভাগা দরিদ্র জ্ঞাতির জনা হিউমের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন, ইউল ও বেডরবন্ধের জ্যোতির্ময় সহদয়তা আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া আমাদের অন্তরের সমস্ত আবরণ ভেদ কবিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

ইংরাজ জাতি যে কত মহৎ কনপ্রেস না থাকিলে তাহাব এমন নিকট প্রমাণ পাইবাব আমাদেব অবসর হইত না। সেই প্রমাণ পাইবার অতাস্থ আবশাক হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজে এবং ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে প্রতাক্ষ স্বার্থের সংঘর্ষ— এবং ইংরাজ এখানে প্রভূপদে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতামদে মন্ত, সূতরাং স্বভাবত ইংরাজের ব্যক্তিগত মহন্ব ভারতবর্ষে তেমন স্ফৃতি পায় না, বরঞ্চ তাহার ক্ষ্মতা নিষ্ঠ্রতা ও দানবভাব অনেক সময়ে সজাগ হইয়া উঠে।

এ দিকে ইংরাজি সাহিতে। আমরা ইংরাজি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ সাক্ষাং সম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না— এইরূপে যুরোপীয় সভাতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মনে আল্ল দিন হইল ইংরাজের উনবিংশ শতাব্দীর স্পর্ধিত সভাতার উপর এইরূপ একটা ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে ভীত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির জীণ দর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইংরাজি সভাতার মধ্যে সহদ্যতাও অক্তিমতা নাই।

ইহার প্রধান কারণ ইংরাজের নিকট হইতে সহদয়তা প্রত্যাশা করিয়া আমরা নিরাশ ইইয়াছি, এবং আমাদের আহত হৃদয়ের বেদনায় ইংরাজি সভাতাকে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে হিউম, ইউল, বেডরবর্ন কনগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর ইইয়াছেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যে নৃতন শিক্ষা নৃতন সভাতার আশ্রয়ে আনীত ইইয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাস বলিষ্ঠ ইইয়া তাহার সৃফলসকল স্বেচ্ছাপুর্বক অস্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিব এবং এইরূপে আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। আমরা ইতিহাসে ও সাহিত্যে ইংরাজের যে মহৎ আদর্শ লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ মৃতিমান ও জীবন্ত ইইয়া আমাদিগকে মনুষ্যুত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে যতই সাধুপ্রসঙ্গ ও সংশিক্ষা থাক তাহা এক হিসাবে মৃত, কারণ যে-সকল মহাপুরুষেরা সেই সাধুভাব সকলকে প্রধান করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে পুনশ্চ প্রাণলাভ করিয়াছিলেন, তাহারা আর বর্তমান নাই— কেবল শুক্ত শিক্ষায় অসাড় জীবনকে চৈতনাদান করিতে পারে না। আমরা মানুষ চাই। বর্তমান সভ্যতা থাহাদিগকে মহৎজীবন দান করিয়াছে এবং থাহারা বর্তমান সভ্যতাকে সেই জীবন প্রতাপণ করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই-সকল মহাপুরুষের মহৎ প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চাই, তবে আমাদের শিক্ষা ও চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। হিউম্কে নিকটে পাইয়া আমাদের ইংরাজি ইতিহাসশিক্ষার ফল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে— নতুবা আমরা যে-সকল উদাহরণ দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহাতে সে শিক্ষা অনেক পরিমাণে নিক্ষল হইয়া যাইতেছিল।

অতএব কন্ত্রেসের দ্বারায় উত্তরোত্তর আমাদের যথার্থ রাজভক্তি বৃদ্ধি হইতেছে এবং মহৎ মনুষাত্বের নিকট সংস্পর্শ লাভ করিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে অলক্ষিতভাবে মহন্ব সঞ্চারিত হইতেছে।

আমরা কথা কহি বলিয়া যে ইংরাজি সম্পাদকেরা আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মনের ভাব যে কী তাহা ঠিক জানি না। বোধ করি তাঁহারা বলিতে চান "তোমরা কাজ করো"।

ঠিক সেই কথাটাই হইতেছে! কাজ করিতেই চাই। সেইজনাই আগমন। যখন আমরা কাজ চাহিতেছি তখন তোমরা বলিতেছ, "কথা কহিতেছ কেন!" আচ্ছা, দাও কাজ।

অমনি তোমরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিবে, "না না, সে কাজের কথা হইতেছে না— তোমরা আপন সমাজের কান্ধ করো!"

আমরা সমাজের কান্ধ করি কি না করি সে খবর তোমরা রাখ কি? যখনই কান্ধ চাহিলাম অমনি আমাদের সমাজের প্রতি তোমাদের সহসা একান্ত অনুরাগ জন্মিল। আমাদের সমাজের কান্ধে যদি আমরা কোনো শৈথিলা করি আমাদের চৈতন্য করাইবার লোক আছে: জানই তো বাকশক্তিতে আমরা দুর্বল নহি। অতএব প্রামর্শ বিলাত হইতে আমদানি করা নিতান্ত বাহুল্য।

যাহারা রাজনীতিকে সমাজনীতির অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়া থাকেন, যাহারা রাজ-পুরুষদের কর্তব্যবৃদ্ধি উদ্রেক করাইতে নির্রাতশয় ব্যাপত থাকিয়া নিজের কর্তব্যকার্যে অবহেলা করেন, তাহারা অন্যায় করেন এবং সে সম্বন্ধে আমাদের স্বজাতীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আমরা মাঝে মাঝে চেষ্টার ক্রটি করি না। শ্রোত্বর্গ বোধ করি বিশ্বত হইবেন না, বর্তমান বক্তাও ক্ষুদ্রবৃদ্ধি ও ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে মধ্যে মধ্যে অগত্যা এইরূপ অপ্রীতিকর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কঠব্যের আপেক্ষিক গুরুলঘুতা সকল সময়ে সৃক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া চলা কোনো জাতির নিকট ইইটেই আশা করা যাইতে পারে না অন্ধতা, হুদ্য়ের সংকীণতা বা কৃত্রিম প্রথা -দ্বারা নীত হইয়া তোমাদের স্বজাতীয়েরা যখনই যথার্থ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃতের অপেক্ষা অধিকত্ব সন্মান দিয়াছে, তখনই তোমাদের চিস্তাশীল পণ্ডিতগণ, তোমাদের কার্লাইল, ম্যাথ্য আর্নন্ড, বিদ্ধন স্বজাতিকে সতর্ক করিতে ভ্য়োভ্য়ঃ চেষ্টা করিয়াছেন।

তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইতেছে কি না বলা কঠিন। কারণ, সামাজিক সংস্কারকার্য অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে নিগৃত অলক্ষিতভাবে সাধিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক জীবস্তুশক্তির ন্যায় সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখে। তাহার প্রতিদিনের প্রতাক্ষ হিসাব পাওয়া দুঃসাধ্য।

আমাদের সমাজেও সেইরূপ জীবনের কার্য চলিতেছে, তাহা বিদেশীয় দৃষ্টিগোচর নহে। এমন-কি স্বদেশীয়ের পক্ষেও সমাজের পরিবর্তন প্রতি মুহুর্তে অনুভবযোগ্য হইতে পারে না।

অতএব আমাদের সমাজের ভাব আমাদের দেশের চিন্তাশীল লোকদের প্রতি অপণ করিয়া যে কথাটা তোমাদের কাছে উঠিয়াছে আপাতত তাহারই উপযুক্ত যুক্তিদ্বারা তাহার বিচার করো। বলো যে "তোমরা অযোগা" অথবা বলো যে "আমাদের ইচ্ছা নাই"— কিন্তু "তোমাদের বালাবিবাহ আছে" বা "বিধবাবিবাহ নাই" এ কথাটা নিতান্তই অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সামাজিক অসম্পূর্ণতা তোমাদের দেশেও আছে এবং পূর্বে হয়তো আরো অনেক ছিল, কিন্তু সে কথা বলিয়া তোমাদের বক্তৃতা কেহ বন্ধ করে নাই, তোমাদের রাজনৈতিক প্রার্থনা কেহ নিরাশ করে নাই।

তোমরা এমন কথাও বলিতে পারিতে যে "তোমাদের দেশে আমাদের মতো এমন সংগীতচর্চা ও চিত্রশিল্পের আদর এখনো হয় নাই অতএব তোমাদের কোনো কথাই শুনিতে চাহি না"। ইহা অপেক্ষা বলা ভালো "আমার ইচ্ছা আমি শুনিব না", তাহাতে তোমাদেরও কথা অনেকটা সংক্ষেপ হইয়া আসে। কিন্তু তোমাদের জাতির মধোই তোমাদের অপেক্ষা আরো উচ্চ বিচারশালা আছে, সেইজনাই আমারা আশা তাগে করি নাই এবং সেইজনাই আমাদের কনগ্রেস।

যদিও আমার এ-সকল কথা তোমাদের কর্ণগোচর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই— কারণ, আমাদের সমাক্তের মঙ্গলের প্রতি তোমাদের অত্যম্ভ প্রচুর অনুরাগ সম্ভেও আমাদের ভাষা তোমরা জান না. জানিতে ইচ্ছাও করো না— তথাপি দুরাশায় ভর করিয়া আমাদের কন্গ্রেসের প্রতি তোমাদের অকারণ অবিশ্বাস দূর করিবার জনা মাঝে হইতে তৎসম্বন্ধে এতটা কথা বলিলাম। দেখাইলাম তোমাদের প্রতি ভক্তিই কন্ফ্লেসের একমাত্র আশা ও সম্বল।

অতএব কন্থ্রেসের নিকট হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে তাহার প্রতি এমন মুকুটি করিয়া থাকা তোমাদের বিবেচনার ভুল। তাহার প্রতি প্রসন্ন কর্ণপাত করা রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সকল প্রকার কারণে তোমাদের কর্তব্য। কারণ, কন্গ্রেস ক্ষেতৃ ও জিতজাতির মধ্যে সেতৃবন্ধন করিয়া দিতেছে।

গবর্মেন্টের দ্বারা মন্ত্রিনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রি-অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকটে প্রাথনীয় মনে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সন্তোষ একটি প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী এই অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। যদি ইহা দান করিলে গবর্মেন্টের কোনো ক্ষতি না হয় তো প্রকারঞ্জন একটা মহৎলাভ।

গবর্মেন্ট শব্দটা শুনিবামাত্র হঠাৎ শ্রম হয় যেন তাহা মানবধর্মবিবর্জিত নির্গুণ পদার্থ। যেন তাহা রাগদ্বের্যবিহীন। যেন তাহা স্তবে বিচলিত হয় না, বাহা চাক্চিকো ভোলে না, যেন তাহার আত্মপরবিচার নাই, যেন তাহা নিরপেক্ষ কটাক্ষের দ্বারা মন্তবলে মানবচরিত্রের রহস্য ভেদ করিতে পারে। অতএব এরূপ অপক্ষপাতী সর্বদশী অলৌকিক পুরুষের হস্তেই নির্বাচনের ভার থাকিলেই যেন ভালো হয়।

কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি গবর্মেন্ট আমাদেরই ন্যায় অনেকটা রক্তেমাংসে গঠিত। উক্ত গবর্মেন্ট নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্টোনিস্ খেলেন, মহিলাদের সহিত মধুরালাপ করেন এবং অধম আমাদেরই মতো সামাজিক স্তুতিনিন্দায় বহুল পরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকেন।

অতএব, এ স্থলে গবর্মেন্টের দ্বারা নির্বাচনের অর্থ আর কিছুই নয়, একটি বা দুইটি বা অল্পসংখ্যক ইংরাক্তের দ্বারা নির্বাচন।

কিন্তু আমরা পদে পদে প্রমাণ পাইয়াছি ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা নবা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি একাপ্ত অনুবক্ত নহেন। কারণ, নবারুচি অনুসারে ইহারা চশনা বাবহার করেন, দাড়ি রাখেন, ইংরাজি জুতা পরেন, এবং সে জুতা সহজে খুলিতে চাহেন না। তদ্কিল ইহাদের স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা, ইহাদের উদ্ধতা, ইহাদের বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি নানা কারণে তাহারা একাপ্ত উদরেজিত হইয়া আছেন। অতএব তাহাদের হস্তে নির্বাচনের ভার থাকিলে এই শিক্ষিত দলের পক্ষে বড়ো আশার কারণ নাই। ইহাদের দর্প চূর্ণ করা তাহারা রাজনৈতিক কর্তবা জ্ঞান করেন। অতএব শিক্ষিত লোকেরা তাহাদের দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে কেবল যে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন তাহা নহে, উপরস্ক সাহেবের নিকট দুটো ক্রতিপক্ষর অথচ বাৎসল্যার্গভ উপদেশ শুনিয়া এবং প্রবেশাধিকারের মূল্যস্বরূপ দ্বারীকে কিঞ্ছিৎ দণ্ড দিয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা কিছু এমনি বিড়ম্বনা নহে যে কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সকল প্রকার যোগাতা লাভে অক্ষম হইয়াছেন। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই-যে বিরাগ তাহা কেবল ব্যক্তিগত রুচিবিকার মাত্র, তাহা যুক্তিসংগত নায়েসংগত নহে।

তদ্কির্ম তাঁহারা কয় জন দেশীয় উপযুক্ত লোককে রীতিমত জানেন? তাঁহাদের নির্বাচনক্ষেত্রের পরিধি কতই সংকীর্ণ! উপাধিবান রাজা উপরাক্তার সহিতই তাঁহাদের কিয়ংপরিমাণ মৌধিক আলাপ আছে মাত্র। মন্ত্রিসভায় আসন পাওয়া যাঁহারা কেবলমাত্র সম্মান বলিয়া জ্ঞান করেন, জীবনের গুরুতর কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন না, তাঁহারাই অধিকাংশ সময়ে সেখানে স্থান পাইয়া থাকেন।

অবশা, সময়ে সময়ে ইহার বাতিক্রমও ঘটিয়াছে। অনেক যোগ্য ব্যক্তিও স্থান পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত বর্তমান বক্তার পরম গৌরবের আশ্বীয়তাসম্পর্ক আছে। কিন্তু সে-সকল যোগা ব্যক্তি সাধারণের অপরিচিত নহেন। সাধারণের শ্বাবা তাহাদের নির্বাচিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আমার জিঞ্জাস্য কেবল এই যে, আমাদের অপেক্ষা গবর্মেন্টের অর্থাৎ দুই-চারি জন ইংরাজের এ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা কোথায়? আমাদের শিক্ষিতসাধারণে থাহাদিগকে বড়োলোক বলিয়া জানেন তাহাদের অবশা কিছু-না-কিছু যোগাতা আছেই। কিন্তু গবর্মেন্ট থাহাদিগকে বড়োলোক বলিয়া জানেন, তাহাদের বিপুল ঐশ্বর্য, বৃহৎ শিরোপা বা অতিবিনীত সেলামের ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু যথার্থ যোগাতা না থাকিতেও পারে।

আমরা যতদুর দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রিসভায় দেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ গবর্মেন্ট তেমন অত্যাবশাক মনে করেন না, সূতরাং নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সাবধান ও বিবেচনার সহিত কাজ করা 'তাহারা অনেকটা বাহুলা বোধ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের ভাব ঠিক তাহার বিপরীত। গবর্মেন্টকৈ বান্তবিক সুপরামর্শ দিয়া দেশের হিতসাধন করিতে হইবে এবং স্বজ্বাতির যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া গৌরব লাভ করিব, এই আমাদের উদ্দেশা, কেবলমাত্র সভাগৃহের শোভাসম্পাদনে আমাদের কোনো ফল নাই, স্বার্থ নাই। সূতরাং নির্বাচনের সময় আমাদিগকে সবিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ্ব করিতে হইবে।

পুনশ্চ গবর্মেন্ট যাহাদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা গবর্মেন্টের অনুগ্রহ আশ্রয়ে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির সে আশা নাই, সুতরাং খুব মঞ্জবুত দেখিয়াই লোক বাছিতে ইইবে। অতএব আমাদের হাতে যোগ্য লোক বাছাই হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অর্থাৎ, গ্রামা ভাষায় যাহাকে "গরক্ত" বলে তাহার দ্বারা সংসারের অধিকাংশ কাক্ত হইয়া থাকে।
মন্ত্রিসভায় দেশীয় লোক নির্বাচন করিতে গবর্মেন্টের কোনো গরক্ত দেখা যাইতেছে না। অর্ধ অনিচ্ছার
সহিত তাহারা একটা আপসে শ্রীমাংসা করিতে চাহেন। লর্ড ক্রস বলেন যদি ভারতশাসনকর্তারা ইচ্ছা
করেন তো নিক্তে গুটিকতক দেশীয় লোক নির্বাচন করিয়া মন্ত্রীসংখ্যা কিন্ধিং বৃদ্ধি করিতে পারেন।
আমাদের ভারতরাক্তকর্মচারীগণও এ বিষয়ে যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন তাহা বলিতে পারি
না।

অতএব যখন দেশীয় মন্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গবর্মেন্টের কিছুমাত্র গরন্ধ নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে দুই-চারিটা দেশী লোককে ডাকিলেও চলে, না ডাকিলে হয়তো আরো ভালো চলে, তখন তাঁহাদের হাতে নির্বাচনের ভার কোন সাহসে দিই! গরন্ধ আমাদেরই। অতএব আমরাই যথার্থ নির্বাচনের অধিকারী।

এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না যে, আমাদের প্রতিনিধিদের হস্তে রাজক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা কেবল নিবেদন করিবেন মাত্র; বিচারের ভার, কার্যের ভার তোমাদের। আমরা কেবল জানাইতে চাহি ও জানিতে চাহি। তোমরা আমাদের উপর আইন খাঁটাইবে। আমরা আমাদের গায়ের মাপ দিতে চাহি। দেখাইতে চাহি কোথায় কষাক্ষি করিলে আমাদের নিশ্বাস রোধ হইয়া আসে, এবং কোথায় ঢিলা ইইলে আমাদের অনাবশাক বায়বাহুলা ও আরামের ব্যাঘাত হয়।

অতএব আমাদেরই লোক যদি না পাঠাইলাম তবে আমাদের আবশ্যক কে জানাইবে? তোমরা যাহাকে নির্বাচন করিয়া সম্মানিত কর সে স্বভাবতই কিয়ৎ পরিমাণে তোমাদের অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করে ও তোমাদেরই ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করে মাত্র। তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথা জানাইতে সহজে তাহার প্রবৃত্তি ইইতেই পারে না।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গোলে একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশাক। তোমরা যে অতিরিক্ত আরো গুটিকতক দেশীয় লোক মন্ত্রিসভায় আহ্বান করিতেছ তাহার উদ্দেশ্য কী? আমাদের অভাব, আমাদের আবশাক, আমাদের লোকের মুখে আরো ভালো কবিয়া জানিতে চাও। ইহা ছাড়া দেশীয় মন্ত্রিবৃদ্ধির আর কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না। যদি বাস্তবিক সেই উদ্দেশাই থাকে তবে সহক্ষেই বৃদ্ধিতে পারিবে তোমাদের নির্বাচনে তাহা সম্পূর্ণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, এবং আমাদের নির্বাচনেই সেই উদ্দেশ্য বাস্তবিক সফল হইবে। আগে একটা উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে স্থির করো, তার পরে সে উদ্দেশ্য কিসে সদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া দেখো।

যদি বলো "উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই, আমরা দেশীয় মন্ত্রীর কোনো আবশাক বোধ করিতেছি না. কেবল, তোমরা কিছুদিন হইতে বড়ো বিরক্ত করিতেছ, তাই অল্পস্বল্প খোরাক দিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশা", তবে সে উদ্দেশা সফল হয় নাই আজই তাহার প্রমাণ। আজ আমরা এই শহরের যত বন্ধা এবং যত শ্রোতা ইন্ফুয়েঞ্জাশযাা হইতে কায়ক্রেশে গাব্রোত্থান করিয়া ভগ্নক্ষীণকঠে আপত্তি উত্থাপন করিতে আসিয়াছি, শরীর যতই সুস্থ ও কঠম্বর যতই সবল হইতে থাকিবে আমাদের আপত্তি ততই অধিকতর তেজ ও বায়বল লাভ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

আমাদের ভৃতপূর্ব রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেকেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতরাজাতদ্রে প্রজসাধারণের দ্বারা মন্ত্রীনির্বাচন কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রবর্তিত করা যুক্তিসংগত। এ সম্বন্ধে লর্ড্ নর্থবুক, লর্ড্ রিপন, লর্ড্ ডফারিন, সার্ রিচার্ড্ টেম্পল্ প্রভৃতির কথা কতদূর শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা বলা বাহুলা। তাহাদের উপরে আমাদের আর নৃতন যুক্তি দেখাইবার আবশাক করে না।

আমরা কেবল এই বলিরা আক্ষেপ করিব যে, যুক্তি আমাদের পক্ষে, অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে, সহাদয়তা আমাদের পক্ষে, বড়ো বড়ো সুযোগা লোকের মতো আমাদের পক্ষে, তথাপি কেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না? আমাদের এই দুর্দশা দেখিয়াই আমরা আরো অধিকতর আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিব যে, যে রাজকীয় রহসাধামে আমাদের ভাগা স্থির হয় সেখানে আমাদের আপনার লোক যেন পাঠাইতে পারি— তাহা হইলে যদি কোনো প্রার্থনায় নিম্ফলকাম হই, তবে আর কিছু না হৌক তাহার একটা যুক্তিসংগত উত্তর শুনিবার স্বন্ধ সুখ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এইখানেই আমি ক্ষান্ত হইতে চাহি। আলোচা প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ, অনেক তর্ক এবং অনেক ইতিহাস আছে। আমি একান্ত সসংকোচে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করি নাই। অভ্যাস অনুরাগ ও চর্চা অনুসারে রাজনীতি আমার অধিকারবহিভৃত। কেবল মনে মনে ঈষং ভরসা আছে যে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গও সম্ভবত যুক্তিশাস্ত্রের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়, অর্থাৎ সতোর নিয়ম হয়তো এখানেও খাটে, এই জন্য সহজ্ঞ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া লর্ড ক্রসের রচিত বিধির বিরুদ্ধে আমার আপত্তি বাক্ত করিয়াছি। অনভিজ্ঞতাবশত যদি কোনো ক্রটি বা অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়, তবে আমার পরবরতী যোগাতের বক্তা মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক তাহা সংশোধন ও সম্পূরণ করিয়া লইবেন। যদি কোনো অন্যায় অবিবেচনার কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহার পাপের ভার শ্রোত্বর্ব অনুগ্রহপূর্বক বক্তার নিজের শিরে চাপাইবেন, কোনো সম্প্রদায় বা সভার স্কল্কে আরোপ করিবেন না।

### ব্ৰহ্মমন্ত্ৰ



### ब्रक्ष यव ।

শান্তিনিকেডনে দশম সাম্বংসূরিক ব্রহ্মোংসব উপসক্ষে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত।

কলিকাতা

আদি আক্ষসমাজ যন্ত্ৰে শ্ৰীদেবেন্দ্ৰনাৰ ভটাচাৰ্যোৰ বাবা মুদ্ৰিত ও প্ৰকাশিত। ধৰনং অপাৰ চিংপুৰ ৰোড।

৮ याप ১७०१ जान।

#### বন্দামপ্র

তদেতৎ সতাং তদমূতং তত্ত্বেদ্ধবাং সোম্য বিদ্ধি। তিনি সতা, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ করো। ধনুগৃহীক্ষৌপনিষদং মহান্ত্রং

উপনিষদে যে মহাক্ত ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া শরং ত্যাপাসানিশিতং সন্ধর্মীত

উপাসনাদ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি। তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করো।

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুদ্র সবলতনু আর্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, তখনকার সেই টংকারমুখর অরণা নিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—
ইহার মধ্যে লেশমাত্র কৃষ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে
এমন অসংকোচ বাকা কাহারও মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা-দ্বারা যাহারা ব্রক্ষের সহিত
অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহাসিক উপমা এমন সহন্ধ এমন প্রবল
সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মুগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য
লক্ষাস্থল। তম্বেদ্ধবাং সোমা বিদ্ধি— ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে! অপ্রমান্তেন বেদ্ধবাং শারবন্তন্মায়ো
ভবেং। প্রমাদশূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শার যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া
আচ্ছা হইয়া যায় সেইরূপ ব্রক্ষের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরগ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগরনগরী অপরূপ অন্ত্রশন্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরগ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দূর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে, কিন্তু সেই শত শত শতাব্দীর পূর্ববর্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং সেই-যে একমাত্র সত্য যদ্ অপুভ্যোগুচ, যাহা অণু হইতে অণু — অথচ যন্মিন লোকা নিহিতা লোকিনন্দ, যাহাতে লোকসকল এবং লোকবাসীসকল নিহিত রহিয়াছে— সেই অপ্রতাক্ষ ধ্ব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ধাতনে চেতসা, তদ্ধাবগত চিত্তের দ্বারা, তাহাকে লক্ষ্য করো— তছেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাহাকে বিদ্ধ করো! শরবন্তর্থয়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও!

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্লাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য ঋষিদের বৃদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত। কিন্তু উপনিষদের এই ব্রক্ষজ্ঞান কেবলমাত্র বৃদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে— সকল সতাকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সতাং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রক্ষজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভা একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না। একাগ্রচিত্ত বাাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রক্ষর্ষিদের আত্মা সেই প্রমসতোর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্ময় হইবার জনা সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবলমাত্র সত্যনিরূপণ নহে, সেই সতোর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সতা কেবলমাত্র সতা নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আত্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। সেইজনা সেই অমৃতপুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অনা গতি নাই, ঋষিরা ইহা প্রতাক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স यः অনাম আত্মনঃ প্রিয়ং বুবাণং বুয়াৎ

অর্থাৎ, যিনি পরমাত্মা বাতীত অনাকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন— প্রিয়ং রোৎসাতীতি— তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! আমাদের জ্ঞানের পক্ষে যে সতা সকল সতোর শ্রেষ্ঠ আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম—

তদেতং প্রেয়ঃ পুত্রাং, প্রেয়ো বিত্তাং, প্রেয়োহনাব্যাং সর্বসম্মাং অন্তর্বতরং যদয়মাত্মা। এই-যে সর্বাপেক্ষা অন্তর্বতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল ২ইতে প্রিয়া তিনি শুক্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়ত্ম।

আধুনিক হিন্দুসম্প্রদায়ের মধো যাহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোনো ধর্ম সংস্থাপন হইছে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বস্তানীদের অবলম্বনীয়, তাহারা উক্ত অধিবাকা শ্বরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে— প্রীতিরসকে অতি নিবিড নিগৃত রূপে আম্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কক্তে প্রিয়ের প্রিয়ন্থ ঘোষণা করা যায় না তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়া বিন্তাং প্রেয়াহনাশ্যাং সর্ক্ষশ্মাং অন্তরতরং যদয়মান্ত্রা— ব্রহ্মর্থি এ কথা কোনো ব্যক্তিবিশেষে বন্ধ করিয়া বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্বাপ্রশাস্থা অন্তরতর— জীবান্থা মাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র ইইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়— জীবান্থা যথনই তাহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তথনই বুঝিতে পারে তাহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানিব তদেতং সতাং তাহা নহে, তাহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞানিব এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেমসমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রহ্মিধর্মের সাধনা— তল্পাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে। ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

উপনিষদের ঝবি যে জীবাদ্মামাদ্রেরই নিকট পরমাদ্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিজ্ঞনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কী? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রামামাণ হই কেন? একটি দুষ্টান্তদ্বারা ইহার অর্থ বৃঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোনো রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাদ্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি, তখন এ কথা বৃঝিলে চলিবে না যে, কেবল তাঁহারই নিকট বাদ্মীকির কাব্যরস সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্বশ্রেষ্ঠ— ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতি। কিন্তু কোনো অশিক্ষিত গ্রামা জনপদ বাদ্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোনো পাঁচালিগানে অধিক সৃখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষাবশত বাদ্মীকির কাব্য যে কী তাহা জ্ঞানে না এবং সেই কাব্যের বৃস যেখানে, অনতিজ্ঞতাবশত সেখানে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার অশিক্ষা-বাধা দ্ব করিয়া দিবামাত্র যখনই সে বাদ্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনই সে স্বভাবতই

মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রামা পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে কৃষি বন্ধোর অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অনা সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন তিনি ইহা সহজেই বৃত্তিয়াছেন যে ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক— বন্ধোর প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পৃত্র বিত্ত ও অনা সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রন্ধের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দসাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে, সংসারযাত্রা সে সহজে নির্বাহ করিতে পারে না— সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দক্ষ করিতে থাকে!

এইজনা ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশা বাসামিদং সর্ববং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্থিদ্ধনং

তাহার দ্বারা যাহা দন্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে— পরের ধনে লোভ করিবে না

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দন্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীডিত করিবে নাঃ

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখাবস্তু নহে— সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে— সেই ভোগে সে ধর্মের সীমা লঙ্জ্মন করে না— নিচ্চের ভোগমন্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত্ত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখা লক্ষ্য বলিয়া জানি, তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তৃচ্ছ বস্তুর জনা হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এইজনা সংসারকৈ একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, কারণ, সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা নির্বাহ সম্ভব হয়।

পবের শ্লোকে বলিতেছেন:---

কুৰ্ববদ্ৰেবেহ কৰ্ম্মাণি জ্বিজীবিষেক্ষ্তং সমাঃ এবং ত্বয়ি নানাথেতোহস্তি ন কৰ্মা লিপাতে নৱে।

কর্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে— হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না. কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্তবা পরিত্য'গ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

> অন্ধং তমঃ প্ৰবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততো ভৃষ ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রভাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র বন্ধবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্তব্য কর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বিলয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবেন

কিন্তু বরঞ্চ মৃক্ষভাবে সংসারের কর্ম-নির্বাহও ভালো, তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহার-পূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দসাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গলকর্মসাধনেই আমাদের স্বার্থপ্রবৃত্তি-সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ, আমাদের হৃদৃগত বন্ধন-সকলের মোচন হইয়া থাকে— আমাদের যে রিপুসকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গলকর্মের সংঘর্ষেই ছিল্ল হইয়া যায়। কর্তব্য কর্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মৃক্তির সাধনা, এবং ত্বয়ি নানাথেতেহিন্তি ন কণ্ম লিপাতে নরে— ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ অবিদায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমন্মৃতে:

বিদাা এবং অবিদাা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদাা অর্থাৎ কর্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়া বন্ধালাভের দ্বারা অমত প্রাপ্ত হন:

ইহাই সংসাবধর্মের মূলমন্ত্র— কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন। কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অন্তেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পবিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি— কেন এই পেশী, এই স্নায়, এই বাছবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি— কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া— কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোনো অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতৃ? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠি এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ব্রম্ভ হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কঠবা সর্বথা সুখজনক নহে। সেই দৃঃখেব হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃগৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোরে না বিদ্যালয়ে তাহার কী প্রয়োজন— সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জ্ঞানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্বদা শ্বরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার ত্রহার গণা করে না, পরে তাহার সহিত বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দও যুক্ত হয়, অবশেষে কৃতকার্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধনা হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, সংসারবিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি— এখানকার দৃঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া, এখানকার কর্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া, পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মান্ত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিভ্রম্বনা, তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ, সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থসাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকৃল শ্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের স্ক্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যস্তাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাহারা সংসারের দৃঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাদ্মিক

বিলাসিতায় নিমশ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইরা উঠে। বৃক্ত যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ষ হইয়া উঠে। যতই সেপরিপক্ষ হইতে থাকে ততই বৃক্তের সহিত তাহার বৃক্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে, অবশেষে তাহার অভ্যন্তবন্ধ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোঁল। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি— মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে— কিন্তু তাহা নহে, আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস নির্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ন্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ করিয়া বিচারপূর্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেইসঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আত্মন জানিয়া সংসারকে তেন তাক্তেন ভূঞ্জীথা, তাহার দন্ত সুখসমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে— সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপরপক্ষে সংসারের বৃত্তবন্ধন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বিচ্ছত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তব্ব মধ্য দিয়া আমাদের আত্মার কল্যাণবন্ধ প্রেণ করেন; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনম্পতি হইতে দন্তভবে পৃথক হইয়া নিজের রস নিজে জোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হন্তে নাই।

কোনো সত্যাকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মন্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণা করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করেতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দৃঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্তব্যবন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দসম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমন্ততা। সত্যের এক দিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশপালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান করে, সে কঠিন কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়।
সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার, আমাদের এই কর্মক্ষেত্র;
ইহাই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমশুলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান,
জগৎসৌন্দর্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে;
সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য ও ক্রিয়াকে ব্রক্ষের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তর্গুরত্র করিয়া
জানা যায় এবং সংসার্যাত্রাও কলাপিকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জসা হয়, কাহারও
ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জ্বো না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও
পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়, এবং সেই অবস্থায়—

যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মনোবানুপশাতি সর্বভূতেবু চাত্মানং ততো ন বিজ্ঞ্জাতে।

যিনি সমস্ত ভৃতকে পরমান্মার মধ্যে দেখেন, এবং সর্ব ভৃতের মধ্যে পরমান্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গমাস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য এবং অবলম্বনীয়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রাপ্তে পড়িয়া ম্বপ্ন দেখিলে গৃহ লাভ হয় না, এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহ গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভালোবাসে পথকেও সে ভালোবাসে— পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রক্ষের সংসারকে সে উণ্ডি করে এবং সংসারের

কর্মকে ব্রক্ষের কর্ম বলিয়াই জানে।

আর্থধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা স্রষ্ট ইইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রন্ধের যোগ সাধন করিতে হয়. তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সতোর প্রয়োজন কীং সংসার তো আছেই— কাল্লনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কীং আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সতোর প্রয়োজন— জ্পমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্বিকার অক্ষর পুরুষের আদর্শ উর্জ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে— সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা সছিদ্র তরণীর নায় আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সতাকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসং অন্ধকার এবং মৃত্যুার পরিমাপে থর্ব করিয়া আনি, তরে কাহাকে ভাকিয়া কতিব

অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতিগময়, মৃত্যোমামৃতং গময়:

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে— সে প্রার্থনা, অসং হইতে আমাকে সতে। লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও— সে প্রার্থনা করিবার স্থান সংসারে নাই, আমাদের কল্পনার মধ্যো নাই— সতাকে মিথ্যা করিযা লইয়া তাহার নিকট সতোর জনা ব্যাকুলতা-প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্চন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জনা প্রার্থনা বিজন্ধনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্মের দ্বারা বিকৃত্ত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মৃত্তা। ঈশাবাস্যামিদং সর্ববং যথকিক্ষ জগতাাং জ্বগং— যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্চন্ন করিয়া বিবাজ করিতেছেন, সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্বত্ত অনুভব করিবেন উপনিষ্কাদের এই অনুশাসন।

ব্রন্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে গ

নৈনমৃদ্ধং ন তির্যাঞ্চং ন মধ্যে পরিজ্ঞগ্রভৎ

ন তসা প্রতিমা অস্তি যসা নাম মহদ্যশঃ।

কি উর্ধবদেশ, কি তির্যাক, কি মধ্যদেশ, কেই ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না— তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদযশ!

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাক্সার লক্ষ্যস্থান এই পরমাক্সাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল ওঁ। প্রণারো ধনুঃ শরো হায়া ব্রহ্ম তক্সক্সামুচ্যাতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোনো মৃতিকল্পনা ছিল না— পূর্বতন পিতামহণণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোনো বিশেষ অর্থ-দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিন্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোনো বিশেষ আকার-দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটি মাত্র ও শব্দের মহাসংগীত জ্বগংসংসারের ব্রহ্মরক্ক হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রন্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জনা পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই ভাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যত প্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ—সূতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র— তাহার কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোনো অংশেই সীমাবদ্ধ করে না— সাধনা-দারা আমরা ব্রহ্মকে যত দূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি, এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে, এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সংগীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ও শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অব্যক্ত অনির্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমাদ্বারা আমাদের মানস ভাবকে ধর্ব ও আবদ্ধ করে, কিন্তু এই ও ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের

ভাবকে উশ্মৃক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেইজনা উপনিষদ বলিয়াছেন— ওমিতি ব্রহ্ম। ওম বলিতে ব্রহ্ম বৃঝায়। ওমিতীদং সর্ববং, এই যাহা কিছু সমন্তই ন। ও শব্দ সমন্তকেই সমাচ্ছম করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগন্তীর ধর্বনিরূপে ও শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছে। আবার ও শব্দের একটি অর্থও আছে— সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দানন করে, অথচ কোনো সীমায় বন্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য ভাষায় যেখানে আমরা হা বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃতভাষায় সেইখানে ও শব্দের প্রয়োগ। হা শব্দ ও শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহক্তেই অনুমিত হয়। উপনিষদ্ধ বলিতেছেন ওমিত্যেতদ অনুকৃতিহ ম— ও শব্দ অনুকৃতি বাচক, অর্থাৎ 'ইহা করো' বলিলে, ও অর্থাৎ হা বলিয়া সেই আদেশের অননুকরণ করা হইয়া থাকে। ও স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ও, ব্রহ্ম-নির্দেশক শব্দকাপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকুমাত্র অবলম্বন— ও, তিনি হা। ইংরাজ মনীয়ী কার্লাইলও তাহাকে Everlasting Yea অর্থাৎ শাস্থত ও বলিয়াছেন। এমন প্রবল প্রিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই, তিনি হা, ব্রহ্ম ও।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বৃঝিয়া আথার মহত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ থাতিকে আদিম আর্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বক্তগকে ও বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অন্তিপ্তই তাহাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ক্ষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রক্ষই একমাত্র ও, তিনিই চিরন্তন হা, তিনিই Exerlasting Yea। আমাদের আথার মধ্যে তিনি ও, তিনিই হাঁ; বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের মধ্যে তিনি ও, তিনিই হাঁ। এই মহান নিতা এবং চিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রক্ষাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ও, তিনিই হাঁ। এই মহান নিতা এবং সর্ববাপী যে হাঁ, ও ধর্বনি ইহাকেই নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রক্ষের কোনো প্রতিমা ছিল না, কোনো চিহ্ন ছিল না— কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ও এই ধ্বনির সহায়ে ক্ষিণেণ উপাসনামিশিত আথাকে একাগ্রগামী শরের নায়ে ব্রক্ষের মধ্যে নিমন্ত্র করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রক্ষবাদী সংসারীগণ বিশ্বজ্ঞগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রক্ষের হারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়স্থি। ও বলিয়া সাম সকল গীত হইতে থাকে। ও আনন্দধ্বনি। ও সংগীত তদ্যারা প্রেম উদর্বেলিত ও বাাপ্ত হইতে থাকে। ও আনন্দ।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ও আদেশবাচক। ও বলিয়া ঋত্বিক আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর, আমাদের সমস্ত কর্মের উপর, মহৎ আদেশ-রূপে নিতাকাল ও ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যস্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সতোর পরম সতা, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ও।

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনৃভাতি সর্ববং তস্য ভাসা সর্ববিমদং বিভাতি।

তিনি যেখানে সেখানে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকার প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অশ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই &:

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়োহন্যমাৎ সর্ববন্মাৎ অন্তরতরং যদয়মান্দ্রা।

এই-যে অন্তরতর পরমান্তা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিশ্ব হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ও।— সত্যান প্রমদিতবাং। ধর্মান প্রমদিতবাং। কুশলান প্রমদিতবাং। ভূতো ন প্রমদিতবাং।

সতা হইতে শ্বলিত হইবে না. ধর্ম হইতে শ্বলিত হইবে না. কল্যাণ হইতে শ্বলিত হইবে না. মহন্ত হইতে শ্বলিত হইবে না। ইহা যাহার অনুশাসন তিনিই গ্রা

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

# ঔপনিষদ ব্ৰহ্ম

# उनियम ब्रमा।

### सीववीसनाथ शिक्त ।

আদি ব্ৰাক্ষসমাজ বস্ত্ৰে শ্ৰীদেবেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বাবা মৃক্তিত। ধ্ৰনং অপাৰ চিৎপুৰ ব্লোড।

खारन, १७०৮ नान।

भ्ना। । চাৰি আনা।

### ঔপনিষদ ব্ৰহ্ম

ও নমঃ পরমশ্ববিদ্যো নমঃ পরমশ্ববিভাঃ, পরম শ্ববিগণকে নমস্কার করি, পরম শ্ববিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি— ব্রহ্মবাদী শ্ববিরা যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কি একেবারেই বার্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি? বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি থারিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্জার করিয়া যায়— সূর্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ শ্ববিগা বহ্ম-সূর্যলোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান সত্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানা শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতির, এই ভারতবাাপী পুরাতন আর্যজ্ঞাতির, মজ্জার মধ্যে সঞ্জিত করিয়া য়ায় নাই গ

তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায়মনে বাক্যে তাঁহাদের মহাবাক্যকে প্রতি মুহূর্তে পরিহাস করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার বন্ধ আমাদের জ্ঞানের গমা নহেন, আমাদের তক্তির আয়ন্ত নহেন, আমাদের কর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন—

#### ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমন্তি ন চেৎ ইহাবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে 'মহতী বিনষ্টিঃ', মহা বিনাশ। অতএব ব্ৰহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব ? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সম্ভোহথ বিদ্মন্তং বয়ং ন চেৎ অবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদশী ঋষিদের সাক্ষা অবিশ্বাস করিব?

ইথার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন— আমরা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণাবাসী বৃদ্ধ পিঞ্চলাদ ঋষি এবং সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈবক্ষ সতাকামঃ, সৌর্যায়নী চ গার্গাঃ, কৌশলাাশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবাে বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাতাায়নস্তে হৈতে বক্ষাপরা বক্ষানিষ্ঠাঃ পরং বক্ষাদ্বেম্যাণাঃ— সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সতাকাম, সৌর্যাপুত্র গার্গা, অশ্বলপুত্র কৌশলা, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রক্ষান্তেম্বর্যাত শ্বন্ধ বিপুত্ররণা, থাঁহারা সমিৎ হল্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরুসম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রশ্বজিক্সাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম এক. ব্রহ্ম এক: যাহাতে ঋষিন্ধীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্মে এবং রক্ষে আমাদের নানাধিক অধিকার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঝিষদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, ইহ চেদবেদীদথ সতামন্তি, এখানে তাহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়, নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ, তবে বিনয়ের সহিত, শ্রহ্মার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সতাপথই অবলম্বন করিতে হইবে।

সতা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেরই পক্ষে এক মাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন আমাদের মুক্তি বিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্মল নির্মারী অদ্রভেদী অগমা গিরিশিখর হইতে অহোরাত্র নিঃসন্দিত, আর যাহার অল্প পিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা— হে পাছ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট লইয়া আইস, যাহার যতটুক পিপাসা পান করিয়া যাও।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সংকীর্ণ তথাপি সমৃদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সৃষ্ট কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জনা নাই? অবরুদ্ধ অন্ধকৃপই আমাদের মতো ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট ইইতে পারে, তবু কি অনস্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কর্পঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনৃষা চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার অপরিমেয় রহস্য উদ্ঘাটনের জনা অশ্রান্ত কৌতৃহলে নিরস্তর লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হইনা কেন তথাপি ভূমৈব সৃখং, ভূমাই আমাদের সৃখ, নাল্লে সৃষমন্তি, আলে আমাদের সৃখ নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অলে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ন্তগম্য পদার্থে আমাদের মতো স্বন্ধশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে — কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদৃত্তরতরং তদরপ্রমনাময়ং— যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাহাকে উদ্বীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশ্রীর, রোগশোকরহিত— য এতদবিদৃঃ অমৃতান্তে ভবন্তি, যাহারা ইহাকেই জানেন তাহারাই অমর হন— অথ ইতরে দৃঃখমেব অপিয়ন্তি, আর সকলে কেবল দৃঃখই লাভ করেন।

উপনিষৎ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদবেদ্ধবাং সোম্য বিদ্ধি। তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ করো:

ধনুগৃহীত্তৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহান্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া— শরং ছাপাসানিশিতং সন্ধরীত—

উপাসনা-দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি! তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য-স্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করো!

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুদ্র সবলতনু আর্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, তখনকার সেই টংকারমুখর অরণ্য-নিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—
ইহার মধ্যে লেশমাত্র কৃতিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে
এমন অসংকোচ বাক্য কাহারও মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-দ্বারা থাহারা ব্রহ্মের সহিত
অন্তরঙ্গ থনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ্ঞ এমন প্রবল
সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অন্যন্
লক্ষ্যস্থল। অপ্রমন্তেন বেদ্ধব্যং শরবন্তস্ময়ো ভবেং। প্রমাণশ্ন্য হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং

শুর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইক্রপ ব্রন্ধের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগরনগরী অপরূপ অন্ত্রশন্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক শ্বন্ধকিব যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান-বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতান্ধীর পূর্ববর্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সতাং, সেই-যে একমাত্র সত্য, যদ অণুভ্যোণ্চ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যন্মিন লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক-সকল এবং লোকবাসী-সকল নিহিত রহিয়াছে, সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্বুব সত্যকে শিশুকুলা সরল ক্ষিণ্যণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমুভং, তাহাকেই তাহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ভাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ধাবগত চিত্তের দ্বারা, তাহাকে কিন্ধু করে।— তদবেদ্ধবাং সোম্য বিদ্ধি, তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌমা, তাহাকে বিদ্ধ করে। শরবত্ত্বায়ো ভবেৎ, লক্ষাপ্রবিষ্ট শরের নাায় তাহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও।

সমস্ত আপেক্ষিক সতোর অতীত সেই পরম সতাকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্কল্পাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য ঋষিদের বৃদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রক্ষজ্ঞান কেবলমাত্র বৃদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে— সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাহাকে একমাত্র তদেতং সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রক্ষজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভা একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না— একাপ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু ইইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষাের দিকে ধাবমান হয়, ব্রক্ষার্ধিদের আক্সা সেই পরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্ময় হইবার জন্য সেইক্রপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবলমাত্র সত্যানিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষা ছিল।

কারণ, সেই সতা কেবলমাত্র সতা নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্র। এইজনা সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অনা গতি নাই ক্ষিরা ইহা প্রতাক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রবাণং ব্রয়াং।

অর্থাং, যিনি পরমাত্মা বাতীত অনাকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন— প্রিয়ং রোৎসাতীতি— তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! যে সতা আমাদের জ্ঞানের পক্ষে সকল সতোর শ্রেষ্ঠ, আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পূত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহনাম্মাৎ সর্ববস্মাৎ অন্তর্তরং যদয়মাখ্যা।

এই-যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমান্ধা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অনা সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুক্ত জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আন্ধার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোনো ধর্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাহারা উক্ত শ্বধিকাবা শ্বরণ করিবেন। ইহা কেবল বাকামাত্র নহে— প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগ্যু রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদাব উশ্বত্ত ভাবে এমন সরল সবল কঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাং প্রেয়োহনাম্মাৎ সর্ববন্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা— বন্ধবি এ কথা কোনো বাক্তিবিশেষে বন্ধ করিয়া বলিতেছেন না; তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিস্ত হইতে প্রিয়, অনা সকল হইতে প্রিয়,— তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্বাপেক্ষা অন্তরতর— জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিস্ত হইতে প্রিয়, অনা সকল হইতে প্রিয়,— জীবাত্মা যথনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনই বৃথিতে পারে তাঁহা

অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতং সতাং, তাহা নহে; তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেমসমেত আত্মাকে ব্রক্ষে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা। তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাদ্মামাত্রেরই নিকট পরমাদ্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিজ্ঞনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কী? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রামামাণ হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত-দ্বারা ইহার অর্থ বৃঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোনো রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাদ্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি, তখন এ কথা বৃঝিলে চলিবে না যে, কেবল তাঁহারই নিকট বাদ্মীকির কাব্যরস সর্বাপৈক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্বস্রেষ্ঠ — ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতি। কিন্তু কোনো অশিক্ষিত গ্রামা জানপদ বাদ্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোনো পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অক্সতামান্ত্র। সে লোক অশিক্ষাবশত বাদ্মীকির কাব্য যে কী তাহা জানে না এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিক্সতাবশত , সেখানে সে প্রবেশলাভ করিতে পারে না — কিন্তু তাহার অশিক্ষাবাধা দ্ব করিয়া দিবামাত্র যখনই সে বাদ্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনই সে স্বভাবতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাদ্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ক্ষরি বন্ধ্যের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাহাকে পৃথিবীর অন্য সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বৃঝিয়াছেন যে, ব্রক্ষ স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রতিদায়ক— বন্ধ্যের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাহাকে পৃত্র বিত্ত ও অন্য সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রন্ধের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দ-সাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রন্ধকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে, সংসারযাত্রা সে সহজে নির্বাহ করিতে পারে না— সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দক্ষ করিতে থাকে। এইজন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ববং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দন্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, পরের ধনে লোভ করিবে না। সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দন্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীডিত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে।
সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে— সেই ভোগে সে ধর্মের সীমা লজ্জ্যন করে
না, নিজের ভোগমন্ততায় পরকে পীড়া দেয় না— সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি,
সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি, তবে সংসারস্থের জন্য আমাদের লোভের অন্ত
থাকে না, তবে প্রত্যেক তৃচ্ছ বন্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দৃঃখ হলাহল মথিত হইয়া
উঠে। এইজন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—
কারণ, সংসারকে ব্রক্ষের দ্বারা বেষ্টিত জ্ঞানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রক্ষের দান বলিয়া জানিলে
তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা-নির্বাহ সম্ভব হয়।

পরের শ্লোকে বলিতেছেন---

কুর্ববদ্রেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ এবং স্বয়ি নান্যথেতোহন্তি ন কর্মা লিপ্যাতে নরে—

কর্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না; কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই শ্মরণ করিয়া কর্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনভব করিয়া কর্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততো ভয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র বন্ধাবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্তব্যকর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মূঞ্জভাবে সংসারের কর্ম-নির্বাহও ভালো, তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ-সাধনের জন্য ব্রহ্মসন্তোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গলকর্মসাধনেই আমাদের বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদগত বন্ধন-সকলের মোচন হইয়া থাকে— আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গলকর্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্তব্যক্ষের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা— এবং ত্বয়ি নানাথেতোহন্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে— ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বেদোভয়ং সহ অবিদ্যয়া মৃত্য়ং তীর্ন্তা বিদ্যয়ামৃতমন্মৃতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্মের মূলমন্ত্র— কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য-সাধন। কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অন্তর্ভেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি? কেন এই পেশী, এই স্লায়ু, এই বাছবল, এই বৃদ্ধিবৃত্তি, কেন এই মেহপ্রেম দয়া, কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোনো অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতৃ ? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাহাকে একাকী সঞ্জোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাদ্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ব্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্তব্য সর্বথা সুখন্ধনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জ্ञন্য বালক পিতৃগৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কী প্রয়োজন— সেখান ইইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে,

কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্ক্লেহ সর্বদা শ্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দৃঃখকে গণা করে না. পরে বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দে সে তৃপ্ত হয়— অবশেষে কৃতকার্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি— এখানকার দৃঃখকাঠিনা বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া, এখানকার কর্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া, পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মৃক্তি তাহাই মৃক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা— তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাদ্মিক স্বার্থপরতা। কারণ, সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিঞ্চের কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকৃল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সম্ভানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবী রূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক হইতে থাকে ততই বক্ষের সহিত তাহার বস্তুবন্ধন শিথিল হইয়া আসে— অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি— মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে— কিন্তু তাহা নহে— আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন: রস-নির্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ন্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ করিয়া বিচারপূর্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আস্থার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কলাাণবন্ধন সহক্রেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের ছারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন তাক্তেন ভৃঞ্জীথাঃ, তাঁহার দত্ত সুখসমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে— সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর পক্ষে সংসারের বৃস্তবন্ধন বলপূর্বক বি**চ্ছিন্ন ক**রিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আস্থায় কল্যাণরস প্রেরণ করেন: এই জীবধারয়িতা বিপুল বনম্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক হইয়া নিজের রস নিজে ভোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোনো সতাকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মন্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সং এবং অসং, ব্রহ্ম এবং সংসার, উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জনা কর্তব্যবন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দসম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমন্ততা। সত্যের এক দিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসতা হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশপালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মৃথে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান করে সে কঠিন কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই ভাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার— আমাদের এই কর্মক্ষেত্র:

ইহাই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জ্বগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎসৌন্দর্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জ্ঞাৎসংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে— সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য ও ক্রিয়াক ব্রন্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জ্ঞানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরুতর করিয়া জ্ঞানা যায় এবং সংসার্যাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তথন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্য আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়, এবং সেই অবস্থায়—

যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মনোবানুপশাতি সর্বভূতের চান্ধানং ততো ন বিজ্ঞূ<del>গ</del>তে।

যিনি সমস্ত ভৃতকে পরমান্মার মধ্যে দেখেন এবং সর্ব ভৃতের মধ্যে পরমান্মাকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘণা করেন না।

গমাস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য এবং অবলম্বনীয়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহলাভ হয় না, এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গমাস্থানকে যে ভালোবাসে, পথকেও সে ভালোবাসে, পথ গমাস্থানেরই অঙ্গ অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রক্ষের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না— সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্মকে ব্রক্ষের কর্ম বলিয়াই জ্ঞানে।

আর্যধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাহারা এই হইয়াছেন তাহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রক্ষের যোগসাধন করিতে হয় তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সতোর প্রয়োজন কীং সংসার তো আছেই— কাল্লনিক সৃষ্টির দ্বাবা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কীং আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যোর প্রয়োজন, আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্বিকার অক্ষর পুরুবের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে— সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিল্লেই তাহা, সছিদ্র তরণীর ন্যায়, আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে ধর্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব—

অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়?
সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে— সে প্রার্থনা অসং হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও,
অন্ধানর হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। সত্যকে
মিথাা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য বাাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত
কল্পনার দ্বারা অন্ধানরে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে
স্বহত্তে মৃত্যুধর্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মৃঢ়তা। ঈশাবাস্যমিদং সর্ববং
যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ— যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাক্ত করিত্তেছন
সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্বত্র অনুভব করিবেন উপনিবদের এই অনুশাসন।

ছিধাগ্রন্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সতা হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দৃঃখশোকের নির্বাপণ সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দৃঃখনির্বাপণের, মুক্তিলাভের অন্য যে-কোনো উপায় আরো কঠিন— কঠিন কেন, অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতন্থিনীর মধ্যে অবগাহনস্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহন্তে ক্ষুত্রতম কৃপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরো কত কঠিন— তাই বা কেন, নিজের ক্ষুত্র কলস-পরিমিত জ্বল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দৃরহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্বাচনীয় বলিয়া জানি তখনই তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন অতি সহজ হয়, তখনই তাহার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবৃত হইয়া আমাদের ভয় দৃঃখ শোক সর্বাংশে দ্ব হইয়া যায়। এইজনাই উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কৃতক্ষন।

মনের সহিত বাক্য থাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রক্ষের আনন্দ যিনি জ্ঞানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রক্ষের সেই বাকামনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দৃঃখ নিঃশেষে নিরন্ত হয়। তাহাকে বিশ্বক্রগতের অন্যানা বস্তুর নাায় বাঙ্মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া, খণ্ড করিয়া, দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ, লাভ করিতে পারি না।আমরা তো সংসারের সংকীর্ণতা দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা-দ্বারা উদদ্রান্ত, থণ্ডতা-দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি— আমরা ক্রানি সংসারের স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি— সংসারের সমুদ্য স্রোত ভয়াবহ— সকলেরই মধ্যে ভয়দৃঃখক্রেশ ক্ররামৃত্যুবিক্ষেদের কারণ রহিয়াছে— অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই, তখন সহক্রেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? থাহাকে পাইলে শান্তিমতান্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষ্বৎ বলেন সব্ক্র্কালাকৃতিভিঃ, পরোহনাঃ— তিনি সংসার কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, ক্রেষ্ঠ, এবং অনাঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার কাল ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে তো সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল— তবে তো তাহাকে অন্থেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমতান্তমেতি।

বিষের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জ্ঞানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা-স্বরূপকে আয়স্ত কবিতে পারি না, সেইজনা তাঁহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই, তাঁহারা উপনিষৎক্ষিত পরম সতা হইতে শ্বলিত হইতেছেন—

যভোবাচো নিবর্ত্তন্ত অপ্রাপা মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

বাকা মন যাঁহাকে আয়ন্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন—

যৎ বাচা নাভাদিতং যেন বাক্ অভাদাতে তদেব ব্ৰহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

যিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকে তুমি জ্বানো— এই যাহা কিছ উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্দ্রনসা ন মনুতে যেনাহর্মনোমতম্ তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদম্পাসতে।

মনের দ্বারা যাহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জ্ঞানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তৃমি জ্ঞানো— এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাহাকে বঙ্গা যায় না, যাহাকে ভাবা যায় না, তাঁহাকেই জ্ঞানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জ্ঞানা সম্ভব নহে— যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জ্ঞানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জ্ঞানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরান্মার মধ্যে এতটুকু জ্ঞানি যাহাতে বৃক্ষিতে পারি তাঁহাকে জ্ঞানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ প্রাকে না।

नाहर मत्ना मृत्रामि ता न त्रामि तम ह। या नल्डमतम जमतम ता न त्रामि तम ह।

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে— তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে।

শিশু কি তাহার মাতার সম্যক পরিচয় জ্ঞানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব সংস্কার-দ্বারা এটুকু ধুব জ্ঞানিয়াছে যে, তাহার ক্ষধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জ্ঞানে এবং জ্ঞানেও না। মাতার অপর্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ন্ত করিবার সাধা তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জ্ঞানিতে পারি এবং সেইটুকু জ্ঞানাতেই ইহা জ্ঞানি যে, তাহাকে জ্ঞানিয়া শেষ করা যায় না; জ্ঞানি যে, তাহা হইতে বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ; এবং মাতৃ-অঙ্ক-কামী শিশুর মতো ইহাও জ্ঞানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি ক্যাচন— তাহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে ক্যাচ কোনো ভয় নাই।

যাহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া, ঋষিবাকা অমানা করিয়া, ব্রহ্মলাভের সহজ্ঞ উপায়স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন, তাঁহারা এ কথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ্ঞ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সম্ভবণ অপেক্ষা পদব্রজ্ঞে চলা সহজ্ঞ বলিয়া মানিয়া লইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জলের উপর দিয়া পদব্রজ্ঞে চলা সহজ্ঞ নহে— সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ্ঞ। অপ্রতাক্ষ পদার্থকে মনন-দ্বারা জ্ঞানা অপেক্ষা প্রতাক্ষ পদার্থকে চক্ষ্ণ দ্বারা দেখা সহজ্ঞ এ কথা স্বীকার্য, কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষ্ণ-দ্বারা দেখা সহজ্ঞ নহে— এমন-কি, তাহা অসাধা। তেমনি সাকার বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষ্ণ-দ্বারা দেখা সহজ্ঞ নহে— এমন-কি, তাহা অসাধা। তেমনি সাকার মূর্তির রূপ-ধারণা সহজ্ঞ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্তির সাহাযো ব্রক্ষের ধারণা একেবারেই অসাধা, কারণ, স কৃষ্ণকালাকৃতিভিঃ পরোহনাঃ— তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে, সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেইজনাই তাহাতে সংসারাত্বীত দেশকালাতীত দ্বিং-শান্তিমতান্তমেতি, অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়— অথচ তাহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে, তাহা অসাধা, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহক্ত কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সতা চাই? সতা যদি সহজ হয় তো ভালো, যদি না হয় তবু সত্য বৈ গতি নাই। পৃথিবী কুর্মের পঞ্চে প্রতিষ্ঠিত আছে এ কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয়, তথাপি বিজ্ঞানপিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরুপ্রান্তরের মধ্যে শ্রামামাণ কৃধার্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিও আনিয়া দেওয়া সহজ্ব; কিন্তু সে বলে আমি তো সহজ্ব চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই— সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে, নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসারমধ্যে আমরা যথন অধ্যাত্মপিপাসা মিটাইতে চাই তথন ক**ল্ল**নামরীচিকায় সে কিছুতেই মিটে না— যত দূর্লভ হউক সেই পিপাসার জল— আত্মার একমাত্র আকাওক্ষণীয় পরমাম্মাকেই চাই— তিনি নিরাকার নির্বিকার বাকামনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্মপথ তো সহজ নহে, ব্রহ্মলাভ তো সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে— দুর্গং পথস্তুৎ কবয়ো বদন্তি— সেইজনাই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে -ডাকিতেছেন, উব্রিষ্ঠত জাগ্রত। না উঠিলে, না জাগিলে এই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম দুরতায় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না— আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না— এবং ব্রহ্ম ক্রীড়াচ্ছলে ক্রনাবাহিত মনোর্থের গমা নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ বিস্তলাভ যশোলাভ সহজ না হয়, তবে ধর্মলাভ সতালাভ ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভূলিবে! কোন্ মৃঢ বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে, খনি-অন্তেষণের প্রয়োজন নাই? উত্তিষ্ঠত জাগ্ৰত! দৰ্গং পথস্তৎ কৰয়ো বদন্তি!

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বৃঞাইতে হইবে যে, যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য-আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাহাদের নিকট ভালোমন্দ সুন্দরকৃৎসিত অন্তরবাহিরের ভেদ একেবারে ঘূচিয়া গেছে. ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য। তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্ত্রং মা বাবচ্ছেৎসীঃ, সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন শান্ত্রকার বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্কঃ স্যাৎ, গৃহস্ক ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন— এবং

তত্বজ্ঞানপরায়ণঃ, তত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিলেন তাহা যেন অজ্ঞাননিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞানপূর্বক ব্রন্ধে নিরত হইবেন এবং যদ্যদ্ কর্ম প্রকৃবীত তদ্বন্ধণি সমর্পয়েৎ, যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রন্ধে সমর্পণ করিবেন। অভএব শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে— কেবল, জ্ঞানে নহে, কর্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায়, সর্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্বদা সর্বত্র ব্রহন্ধের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরান্ধার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্বদা সর্বত্র তাঁহার সন্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দিকের জ্ঞুড়বন্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রক্ষের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আম্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে, তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জ্রগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং— এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহনিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোনোপ্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মৃতি-দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এক্ততি, এই যাহা-কিছু ক্তগং সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে এ কথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুদ্মলতাপৃষ্পপল্লব পশুপক্ষী মনুষা চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু পরমাণু, এক মহাপ্রাণের ঐকাসমূদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই— এক মহাপ্রাণের অনম্ভকম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বসংগীত ঝংকৃত শুনিতে পাই। অনস্তপ্রাণের সেই অনির্দেশাতা অনির্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদবাপী জগদতীত প্রাণকে কোনো নির্দিষ্ট সংকীণ আকারের মধ্যে কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না— আমাদের রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্বাঙ্গের বিচিত্র স্পূর্ণ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিঃশ্বসিত রোমকৃপের মধো পাই না— আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মৃতির অলপ্র্যনীয় অস্তরালে, তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অস্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে. আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে— আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক ম্পন্দনের সহিত সৃদ্রতম নক্ষত্রবর্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্বচনীয় ঐক্যে এক অপুর্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন— ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে নাং কোনো মৃতির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে— অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সংনিবন্ধ করিতে পারে? সাকার মৃঠি আমাদিগকে সহায়তা করে না, বক্ষকে দৃরে লইয়া দৃষ্প্রাপা করিয়া দেয়।

যদা হোবৈষ এত্রমিন অদুশোহনায়োহনিক্তেইনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোহভয়ংগতো ভবতি।

যবন সাধক সেই অদুশ্যে, অশরীরে, নির্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হোবৈষ এতন্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি। কিন্তু যখন তিনি ইহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করিলে ব্রক্ষের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয়প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন---

অস্ত্রীতি ব্রবতোহন্যব্র কথং তদুপলভাতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কী করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কী বলিবার আছে? তিনি আছেন এ কথা যখনই আমরা সর্বাস্তঃকরণে সম্পর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনম্ভ শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখনই যথার্থত বৃঝিতে পারি যে, আমি আছি; বৃঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই; আদ্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল, নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মৃহুর্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তথন আমাদের এই প্রাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিও বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথনভোমগুলের নক্ষত্রপঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না; তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পৰ্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গান্তীৰ্যে উদ্গীত হইয়া উঠে— ও; একটি বাক্য শুনিতে পাই— অন্তি, তিনি আছেন— এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎচবাচরের, সমস্ত কার্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান অন্তি শব্দকে কোনো আকারের দ্বারা মুর্তি-দ্বারা সহজ্ঞ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর কিছু আছে যে 'তিনি আছেন' ? 'আমি আছি' এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ, 'তিনি আছেন' এ কথা না বলিলে 'আমি আছি' এ কথা যে আদ্যোপান্ত নির্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে— তিনি আছেন। সাকার মূর্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষা আর কিছ দিতে পারে?

ব্রন্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরুপে মনন করিতে হইবে ং—

নৈনমন্ধিং ন তির্যাঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভং ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদয্শঃ।

কি উর্ধনদেশ, কি তির্যক, কি মধ্যদেশ, কেই ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না— তাঁহার প্রতিমা নাই, তাহার নাম মহদয়শ।

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবান্মার লক্ষাস্থান এই পরমান্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল— ওঁ। প্রণবোধনঃ শরোহাাত্মা ব্রহ্মতলক্ষামূচাতে।

তাহার প্রতিমা ছিল না, কোনো মৃতিকল্পনা ছিল না— পূর্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্রশৃক আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ কোনো বিশেষ অর্থ-দারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোনো বিশেষ আকার-দারা বাধা দেয় না:্সই একটিমাত্র ও শব্দের মহাসংগীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ হইতে যেন ধর্মত হট্যা উসিতে থাকে:

ব্রন্দের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহণণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যতপ্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অপের দ্বারা সে আকারবদ্ধ— সৃতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র— তাহার কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ও শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোনো অংশেই সীমাবদ্ধ করে না— সাধনা-দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যত দূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ও শব্দে তাহা সমস্তই বাক্ত করে এবং বাক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সংগ্রীতের পর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনিবচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ও শব্দের পরিপূর্ণ পর্নি আমাদের ব্রহ্মধাানের মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহা প্রতিমা-দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে থর্ব ও আবদ্ধ করে. কিন্তু এই ও ধর্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত কবিয়া দেয়।

সেইজনা উপনিষদ বলিয়াছেন— ওমিতি ব্ৰহ্ম। ওম বলিতে ব্ৰহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্ববং, এই যাহা-কিছু সমস্তই ও। ও শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থ-বন্ধন-হীন কেবল একটি সুগঞ্জীর

ধ্বনিরূপে ও শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছে। আবার ও শব্দের একটি অর্থও আছে— সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে, অথচ কোনো সীমায় বন্ধ করে না।

আধুনিক সমন্ত ভারতবর্ষীয় আর্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ও শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ও শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজ্ঞেই অনুমিত হয়। উপনিষদও বলিতেছেন ওমিতোতদ অনুকৃতির্হ স্ম— ও শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ ইহা করো বলিলে, ও অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ও স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ও, ব্রহ্ম-নির্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন— ও, তিনি হা। ইংরাজ মনীধী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yea অর্থাৎ শাশ্বত ও বলিয়াছেন এমন প্রবল পরিপর্ণ কথা আর কিছই নাই— তিনি হাঁ ব্রহ্ম ও।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বৃঝিয়া আত্মার মহন্ত। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ও বিলয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অন্তিত্বই তাহাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের অবিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ও, তিনিই চিরন্তন ইা, তিনিই Everlasting Yea। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ও, তিনিই হাঁ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ও, তিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ও, তিনিই হাঁ। এই মহৎ নিতা এবং সর্বব্যাপী যে হাঁ, ও ধ্বনি ইহাকেই নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোনো প্রতিমা ছিল না, কোনো চিহ্ন ছিল না— কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সূবৃহৎ ধ্বনি ছিল ও। এই ধ্বনির সহায়ে স্বিবিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের নাায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমন্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বক্রগতের যাহা-কিছু সমন্তকেই ব্রহ্মের ত্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ও বলিয়া সাম সকল গীত হইয়া থাকে। ও আনন্দধ্বনি।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ও আদেশবাচক। ও বলিয়া ঋত্বিক্ আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর আমাদের সমস্ত কর্মের উপর মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ও ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগতেক অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য— আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ও।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্ববং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে, সেখানে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকের প্রকাশ নাই। বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপামান। তিনিই ওঁ।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিন্তাৎ প্রেয়োহন্যমাৎ সর্ববন্মাৎ অন্তরতরং যদয়মান্মা।

এই-যে অন্তরতর পরমান্ধা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

সত্যার প্রমদিতব্যং। ধর্মার প্রমদিতব্যং। কুশলার প্রমদিতব্যং। ভূতা ন প্রমদিতব্যং। সতা হইতে শ্বলিত হইবে না. ধর্ম হইতে শ্বলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে শ্বলিত হইবে না. মহন্ত হইতে শ্বলিত হইবে না। ইহা যাহার অনশাসন তিনিই ওঁ।

অনেকে বলেন, দুর্বল মানবপ্রকৃতির সর্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায়, আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাজ্ঞা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্তিতে বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভৃষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।

এ কথা সতা যে, ব্রক্ষের মধ্যে আমরা মানবপ্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অম্বেষণ করি; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেইজনাই শাক্তে গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেইসঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্তব্যপালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবন্ত্র পৃষ্পচন্দন দান করিয়া আমরা দেবসেবার আকাওক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্মের মহন্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির পরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকৈ চরম মহন্ত ও ঔদার্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান প্রেম ও কর্মের এইরূপ মহস্তুসাধনের জ্বনাই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মানবপ্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই— ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, বন্ধ পরাইয়া, অন্ধ নিবেদন করিয়া, আমাদের কর্মচেষ্টার কোনো মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না; তাহাতে আমাদের কর্তব্যের আদর্শকে হুচ্ছ ও সংকীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সেই পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণপাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক -মোচনের জন্য বিবিধ দুরুহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রক্ষের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি अञ्चलक्रिश नित्सांश कतिया ভिक्तिवृत्तिक সফলতা मान कत्तः। मीनक्क वृत्तमान, कृथिज्ञ अञ्चमान ইহাতেই আমাদের সেবাচেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বন্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র, তাহা কর্ম নহে; তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাসমাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মৃগ্ধহৃদয়ের কোনো সৃথসাধন হয় তবে সে তো আমাদের আত্মসৃথ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেবসেবার উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিতাাগ করিতে হইবে।

সতাজ্ঞান দুরাহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরাহ, মহৎ কর্মানুষ্ঠান দুরাহ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, বার্থ করিয়া, মিথাা করিয়া, মনুষাত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কী ফল লাভ করিয়াছি? কর্ডব্যকে থব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্মকে, মানবপ্রকৃতির সবোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খোলা করিতে করিতে আমরা কোনখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়হকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকৃষ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্বপ্রকার মনুযাোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎপ্রয়াস হইতে নিকৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্ক্তনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশা-পূর্বক নিম্রা ক্রীড়া ও উক্ষুঞ্জল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিজেজ নিবীর্য হইতে থাকি; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ডক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রন্ধকে চিত্তা ও টেষ্টা হইতে দুরীভূত করিয়া হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীক্ত বপন করিয়া, আমরা জ্ঞাতীয় দুগতির শেব সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্কুনা,

অন্তরে শ্লানি, চতুদিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের 'চিন্তে বাচি ক্রিয়ায়াং', মনে বাকো ও কর্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্মে এবং কর্মে ঐকা নাই— সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাক্ষ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসতো আদ্যোপান্ত জর্জরীভৃত হইয়াছে। আমাদিগকে এক হইতে হইরে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অক্সান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের অস্তঃ ইইনা হইতে হইবে। অক্সান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়ং সে কোন্ সর্বরাপী সতা, কোন্ অন্ধিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে প্রতায় প্রভায়ে মনে বাকে। ও কর্মে একতা দান করিবেনং সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়-জয়ী পরমনির্ভর পাই নাই; সংসার গুরুভার লৌহশুঝ্বলে আমাদের অবমানিত মন্তককে আবো অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড় দুর্বল দেহকে আরো গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি— কোনো প্রবল রাজা কোনো পরম শক্র কোনো প্রত্ব উপদ্রবে তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করজেন্তে উপর্যন্থ বলিতে পারি না যে—

অক্তাত ইতোবং কশ্চিষ্টাকঃ প্রতিপদ্যতে। কদ্র যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাং।

তুমি অন্তাত, জন্মরহিত, কোনো ভীরু তোমার শরণাপন্ন ইইতেছে, হে কন্দ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। তিনি রহিয়াছেন— তয় নাই, তয় নাই। সম্পুথে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর করো, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ করো। অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে তগ্ন করিয়া ফেলো; কেবল তাহার মুখের দিকে চাও এবং তাহার কর্ম করো। তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটের তিলক করিয়া লও, যদি দৃঃখ ঘটে সে দৃঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য করিয়া লও, যদি মুহু। আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করো। অক্ষয় আশায়, অক্ষুপ্ত বলে, অনন্ত প্রাণের আশানে, বন্ধান্দেরার পরম গৌরবে সংসারের সংকটপথে সরলঙ্গন্থে মুজুদেহে চলিয়া যাও। সুখের সময় বলো, অন্তি— তিনি আছেন। দৃঃখের সময় বলো, অন্তি— তিনি আছেন। পরমান্তার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয়লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈনা গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলো। বলো, যে মহান অজ আত্মা হইতে বাকা মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আননন্দলাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না— আমার ন জরাঃ ন মুহাঃ শোকঃ। বলো—

ও আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাকপ্রাণশ্চক্ষ্যুশ্রাত্রমথো। বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ববাণি সর্ববং ব্রক্ষৌপনিষদং। মাহং ব্রক্ষ নিবাকুর্যাং মা মা ব্রক্ষ নিবাকুরোৎ অনিবাকরণমন্ত্র অনিবাকরণং মেহস্তু। তদান্থানি নিবতে য উপনিষৎসু ধর্মাঃ তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

উপনিষং-কথিত সর্বাস্তর্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন! ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন; সেই পরমান্মায়-নিরত আমাতে উপনিষদের যে-সকল ধর্ম তাহাই হৌক, আমাতে তাহাই হৌক!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

# পাঠ্যপুস্তক

এই অংশে পৃস্তক বা পৃস্তিকাকারে মুদ্রিত পাঠ্যপৃস্তকগুলি মুদ্রিত হইতেছে। এইগুলি প্রচলিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে গৃহীত হয় নাই।

দৃংখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ-রচিত সকল পাঠ্যপুস্তক আমরা এখনো সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সময়ের ক্রম-অনুযায়ী সর্বাগ্রে 'সংস্কৃত শিক্ষা। প্রথম ভাগ' ছাপা উচিত ছিল। কিন্তু পুস্তকটি এখনো সংগৃহীত হয় নাই। সূতরাং দ্বিতীয় পুস্তক 'সংস্কৃত শিক্ষা। দ্বিতীয় ভাগ' হইতে ছাপিতে হইতেছে। যদি ইতিমধ্যে পুস্তকটি সংগ্রহ হয়, পরবতী কোনো "অচলিত-সংগ্রহ" খণ্ডে ভাহা মুদ্রিত হইবে।

অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

## সংস্কৃতশিক্ষা

## **मश्रु**ण भिक्य।

দ্বিতীয় ভাগ।

### शीवरोक्तनाथ ठीकूत श्रेगीछ ।

বাল্মীকিরামায়ণ অনুবাদক শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত।

#### Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY

J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,

119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD.

# সংস্কৃতশিক্ষা

# সন্ধিসংকেত \*

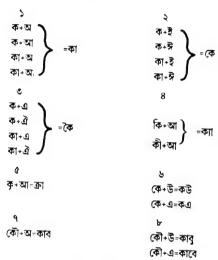

৯। অকারের পূর্বে বিসর্গযুক্ত অকার বিসর্গ ত্যাগ করিয়া ওকার হয় এবং পরবর্তী অ লোপ হয়। সেই লুপ্ত অকারের নিম্নলিখিত চিহ্নটি থাকে মাত্র; ইহার কোনো উচ্চারণ নাই। ২।

কঃ+অ=কোহ

কঃ+অত্র=কোহত্র (উচ্চারণ, কোত্র)

১০। অ বাতীত অনা সমস্ত স্বরবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত আকারের বিসর্গ লোপ হয়। কঃ+আ=কআ কঃ+ই-কই

কঃ+উ⊨কউ কঃ+ঝ=কঝ ১১। আ বাতীত অনা সমস্ত স্বরবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত আকার তাহার বিসর্গ ত্যাগ করে। কাঃ+অ=কাঅ কাঃ+ই≕কাই

কাঃ+উ=কাউ ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে যে-সকল সদ্ধি বাবহাত হইয়াছে তাহারই সংকোত লিখিত হইল। এগুলি মুখস্থ করিবার জন্য নহে।
পরবর্তী পাঠসমূহে যেখানে কোনো সদ্ধি আসিবে অথবা পাঠচর্চায় যেখানে কোনো সদ্ধির আবল্যক হইবে
এই-সকল এক দুই তিন চিহ্নিত সংকোতের সহিত ছাত্রগণ মিলাইয়া লইবে।

১২। নিম্নলিখিত বাঞ্জনবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত অকার বিসর্গ ত্যাগ করিয়া ওকার হইয়া যায়।

গ, ঘ

জ, ঝ

ড, ঢ

দ, ধ, ন

ৰ, ভ, ম

য, র, ল, ব, হ

কঃ+জ=কোক

কঃ+গ=কোগ

কঃ+ন=কোন ইত্যাদি।

১৩। নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত আকার তাহার বিসর্গ ত্যাগ করে।

গ, ঘ

জ ্ঝ

ড. চ

**म**, स, न

ৰ, ভ, ম

य, त, न, त, इ

কাঃ+গ=কাগ

কাঃ+জ=কাজ ইত্যাদি।

১৪। বিসর্গ যখন ই. ঈ. উ. ঊ. ঋ. এ. ঐ. ও. ঔ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন তাহা পরবতী স্বরবর্ণ মাত্রেরই সহিত র আকারে যুক্ত হয়।

কিঃ+অ=কির

কিঃ+আ=কিরা

কৃঃ+ই=কুরি

কঃ÷উ=কুরু

कीः+এ=कीत्र हेजामि।

১৫। বিসর্গ যখন ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন তাহা পরবর্তী নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত রেফ আকারে যুক্ত হয়।

গ: ঘ

জ, ঝ

**E**. 0

5, 0

म, ४, न

ব, ভ, ম

য, র, ল, ব, হ

কিঃ+গ=কিৰ্গ

কীঃ+ঘ=কীর্ঘ

কঃ+জ-কৃষ্ঠ কেঃ+ড-কেণ্ড

কৃঃ +ঝ=কুৰ্ম

কেঃ+ড=কের্ড কোঃ+চ=কোর্চ ইত্যাদি। ১৬: বিসর্গ, পরবর্তী চ ও ছ-য়ের সহিত শ রূপে যুক্ত হয়।

**Φ**° + δ = **Φ**\*5

১৭ : বিসর্গ, পূরবর্তী ট ও ঠ-য়ের সহিত য রূপে যুক্ত হয়।

कः+रे=कर्रे कः+र्र=कर्ष

১৮। বিদর্গ, পরবর্তী ত ও থ-য়ের সহিত স্ রূপে যুক্ত হয়।

কঃ+ভ=কস্ত কঃ+থ≖কশ্ব

১৯। স্বরবর্ণের পর ছ আসিলে সেই ছ-য়ের সহিত চ যুক্ত হয়। ক+ছ=কচ্ছ কি+ছ=কিচ্ছ

কু+ছ=কুচ্ছ ইত্যাদি।

২০। ত্-য়ের পর কোনো স্বরবর্ণ থাকিলে তাহা দ হইয়া সেই স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত হয়। কত+অ=কদ কত+ই=কদি

কত+এ=ক্রে

২১। ত-राउत পর ন আসিলে উভয়ে মিলিয়া 🛊 হয়।

কত+ন=কন্ন

২২। ত্-য়ের পর চ আসিলে উভয়ে মিলিয়া চচ হয়.

কত+চ=কচচ

# প্রথম পাঠ

প্রত্যেক পাঠে যে-সকল নৃতন শব্দ ব্যবহার হইবে তাহাদের বিভক্তিপ্রকরণ পূর্ব-শিক্ষিত কোন কোন্ শব্দের অনুরূপ তাহা শিক্ষক বলিয়া দিবেন। এতদর্থে প্রথম ভাগের নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে আদর্শ-স্বরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন।

বটঃ, গিরিঃ, প্রহরী, তরুঃ, ফলং, লতা, নদীঃ, ধেনুঃ, বধুঃ

যে পদে যে সন্ধির ব্যবহার হইয়াছে অথবা আবশাক হইবে, সেই সন্ধি-সংক্তের সংখ্যা তৎপার্শ্বে বন্ধনীচিক্তের মধ্যে লিখিত থাকিবে; ছাত্রগণ তাহা মিলাইয়া লইয়া সন্ধি করিবে।

নিদাঘকালঃ তড়াগঃ আতপঃ প্রিক্ষীণ গ্রীষ্মকাল পুষ্করিণী রৌদ্র ক্ষয়প্রাপ্ত

পাংশুঃ সরস্তীরং

ধূলি সরোবরের তীর

কুরঙ্গঃ হরিণ

নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ। প্রচণ্ডঃ সূর্যো ভাতি (১২)। তপ্তোবায়ুর্বাতি (১২, ১৫)। কৃপস্তড়াগশ্চ শুমাতি (১৮, ১৬)। দিবসঃ প্রখরাতপো ভবতি (১২)। গাত্রং দহতি। পিঞ্জরে শুকো ন জন্ধতি (১২)। নদী পরিক্ষীণা শোভতে। শুরুং পত্রং পত্রতি। পাংশুরুদ্দাচ্ছতি গগনে (১৪)। বকুলশ্চশ্পকশ্চ বিকশতি (১৬)। সরস্তীরে মুগশ্চরতি (১৬)। শ্রান্তো গৌঃ শন্দায়তে (১২)। শুরু। শাখা কম্পতে পবনাহতা। কুশিতঃ পাত্বঃ পচতি তরুতলে। ছায়াছেষী। কুরঙ্গো ধাবতি (১২)। পাঠাগারে পঠতিচ্ছাত্রঃ (১৯)।

<sup>°</sup> যে সকল শব্দে সপ্তমী বিভক্তি অবিকল বাংলার অনুরূপ, সেই সকল শব্দেই সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহার করা হইযাছে অওএব ইহা বুঝিতে ছাত্রদের কট্ট হইবে না।

<sup>।</sup> हाराष्ट्रमी विस्थायन मन्ति शहरी मास्मद नाग्।

# भार्ववर्धा १

- ক। সন্ধিবিক্ষেদ করো।
- খ। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ানির্বাচন করো।
- গ। পৃংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ পৃথক করো।
- ঘ। যে ক্রিয়াগুলি তি-অন্ত এবং যেগুলি তে-অন্ত তাহাদিগকে পৃথক করো।
- ঙ। নিদাঘকালঃ সম্পাগতঃ, কৃপস্তভাগঃ, দিবসঃ প্রথবাতপঃ, পিঞ্চরঃ, নদী প্রিক্ষীণা, পাংশুঃ, বকুলশ্চম্পকঃ, সরস্তীরং, তরুতলং, ছায়াদ্বেষী কুরঙ্গঃ, পাঠাগারঃ, ছাত্রঃ, এই কয়েকটি পদকে দ্বিবচন ও বহুবচন করো।
- চ। প্রচণ্ড, তপ্ত, সমুপাগত, প্রথরাতপ, পরিক্ষীণ, শুষ্ক, শ্রাস্ত, বিশেষণ শব্দগুলিকে যথাক্রমে भुः निक्र ख्रीनिक ও क्रीवनिक्रकार्भ এकराइन द्वितान छ तहता।
- ছ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় তাহা কিরূপে লিখিত হইত।— নিদাঘকাল, প্রনাহত, তক্তল, পাঠাগার, ছায়ায়েয়ী, প্রথরাতপ
- উত্তর। নিদাঘ-নামক কাল। পবনের দ্বারা আহত। তরুর তল। পাঠের আগার। ছায়ার অন্ধেয়ী। প্রথর যাহার আত্রপ।

# भार्त्रवर्धा ३

# ক। সংস্কৃত করো—

- ১। গগনে তারকা প্রকাশ পাইতেছে।
- ২। তরুশিখরে বিহগ চরিতেছে (১৬)।
- ৩। কাননে তরু কাঁপিতেছে।
- ৪। গোষ্টে ধেনু শব্দ করিতেছে।
- ে। প্রাঙ্গণে বধু বকিতেছে (১৫)।
- ৬। পিত্রালয়ে কন্যা পাক করিতেছে। (পিতৃ-আলয় ৪)
- ৭। তরুমূলে লতা শোভা পাইতেছে।
- ৮। জলে মীন সম্ভরণ করিতেছে।
- ৯। তডাগে জল শুকাইতেছে।
- ১০। বনে মহিষ ছটিতেছে (১২)।
- ১১। শুক্ক পত্র উভিত্তেছে।
- ১২। বিকশিত পৃষ্প ভূতলে পড়িতেছে।
- খ। তরুশিখরঃ, কাননং, গোষ্ঠঃ, প্রাঙ্গণং, পিত্রালয়ঃ, তরুমূলং, তড়াগঃ, মহিষঃ, ভৃতলং, এই करम्कि मन्मरक म्वितिहास छ तस्तिहास करता।
- গ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত ?---তরুশিখর, পিত্রালয়, তরুমূল।

# পাঠচর্চা ৩

# ক। সংস্কৃত করো—

- ১। জাগরিত ধেনু এবং ক্ষুধিত কুরঙ্গ চলিতেছে (১২).°।
- ২। স্বচ্ছ জল এবং শ্বেত কমল শোভা পাইতেছে।
- ৩। ভীত কন্যা এবং দাসী কাঁপিতেছে।
- বিসর্গের সহিত চ যুক্ত হইলে =চ হয় ऋরণ রাখিতে হইবে।



রবীন্দ্রনাথ। আনুমানিক ১৩০৪ সালে সহাসচন্দ্র মঞ্জমদারের সৌক্রন্য

```
৪। সতর্ক প্রহরী এবং ক্রোধন সৈনিক ছটিতেছে।
  ৫। সগন্ধ চম্পক এবং বকুল ফুটিতেছে (১২)।
  ৬। কম্পিত বট এবং অশ্বর্থ শব্দ করিতেছে (১২. ৯)।
  ৭। নবীন বধ এবং দৃষ্ট শিশু বকিতেছে (১৫)।
  ৮। স্লান তারকা এবং বৃধগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।
  ৯। পলায়িত ছাত্র এবং ভতা পাক্ক করিতেছে (১৬, ১১)।
  খ। ক্রিয়া তাাগ করিয়া উল্লিখিত পদগুলিকে দ্বিবচন ও বছবচন রূপে সংস্কৃত করো।
তদপলকে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দুষ্টবা।
   দ্বিবচনে ৬ (৭)
   वह्रकात ১ (১৩)
           S (5S)
           ৬ (১৩)
           9 (30, 32)
          b (3b. 30)
          ৯ (১৬. ১৩)
গ। উল্লিখিত পদগুলির বিশেষ্য বিশেষণ একত্র সংযুক্ত করিয়া সংস্কৃত করো। বিশেষা বিশেষণ
```

# দ্বিতীয় পাঠ

কিং উদগচ্ছতি ! বিহগ উদগচ্ছত্যাকাশে (১০, ৪)। বিদ্যাভাবে কিং ভবতি ? (বিদ্যা+জভাব) বিদ্যাভাবে মুর্খো ভবতি নরঃ (১২)। কসা শুকঃ শোভতে পিঞ্চরে? তবৈব শুকঃ শোভতে পিঞ্জরে (৩)। তব পুত্রঃ পঠতি কিং ন বাং মম পুত্রো ন পঠতি (২২)। কসা ধনং বার্থং ভবতি ং যো ন দদাতি তাস্যৈব ধনং বার্থং ভবতি (১২, ৩)।

একত্র সংযুক্ত হইলে বিশেষণের কোনোরূপ বিভক্তি হয় না।

# भार्ववर्धा ३

ক। সন্ধিবিক্ষেদ করো।

খ। আকাশঃ, বিদ্যা, অভাবঃ, মূর্খঃ, নরঃ, পিঞ্জরং, পুরঃ, ধনং, শব্দগুলিকে দ্বিবচন ও বছবচন করো। এবং "ব্যর্থ" বিশেষণটিকে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ ও খ্রীলিঙ্গরূপে একবচন हिर्ना ও रहरान करता।

# পাঠচর্চা ২

সংস্কৃত করো---১। কে বাইতেছে (১২)?

```
২। আমার গুরু যাইতেছেন (১৫)।
```

৩। যে পড়িতেছে সে কে?

৪। যে পড়িতেছে সে আমারই বন্ধু (৩)।

৫। কে শব্দ করিতেছে?

৬। চঞ্চল শুক শব্দ করিতেছে।

৭। কাহার ধেনু চরিতেছে (১৬)।

৮। আমার কপিল ধেনু চরিতেছে (১৬)।

১। কে তাহার পুত্র (১৮)?

১০। যে পাক করিতেছে সেই তাহার পুত্র।

১১। কাহার স্বচ্ছ শীতল জলাশয় শোভা পাইতেছে (১২)?

১২। তোমারই স্বচ্ছ শীতল জলাশয় শোভা পাইতেছে (৩, ১২)। কষ্ঠন্ত করো—

দ্রতঃ শোভতে মুর্যো লম্বমানপটাবৃতঃ। তাবচ্চ শোভতে মুর্খো যাবত কিঞ্চিন্ন ভাষতে।

(32, 3, 22, 23)

দূরতঃ পটাবৃতঃ

দুর হইতে বস্ত্রাবৃত

তাবত

সেই পর্যন্ত

যাবত

যে পর্যন্ত

ন ভাষতে

না কথা কহে

উপরের শ্লোকটির সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

পটাবৃত শব্দটি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত?

# তৃতীয় পাঠ

শ্রঃ

তীর

সমরঃ

यक

সারথিঃ

যে রথ চালায়

রুণঃ

युक

অঙ্গনং

উঠান

রণাক্রনং

রণকের

রথঃ

গোমায়ুঃ

শগাল

কুধা আৰ্ত

কাত্র

<sup>\*</sup> মনে রাখিতে হইবে, অ বাতীত অনা সমস্ত শ্বর ও বাঞ্জনবর্ণের পূর্বে সঃ শব্দের বিসর্গ লোপ হয় এবং তাহার অন্য কোনো পরিবর্তন হয় না। অ স্বরবর্ণের পূর্বে, সঃ বিসর্গ ত্যাগ করিয়া সো হইয়া যায় এবং পরবর্তী অকারের উচ্চারণ লোপ হইয়া তাহা লুপ্ত অকারের চিহ্ন ধারণ করে। যথা, সঃ অত্র— সোহত্র।

গ্যাঃ শকুনি
শযা।
রথী রথে চড়িয়া যে যুদ্ধ করে
প্রান্তরং মাঠ
দেবালয়ঃ দেবমন্দির
বিপ্রঃ ব্রাহ্মণ
ত্রন্ত ভীত
মালাং মালা

- ১। অশ্বৌ পততঃ শরাহতৌ সমরে (১)।
- ২। পরাজিতৌ সৈনিকৌ ধাবতঃ।
- ৩। মৃতৌ সারথী রণাঙ্গনে শোভেতে (১)।
- ৪। ভগ্নৌ রথৌ যোধহীনৌ ভবতঃ।
- ৫। গোমাযু শব্দায়েতে ক্ষুধাতৌ (১)।
- ৬। গৃধ্রৌ চরতঃ।
- ৭। গৃহে দহতঃ।
- ৮। কম্পেতে ভীতে বালে শয্যাতলে।
- ৯। রথিনৌ জন্মতঃ পচতক্ত প্রান্তরে।
- ১০। দেবালয়ে বিপ্রৌ পঠতঃ (১)।
- ১১। ব্রস্তৌ কাকাবদগচ্ছতঃ (৮)।
- ১২। ছিল্লে মাল্যে শুষাতঃ সূর্যাাতপে (১)।

# भार्ववर्धा ३

- ক। সন্ধি বিচ্ছেদ করো।
- थः विल्मिया विल्मियन ७ क्रिया निर्वाहन करता।
- গ। স্ত্রীলিঙ্গ পৃংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ পৃথক করো।
- ঘ। তঃ-অস্ত ও এতে-অস্ত ক্রিয়াগুলিকে স্বতম্ব করো।
- ঙ। সমস্ত পদগুলিকে একবচন করো।

তদৃপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দুষ্টবা।

- 2 (22)
- 8 (54)
- ৬ (১৬)
- 22 (20)
- চ। শরাহত, যোধহীন, আর্ত, ত্রস্ত, ভগ্ন ও ছিন্ন বিশেষণগুলিকে যথাক্রমে পৃংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ রূপে একবচন দ্বিচন ও বহুবচন করো।
  - সমরঃ, সারথিঃ, রণঃ, অঙ্গনং, রথঃ, গোমায়ুঃ, ক্ষুধা, গৃধঃ, বালা, রথী, বিপ্রঃ, শ্যাা, কাকঃ, মালাং, সূর্যতিপঃ, দেবালয়ঃ, প্রান্তরং, শ্যাতিলং, একবচন ও দ্বিচন ও বহুবচন করো।
- ঞ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত— শরাহত, রণাঙ্গন, শযাতেল, দেবালয়, সুর্যাতপ।
- ট। তৃতীয় পাঠের বিশেষ। বিশেষণগুলিকে সংযুক্ত করো।

# भार्वक्रा ३

- ক। সংস্কৃত করো—
- ১। দুই গিরি সিন্ধৃতীরে শোভা পাইতেছে।
- ২। দুই লতা কাননে কাঁপিতেছে।
- ৩। দুই প্রহরী ছুটিতেছে।
- ৪। দুই গোরু প্রান্তরে চরিতেছে।
- ৫। দুই পান্থ পথিমধ্যে বকিতেছে।
- ৬। দুই কমল সরোবরে ফুটিতেছে।
- ৭। দুই বধু গৃহপ্রান্তে পাক করিতেছে।
- ৮। দুই অশ্ব প্রাঙ্গণে শব্দ করিতেছে।
- খ। এই পদগুলিকে একবচন করিয়া সংস্কৃত করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সদ্ধিসংকেত দ্রষ্টবা— ৭ (১৫)
- গ। সিন্ধুতীরং, কাননং, দ্বারদেশঃ, গৃহপ্রান্তঃ, এই শব্দগুলিকে দ্বিবচন ও বহুবচন করো।
- ঘ। নিম্নলিখিত শব্দ দুইটি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় কিক্সপে লিখিত হইত ?— সিদ্ধুতীর,

# পাঠচর্চা ৩

- ক। বিশেষ্য বিশেষণ একবার সংযুক্ত ও একবার বিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত করো —
- ১। দুই উজ্জ্বল দীপ কাঁপিতেছে।
- ২। দুই উন্নত গিরি শোভা পাইতেছে।
- ৩। দুই ব্যাকৃল ধেনু শব্দ করিতেছে।
- ৪। দুই কপিল গোরু চরিতেছে।
- ৫। দুই শঙ্কিত প্রহরী ছুটিতেছে।
- ৬। দুই শ্রান্ত পান্থ যাইতেছে।
- ৭। দুই চঞ্চল বধৃ বকিতেছে।
- ৮। দুই ক্ষৃধিত সৈনিক পাক করিতেছে।
- ৯। দুই রক্তকমল ফুটিতেছে।
- খ। ক্রিয়া পূর্বে দিয়া উল্লিখিত পদগুলিকে সংস্কৃত করো। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি

١ (৬), ١ (৬), ٩ (১৬)

গ। দ্বিবচন পদগুলিকে একবচন করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সদ্ধিসংকেতগুলি দুষ্টব্য---٥ (১২), ২ (১২), 8 (১২, ১৬), ৬ (১২), ٩ (১৫)

# চতুর্থ পাঠ

একবচন দ্বিবচন **本**: কৌ ( কোন দৃইজন) यः यो (य पृदेखन) স: তৌ (সেই দৃইজন) .

- ১। কস্য বাহু কম্পেতে?
- ২। যঃ পচতি প্রান্তরে তস্য বাহু কম্পেতে।
- ৩। যৌ পঠতো মন্দিরে তৌ কৌ (১২)।
- ৪। যৌ পঠতো মন্দিরে তৌ বটু মমচ্ছাত্রৌ (১২, ১৯)।
- ৫। যঃ পঠতি স্বল্লালোকে তস্য কিং ভবতি?
- ৬। যঃ পঠতি স্বল্লালোকে তস্য নেত্রে ক্ষীণে ভবতঃ।
- ৭। যৌ শোভেতে তক্তলে তৌ তব পুত্রৌ ন বা?
- ৮। যৌ শোভেতে তরুতলে তৌ মম পুত্রৌ, যৌ শব্দায়েতে ক্রীড়াগারে তৌ চ পুত্রৌ মমৈব (৩)।

# পाঠहर्চा ১

- ক। সন্ধিবিচ্ছেদ করো।
- খ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদটি বাতীত অন্য পদগুলিকে একবচন করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দুষ্টবা—

8 (30, 38), 9 (32), 8 (32, 0)

# পাঠচর্চা ২

- ক। সংস্কৃত করো---
  - ১। কোন দুইজন ছুটিতেছে १
  - ২। দুইজন প্রহরী ছটিতেছে।
  - ও। কাহার দুইটি ধেনু চরিতেছে?
  - ৪। আমারই দৃইটি ধেনু চরিতেছে (৩)।
  - ৫। যে দৃইজন বকিতেছে তাহারা কাহারা (১৮)?
- ৬। যে দুইজন বকিতেছে তাহারা তোমারই ছাত্র (১৮, ৩, ১৯)।
- ৭। কাহার দুইটি উজ্জ্ব মণি শোভা পাইতেছে?
- ৮। আমারই দৃই উজ্জ্ব মণি শোভা পাইতেছে (৩)।
- ৯। কোন দৃইটি গোক শব্দ করিতেছে?
- ১০। তোমারই দুইটি গোরু শব্দ করিতেছে (৩)।
- ১১। কোন দৃইজনে কাপিতেছে?
- ১২। যে দুইজন ছাত্র পড়িতেছে তাহারাই ক্রাপিতেছে (১৮, ৬)।
- থ। একবচন করো।

## কণ্ঠস্থ করো---

অনাহৃতঃ প্রবিশতি, অপুষ্টো বহু ভাষতে, অবিশ্বতে বিশ্বসিতি, মৃঢ়চেতা নরাধমঃ।

অনাহৃতঃ, অপৃষ্টঃ, অবিশ্বস্তঃ, নরাধমঃ, এই কয়েকটি শব্দকে দ্বিবচন ও বহুবচন করো। প্রথম তিনটি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করিয়া একবচন ও বহুবচন করো। নিম্নলিখিত দুইটি ক্রিয়াপদকে দ্বিচন করো—

প্রবিশতি, ভাষতে।

নরাধম শব্দ, সংযুক্ত না হইলে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত ং

# পঞ্চম পাঠ

তুষারঃ বরফ

নিঝ্র:

ফেনিল ফেনবিশিষ্ট শীকরঃ জলের কণা

উপলঃ নডি

প্রহত জ্ঞান

ञ्चरु आघाउञ्चाल विमाम दुइर

শিলা পাথর শ্বলিত খসিয়া-পড়া

চকিত চমকিত

অরণ্যং

তপোবনং

খবিকৃমারঃ খবিবালক আর্দ্র ভিচ্চা

বন্ধলঃ গাছের ছালে নির্মিত বসন বিটপঃ

াব্যপঃ ডাল প্রাঙ্গণং উঠান

১। গিরয়ঃ শোভত্তে দূরতঃ।

২। তুষারা ভান্তি শুলাঃ (১৩)।

পতন্তি নিঝরাঃ ফেনিলাঃ।

৪। শীকরা উল্গঙ্গন্থি (১১)।

৫। উপলাঃ শব্দায়য়য় প্রহতাঃ।

৬। বিশালাঃ শিলাঃ শ্বলিতা ভবস্থি (১৩)।

৭। অরণ্যানি কম্পত্তে।

৮। ভয়চকিতাঃ কুরঙ্গা ধাবস্থি (১৩)।

৯। তপোবনে ক্ষিকুমারাঃ পঠন্তি।

১০: मृनिकना। জन्नष्टि ष्ट्रासाटल (১৩, ১৯)।

১১। আর্লা বন্ধলাঃ শুষান্তি তরুবিটপে (১৩)।

১২। সরস্তীরে চরন্তি ধেনবঃ (১৮ সরঃ + তীরম):

১৩। মুনিপত্নাঃ পচন্তি প্রাক্তবে।

# शाउंठिं। ১

- ক। সন্ধিবিচ্ছেদ করো।
- খ। বিশেষা বিশেষণ ও ক্রিয়া নির্বাচন করো।
- গ। স্ত্রীলিঙ্গ পৃংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ-শব্দ পৃথক্ করো।
- য। স্থি-অস্ত ও স্থে-অস্ত ক্রিয়াগুলিকে ভিন্ন করো।

ঙ। উক্ত পদগুলিকে একবচন ও দ্বিবচন করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দুষ্টবা—

| একবচনে— ২ (১২) | দ্বিকানে— ৩ (১২) |
|----------------|------------------|
| 8 (20)         | 8 (b)            |
| <b>৮ (</b>     | ٥٥ (১৬)          |
| 20 (29)        | 22 (24)          |
| 22 (25)        |                  |

- চ। ফেনিল, প্রহত, বিশাল, শ্বলিত, চকিত, আর্দ্র, বিশেষণগুলিকে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গরূপে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন করো।
- ছ। ভয়চকিত, তপোবন, ঋষিকুমার, মুনিকনাা, ছায়াতল, তরুবিটপ, অশোকপুষ্প, চক্রবাকমিথুন, কমলবন, সরস্তীর, মুনিপত্নী, শব্দগুলি সংযুক্ত না হইলে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত?

# পাঠচর্চা ২

- ক। সংস্কৃত করো---
  - ১। পূষ্প-সকল বিকশিত হইতেছে।
  - ২। গিরি-সকল শোভা পাইতেছে।
  - ৩। ধেনু-সকল শব্দ করিতেছে।
  - ৪। বধু-সকল কাপিতেছে।
  - थ। माधू-मकल याইতেছে (১২)।
  - ৬। বালিকা-সকল পাক করিতেছে।
  - ৭। পক্ষী-সকল চরিতেছে (১৬)।
- ৮। কমল-সকল প্রকাশ পাইতেছে।
- ৯। দাসী-সকল বকিতেছে (১২)।
- খ। উল্লিখিত পদগুলিকে একবচন ও দ্বিবচন করিয়া সংস্কৃত করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেত দুষ্টব্য— ৫ (১৪)

# পাঠচর্চা ৩

- ক। বিশেষ। বিশেষণ একবার সংযুক্ত ও একবার বিযুক্ত করিয়। সংস্কৃত করে।
  - ১। পৃষ্পিত লতা-সকল কাঁপিতেছে (১৩)।
  - ২। চঞ্চল কপি-সকল শব্দ করিতেছে।
  - ৩। বিশ্রান্ত দ্বারী-সকল শব্দ করিতেছে (১৩)।
  - ৪। লোহিত অশোক-সকল ফৃটিতেছে (১১, ১৩)।
  - ৫। শব্ধিত সাধু-সকল ছুটিতেছে (১২)।
  - ৬। পুষ্পিত লতা-সকল এবং উন্নত পাদপ-সকল কাঁপিতেছে (১৩, ১১, ১৬)।
  - ৭। চঞ্চল অশ্ব-সকল এবং ক্ষৃধিত কপি-সকল শব্দ করিতেছে (১১)।
  - ৮। শোভন বালা-সকল এবং আনন্দিত শিশু-সকল বকিতেছে (১৩)।
  - ৯। বক্ত অশোক-সকল এবং সুগন্ধ চম্পক-সকল ফুটিতেছে (১১, ১৬)।
- ১০। ভীত সারথি-সকল এবং আহত সৈনিক-সকল ছুটিতেছে।
- বিসর্গের সহিত চ শব্দের কিরাপ যোগ হয় ক্ষরণ রাখিতে হইবে।

# ষষ্ঠ পাঠ

| একবচন      | দ্বিবচন | বস্থবচন     |
|------------|---------|-------------|
| ক <b>ঃ</b> | কৌ      |             |
| যঃ         | -       | কে (কাহারা) |
| ਸ:         | (यो     | যে (যাহারা) |
| 76         | তৌ      | তে (তাহারা) |

- ১। কে শোভত্তে দূরতঃ?
- ২। যে মূর্বান্তে শোভন্তে দূরতঃ (১৮)।
- ৩। কিং যাবত তে শোভন্তে?
- ৪। যাবত কিঞ্জিল্ল ভাষন্তে তাবদেব তে শোভন্তে (২১, ২০)।
- ৫। य रंशाक्ततिष्ठ एक करेक्व न वा (১৬, ७)?
- ৬। যে চরন্তি মমৈব তে হংসাঃ (৩)।
- ৭। অপি তসা ভুতাাঃ আগতাঃ?
- ৮। কেবলং গোপাল আগতঃ। নাগতা অপরাঃ (১০. ১. ১১)।

## পाठेठिं। ১

- ক। সন্ধিবিচ্ছেদ করো।
- খ। একবচন ও দ্বিবচন করো।

# পাঠচর্চা ২

- ক। সংস্কৃত করো—
- ১। কাহারা যাইতেছে?
- ২। কাহার মৃগ-সকল এবং ধেনু-স্কল চরিতেছে (১৩)?
- ৩। গুৰুগণ এবং সাধুগণ যাইতেছে।
- ৪। আমারই মৃগ-সকল এবং ধেনু-সকল চরিতেছে (৩, ১৩)।
- থ। যাহারা ছুটিতেছে তাহারা কে?
- ৬। যাহারা ছুটিতেছে তাহারা আমারই দৃই পুত্র এবং ভৃতা-সকল (৩)।
- ৭। কাহারা তোমার ভূতা?
- ৮। মাধ্ব গোপাল এবং হরি আমার ভৃত্য (১২)।

# কণ্ঠস্থ করিবে—

পশবোহপি ন জীবন্তি কেবদং স্বোদরন্তরাঃ। তসৈ্যব জীবিতং শ্লাঘাং য়ঃ পরার্থে হি জীবতি।

স্বোদরস্করাঃ ( স্ব+উদরম্+ভরাঃ ) নিজের উদর যাহারা ভরে।

জীবিতঃ

त्रीचा

প্রশংসার যোগ্য পরার্থে পরের জনা

স্লোকটির সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

**भन्यः नन्ति** धकवठन ও विवठन करता।

স্বোদরস্তর বিশেষণ শব্দটিকে যথাক্রমে পৃংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করিয়া একবচন ও বহুবচন ক্রবো।

জীবিতং শব্দ একবচন ও দ্বিবচন করো।

শ্লাঘা বিশেষণ শব্দটিকে পৃংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করিয়া একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন করো। জীবিত ক্রিয়াপদকে দ্বিবচন বহুবচন করো।

দিতীয় শ্ৰোক—

উদামঃ সাহসং ধৈর্যাং শক্তিরবৃদ্ধিঃ পরাক্রমঃ। যড়েতে যসা তিষ্ঠন্তি তসা দেবোহপি শক্তে।

সন্ধিবিচ্ছেদ করে।

উদামঃ, সাহসং, ধৈর্যাং, শক্তিঃ, বৃদ্ধিঃ, পরাক্রমঃ এবং দেবঃ শব্দকে দ্বিবচন ও বহুবচন করো।\* তিষ্ঠপ্তি ক্রিয়াপদের দ্বিবচন ও একবচন করো।

শঙ্কতে ক্রিয়াপদের দ্বিবচন ও বছবচন করো।

এই গ্রন্থে যতগুলি তি-অস্তু ও তে-অস্তু ক্রিয়া আছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাগ করিয়া তাহাদের একবচন দ্বিচান ও বহুবচন রূপ লিখ। তি-অস্তু ক্রিয়াগুলিকে প্রশৈপদী ও তে-অস্তু ক্রিয়াগুলিকে আয়ুনেপদী করে।

সন্ধিসংকেত দেখিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি করো—

- ১। শশ অন্ধঃ, উত্তম অঙ্গং, আদা অবধি, রত্ন আকরঃ, দেব আলয়ঃ, কুশ আসনং, দয়া অর্ণবঃ, মহা অর্ঘঃ, লতা অস্তঃ, মহা আশয়ঃ, গদা আঘাতঃ, বিদ্যা আলয়ঃ।
- ২। দেব ইন্দ্রঃ, পূর্ণ ইন্দুঃ, গণ ঈশঃ, অব ঈক্ষণং, মহা ইন্দ্রঃ, লতা ইব, রমা ঈশঃ, মহা ঈশ্বরঃ।
- ত। আদা এব, এক একং, মত ঐকাং, সদা এব, তথা এতং, মহা ঐরাবতঃ।
- ৪। ইতি আদিঃ, অতি আচারঃ, দেবী আগতা, শশী আবৃতঃ।
- ৫। পিতৃ আদেশঃ, মাতৃ আগারঃ, স্রাতৃ আলয়ঃ, স্বসৃ আনয়নং।
- ৬। সথে উচাতাম, শাথে উন্নতে, লতে উদ্গাতে, নীলে উৎপলে।
- ৭।৮। পৌ অকঃ, স্তৌ অকঃ, ভৌ উকঃ, নৌ এ, শ্লৌ এ।
  - ৯। নরঃ অয়ং, নবঃ অঙ্করঃ, তীক্ষ্ণঃ অঙ্কশঃ, স্থালিতঃ অঙ্গারঃ, বেদঃ অধীতঃ।
- ১০। কৃতঃ আগতঃ, নরঃ ইব, কঃ ঈহতে, চন্দ্রঃ উদেতি, ইতঃ উদ্ধাং, দেবঃ ঋষিঃ, কঃ এষঃ, কৃতঃ ঐকাং, রক্তঃ ওষ্ঠঃ, রাজ্ঞঃ ঔদার্যাং।
- ১১। অশ্বাঃ অমী, গজাঃ ইমে, তারাঃ উদিতাঃ, আগতাঃ ঋষয়ঃ, নরাঃ এতে।
- ১২। শোভনং গদ্ধং, নৃতনঃ ঘটঃ, সদাঃ জাতঃ, মধুরঃ ঝদ্ধারঃ, নবঃ ডমকঃ, গদ্ধঃ টোকতে, মৃদ্ধারঃ গকারঃ, নির্বাগঃ দীপঃ, অৠঃ ধাবতিঃ, উয়তঃ নগঃ, দৃঢ় বদ্ধঃ, অকৃতঃ ভয়ঃ, অতীতঃ মাসঃ, কৃতঃ যতুঃ, শাস্তঃ রোষঃ, কৃতঃ লোভঃ, শীতঃ বায়ৣঃ, বামঃ হস্তঃ।
- ১৩। হতাঃ গজাঃ, কৃতাঃ ঘটাঃ, পুত্রাঃ জাতাঃ, মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ, নবাঃ ডমরবঃ, গজাঃ টৌকস্তে, নির্বাণাঃ দীপাঃ, অশ্বাঃ ধাবস্তি, উন্নতাঃ নগাঃ, দৃঢ়াঃ বন্ধাঃ, নরাঃ ভীতাঃ, অতীতাঃ মাসাঃ, ছাত্রাঃ যতন্তে, এতাঃ রধ্যাঃ, নরাঃ লভন্তে, বাতাঃ বান্তি, বালকাঃ হসন্তি।

ছস্ব-ইকারান্ত ব্রীলিক্ষ শব্দের সহিত ছাত্রগণের ইতিপূর্বে পরিচয় হয় নাই। তাহাদিগকে বলিয়া দিতে

ইইবে— শক্তিঃ শব্দের দ্বিচন ও বছবচন শক্তী, শক্তয়ঃ। বৃদ্ধিঃ শব্দ ইহার অনুরূপ।

- ১৪। কবিঃ অয়ং, গতিঃ ইয়ং, রবিঃ উদেতি, শ্রীঃ অসৌ, সৃধীঃ এবঃ, বন্ধুঃ আগতঃ, গুরুঃ উবাচ, বধৃঃ এষা, ভৃঃ ইয়ং, মাতৃঃ অর্চ্চয়, দৃহিতৃঃ আহ্বয়, রবেঃ উদয়ঃ, ভৈঃ উক্তং, বিধোঃ অস্তময়নং, প্রভাঃ আদেশঃ, গৌঃ অয়ং।
- ১৫। শ্ববিঃ গচ্ছতি, হবিঃ ঘ্রাণং, গুরুঃ জয়তি, কৃতৈঃ ঝক্কারৈঃ, নবৈঃ ডমরুভিঃ, গৌঃ টোকতে, রবেঃ দর্শনং, নিঃ ধনঃ, দৃঃ নীতিঃ, নিঃ বন্ধঃ, নিঃ ভয়ঃ, মৃহঃ মৃহঃ, বহিঃ যোগঃ, বিধুঃ লীয়তে, বায়ুঃ বাতি, শিশুঃ হসতি।
- ১৬। পুর্ণঃ চন্দ্রঃ, জ্যোতি চক্রং, নিঃ চিতঃ, বায়ুঃ চলতি, ধাবিতঃ ছাগঃ, রবেঃ ছবিঃ, ত্রোঃ ছায়া, রজ্জঃ ছিদাতে।
- ১৭। ভীতঃ টলতি, উজ্জীনঃ টিট্টিভঃ, ধনুঃ টক্কারঃ, স্থিরঃ ঠকুরঃ, ভগ্নঃ ঠকুরঃ।
- ১৮। উন্নতঃ তকঃ, নদাাঃ তীরং, ভূমেঃ তলং, ক্ষিপ্তঃ থুংকারঃ, স্নাতঃ শুধাতি।
- ১৯। সিত ছত্রং, পরি ছদঃ, অব ছেদঃ, বৃক্ষ ছায়া, গৃহ ছিদ্রঃ।
- ২০। জগৎ অন্তঃ, জগৎ আদিঃ, জগৎ ইন্দ্রঃ, জগৎ ঈশঃ, ভবৎ উক্তং, ভবৎ উহনং, ভবৎ শাণং, ব্ৰুগৎ এতং, মহৎ ঐশ্বর্যাং, মহৎ ওক্তঃ, মহৎ ঔষধং।
- ২১। মহৎ চক্রং, ভবৎ চরণং, উৎ চারণং, এতৎ চন্দ্রমগুলং।
- ২২। জগৎ নাথঃ, উৎ নতঃ, সৎ নীতি, বৃহৎ নাটকং।•

ছাত্রগণ এই-সকল উদাহরণ অনুসারে সন্ধিসৃত্র নিজে নিজে লিখিবে।

# কঠন্ত করো-

এষ খলু মাধবঃ কার্যোল কেনাপি ত্বাং প্রেক্ষিত্ম ইচ্ছতি। এই যে, মাধব কোনো একটি কার্যের জনা তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

গচ্ছ বং আন্তনো গৃহং, অহমপি মাধবং দৃষ্টা ত্ববিতমাগত এব। তুমি আপনার ঘরে যাও, আমিও মাধবকে দেখিয়া শীঘ্রই এলেম বলে।

वयमा ठिताममृद्धीशमि। वस्तु वस्कान भारत एमथा श्टेन।

বিবাহমহোৎসব-দর্শন-কৌতৃহলেন পরিভ্রমণ এতাবতীং বেলাং স্থিতোহস্মি।

বিবাহ-উৎসব দেখিবার কৌতৃহলবশতঃ এত বেলা ঘূরিতেছিলাম।

মাধব, অদ্য চিরয়তি মে স্রাতা । মাধব, অদ্য আমার স্রাতা বিলম্ব করিতেছেন।

তদগ্রা জানীহি কিমাগতো ন বেতি। অতএব গিয়া তুমি জানিয়া আইস তিনি আসিলেন কি না। ক এষ ত্বরিতং ইত এব আগচ্ছতি? কে তাড়াতাড়ি এই দিকেই আসিতেছে?

এষ ন পুনর্মে স্রাতা। এ তো আমার স্রাতা নয়।

সবে, কিং নিমিন্তং মাং পরিহাত্য এবং ত্বরিতং গমাতে? সবে, কিছনা আমাকে ছাড়াইয়া এমন

মাধব, ত্বর্যাতাং ত্ব্যাতাং, সময়োহয়ং গমনসা পাঠাগারে। মাধব, ত্বা করো, পাঠাগারে যাইবার

এবং যথাহ ভবান্। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বটে।

# এই উদাহরণগুলির অধিকাংশই ব্যাকরণকৌমুদী হইতে সংগৃহীত।

# ইংরাজি-সোপান

# र्देश्त्रार्षि-(সাপান।

ব্রহ্মচর্য্যাশুম, বোলপুর।

# বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইংরাজি-সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য রচিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। কয়েক বংসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসংকোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। যাহারা অধিক বয়সে ইংরাজি শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার সাহায্যে অল্প দিনেই শিক্ষার্থিগণ ইংরাজি ভাষাশিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন ইহা আমাদের জানা কথা।

এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নিয়মিত পাঠের অন্তর্গত নহে। ছাত্রগণ যখন অক্ষরপরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনি ইংরাজি ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য। ইহা ভাষাশিক্ষার ড্রিল। শিক্ষক ক্লাসের জন্য ছাত্রগণকে দাঁড় করাইয়া ইংরাজি ভাষায় আদেশ করিবেন, তাহারা পালন করিতে থাকিবে। যখন বলিবামাত্র তাহারা যথারূপে আদেশ সম্পন্ন করিবে তখন বৃঝা যাইবে আদেশবাক্যের তাৎপর্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইংরাজি বই পড়িতে আরম্ভ করিবার প্রেই এই সহজ উপায়ে বিস্তর ইংরাজি শব্দ তাহাদের কর্ণে ও তাহার অর্থ তাহাদের মনে অভাস্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে শিক্ষাকার্য অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।

ইংরাজি-সোপানের নিয়মিত পাঠ-অংশ যখন ছাত্রগণ চর্চা করিবে তখনো এই ড্রিল-অংশ প্রত্যহ অভ্যাস করিতে থাকিলে তাহাদের উপকার হইবে।

ইংরাজি-সোপানের উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দান করা হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থ অপরাপর বিদ্যালয়ে প্রচলিত ও সাধারণের নিকট আদৃত হয় তবে তদ্দারা বোলপুর বিদ্যালয় সাহায্য লাভ করিবে।

# ইংরাজি-সোপান

# উপক্রমণিকা

5

Come here কুমুদ। (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে)

Sit down क्यूम।

(প্রত্যেককে) You sit here, You sit there ইত্যাদি।

- .. Stand up. You stand here. You stand there & c.
- .. Go. You go there.
- " Run. Stop. Come back. Sit down. Lie down.
- .. Get up. (এইরূপ প্রত্যেককে)

২

Come to me. Come to this table. Come to this chair. Come to this board. Come to this bench. Come to this wall. Come to this door. Come to this window. Come to হরি। (ইত্যাদি প্রত্যেক্কে)

Go to that wall. Go to that door. Go to that window. Go to that bench. Go to that chair. Go to that board. Go to that verandah. Go to ইরি। Go to কুমুদ। (ইত্যাদি প্রত্যেক্কে)

9

(ছাত্রদিগকে বাহিরে রাখিয়া একে একে) Come into this room (নিজেও ছাত্রদের সহিত বাহিরে আসিয়া) Go into that room. Run into that room. Walk into that room. Jump into this ditch.

8 '

Stand on this bench, on that chair, on this table, on that carpet (ইত্যাদি প্রত্যেককে)

Sit down on this chair, on that bench, on that table, on this carpet ইত্যাদি। Lie down on the floor, on the bed, on the bench, on the table, on the carpet ইত্যাদি। a

Stand before me, behind me, on my right side, on my left side. Stand before क्यूफ, behind him, on his right side, on his left side. Sit before the table, behind the table, under the table, on the right side of the table, on the left side of the table. Stand before the tree, behind the tree, on the right side of the tree, on the left side of the tree. Lie on your back, on your right side, on your left side, on your stomach.

৬

Walk round the table, the chair, the bench, me, হরি, কুমুদ ইত্যাদি। Walk over the carpet, the matting, the grass, the line ইত্যাদি। Walk across the room, this path, this verandah ইত্যাদি। Run round the table, the chair, the bench, me, হরি, কুমুদ ইত্যাদি। Run over the carpet, the matting, the grass, this line ইত্যাদি। Jump over this brick, this rope, this bench, this line ইত্যাদি।

٩

Look at me, at the table, chair, bench, wall, ceiling, window, door, sky, cloud, bird, tree ইত্যাদি।

b

Take this book, that slate, this pencil, that paper ইত্যাদি। Take my book, his book, your book, Hari's book, Kumud's book ইত্যাদি।

۵

Bring that slate, that book, that pen, that pencil, that inkstand, that chalk ইত্যাদি। Bring my pen, my pencil ইত্যাদি। Bring your book, your pencil ইত্যাদি। Bring his book, his pencil ইত্যাদি। Bring Hari's book, Hari's pencil ইত্যাদি।

50

Lift up this book. Put down that book. Lift up this slate. Put down that slate. Lift up this brick. Put down that brick. Lift your right hand. Lower your right hand. Lift your left hand. Lower your left hand. Lift up your right foot. Put down your left foot.

17

Open the book. Shut the book. Open the door. Shut the door. Open the box. Shut the box. Open the window. Shut the window. Open your mouth. Shut your mouth. Shut your eyes. Open your eyes.

#### >2

Touch me. Touch him. Touch Hari. Touch Kumud. Touch this book. Touch that slate.

Touch your pen. Touch my pen. Touch Hari's pen. Touch Kumud's pen. (এইরূপে নিকটবর্তী সমস্ত দ্রব্যগুলি উল্লেখ করিতে হইবে)

#### 20

Smell this flower. Smell that leaf. Smell this fruit. (এইরূপে নানা দ্রব্য লইয়া আঘ্রাণ করাইতে হইবে)

## ١8

Tear this leaf. Tear that paper. Tear this flower. Tear that cloth. Break this stick. Break that twig. Break this reed ইত্যাদি।

#### 20

Tear a leaf from this tree, from this book. Tear a thread from this cloth. Break a branch from this tree. Pluck a flower or leaf from this plant. Take a marble from this box. Take a pen from that table. Bring my book from the table. Take your slate from that bench. Take Hari's slate from him and bring it to me. Take Kumud's shoe from him ইত্যাদি। Get up from the carpet. Run out of the room.

#### 36

Show me your head, ears, eyes, right ear, left ear, right eye, left eye, nose, chin, teeth.

Touch your hair, lips, cheeks, right cheek, left cheek, eyebrows, right eyebrow, left eyebrow

#### 29

Beat this tree with your stick, with your left hand, right hand, fist, pencil, slate. Beat this table with your right hand & c. (এইরপে নানা দ্রব্য)

#### 74

Touch your neck, throat, shoulders, right shoulder, left shoulder, back, chest, stomach.

#### 19

Touch Hari's hand with a pencil. Touch Kumud's right cheek with a pen ইত্যাদি। Touch this table with your thumb, forefinger, middle finger third finger, little finger.

20

Put this slate on your lap, on your right thigh, on your left thigh, on your right palm, on your left palm. Put your right hand on your right knee, left hand on your left knee. Put your right hand on your left knee, your left hand on your right knee. Put your right foot on the carpet, left foot on the carpet. Put both your feet on the carpet. Kick this wall with your right foot, with your left foot, with both your feet.

23

Rub your head with this cloth, your face, your forehead, your right cheek left cheek & c.

२२

Dip your fingers into this water. Take your fingers out of the water. Wipe your fingers with this napkin. Put your feet into this tub. Take your right foot out of the tub. Rub your right foot with a towel. Take your left foot out of the tub. Rub your left foot with the towel. Dip your slate into this water. Take your slate out of the water. Wipe the slate with a duster or cloth. (এইরপে নানা ফব্য)

২৩

Take this marble. Put it into your pocket. Take it out of your pocket. Throw this marble down. Throw the marble up. Throw this marble over the bench, across the room, out of the room. Catch this marble.

**28** 

Give me the book. Give him the pen. Give me his pencil. Give me your slate. Give Hari my pen. Give me Hari's pen. Give me my book. Give him his book. Give Hari's book to Hari. Give Hari's book to Kumud ইতাদি।

20

Give me one marble, two marbles. (দশ পর্যন্ত)

২৬

Give me a stick. Give me the short stick, long stick, thick stick, thin stick, wet stick, dry stick, broken stick.

Take back the short stick, the long stick ইত্যাদি।
Touch Hari with the short stick, the long stick ইত্যাদি।
Beat the wall with the short stick ইত্যাদি।

२9

Pick up the white thread, the black, the red, the yellow, the green, the blue & c.

Put back the white thread, the black & c.

২৮

Show me the blade of this knife, the handle of that knife. Touch the arms of this chair, the legs of this chair, the seat of this chair, the back of this chair. Rub the lid of this box, the bottom of this box. Rub the top of this table. Go to a corner of this room. Count the beams in the ceiling of this room.

22

Put the small marble into your pocket, my pocket, his pocket, Hari's pocket & c.

Take out the small marble from your pocket, my pocket & c. Put the big marble into your pocket, my pocket & c. Take out the big marble & c. Put a soft ball on the table. Take a soft ball from the table. Put a hard ball on the table. Take a hard ball from the table. Take a square block from the table. Put back this square block on the table.

20

Come to me with Prafulla. Come to me with Kumud & c. Go to the tree with Hari & c: Come back to me with your books. Come to this table with your slate. Go to Prafulla with my book & c.

93

Draw a straight line on the blackboard, a crooked line, a slanting line, a curved line, a dot, a circle, a square, a triangle.

Rub out the straight line & c.

9

Hold this brick. Drop it. Pick it up. Throw it away. Bring it back. Give it to Kumud. Take it back from him. Put it on the table. Keep it under the table. Hold it above your head. Keep it between your feet. Press it with your right hand, left hand. Tread on it with your right foot, left foot. Kick it with your left foot, right foot. Beat it with this stick.

99

Hold this ball. Drop it. Roll it on the ground. Catch it. Throw it up into the air. Bring it to me. Press it with both hands. Wash it with water. Wipe it with a duster. Pass it on to Kumud. You pass it on to Hari & c. Bring it back to me. Keep it on the table.

98

Hold this string. Tie it round this post. Pull it. Untie the string. Make a knot in it. Bring a knife. Cut this string into two pieces. (Up to ten)

90

Lean against this tree. Shake that branch. Pluck a leaf from the branch. Tear the leaf into two pieces. Break off a twig from the branch. Break it into three pieces. Chew this leaf. Spit it out. Climb upon the tree. Come down. Jump down.

96

Come into the class. Bow to your teacher. Lay your mat. Sit on it. Open your book. Shut your book. Come here. Take the chalk from the table. Write A on the blackboard. Write B on the blackboard & c. Rub out A. Rub out B. Take up your books. Stand in a row. March out of your class.

90

Bathe. Take up your mug. Dip it into the tub. Pour water on your head, shoulders, chest, back. Rub your face with soap—rub your arms with it—your chest. Wash your body with water. Wipe your head with a towel—your face & c. Put on clean clothes. Comb your hair, brush your hair. Wring the wet cloth. Hang it on the rope to dry.

Sit down to eat. Wash your right hand. Pour your dal on the rice. Mix them well together. Eat in small mouthfuls. Take some fish-curry with the rice. Squeeze a piece of lemon over it. Put a pinch of salt into it. Eat. Drink your milk. Drink a little water. Get up. Come out. Wash your hands. Rinse your mouth. Wipe your hands and mouth.

Open your purse. Take out a rupee. Buy your ticket. Put it into your purse. Take up your bag. Get into the carriage. Take your seat. Show your ticket. Put it back into your purse. Get down at the station. Take out your bag. Give up

your ticket. Go out into the street. Get into a carriage. Get down from the gharry. Take out your purse. Pay your gharry hire. Put back your purse into your pocket.

Come here কুমুদ। (এইরূপে নাম ধরিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে)

Sit down কৃষ্ণ।

(ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে ভিন্ন স্থান নির্দেশ করিয়া) You sit here. You sit there.

Stand up Kumud.

(ভিন্ন ভিন্ন ক্যান নির্দেশ করিয়া) You stand here. You stand there. Go. You go there. (প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে)

Run Stop. Come back. Kneel down. Sit down. Lie down. Get up. Come here Kumud.

প্র। (কুমুদ আসিলে) Have you come here?

উ। Yes. I have come here (এইরূপ প্রত্যেক্কে)

You sit here.

의 Have you sat here?

উ। Yes. I have sat here. (প্রত্যেককে)

You stand there.

쬐 Have you stood there?

উ। Yes, I have stood here. (প্রত্যেককে)

You go there.

의 Have you gone there?

উ। Yes, I have gone there. (প্রত্যেককে)

Run here.

러 Have you run here?

উ। Yes. I have run here. (প্রত্যেককে)

Kneel here.

레 Have you knelt here?

উ। Yes, I have knelt here. (প্রত্যেককে)

Lie down

প্র। Have you lain down?

উ। Yes, I have lain down. (প্রত্যেককে)

Get up.

의 Have you got up?

উ। Yes, I have got up. (প্রত্যেককে)

You all come here.

최 Have you all come here?

উ। Yes, we have all come here.

의 Has Kumud come here?

উ। Yes, Kumud'has come here. (এইরূপে প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

- # Have I come here?
- উ। Yes, sir, you have come here.

Sit down. (সকলকে)

- 최 Have you all sat down?
- উ। Yes, we have all sat down.
- ☐ Has Kumud sat down?
- উ। Yes, Kumud has sat down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- # Have I sat down?
- উ। Yes, sir, you have sat down.
- 최 Did we all come here?
- উ। Yes, we all came here.
- 21 Did Kumud come here?
- উ। Yes, Kumud came here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 의 Now, are you sitting?
- উ। Yes, we are sitting.
- 의 Is Kumud sitting?
- উ। Yes, Kumud is sitting. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 의 Am I sitting?
- উ। Yes, sir, you are sitting. (প্রত্যেককে)
- প্র। Did we go there?
- উ। No, we did not go there, we came here.
- 의 Did Kumud go there?
- উ। No. Kumud did not go there. he came here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 21 Did I go there?
- উ। No, sir, you did not go there, you came here.

You all stand here.

- 최 Have you all stood here?
- উ। Yes, we have all stood here.
- 21 Has Kumud stood here?
- উ। Yes, Kumud has stood here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 최 Have I stood here?
- উ। Yes, sir, you have stood here. (প্রত্যেককে)

Kneel down.

- 최 Have you all knelt down?
- উ। Yes, we have all knelt down.
- 21 Has Kumud knelt down.
- উ। Yes. Kumud has knelt down. (প্রত্যেকের সমক্ষে)
- 의 Have I knelt down?
- F Yes, sir, you have knelt down.
- 리 Did you stand here?

- উ। Yes, we stood here.
- 21 Did Kumud stand here.
- উ। Yes, Kumud stood here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- প্র। Are you kneeling now?
- উ। Yes, we are kneeling now.
- প্র। Is Kumud kneeling now?
- উ। Yes, Kumud is kneeling now.
- 최 Am I kneeling now?
- छ। Yes, sir, you are kneeling now.
- প্র। Did we stand there?
- উ। We did not stand there, we stood here.
- 의 Did Kumud stand there?
- উ। No. Kumud did not stand there, he stood here. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 최 Did I stand there?
- উ। No, sir, you did not stand there, you stood here. (প্রত্যেককে)

Go there. Come back.

- 의 Did you go there?
- উ। Yes, I went there.
- 의 Have you come back?
- উ। Yes, I have come back.
- প্র। What are you doing now? Are you standing?
- উ। Yes, I am standing.
- 최 Are you walking?
- উ। No. I am not walking. I am standing. (প্রত্যেককে) Sid down. Get up.
- 최 Did you sit down?
- উ। Yes, I sat down.
- 러 Have you got up?
- উ। Yes, I have got up.
- ধা What are you doing now? Are you running?
- উ। We are not running, we are standing.

Run. Stop.

- প্রা Did you run?
- উ। Yes, I ran.
- প্র। Have you stopped?
- উ। Yes, I have stopped?
- 역। What are you doing now? Are you sitting?
- উ। No. I am not sitting, I am standing. (প্রত্যেককে)

## Come here. Kneel down.

- 의 Did you come here?
- উ। Yes, I came here.
- প্র। Have you knelt down?
- উ। Yes, I have knelt down.
- প্র। What are you doing now? Are you lying?
- উ। No, we are not lying, we are kneeling. (প্রভোককে) Lie down. Sit up.
- 의 Did you lie down?
- উ। Yes, I lay down.
- 최 Have you sat up?
- উ। Yes, I have sat up.
- প্র। What are you doing now? Are you standing? (প্রত্যেককে) .
- Fi No, I am not standing, I am sitting.

Get up.

- 의 Did you sit here?
- উ। Yes, I sat here.
- 역 Have you got up.
- उ। Yes, I have got up.
- ≅ What are you doing now? Are you sitting?
- উ। No, I am not sitting, I am standing.

Walk

- ≅ What are you doing?
- উ। I am walking.

Stop.

- প্র। What have you done?
- উ। I have stopped.
- 러 What were you doing?
- উ। I was walking.
- 의 Were you sitting?
- উ। No. I was not sitting, I was walking.(প্রত্যেককে)

Walk. (সকলকে)

- 의 What are you doing?
- উ। We are walking.
- 의 Is Satya walking?
- উ। Yes, Satya is walking. (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য কোনো ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে)
- 최 Am I walking?
- উ। Yes, sir, you are walking. (প্রত্যেককে)
- ≅ Is Kumud standing?
- উ। No, he is not standing, he is walking.

# Stop.

- 최 What have you done?
- উ। We have stopped.
- প্র। What were you doing?
- উ। We were walking.
- প্র। What was Kumud doing?
- উ। Kumud was walking. (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে)
- 의 What was I doing?
- উ। You were walking, sir. (এই প্রশ্ন প্রত্যেক ছাত্রকে)
- # What have I done?
- উ। You have stopped, sir.
- 21 Was Kumud sitting?
- উ। No. Kumud was not sitting, he was walking. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

#### Sit here.

- 의) What are you doing?
- উ। I am sitting here

# Lie down.

- প্র। What have you done?
- উ। I have lain down.
- প্র। What were you doing?
- উ। I was sitting. (প্রত্যেককে)

# Sit here. (সকলকে)

- প্র। What are you doing?
- উ। We are sitting here.
- 역) Is Kumud sitting?
- উ। Yes, Kumud is sitting. (এইরূপ প্রত্যেককে অন্যের সম্বন্ধে)
- 역) Am I sitting?
- উ। Yes, you are sitting, sir. (প্রত্যেককে)
- 최 Is Kumud walking?
- উ। No, Kumud is not walking, he is sitting. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

# Lie down. (সকলকে)

- ध। What have you done?
- উ। We have lain down.
- ধ। What has Kumud done?
- উ। He has lain down. (এইরাপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- य। Has Satya sat up?
- উ। No, Satya has not sat up, he has lain down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

- 의 What were you doing?
- উ। We were sitting.
- 의 What was Kumud doing?
- উ। Kumud was sitting.
- 의! Were you lying?
- উ। No, we were not lying, we were sitting. (এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- প্র। Was I lying?
- উ। No, you were not lying, sir, you were sitting. (প্রত্যেককে)
  Stand here.
- 의 What are you doing?
- উ। I am standing here.

Sit down.

- ≅ | What have you done?
- **⑤** I have sat down.
- 의 What were you doing?
- উ। I was standing. (প্রত্যেককে)
- প্র। Was Kumud walking?
- উ। No. Kumud was not walking, he was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)

Stand here. (সকলকে)

- 의 What are you doing?
- উ। We are standing.
- 의 Is Kumud standing?
- উ। Yes, Kumud is standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 의 Am I standing?
- উ। Yes, sir, you are standing. (প্রত্যেককে)
- 의 Is Satya sitting?
- উ! No, he is not sitting, he is standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে) Sit down. (সকলকে)
- প্র। What have you done?
- উ। We have sat down.
- 의 What has Kumud done?
- উ। Kumud has sat down. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- # What have I done?
- উ। You have sat down, sir. (প্রত্যেককে)
- ≅ | What were you doing?
- উ। We were standing.
- # What was Kumud doing?
- উ। Kumud was standing. (প্রত্যেকের সমকে)

- প্র। Were you running?
- উ। No, we were not running, we were standing.
- প্র। Was Kumud running?
- উ। No. Kumud was not running, he was standing. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 의 Was I running?
- উ। No. you were not running, sir, you were standing, (প্রত্যেক্কে)

Go there.

- 의 What are you doing?
- उ। I am going there.

Come back.

- প্র। What have you done?
- উ। I have come back.
- 의 What were you doing?
- উ। I was going there. (প্রত্যেককে)

Go there. (সকলকে)

- প্র। What are you doing?
- উ। We are going there.
- 의 What is Kumud doing?
- উ। He is going there. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- 역) What am I doing?
- উ। You are going there, sir.

Come back.

- প্র। What have you done?
- उ। We have come back.
- 역) What has Kumud done?
- উ। He has come back. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- প্র। What have I done?
- উ। You have come back, sir. (প্রত্যেককে)
- প্র। What were you doing?
- উ। We were going there.
- প্র। Was Kumud going.
- উ। Yes, Kumud was going. (প্রত্যেকের সম্বন্ধে)
- প্র। Was I going?
- উ। Yes, Sir, you were going. (প্রত্যেককে)
- প্র। Were you lying down?
- উ। No, we were not lying down, we were going there.

# ইংরাজি-সোপান

# প্রথম ভাগ

>

# বাংলা অর্থ-সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে

| The man | মানুব  | big | বড়ো  |
|---------|--------|-----|-------|
| The boy | ছেলে   | mad | পাগল  |
| The cat | বিড়াল | red | লাল   |
| The dog | কুকুর  | bad | খারাপ |
| The pen | কলম    | new | নৃতন  |
| The cow | গাভী   | fat | মোটা  |
|         |        |     |       |

উল্লিখিত শব্দগুলি ও তাহার অর্থ শিক্ষক ছাত্রের কষ্ঠন্থ করাইয়া দিবেন। বাংলা শব্দটি বলিয়া তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ, ইংরাজি শব্দটি বলিয়া তাহার বাংলা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশ পাঠগৃহন্থিত বা তল্লিকটবতী কোনো কোনো বস্তুর ইংরাজি নাম বলিয়া দিবেন এবং সেই বস্তুটি নির্দেশ করিয়া তাহার ইংরাজি নাম বলাইয়া লইবেন। শিক্ষক দেখিবেন যে, ছাত্র ইংরাজি নাম বলিবার সময় the কথাটি যথান্থানে প্রয়োগ করে, যথা the book, the ball ইত্যাদি।

Ş

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রকারে বিশেষা বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অর্থ বলাইয়া লইবেন। বিশেষা ও বিশেষণ কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বৃঝাইয়া দিবেন। ইংরাজিতে বিশেষণ যে the ও বিশেষাটির মাঝখানে থাকে তাহা দেখাইয়া দিবেন।

> The big man. The mad dog. The red cat. The bad boy. The new pen. The fat cow.

# ইংরাজি করো—

| বড়ো কলম।    | পাগল ছেলে।                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| মোটা বিড়াল। | লাল গাভী।                                               |
| লাল কুকুর।   | বড়ো গাভী।                                              |
| মোটা ছেলে।   | নৃতন বিড়াল।                                            |
| মোটা মানুষ।  | বড়ো কুকুর।                                             |
| পাগল গাভী।   | খারাপ বিড়াল।                                           |
|              | মোটা বিড়াল।<br>লাল কুকুর।<br>মোটা ছেলে।<br>মোটা মানুষ। |

٥

বিশেষা বিশেষণ কাহাকে বলে পুনরাবৃত্তি করাইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ বোর্ডে লিখিবেন, ছাত্রকে কোনগুলি বিশেষা ও কোনগুলি বিশেষণ বাছিতে বলিবেন।

The ink कानि the sun সর্য the bed বিছানা hot গ্ৰম wet ভিক্তা the mat মাদ্র low নিচ drv শুকুনো the ass গাধা old

বৃদ্ধ, পুরানো

পরে অর্থ-সহিত নিম্নলিখিত আরো কতকগুলি বিশেষণ বোর্ডে লিখিয়া এ পর্যন্ত যতগুলি বিশেষা শব্দ পাইয়াছে তাহাদের সহিত বিশেষণগুলি যোজনা করিতে বলিবেন। যোজনাকালে অর্থসংগতির প্রতি দৃষ্টি বাখিতে হইবে।

Rich kind ugly soft warm cold tame wild hard good flat thin long lame

# ইংবাঞ্জি করো---

খারাপ লাল কালি। ভিজা ঠাণ্ডা মাদুর। বন্ধ মোটা গাধা। বড়ো পাগলা কুকুর। ভকনো গরম বিছানা। পুরানো খারাপ কলম। লাল মোটা গাভী। धनी प्रयान मानुष। ভালো নরম বিছানা। ক্সী বুনো বিডাল। বডো পোষা ককর।

8

এ পর্যন্ত যতগুলি বিশেষণ শব্দ পাইয়াছে, তাহার সহিত এই বিশেষাগুলি যোক্তনা করিবে। কথাগুলি বাংলা অর্থ -সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।

> The girl the bird the book the food the desk the goat the hand the head the lamb the boat the nose the ear

# ইংরাজি করো---

লম্বা শক্ত কলম। নিচু পুরানো ডেস্ক। বড়ো চ্যান্টা নাক। কুশ্রী খোড়া কুকুর। কোমল গরম হাত। थनी प्रयान (अरहा। वएषा वृत्ना शामन। পাতলা লম্বা কান। ভালো নতন নৌকা। গরম শুক্রী খাবার। পোবা বুড়ো পাৰি। খোডা মোটা মেবলিও।

#### বাংলা করো---

The thin old man. The red hot sun. The wet cold bed. The new red boat. The big fat goat.

The soft warm cat. The lame old cow. The hot dry head. The ugly old ass. The old bad pen.

a

The man is big. The cat is red. The pen is new. The ink is dry. The bed is low. The dog is mad.
The boy is bad.
The cow is fat.
The sun is hot.
The mat is wet.

এইখানে বলিয়া দেওয়া আবশাক, ইংরান্ধিতে "is" বলিতে "আছে"ও বৃঝায়। পরবতী পাঠগুলিতেও ছাত্রদিগকে মাঝে মাঝে শারণ করাইয়া দিতে হইবে যে "is" বলিতে "আছে" বৃঝায়। "The pen is" কলমটি আছে, "The cow is" গাভীটি আছে। শিক্ষক এখন হইতে বস্তু ও গুণ বা শুধু বস্তু নির্দেশ করিয়া ছাত্রকে ইংরান্ধিতে বাকা রচনা করিতে উৎসাহ দিবেন।

# ইংরাজি করো—

মানুষটি নৃতন।
কুকুরটি খারাপ।
মানুষটি পাগল।
ছেলেটি মোটা।
মানুষটি মোটা।
গাভীটি পাগল।

কলমটি বড়ো। বিড়ালটি মোটা। কুকুরটি লাল। বিড়ালটি নৃতন। কুকুরটি বড়ো। বিডালটি খারাপ।

বালকটি পাগল। গাভীটি লাল। কলমটি খারাপ। কলমটি লাল। ছেলেটি নতন।

লাল কালিটি খারাপ।
বৃদ্ধ গাধাটি মোটা।
শুক্নো বিছানাটি গরম।
পুরানো ডেস্কটি নিচু।
খোড়া কুকুরটি কুন্সী।
দয়ালু মেয়েটি ধনী।
লম্বা কানটি পাতলা।
শুক্নো খাবারটি গরম।
মোটা মেবশিশুটি খোড়া।
ভালো বইটি নৃত্ন।

ভিজা মাদুরটি ঠাণা।
বড়ো কুকুরটি পাগলা।
লম্বা কলমটি শক্ত।
বড়ো নাকটি চ্যাপ্টা।
গরম হাতটি কোমল।
বড়ো ছাগলটি বুনো।
নৃতন নৌকাটি ভালো।
বুড়ো পাধিটি পোষা।
ঠাণা মাধাটি ভিজে।

6

#### প্রয়োভর

Is the dog mad? Yes, the dog is mad. (অন্য ছাত্ৰকে) Who is mad? The dog is mad (অন্যকে) What is the dog?

The dog is mad.

(অন্যকে) Is not the dog mad?

Yes, the dog is mad.

Is the boy bad? Yes, the boy is bad.

(অন্যকে) Who is bad?

The boy is bad.

(অন্যকে) What is the boy?

The boy is bad.

(অন্যকে) Is not the boy bad?

Yes, the boy is bad.

এইরূপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি who ও what -যোগে বিচিত্র করিয়া ছাত্রদের ছারা উত্তর করাইয়া লইবেন। মাঝে মাঝে প্রশ্নের সহিত Tell me. say. answer me পদ যোগ করিয়া লইবেন।

Is the cat red?

Is the pen old?

Is the ink dry?

Is the bed low?

Is the sun hot? & c.

Is the old man thin?

Yes, the old man is thin.

(অন্যকে) Which man is thin?

The old man is thin.

(অন্যকে) How is the old man?

The old man is thin.

উল্লিখিত পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবেন।

Is the red ink bad?

Is the wet mat cold?

Is the old ass fat?

Is the hig dog mad?

Is the dry bed warm?

Is the long pen hard?

Is the old desk low?

Is the big nose flat?

Is the lame dog ugly?

Is the warm hand soft?

Is the kind girl rich?

Is the old goat wild? Is the long ear thin?

Is the new boat good?

Is the dry food hot?
Is the old bird tame?
Is the fat lamb lame?
Is the cold head wet?
Is the good book new?
Is the hot sun red?
Is the red ink dry?

# ۹ \_

প্রশ্লোন্তর : নেতিবাচক।

Is the boy bad?

No, the boy is not bad, the boy is good.

Is the pen old?

No, the pen is not old, the pen is new.

Is the bed hard?

No, the bed is not hard, the bed is soft.

বিপরীতার্থক ইংরাভি বিশেষণ পদগুলি বাংলা অর্থ সহ বোর্ডে লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ভিজ্ঞাসা করিবেন।

> poor দরিদ্র small ছোটো high উঁচু pretty সুন্দর cruel নিষ্ঠুর cool ঠাণা short খাটো

> > Is the old man rich?

No, the old man is not rich, the old man is poor.

Is the thin nose big?

No, the thin nose is not big, the thin nose is small.

Is the hard desk low?

Is the poor girl ugly?

Is the ugly boy kind?

Is the soft hand warm?

Is the new pen long?

বর্চ পাঠের প্রশ্নগুলিকে যতদূর সম্ভব নেতিবাচক ভাবে উত্তর করাইয়া লইবেন।

Ъ

The man has a dog The boy has a book. The girl has a goat. The cat has a nose. The lamb has a head.

# ইংরাজি করো—

মেয়েটির একটি গাভী আছে।
ছেলেটির একটি পাখি আছে।
মানুষটির একটি মেবশিশু আছে।
সূত্রী মেয়েটির একটি গাধা আছে।
গরিব ছেলেটির একটি নৌকা আছে।
নিষ্ঠুর মানুষটির একটি মাদুর আছে।
দরিদ্র মেয়েটির একটি ছোটো বিছানা আছে।
খাটো মানুষটির একটি সুন্দর পাখি আছে।
কুত্রী ছেলেটির একটি উচু ডেস্ক আছে
মেরশিশুর (একটি) লম্বা মুশু (আছে)।
পাতলা মানুষটির একটি পুরানো খারাপ কলম আছে।

#### প্রস্লোত্তর

Has the man a dog? Yes, the man has a dog. Who has a dog? The man has a dog. What has the man? The man has a dog. Has not the man a dog? Yes, the man has a dog.

# উক্তরূপ পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Has the girl a goat? Has the boy a book? Has the cat a nose? Has the lamb a head? Has the girl a cow? Has the boy a bird? Has the man a lamb?

3

Has the pretty girl a cat? Yes, the pretty girl has a cat. Who has a cat? The pretty girl has a cat. Which girl has a cat? The pretty girl has a cat. What has the pretty girl? The pretty girl has a cat. Has not the pretty girl a cat? Yes, the pretty girl has a cat.

# এইরূপ পর্যায়ে নিম্নের <del>প্রস্তৃতি</del>লি প্রয়োগ করিবেন।

Has the poor boy a boat? Has the cruel man a mat? Has the ugly ass a nose? Has the pretty lamb a head? & c.

পরে, কর্মে (object) একটি বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পর্যায়ে পরবর্তী প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করিবেন। নৃতন শঙ্গ পাইলে শিক্ষক তাহার অর্থ ছাত্রকে দিয়া লিখাইয়া ও পুনঃপুনঃ বলাইয়া লইবেন।

Has the poor man a tame dog? Which man has a tame dog? What has the poor man? What kind of dog has the poor man? Has not the poor man a tame dog?

Leg পা
tail লেজ
sweet মিষ্ট
sour টক
dead মৃত
live জীবিত
cake মিষ্টান্ন
mango আম

Has the lame boy a high desk? Has the ugly cat a flat nose? Has the thin cow a lame leg? Has the pretty bird a long tail? Has the kind girl a sweet cake? Has the poor boy a sour mango? Has the cruel man a dead bird? Has the rich girl a live goat?

# নেতিবাচক

Has the poor man a tame dog? No, the poor man has not a tame dog, the poor man has a wild dog.

এই ভাবে উপরে **লিখিত প্রশ্নগুলির উত্ত**র করাইয়া লইবেন।

# ५० डेश्ताकिकाता....

|              | 41411-1 1641 |               |
|--------------|--------------|---------------|
| মানুষ আছে।   |              | মানুবের আছে।  |
| গোরু আছে।    |              | গোরুর আছে।    |
| ছাগল আছে।    |              | ছাগলের আছে।   |
| মেবশিশু আছে। | * *          | মেবশিশুর আছে। |
|              |              |               |

# ववीन्त-वाज्ञावली

বালিকা আছে। বালিকার আছে। গাধা আছে। গাধার আছে। বিডাল আছে। বিডালের আছে। কুকুর আছে। কুকুরের আছে।

"আছে" শব্দের ইংরাজিতে 'there is' শব্দের ব্যবহার এই সঙ্গেই ছাত্রদিগকে অন্যাস করাইতে হইবে। যথ The man is. There is the man. The thin man is. There is the thin man. এইরণে সমন্ত পাঠা there is শব্দে যোগ নিষ্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।

# বাংলা করো---In the room Ware

|             | 10,700      |             |
|-------------|-------------|-------------|
| in the bag  | in the sea  | in the tub  |
| in the sky  | in the well | in the road |
| in the town | in the cup  | in the tank |
|             | ইংরাজি করো— |             |

| বিছানাতে | মাদুরে        | বহিতে           | হাতে   | মাথায়      |
|----------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| সূৰ্যে   | <u>কালিতে</u> | খাবারে          | ডেম্বে | নৌকায়      |
| নাকে     | কানে          | লেক্তে          | পায়ে  | বড়ো ব্যাগে |
| ছোটো ঘরে | নৃতন টবে      | লাল আকাশে       |        | শুক্ত কুপে  |
|          |               | ভিক্তা পথে      |        | পুরাতন শহরে |
|          |               | খারাপ পেয়ালায় |        | নিচু পুকুরে |

25

বাংলা করো---

The cup is in the bag. The tub is in a sea. The sun is in the sky. The road is in the town. The bag is in the room.

There is শব্দ যোগে এই পাঠ পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

ইংরাজি করো—

একবার is একবার there is শব্দ যোগে অনুবাদ করাইতে ইইবে।

নৌকা সমুদ্রে আছে। মাদুর বিছানায় আছে। থাবার হাতে আছে। মেয়ে ঘরে আছে। মেষশিশু রাক্তায় আছে। নাক মৃতে আছে।

কালি পেয়ালায় আছে। নতন নৌকা লোহিত সমুদ্রে আছে। পুরাতন মাদুর শক্ত বিছানায় আছে। গরম খাবার ভিজা হাতে আছে।

মোটা মেরেটি ছোটো ঘরে আছে। মৃত ছাগলটি শুক্নো রাস্তায় আছে। সুন্দর পাখি লাল আকাশে আছে। নরম বিছানা ভিজা ঘরে আছে।

উত্তরে 'there is' শব্দের ব্যবহার অভ্যাস করাইতে হইবে।

Where is the cup? What is in the bag? Is the cup in the bag? Is there a cup in the bag? Is not the cup in the bag?

শেবোক্ত দৃই প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক (affirmative) ও নেতিবাচক (negative) দৃইরূপই বলাইয়া লইতে হইবে, যথা—Yes, there is a cup in the bag, অথবা No, there is no cup in the bag, এইরূপ পর্যায়ে এই পাঠস্থিত সমস্ত ইংরাঞ্জি বাক্য ও বাংলা হইতে ইংরাঞ্জি তর্জমাগুলি প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া উত্তর করাইয়া লইবেন।

Is the cup in the sky?
No, the cup is not in the sky,
the cup is in the bag.
Is there a cup in the sky?
No, there is no cup in the sky.
Is the mat in the sea?
No, the mat is not in the sea,
the mat is in the room.
Is there a mat in the sea?
No, there is no mat in the sea.

এইভাবে এই পাঠস্থিত বাকাগুলিকে অসংগত প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া সংগত উত্তর বলাইয়া লইবেন।

20

বাংলা করো---

The king has a crown.
The lad has a coat.
The shoe has a hole.
The thief has a ring.
The shop has a door.
The horse has a groom.

ইংরাজ করো—
মানুষটির একটি পেয়ালা আছে।
বিছানাটির একটি মাপুর আছে।
বালকটির একটি পাখি আছে।
গাভীটির একটি লেজ আছে।

বালকটির একটি নৌকা আছে।
হরির একটি মিষ্টান্ন আছে।
রামের একটি বই আছে।
শ্যামের একটি বিছানা আছে।
গাভীর একটি লম্বা লেজ আছে।
কুকুরের একটি কুন্তী নাক আছে।
বালিকাটির একটি মৃত ছাগল আছে।
বালকটির একটি জীবিত মেষশিশু আছে।
মানুষটির একটি মিষ্ট মিঠাই আছে।
বোড়া মানুষরের একটি পাতলা পা আছে।

## প্রশ্লোত্তর

What has the king?
Who has the crown?
Has the king a crown?
Has the king a cup?
What has the cow?
Who has the long tail?
What kind of tail has the cow?
Has the cow a short tail?

এ<del>ইরূপ</del> পর্যায়ে প্রক্লোন্তর করিয়া যাইরে।

#### প্রস্থান্তর

Has the man a pen? Yes, the man has a pen. Where has the man a pen? The man has a pen in the bag

এইভাবে এই পাঠের ইংরান্তি বাকা ও বাংলা হইতে ইংরান্তি তর্জমাণ্ডলি প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।

Has the man a pen in the well?
No, the man has not a pen in the well,
the man has a pen in the bag.
এইরপে অসংগত প্রবের সংগত উত্তর করাইয়া লইবেন।

#### >8

#### বাংলা করো--

On the tree.

গাছের উপর।

On the roof.

On the chair.

On the hill.

On the bench

On the chair.

On the wall.

On the rose.

On the back.

## ইংরাঞ্জি করো---

বিছানার উপর। মাদুরের উপর। বহির উপর। ডেম্বের উপর। হাতের উপর। মাথার উপর। নৌকার উপর। নাকের উপর। কানের উপর। লেজের উপর। টবের উপর। রাস্তার উপর।

একবার শুদ্ধ is ও একবার there is শব্দ যোগে অনুবাদ করাইতে হইবে।

ইংরান্ধি করো—
গাছের উপর পাখি আছে।
ছাদের উপর বিড়াল আছে।
বেঞ্চের উপর পাচক আছে।
টৌকির উপর মহিলা আছে।
দেয়ালের উপর ছাগল আছে।
পিঠের উপর পাখি আছে।
পাহাডের উপর মেবলিশু আছে।

দ্বাদশ পাঠের নাায় বিচিত্ররূপে প্রস্লোন্তর করাইতে হইবে। যথা— Is the bird on the tree? Who is on the tree? Where is the bird? Is the bird on the lamp? & c.

# There is শব্দের বাবহার আবলাক।

পুরাতন ছাদের উপর পাখিটি আছে।
নিচু গাছের উপর বিড়ালটি আছে।
শব্দ বেঞ্চের উপর বালকটি আছে।
কোমল টৌকির উপর রানী আছে।
লাল দেয়ালের উপর প্রদীপটি আছে।
তক্ষ গোলাপের উপর মাছি আছে। (মাছি=fly)
উচ পাহাডের উপর গাছটি আছে।

#### র্থারো ওর

# There is नक वावदार्थ।

Is the bird on the old roof?
Where is the bird?
Is there a bird on the old roof?
Who is on the old roof?
On what kind of roof is the bird?
Is the bird on the nose?
Is there a bird on the nose?

এইরূপ পর্যায়ে উল্লিখিত বাংলার ইংরাজি তর্জমান্তলিকে শ্রশ্ন আকারে প্রয়োগ করিবেন।

30

ইংরাজি করো---ঘরে রাজার একটি মুকুট আছে। ঘরে রাজা আছে। গাছের উপর হবিব একটি পাখি আছে। গাছের উপরে হরি আছে। দোকানে বামেব একটি ঘোদা আছে। দোকানে রাম আছে। বেঞ্চের উপরে পাচকের একটি পাত্র আছে। পাচক বেঞ্চের উপরে আছে। বাাগে চোরের একটি আংটি আছে: আংটি ব্যাগে আছে : টোকির উপর বালকের একটি জুতা আছে। বালকটি চৌকির উপরে আছে। পেযালায় শামের একটি মিঠাই আছে ৷ মিঠাই পেযালায় আছে। মাদুরের উপরে মহিলার একটি আংটি আছে। মহিলা মাদরের উপরে আছে। নৌকায় চোরের একটি কোর্তা আছে। চোর নৌকায় আছে।

Has the king a crown in the room? What has the king in the room? Where has the king a crown? Has the king a goat in the room? Has not the king a goat in the room?

এইরূপ পর্যায়ে পূর্বোক্ত বাংলার **ইংরান্ডি তর্জমান্তলিকে প্রশ্ন আকারে প্রয়োগ** করিবেন।

- 36

বাংলা করো---

The roof of the house. বাড়ির ছাদ।
The tree of the garden.
The horn of the cow.
The bench of the school.
The chair of the father.
The wall of the fort.
The back of the cow.
The top of the hill.

## ইংরাজি করো—

হরিণের মুগু। হাঁসের পা। পাচকের পাত্র। শহরের রাস্তা। বিছানার মাদুর। দোকানের দরজা। সহিসের জুতা। মহিলার আংটি। চারের কোর্তা। ছোকরার ঘোড়া। চাকরানীর প্রদীপ। রাজার মুকুট।

বাড়ির ছাদটি উচু।
গাভীর শিংটি কুন্সী।
বাবার চৌকিটি নরম।
টৌকির পিঠটি পাতলা।
হরিণের মৃণ্ড সৃন্সী।
পাচকের পাত্রটি নৃতন।
বিছানার মাদুরটি ভালো।
সহিসের জৃতা শুকনো।
চোরের কোর্তা পুরানো।
চাকরানীর প্রদীপটি নিচ।

বাগানের গাছটি নিচু।
কুলের বেঞ্চটি লম্বা।
দুর্গের প্রাচীরটি শক্ত।
পাহাড়ের উপরটা চ্যান্টা।
হাঁসের পা খাটো।
শহরের রাস্তা লম্বা।
দোকানের দরক্তা ছোটো।
মহিলার আংটি ভালো।
ছোকরার ঘোড়াটি খোড়া।

ম্বুলের রেঞ্চটি বাগানে আছে।
বাবার চৌকিটি ছাদের উপর আছে।
হরিপের মুণ্ডটি বাগে আছে।
দুর্গের প্রাচীরটি পাহাড়ের উপর আছে।
বিছানার মাদুরটি টবে আছে।
পাচকের মিঠাইটি পেয়ালায় আছে।
মহিসের জুতাটি কূপে আছে।
মহিলার আংটি চৌকির উপর আছে।
রাজার প্রদীপটি বাগানে আছে।

# দুই প্রকারে তর্জমা করাইতে হইবে।

রানীর পুকুর পাহাড়ের উপর আছে।\*
জাহাজ সমুদ্রে আছে।
চোরের কোঠাটি গাছের মাথার (top) উপর আছে।
বালকের বইটি বাপের বাগে আছে।
বালিকার হাতটি গাভীর শঙ্গের উপর আছে।
রাজার মুকুটটি রানীর মাথার উপর আছে।
মানুষটির দোকান শহরের বাগানে আছে।
পাচকের পাত্রটি স্কুলের চৌকির উপরে আছে।
গাভীর খাদ্য গাখার পিঠের উপর আছে।
বালিকার গোলাপ সহিসের হাতে আছে।

• তারাচিহ্নিত বাকান্তলি দুই প্রকারে তর্জমা করাইতে হইবে, যথা— The father's chair is on the roof. The father has a chair on the roof বিকল্পে there is শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার।

#### 39

# Plural: বছবচন

The round balls. The white clouds. The black boards. The brave lions. The strong bears. The blue stones. The bright stars. The green sticks.

The sharp thorns.

# ইংরাজি করো—

উজ্জ্বল মেঘগুলি। সবুন্ধ পাথরগুলি। পোষা সিংহগুলি। খোড়া ভল্লকগুলি। শক্ত তক্তাগুলি। তীক্ষ পাথরগুলি। তাজা কাঠিগুলি। কালো ভল্লকগুলি।

# বাংলা করো---

The balls are round & c.

বহুবচনে, is, are হয় বৃঝাইয়া দিবেন।

ইংরাজি করো—

মেঘগুলি সাদা। ৃতক্তাগুলি কালো।

**ই**ত्যाদि।

উপরের ইংরাজি ও বাংলার ইংরাজি তর্জমাগুলি ছেলেদের দিয়া ক্রিয়াযুক্ত করাইয়া লইবেন।

# ইংরাজি করো—

লাল গোলাগুলি বড়ো। সাদা মেঘগুলি পাতলা।
কালো তক্তাগুলি নৃত্ন। সাহসী সিংহগুলি বনা।
সবল ভন্নুকগুলি পোষা। নীল পাথরগুলি সুখ্রী।
উজ্জ্বল তারাগুলি লাল। সবুদ্ধ লাঠিগুলি লম্বা।
তীক্ষ কাঁটাগুলি শুক্ত।

উল্লিখিত পাঠ লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্লোন্তর করাইতে হইবে।

Yes, the balls are round.
What are round?
The balls are round.
Are iffe balls flat?

No, the balls are not flat, the balls are round.

বিশেষণযক্ত পদগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্নে পরিণত করিবে।

Which balls are big?
The red balls are big.
Are the red balls big?
Yes, the red balls are big.

Are the red balls small?

No, the red balls are not small, the red balls are big.

Are the big balls white?

No, the big balls are not white, the big balls are red.

Are not the red balls big?

Yes, the red balls are big.

24

# ইংরাজি করো—

বিকল্পে are ও there-যোগে নিম্পন্ন করিতে হইবে।

গোলাগুলি টোকির উপরে আছে।
মেঘগুলি আকাশে আছে।
তক্তাগুলি বেঞ্চের উপরে আছে।
সিংহগুলি বাগানে (park) আছে।
ভন্নকগুলি পাহাড়ের উপরে আছে।
পাথরগুলি জাহাজে আছে।
কাঠিগুলি (লাঠিগুলি) বাগানে (garden) আছে।
গর্তগুলি ক্লৃতায় আছে।
কাটাগুলি গাছে আছে।

উল্লিখিত বাকাগুলিকে একবার একবচন ও পরে অধিকরণ পদগুলিকে বহুবচন করিয়া ইংরাভি করে।।

লাল গোলাগুলি টোকির পিঠের উপর আছে।
সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপরে আছে।
কালো তব্দাগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
মৃত সিংহগুলি শহরের পার্কে আছে।
ভন্মকগুলি হরির দোকানে আছে।
পাথরগুলি দুর্গের প্রাচীরের উপরে আছে।
লখা কাঠিগুলি বাড়ির ছাদের উপরে আছে।
তীক্ষ্ম কাটাগুলি সহিসের কুতার আছে।

অধিকরণ কারকগুলিকে বছবচন করিয়া তর্জমা করো।

প্রােষ্টরের নমুনা
Are the balls on the chair?
Are there balls on the chair?
Where are the balls?
What are there on the chair?
Are there horses on the chair?
Are there not balls on the chair?

How many balls are there on the chair? Is there only one ball on the chair?

শেষোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে সংখ্যাবাচক বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিশেষণযুক্ত পদের প্রশ্নোত্তরের নমুনা

Are the red balls on the back of the chair?

Are there the red balls on the & c.?

What are there on the back & c.?

Where are the red balls?

Which balls are there on the & c.?

On the back of what are the red balls?

What kind of balls are there on the back of & c.?

Are there the red stars on the & c.?

Are there not the red balls on the & c.?

# ইংরাজি করো—

রামের নীল গোলাগুলি চৌকির পিঠের উপরে আছে।
আকাশের সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাধার উপরে আছে।
বালকটির কালো তক্তাগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
রাজার মৃত সিংহগুলি শহরের পার্কে আছে।
লোকটির জীবিত ভল্পকগুলি হরির দোকানে আছে।
দুর্গের শক্ত পাথরগুলি বাড়ির দেয়ালের উপরে আছে।
হরিণের লম্বা শিংগুলি বাড়ির ছাদের উপরে আছে।
গোলাপের তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলি সহিসের জতায় আছে।

উক্ত বাকাগুলির অধিকরণ পদে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করিয়া ইংরাক্তি করো।

20

বাংলা করো---

The boys have a ball. The brothers have a horse. The uncles have a farm. The doctors have a bottle. The sisters have a dove.

বাক।গুলিকে একবচন করো, কর্মকে বহুবচন করো।

প্রক্লোন্তরের নমুনা
What have the boys?
Who have the balls?
Have the boys the balls?
How many balls have the boys?
Have the boys only one ball?

Have the boys a dish? Have not the boys a ball?

বাংলা করো---

The mares have no stable. The beggars have no cap. The bees have no hive. The crows have no nest. The fields have no shade.

একবচন করো

বাকাগুলিকে অন্তিবাচক করো। যথা— The mares have a stable.

ইংরাজি করো—
বাগানগুলির শীতল ছায়া আছে।
বাগানগুলির ছায়া শীতল।
গোলাপগুলির তীক্ষ কাঁটা আছে।
গোলাপগুলির কাঁটা তীক্ষ।
ঘোড়াগুলির একটি লম্বা আস্তাবল আছে।
মৌমাছিগুলির একটি গোল চাক আছে।
মৌমাছিগুলির চাকটি গোল।
বুড়াদের একটি সবুজ মাঠ আছে।
বুড়াদের একটি সবুজ।
ডাক্তারদের একটি চাান্টা।
বোনদের একটি জীবিত ঘুঘু আছে।
বোনদের ঘুঘুটি জীবিত।

দুই প্রকারে তর্জমা হইবে— The gardens have a cool shade. There is a cool shade in the gardens.

#### প্রস্লোতর

Is there a cool shade in the gardens? Have the gardens a cool shade? Is the shade of the gardens cool? What kind of shade have the gardens? Have not the gardens a cool shade? Where is there a cool shade?

ইংরাজি করো—

টুপিগুলির একটিও ছিদ্র নাই। চাকগুলির একটিও মৌমাছি নাই। গাছগুলির একটিও কাঁটা নাই। গোলাবাড়ির একটিও গোক নাই।
বাসায় একটিও কাক নাই।
বালকদের একটিও গোলা নাই।
ভাইদের একটিও ঘোড়া নাই।
খুড়াদের একটিও গোলাবাড়ি নাই।
ডাক্তারদের একটিও বোতল নাই।

20

বাকাগুলির প্রত্যেক বিশেষা পদের সহিত একটি করিয়া উপযুক্ত বিশেষণ যোজনা করিয়া ইংরাজি করো–

স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক আছে।
শহরের ডান্ডারের একটি দোকান আছে।
রাজার পার্কগুলির একটি গোট (gate) আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক আছে।
ঘরের দেয়ালগুলির একটি ছাদ আছে।
পাহাড়ের রাজাগুলির একটি মৃকুট আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা আছে।
স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক ঘরে আছে।
শহরের ডান্ডারাদের একটি গোট শহরে আছে।
লাকটির ভাইদের একটি গোট শহরে আছে।
পাহাড়ের রাজাগুলির একটি গাচক বাড়িতে আছে।
পাহাড়ের রাজাগুলির একটি মৃকুট বাাগে আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা পুকুরে আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা পুকুরে আছে।
রাজার পাচকদের বিড়ালটি প্রাচীরের উপরে আছে।

ডেম্ব প্রভৃতি শব্দ বহুবচন করিয়া তর্জমা করো।

#### প্রান্থর

Who have a desk in the room?
Where have the boys a desk?
Have the boys of the school a desk?
Have the boys of the school a lamb?
What have the boys of the school?

# ২১ বাংলা করো—

I am angry.
You are ill.
He is happy.
Ram is sad.
It is bad.
We are well.
You are clever.
They are slow.
The stags are quick.
It he books are good.

### ইংরাজি করো---

তিনি পাগল।

আমি খোড়া।

তিনি মোটা।

ঠারা পাতলা।

আমরা শক্ত।

তোমরা সাহসী। ইত্যাদি।

# প্রশ্নোত্তরের নমুনা

Q. What am I?

A. You are angry.

Q. Am I angry?

A. Yes, You are angry.

Q. Am I happy?

A. No, you are angry.

# ইংরাজি করো—

আমি দুর্গে আছি।
তাঁরা প্রাচীরে আছেন।
তিনি পুকুরে আছেন।
তৃমি গাছের উপরে আছ।
আমরা ঘরে আছি।
তোমরা বিছানায় আছে। ইত্যাদি।

#### প্রস্লোত্তর

Where am I?

Am I in the fort?

Am I not in the fort? A

Am I in the well?

Who is in the fort?

# २२

#### বাংলা করো---

I am in my room. He is on his bench.

You are in your shop.

We are in our garden.

They are on their tree. You are on your roof.

Hari and Ram are in their town.

# ইংরাজি করো---

আমি আমার বিছানায় আছি।

তৃমি তোমার মাদুরে আছ।

তিনি তাঁর দোকানে আছেন।

যদু আর মধু তাঁদের আন্তাবলে আছেন।

আমরা আমাদের পুকুরে আছি।

তোমরা তোমাদের বাগানে আছ।

তাঁরা তাঁদের বাড়িতে আছেন।

আমি আর তৃমি তাঁর বিছানায় আছি।

তৃমি আর শাাম আমার মাদুরে আছ।

আমরা তাঁদের ঘরে আছি।

আমরা তাঁদের ঘরে আছি।

আমরা তাঁদের বাগানে আছি।

তুমি আর গাাম আমার মাদুরে আছ।

আমরা তাঁদের ঘরে আছি।

#### প্রশাতর

Am I in my bed? Who is in my bed? Where am I? Am I in your bed? In whose bed am I?

30

একবার 'is' এবং একবার 'has'-যোগে ভর্জমা করিতে হইবে। যথা— My dog is in your room. There is my dog in your room. I have my dog in your room.

> ইংরাজি করো— আমার কুকুর তোমার ঘরে আছে। তাঁদের মিঠাই আমাদের পাত্রে আছে।

> তার ঘোডা তোমাদের আস্তাবলে আছে **ই**ত্যাদি।

বিশেষাগুলিতে বিশেষণ যোগ করো।

## প্রশ্লোন্তর

Is my dog in your room?
Is there my dog in your room?
Who is in your room?
Have I my dog in your room?
Have I my cat in your room?

#### বাংলা করো—

The ducks of our father are in our tank. & c.

# ইংরাজি করো---

তাহাদের স্কুলের বোর্ডগুলি আমাদের বাগানে আছে। আমার ভাইয়ের কোর্তা তার ব্যাগে আছে। ইত্যাদি।

\$8

#### বাংলা করো---

I have the milk. He has the silk.

You have the butter.

You have the flower.

We have the sword. They have the grapes.

Hari and Madhu have the dolls.

Hari has the water.

I have the pure milk.

You have the yellow flower.

He has the bright silk.

We have the blunt swords. You have the fresh butter. They have the ripe grapes. Hari and Madhu have the nice doll. Hari has the boiled water.

# ইংরাজি কবো—

আমার ফল আছে।

তোমার দুধ আছে।

তার তলোয়ার আছে। আমাদের রেশম আছে।

তোমার আঙ্র আছে। তাঁহাদের মাখন আছে।

হরি এবং মধুর জল আছে। হরির পুতৃল আছে। আমার সিদ্ধচাল (ভাত) (rice) আছে।

তার ভোতা তলোয়ার আছে। আমাদের উজ্জ্বল রেশম আছে।

তোমার জাল-দেওয়া দুধ আছে।

তোমার কাঁচা (green) আঙুর আছে।

আমার পাকা ফল (fruit) আছে:

তাহাদের তাজা মাখন আছে। হরি এবং মধুর গ্রম জল আছে:

বিকলে 'is' এবং 'has'-যোগে অনুবাদ করিতে হইবে।

আমার ধান (rice) তোমার বাডির ছাদের উপর আছে। তোমার দুধ আমার পাচকের পাত্রে আছে। তার তলোয়ার তাঁদের দুর্গের দেয়ালের উপর আছে। আমাদের রেশম তোমাদের বিছানার মাদুরের উপরে আছে। তোমার আঙুর আমার পিতার বাাগে আছে। আমাদের মাখন তার ভাইয়ের রুটির উপরে আছে। হরি এবং মধুর জল তোমার বাপের পেয়ালায় আছে।

প্রস্তের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাঠগুলিকে অতীত ও ভবিষাৎকাল করাইয়া লইতে হইবে।



# ইংরাজি সোপান।

# দ্বিতীয় খণ্ড।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বোলপুর।

সসম্ভ্রম নিবেদন,—

কোচবিহার

আপনার পত্রের এ পর্যন্ত উত্তর দিতে না পারিয়া লচ্ছিত আছি। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ইংরাজি-সোপান পুস্তকখানি পাই নাই। এই বিষয়ে আপনাকে একখানি পত্র লিখি, কিন্তু পরে কলেজের কাগজপত্র ও পুস্তকাদির সহিত গ্রন্থখানির গোল হইতে পারে ভাবিয়া পত্রখানি স্থগিত রাখি। সেই সময়ে Fntrance পরীক্ষা চলিতেছিল ও পরে College Inspection ও F.A. এবং B.A. পরীক্ষার দক্তন আর কোনো বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে আমার কিংবা College Office-এর বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। কিছুদিন হইল পুস্তকখানি পাইয়াছি ও অতাস্ত আগ্রহসহকারে দেখিয়াছি। আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাংলায় এই প্রথম মৃদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অতাস্ত সুসঙ্গত— Otto. Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাশিক্ষাপুস্তক-প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনীশক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঝণী, এই ইংরাজিশিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।

আজ দৃই তিন বংসর হইল আমার Note on University Reform-এ আমি নিম্নশ্রেণীতে ইংরাজি শিক্ষাবিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, উদ্ধৃত করিতেছি—

"The way in which English is taught in the lower classes is faulty in the extreme. English should be taught in the same way as French, German and other Continental languages are now taught. The methods of Otto, Ollendorf, and Saner are real improvements on the old classical device of grammar-grinding and written exercises. We learn a language in short more by learning it spoken than by artificial exercises in Syntax or Idiom- conversation, questions and replies to questions as in the Robinson lessons of the elementary German School. Constant and familiar use of certain simple forms of clauses and phrases, the sentence taken as the unit of speech rather than the word, the co-operation of the tongue and the ear in reciting page after page, these are the surest, the most rapid and the most powerful means of learning a foreign language. They are the conscious imitation of the unconscious processes by which we learn our vernacular in infancy." (Note on University Reform submitted to the Indian Universities Commission.)

আপনার সংস্কৃতশিক্ষা আমি এখানকার Collegiate School-এ প্রচলন করি, কিন্তু দুই বংসর পরে উঠিয়া যায়। কিছুদিন হইল এখানকার Headmaster ও অপরাপর শিক্ষকমহাশয়দিগকে আমি ইংরাজিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় (যেরূপ আমার Note on University Reform-এ লিখিত আছে) প্রদর্শন করিতেছিলাম, কিন্তু অবসর অভাবে শেষ করিতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার ইংরাজি-সোপান পাইয়া আমি কিরূপ উপকৃত হইলাম বলিতে পারি না। ইতি।

ভবদীয় দ্রীরজেন্দ্রনাথ শীল

# ইংরাজি-সোপান

# দ্বিতীয় ভাগ

>

অনুবাদ করো-

The boy eats.
The girl laughs.
Your servant stands.
Our teacher sits.
My horse runs.
The student walks.
The child reads.
Her daughter writes.
His brother sleeps.
The diamond sparkles.
The star rises.
The fruit falls.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অঠীত ও ভবিষাৎ করাও। "অতীত কর" "ভবিষাৎ কর" শুদ্ধ মাত্র এরূপ আদেশ করিলে চলিবে না, বলিতে হইবে "বালকটি খাইতেছিল" বা "বালকটি খাইবে" ইংরান্ধিতে কী হইবে বলো। নতুবা, অতীত বা ভবিষাৎ বলিতে কী বুঝায় তাহা স্পষ্ট না জানিয়াও অভ্যাসক্রমে ছাত্রগণ ঠিক উত্তরটি দিতে পারে, অবলেষে বাংলা করিতে বলিলে ভূল করিয়া বসে।
- ৩। বর্তমান, অতীত ও ভবিষাং কালে, এক ও বছ -বচনে নেতিবাচক করাও। যথা, The boy does not eat, the boys do not eat. The boy did not eat, the boys did not eat. The boy will not eat, the boys will not eat. বলা বাছলা প্রথমে বাংলা করিয়া তাহা হইতে ইংরাজি অনুবাদ করাইতে হইবে।
- 8। প্রথম পাঠের বাকাণ্ডলিতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ক্রিয়ার বিশেষণণ্ডলি অর্থ বুঝাইয়া যোগ করাইয়া লইবে— greedily, sweetly, silently, quickly, swiftly, rapidly, correctly, fluently, soundly, brightly, slowly, suddenly, এই শব্দগুলি ভালোরপ অভ্যাস করাইবার জন্য ক্রিয়ার বিশেষণ -সহ বাকাণ্ডলি পুনবার অতীত ভবিষাতে নানারূপে নিম্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।
  - ৫। প্রশ্নোন্তরের নমুনা---

What does the boy do? The boy eats. (অন্যকে) Does the boy eat? Yes, the boy eats. (অন্যকে) Does the boy laugh?

No, the boy does not laugh, the boy eats.

What did your servant do?

My servant stood.

(অন্যকে) Did the servant stand?

Yes, the servant stood.

(অন্যকে) Did the servant sit?

No, the servant did not sit, the servant stood.

Will my horse run?

Yes, your horse will run.

(অন্যকে) Will my horse walk?

No, your horse will not walk, your horse will run.

এইরূপে বহুবচনে করাও।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোন্তর--

How does the boy eat?

The boy eats greedily.

(অন্যকে) Does the boy eat quickly?

No, the boy does not eat quickly, the boy

eats greedily.

এইক্লপে অতীত ও ভবিষাৎ এবং বছবচনে।

ર

At. In. On

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অনুবাদে at, in, এবং on প্রয়োগের প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

অনবাদ করো---

বালক রান্নাঘরে খাইতেছে। (in)

বালিকা কৃটীরে হাসিতেছে। (in)

আমার চাকর ছায়ায় (shade) দাঁড়াইতেছে। (in)

তোমাদের শিক্ষক চৌকিতে বসিতেছেন। (in)

আমাদের ঘোড়া রাস্তায় দৌড়িতেছে। (in)

ছাত্র বাগানে বেড়াইতেছে। (in)

তোমার ছেলে (son) দ্বারে দাড়াইতেছে। (at)

তাহার (ব্রী) মেয়ে জানালায় বসিতেছে। (at)

আমার ভাই ডেম্কে পড়িতেছে। (at)

ছোটো মেয়েটি শ্লেটে লিখিতেছে। (on)

হীরা তাঁহার আংটিতে জ্বলিতেছে। (on. in)

তারা আকাশে উঠিতেছে। (in)

ফল মাটির উপর পড়িতেছে। (on)

১। বছবচন করাও।

২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।

- ৩। নেতিবাচক কবাও।
- 8। উল্লিখিত এবং আবশ্যকমত অন্য ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও, যথা— The boy eats greedily in the kitchen.
  - ৫। প্রশ্নোত্তরের নম্না---

Who eats?

The boy eats.

What does the boy do?

The boy eats.

Where does the boy eat?

The boy eats in the kitchen.

Does the boy run?

No, the boy does not run, the boy eats.

Does the boy eat in the school?

No, the boy does not eat in the school, the boy eats in the kitchen

এইকপে বহুবচন, অতীত ও ভবিষাতে।

৬। ক্রিয়ার বিশোষণ নোগে প্রশ্নোত্তর, অতীত, ভবিষাৎ ও বছবচনে।

অনুবাদ করো—

বালক তাহার খুড়ার রান্নাঘরে খাইতেছে:

বালিকা প্রাসাদের দারে (gate) পৌছিতেছে (arrives)

তোমার চাকর গাছের ছায়ায় দাঁড়াইতেছে।

আমার শিক্ষক স্কুলঘরের ডেস্কে বসিতেছেন।

তাহাদেব ঘোডা শহরের রাস্তায় (street) দৌড়িতেছে। ছোটো মেযেটি তাহাব পিতার বাগানে বেডাইতেছে।

ছোটো মেরোট ভাষার প্রভার রাগানে রেভাইর শিশু দিনের পড়া (lesson) করিতেছে (do)।

োও দদের শঙা (Tesson) কারতেছে (di তাঁহার কনাা তাঁহার বন্ধর চিঠি পড়িতেছে।

তাহার ক্রম। তাহার বন্ধুর চোঠ পাড়্তেয়ে ভাই তাহার ভগিনীর ঘরে ঘুমাইতেছে।

হীরা আমাদের মাতার আংটিতে জলিতেছে।

তারা রাত্রির অন্ধকারে উঠিতেছে!

ফুল বাগানের মাটিতে পভিতেছে।

তাঁহারা তাঁহাদের বাগানে বেড়াইতেছেনঃ

- ১। বছবচন কবাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ত। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- १। शक्तत्र नम्ना--

Who eats? Does the boy eat? Where does the boy eat? In whose kitchen does the boy eat? Does the boy eat in the hut?\* এইরশে বছবচন, অতীত ও ভবিষাতে।

• মধ্যে মধ্যে অক্সন্থলে prepositionগুলি অগুদ্ধভাবে প্রয়োগ করিয়া ছাত্রকে দিয়া গুদ্ধ প্রয়োগটি বলাইয়া লইবেন, যথা— Does the boy eat on the Kitchen? No, the boy does not eat on the kitchen, the boy eats in the kitchen. ৬। প্রশ্নোত্তর— ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে, অতীত ভবিষাৎ ও বছবচনে।

অনুবাদ করো---

I stand at the door. You sit on the chair. He runs in the garden. They fall on the floor. We walk in the street. You write on the board.

আমি রান্নাঘরে খাইতেছি।
তুমি বিছানার উপরে ঘুমাইতেছ।
তিনি (পুং, স্ত্রী) স্কুলঘরে হাসিতেছেন।
আমরা রাস্তায় দৌড়িতেছি।
তোমরা ছায়ায় বসিতেছ।

- ऽ। একবচনকে বছবচন ও বছবচনকে একবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ে। প্রস্লোত্ত্ব— একবচন, বহুবচন, বর্তমান, অতীত ও ভবিষাতে।
- ৬: ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্লোত্তর, উক্তরূপে:

•

#### অনবাদ করো-

The servant shuts the door. The master opens the window. The lady gives the bread. The beggar takes the money. The fisherman catches the fish The tailor cuts the cloth. The maid does the work. The child breaks the doll. The boy moves the chair. The cat drinks the milk. The dog bites the cat. The watch-man beats the thief.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিবাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাক্রমে firmly, noisily, quietly, eagerly, silently, neatly, quickly, hastily, cautiously, stealthily, fiercely, angrily, ক্রিয়ার বিশেষণভূলি ব্যবহার করাও। ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্বে অথবা কর্মের পরে বসে ইহা শিখাইতে হইবে।

#### ৫। প্রক্লের নমুনা---

What does the servant do? Does he shut the door? Does he shut the window? Who shuts the door? Does the master shut the door?

এইরূপে অতীত, ভবিষাৎ ও বছৰচনে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রস্লোন্তর— অতীত, ভবিবাৎ ও বছবচনে।

অনুবাদ করো---

চাকর মন্দিরের দরজা বন্ধ করিতেছে।
প্রভু আফিসের জানালা খুলিতেছেন।
জেলে নদীতে মাছ ধরিতেছে।
দরজি দোকানে কাপড় কাটিতেছে।
দাসী রাজবাটীতে কাজ করিতেছে।
শিশু মেজের উপর পুতৃল ভাঙিতেছে।
বালক স্কুলঘরে চৌকি নাড়াইতেছে।
বিড়াল ভাড়ার ঘরে (pantry) দুধ পান করিতেছে।
কুকুর বাগানে বিড়ালকে কামড়াইতেছে।
টৌকিদার রাস্তায় চোরকে মারিতেছে।

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। উল্লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি বাবহার করাও।
- ৫। প্রশ্নের নমুনা---

What does the servant do? Who shuts the door? where does he shut the door? Does he shut the door in the palace? Does he shut the window in the temple?
এইকপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোন্তর— বছবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

অনুবাদ করে—
আমি দরজা বন্ধ করিতেছি।
তিনি জানালা খুলিতেছেন।
তিনি (স্ত্রী) তাহার কাজ করিতেছেন।
তোমবা পুতৃল ভাঙিতেছ।
তাহারা চৌকি নাড়াইতেছে।
আমরা দুধ পান করিতেছি।
আমি কটি খাইতেছি।

- একবচনকৈ বছবচন ও বছবচনকে একবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক কবাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ৫। প্রশ্নোন্তর--- একবচন, বছবচন, বর্তমান, অতীত ও ভবিষাতে।
- ৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রস্লোত্তর, উক্তরূপে।

8

10

অনুবাদ করো---

The peasant goes to the field.
The king rides to the temple.
The porter runs to the market.
The sailor swims to the ship.
The soldier marches to the town.
The sparrow flies to its nest.
The student hastens to his teacher.
The clerk comes to his office.
The log drifts to the sea.
The lark soars to the sky.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক কবাও।
- ৪। যথাক্রমে quietly, hurriedly, swiftly, painfully, quickly, eagerly, rapidly, anxiously, slowly, joyously ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
- ৫। There is -যোগে বাকাগুলি নিম্পন্ন করাও, যথা—There is a peasant who goes to the field; there is a peasant who went to the field; there is a peasant who will go to the field. অনারূপ, যথা— There is a field which the peasant went to; there is a field which the peasant went to; there is a field which the peasant will go to.
  - ৬। প্রশ্নের নম্না---

Who goes to the field? What does the peasant do? Where does he go? Does the peasant ride to the temple?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষাতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোত্তর— বছবচন, অতীত ও ভবিষাতে।

অনুবাদ করে৷ —

চাষা তাহার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যাইতেছে।
রাজা শহরের মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে।
মৃটে গ্রামের হাটে ছুটিতেছে।
মাল্লা বন্দরের (in the port) জাহাজের দিকে সাঁতরাইতেছে।
সেন্য শক্রর শহরে কুচ করিয়া যাইতেছে।
চড়াই তাহার মাতার নীড়ের দিকে উড়িতেছে।
ছাত্র সংস্কৃতের শিক্ষকের কাছে যাইতেছে।
কেরানি তাহার মনিবের আফিসে আসিতেছে।

- ১। একবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।

- ৪। উল্লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি বসাও।
- ৫। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাকাগুলি তিন প্রকারে পরিবর্তিত করা যায়, যথা—

There is a peasant who goes to the field of the neighbour. There is a neighbour to whose field the peasant goes. There is a neighbour's field (or field of the neighbour) to which the peasant goes.

৬। প্রশ্নের নমুনা---

Where does the peasant go? Who goes to the field? To whose field does he go? Does he ride to the temple of the town?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষাতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ-যোগে প্রশ্নোন্তর— অতীত, ভবিষ্যৎ ও বছবচনে।

#### অনুবাদ করো---

তিনি ক্ষেত্রে যাইতেছেন।
তিনি মন্দিরে ঘোড়া চড়িয়া যাইতেছেন।
তিনি (ক্রী) শহরে আসিতেছেন।
আমি হাটে দৌড়িতেছি।
তোমরা স্কুলে যাইতেছ।
আমরা জাহাজে সাঁতার দিয়া যাইতেছি।
তারা আকাশে উঠিতেছে।

- ১। একবচনকে বছবচন ও বছবচনকে একবচন করাও।
- ১। অতীত ও ভবিষাং কবাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ৫। প্রশ্নোন্তর— একবচন, বছবচন, বর্তমান, অতীত ও ভবিষাতে।
- ৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোত্তর, উক্তরূপে।

৫ into অনুবাদ করো—

The frog jumps into the well. The fireman rushes into the fire. The diver dives into the water. The cart tumbles into the ditch. The thorn pierces into the skin. The needle drops into the box. The river flows into the sea. The wind blows into the cave. The crab digs into the sand. The spire rises into the sky.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাক্রমে hurriedly, quickly, deeply, suddenly, painfully, silently, rapidly, strongly. diligently, majestically ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
- ৫। There is -যোগে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন করাও, বর্তমান অতীত ও ভবিষাতে।
- ৬। প্রশ্নের নমুনা-

What does the frog do? What does he jump into? Where does he jump in? Does he jump into the fire?

এইরূপে বহুবচনে, অতীত ও ভবিষাতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোন্তর--

অতীত ভবিষাৎ ও বহুবচনে।

অনুবাদ করো—

তৃমি কৃপে কাঁপাইয়া পড়িতেছ।

তিনি আগুনে ধাবিত হইতেছেন।

আমি জলে ডুব দিতেছি।

তিনি নালায় উপ্টাইয়া পড়িতেছেন।

আমরা গর্তে (hole) পড়িতেছ।

তোমরা মেঘের মধ্যে উঠিতেছ।

তাহারা বালির মধ্যে উডিতেছে।

- ১। একবচনকে বছবচন ও বছবচনকে একবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ৫। প্রশ্লোন্তর— একবচন, বহুবচন, বর্তমান, অতীত ও ভবিষাতে।
- ৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোত্তর, উক্তরূপে।

#### অনুবাদ করো---

The boy throws his marble into the well.
The maiden dips her pitcher into the water.
The sweeper sweeps the dirt into the ditch.
The doctor thrusts his needle into the skin.
The gentleman drops the money into the box.
The boy thrusts his fist into his pocket.
The child pokes its stick into the mud.
The cook puts the coals into the fire.
The carpenter drives the nail into the wood.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।

- 8। যথাক্রমে carelessly, hastily, carefully, deftly, suddenly, firmly, quickly, gently, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
- ৫। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি There is -যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে যথা—

There is a boy who throws his marble into the well. There is a marble which the boy throws into the well. There is a well which the boy throws his marble into.

এইরূপে অতীত ও ভবিষ্যতে।

৬। Has যোগে নিম্পন্ন করাও, যথা---

The boy has a marble which he throws into the well. The boy had a marble which he threw into the well.

৭। প্রশ্নের নম্না---

What does the boy do? What does the boy throw his marble into? Where does the boy throw his marble in? Does the boy throw his marble into the ditch?

এইরূপে বছবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

৮। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্লোত্তর— বছবচনে, অতীত ও ভবিষাতে।

অনুবাদ করো—

তুমি কৃপের মধ্যে তোমার মার্বেল নিক্ষেপ করিতেছ।
তিনি (খ্রী) জলের মধ্যে তাঁহার কলসী ডুবাইতেছেন।
আমি বান্ধর মধ্যে আমার টাকা ফেলিতেছি।
তিনি চামড়ার মধ্যে তাঁহার ছুঁচ ফোটাইতেছেন।
তাঁহারা পকেটের মধ্যে তোমাদের মৃষ্টি প্রবেশ করাইতেছেন।
তোমবা পাঁকের মধ্যে তাঁহাদের লাঠি খোঁচাইতেছ।
আমরা আগুনের মধ্যে আমাদের কাংলি বসাইতেছি।

- >। একবচনকে বছবচন ও বছবচনকৈ একবচন করাও।
- ২। অঠীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ কবাও।
- ৫। প্রশ্লোত্তর— একবচন, বছবচন, বর্তমান, অতীত ও ভবিষাতে।
- ৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোত্তর, উক্তরূপে।

জ from অনুবাদ করো—

The boy plucks the fruit from the tree.
The dog snatches the cake from the boy.
The servant hungs a lamp from the ceiling.
The maiden draws water from the well.

The student fetches an inkpot from the table. The merchant buys a desk from the shop. The girl takes a pice from the purse. The groom brings a mare from the stable. The school boy steals an egg from the nest. The monkey breaks a twig from the bough.

- ১। বছবচন করাও।
- ১। অতীত ও ভবিষাৎ কবাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। যথাক্রমে stealthily, suddenly, carefully, laboriously, quickly, cheaply, quietly, forcibly, silently, cunningly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথান্থানে ব্যবহার করাও।
- ৫। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাও। প্রত্যেক বাকা There is -যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করা যায়। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৬। প্রশ্নের নমুনা---

What does the boy do? Does he pluck the fruit? What does the boy pluck the fruit from? Does he pluck it from the ceiling? এইন্নপ বছৰচনে, অতীত ও ভবিষাতে:

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোন্তর— অতীত ভবিষাং ও বছবচনে।

# অনুবাদ করো---

চাকর তাহার কৃটীর হইতে ক্ষেতে যাইতেছে।
রাজা তাহার প্রাসাদ হইতে মন্দিরে যোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন।
মুটে গ্রাম হইতে হাটে ছুটিতেছে।
মালা তীর হইতে তরীর দিকে সাঁতরাইতেছে।
সৈন্য পাহাড় (hill) হইতে শহরের দিকে কৃচ করিয়া চলিতেছে।
চড়াইপাখি ক্ষেত হইতে তাহার বাসার দিকে উড়িতেছে।
ছাত্র খেলার জায়গা (play-ground) হইতে তাহার শিক্ষকের নিকট যাইতেছে।
কোর্যান তাহার ঘর (home) হইতে আফিসে আসিতেছে।
কার্যাখণ্ড নদী হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া চলিতেছে।
লার্ক তাহার বাসা হইতে আকাশে উঠিতেছে।

- ১। বছবচন করাও
- ১। অতীত ও ভবিষাৎ কবাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণগুলি নির্বাচন করিয়া বসাইতে হইবে।
- ৫। There is-যোগে তিন প্রকারে নিম্পন্ন করাও।
- ৬ ৭। উল্লিখিত ভাবে প্রক্লোবের ক্রিয়ার বিশেষণ-ব্যাতিরেকে ও যোগে।

## অনুবাদ করো---

তিনি (স্ত্রী) কৃপ হইতে জল উঠাইতেছেন। আমি গাছ হইতে ফল পাড়িতেছি। তুমি বালকের কাছ হইতে কেক কাড়িয়া লইতেছ। তিনি ছাদ (ceiling) হইতে শিকল ঝুলাইতেছেন। আমরা টেবিল হইতে দোয়াত আনিতেছি। তাহারা দোকান হইতে ডেস্ক কিনিতেছেন। তোমরা আস্তাবল হইতে ঘোটকী আনিতেছ।

- ১। বচনান্তর করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ৫। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রক্লোত্তর।

৭ *with* অনুবাদ করো—

The Potter makes a cup with clay.
The weaver weaves a cloth with his shuttle.
The crow builds his nest with sticks.
The crab digs a hole with his claws.
The carver carves an image with his chisel.
The fisherman catches fish with his net.
The boatman tows the boat with a rope.
The gardener mows the grass with a sickle.
The woodman fells the tree with an axe.
The elephant catches the leopard with his trunk.

- ১। বছবচন করাও।
- ১। অভীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক কবাও।
- 8) যথাক্রমে deftly, cunningly, cleverly, deeply, beautifully, diligently, laboriously, sharply, gradually, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করাও।
- ৫। There is -যোগে তিন প্রকাবে নিষ্পন্ন করাও।
- ৬। প্রশ্নের নমনা---

Who makes a cup? What does the potter do? What does the potter make his cup with? Does he make it with his shuttle?—

এইৰূপে বছৰচনে, অতীত ও ভবিষাতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগে প্রশ্নোত্তর— অতীত, ভবিষাৎ ও বছবচনে।

অনুবাদ করো—

কুমারী তাহার কলসী দিয়া জ্বল তুলিতেছে। মেথর তাহার ঝাঁটা (broom) দিয়া উঠান (courtyard) হইতে ময়লা ফেলিতেছে। শিশু লাঠি দিয়া কাদায় খোঁচা দিতেছে (poke)। ডাক্তার ভাহার ছুঁচ দিয়া চামডা (skin) বিধিতেছেন। ছুতার তাহার হাতুড়ি দিয়া কাঠে পেরেক ঠুকিতেছে।
কুকুর তাহার দাঁত দিয়া বিড়ালকে কামড়াইতেছে।
টৌকিদার তাহার মৃষ্টি (fist) দিয়া চোরকে মারিতেছে।
বালক তাহার লাঠি দিয়া পুতৃল ভাঙিতেছে।
দরজি তাহার কাঁচি দিয়া কাপড় কাটিতেছে।
বালক একটি আঁকডসি (hook) দিয়া ফল ছিডিতেছে।

- ১। বছবচন করাও।
- ১। অতীত ও ভবিষাং কবাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ বসাইতে হইবে।
- ৫। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাইতে হইবে।
- ৬. ৭। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রস্লোবর।

# অনুবাদ করো—

আমি চাক দিয়া পেয়ালা গড়িতেছি।
সে (ব্রী) তাঁত দিয়া কাপড় বুনিতেছে।
তুমি বাটালি দিয়া মূঠি খুদিতেছ।
সে জাল দিয়া মাছ ধরিতেছে।
আমরা কান্তে দিয়া ঘাস কাটিতেছি।
তোমরা দাঁড় দিয়া নৌকা চালাইতেছ।
তাহারা কডাল দিয়া গাছ কাটিতেছে।

- ১। বাজনান্ত্রব করাও।
- ১। অহীত ও ভবিষাৎ কবাও।
- এ। নেতিবাচক কবাও।
- ৪। যথাযোগা ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ে উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোতর।

# for

The potter makes a cup for his father. The tailor cuts the cloth for his man. The baker bakes bread for his dinner. The boatman rows the boat for his master. The fisherman catches fish for his family. The boy takes his bat for a game. The girl fetches water for her mother. The student brings the book for his lesson. The servant goes to his master for wages. The milkman sells milk for money.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাক্রমে obediently, quickly, slowly, laboriously, diligently, secretly, hastily, willingly, anxiously, daily ক্রিয়ার বিশেষণ প্রয়োগ করাইবে।

There is -যোগে নিম্পন্ন করাও।

ে। প্রক্লের নমনা---

What does the potter do? Who makes cup? Whom does he make the cup for?

# অনুবাদ করো---

ছাত্র তাহার শিক্ষকের জনা টোকি আনিতেছে।
মাতা তাহার শিশুর জনা বিছানা করিতেছেন।
গ্রামবাসী (villager) তাহার পরিবারের জন্য কুটার নির্মাণ করিতেছে।
বিণক তাহার আফিসের জন্য ডেস্ক কিনিতেছে।
স্বামী তাহার স্ত্রীর জন্য এক জোড়া (pair) ব্রেস্লেট লইতেছে।
ঘোড়া যুদ্ধের (war) জন্য কামান টানিতেছে।
কন্যা রাল্লাঘরের জন্য চাল আনিতেছে।
কাক তাহার বাসার জন্য কাঠিকৃঠি (twigs) বহন করিতেছে (carry)।

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অঠীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ বসাইয়া দিবে।
- ৫। There is -যোগে নিষ্পন্ন কবাও।
- ৬। প্রশ্লোবর উল্লিখিত উভয় প্রকারে।

# অনুবাদ করো-

তুমি তোমার পিতার জন্য পেয়ালা গড়িতেছ।
আমি আমার মজুরদের জন্য কাপড় কাটিতেছি।
সে (খ্রী) তাহার প্রভুর জন্য রুটি গড়িতেছে।
আমরা আমাদের পাঠের জন্য বই আনিতেছি।
তাহারা তাহাদের বেতনের জন্য মনিবের কাছে যাইতেছে।
তোমরা তোমাদের মনিবের জন্য দাড় টানিতেছ।

- ১। বচনাম্বর করাও।
- ২। অঠীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ০। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশোভর।

à

# বিকল্পে to এবং for

# অনুবাদ করো—

- ্ ১ ! বহুবচন করাও। (উভয় রূপে)
  - ১ : অতীত ও ভবিষাৎ কবাও : (উভয় রূপেই)
  - ৩। নেতিবাচক করাও। (উভয় রূপেই)
  - 8: There is -যোগে নিম্পন্ন করাও। (উভয় রূপেই)
  - ৫: প্রশ্নের নমুনা---

Who makes a coat? For what dose he make the coat? Does the tailor make a coat to eat? এইরূপ বছবচনে, অতীত ও ভবিষাতে।

# অনুবাদ করে৷---

কাক বাস করিবার জনা (to dwell in) বাসা তৈরি করিতেছে।
রুটিওয়ালা আহারের জনা কটি প্রস্তুত করিতেছে।
জেলে রেচিবার জনা নদী হইতে মাছ ধরিতেছে।
বালক খেলিবার জনা তাহার বাক্স হইতে মার্বল আনিতেছে।
কাঠুরিয়া পোড়াইবার জনা (burn) তাহার কৃড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছে।
সৈনা হত্যা করিবার জনা দোকান হইতে বন্দুক কিনিতেছে।
মাছরাঙা (Kingfisher) মাছ ধরিবার জনা জলের মধ্যে ডুব দিতেছে।
ছাত্র লিখিবার জনা টেবিল হইতে কলম আনিতেছে।
খুড়া সাত্রাইবার জনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

The carpenter makes a chair to sell it to my father.

The driver harnesses the horse to drive him to the market.

The peasant goes to the town to sell his corn to the merchant.

The sweeper sweeps the dirt into the ditch to clean the room.

# \* এইরূপ এই পাঠের অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিতে।

† with প্রভৃতি preposition শুলির অর্থসংগতি ও আবশাকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। বুঝাইবার সময়, বাকাশুলিকে, A man shaves. A man shaves with a razor. The blackmith makes a razor to shave with— এইরূপে ভাঙিয়া লইতে হইবে।

The cook brings water to the kitchen to boil the rice. The girl calls the cat to feed it with milk.

শিশু তাহার পাঠ লইবার জন্য স্কুলে আসিতেছে।
কুমারী জল লইবার জন্য কৃপে যাইতেছে।
রাজা পূজা করিবার জন্য (pray) ঘোড়ায় চড়িয়া মন্দিরে যাইতেছেন।
মৃটে তরকারী (vegetables) কিনিবার জন্য হাটে দৌড়িতেছে।
সৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য (fight) শহরে কৃচ করিয়া যাইতেছে।
চড়াই তাহার বাচ্ছাদের (young ones) খাওয়াইবার জন্য নীড়ে উড়িয়া যাইতেছে।
রানী ফুল সংগ্রহ করিবার (gather) জন্য গাড়ি করিয়া বাগানে যাইতেছেন (drive)।

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ কবাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাযোগা ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- a। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাও।
- ৬। প্রশ্লোত্তর— ক্রিয়ার বিশেষণ ব্যতিরেকে ও যোগে, বছবচনে ও অতীত ভবিষাতে।

১০ with (সহিত) অনবাদ করো—

The boy comes to the school with his brother. \*
The maiden goes to the well with her pitcher.
The sparrow flies to its nest with food.
The soldier marches to the town with his gun.
The king drives to the temple with his queen.
The woman runs to the market with vegetables.
The student hastens to his teacher with his books.
The gardener comes to the garden with his spade.
The hunter rides to the wood with his spear.
The peasant goes to the field with his plough.

- ১। বছবচন কবাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক কবাও।
- ৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ৫। There is -যোগে নিম্পন্ন করাও।
- ৬। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্লোতর। প্রশ্লের নমুনা---

Who comes? Where does he come? Whom does he come with? Who goes? Where does he go? What has she with her?

<sup>\*</sup> এইসঙ্গে without শব্দটির ব্যবহারও শিখাইতে হইবে।

# অনুবাদ করো---

কাঠুরিয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে কুড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছে।
কুমারী তাহার মাতার সঙ্গে কলসী করিয়া জল আনিতেছে।
গ্রামবাসী মিস্ত্রির সঙ্গে ইট দিয়া মন্দির গড়িতেছে।
স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত তাঁত দিয়া একখানা কাপড় বুনিতেছে।
দরজি তাহার মজুরদের (men) সঙ্গে কাঁচি দিয়া কাপড় কাটিতেছে।
কৃষক তাহার পুত্রদের সহিত লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত চষিতেছে (tills)।
বালক তাহার বন্ধুদের সঙ্গে মার্বল লইয়া খেলিতেছে।
রাজা তাহার সৈনাসহ কামান দিয়া লড়িতেছেন।
প্রভু তাহার ভৃত্যদের সঙ্গে একটা শিকল দিয়া হাতি বাঁধিতেছেন।
শিকারী তাহার অনুচরদের সঙ্গে বশায় করিয়া বাঘ মারিতেছে।

- ১। বহুবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাযোগ্য ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- a। There is- যোগে নিষ্পন্ন কবাও।
- ৬। উল্লিখিত উভয় প্রকাবে প্রস্লোরব।

#### 22

# Present Continuous (কিয়ৎকালবাাপী)

"বাইতেছে" "হাসিতেছে" "র্বেলিভেছে" শব্দগুলি ইংরাজিতে eats, laughs, plays ও is eating, is laughing, is playing উভয় রূপেই তর্জমা করা যাইতে পারে। রূপভেদে অর্থেরও কিছু প্রভেদ হয়। The girl laughs বলিলে শুদ্ধ মাত্র ক্রিয়ার বর্তমানতা বৃকায়, The girl is laughing বলিলে ক্রিয়ার বর্তমান তো বৃকায়ই, অধিকস্ত তাহার কিয়ংকালব্যাপকত্বও বৃকায়, অর্থাৎ যে মুহূর্তে ক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল সেই মুহূর্তে ক্রিয়াটি চলিতেছে, তখনো সমাপ্ত হয় নাই। ক্রিয়া সেই মুহূর্তের কিছু পূর্ববর্তী ও কিছু পরবর্তী সময় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অতীত এবং ভবিষাতেও is -ing যোগে অর্থ ভিন্ন হয়। The boy was eating, অথবা The boy will be eating বলিলে বৃকায় যে ক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে চলিতেছিল বা চলিবে, সে সময়ে অন্য কিছু ঘটিতেছিল বা ঘটিবে— যথা The boy was eating when you saw him. The boy will be eating when you will see him ইত্যাদি। এই প্রভেদটি শিক্ষক ছাত্রদের ভালো করিয়া বৃকাইয়া দিবেন।

- ১। প্রথম পাঠ হইতে দশম পাঠ পর্যন্ত সমুদয় ইংরাজি ক্রিয়াগুলি is -ing দিয়া রূপান্তর করো। বহুবচন করো। অর্থের প্রভেদ বঝাইয়া দাও।
  - ২। রূপান্তর করিয়া বাক্যকে অতীত ও ভবিষ্যৎ করো। অর্থের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতে হইবে।
  - ৩। রূপান্তর করিয়া বাকাকে নেতিবাচক করো। যথা The boy is not eating ইত্যাদি।
  - 8। এই বাক্যে ক্রিয়ার বিশেষণ যুক্ত করো, যথা— The boy is not eating quietly.
- ৫। যথাযোগ্য স্থানে There is -যোগে নিম্পন্ন করো, যথা— There is a boy who is eating. There is a boy who is throwing his marble into the well ইত্যাদি।
  - ৬। প্রক্লের নমুনা---

What is the boy doing ? Is the boy eating ? Is he running ? Where is he eating ? &c. এইরূপে বছবচনে, অতীত, ভবিষাতে ও ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রয়োন্তর।

# Present (অভ্যাসসূচক)

বাংলায় "খায়" ও "খাইতেছে", "হাসে" ও "হাসিতেছে" প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ একরূপ নহে। "খায়" "হাসে" ইতাদি শব্দে "খাইয়া থাকে", "হাসিয়া থাকে" ইত্যাদি ব্ঝায়। শিক্ষক বৃঝাইয়া দিবেন, The boy goes to the school বলিলে "বালকটি স্কুলে যাইতেছে" বৃঝায় এবং "বালক স্কুলে গিয়া থাকে" ইহাও বৃঝায়। একটি বিশেষ বালকের প্রসঙ্গে অতীত কালে used to ব্যবহার হয়, ভবিষাৎ কালে will প্রয়োগ হয়। নিতা নিয়ম অর্থে অতীত কালে used to বা ভবিষ্যতে will হয় না, যেখানে অতীত কালে কোনো ঘটনা নিয়মমত ঘটিত এখন আর ঘটে না অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবে এখন ঘটিতেছে না সেইখানেই অতীতে used to ও ভবিষ্যতে will প্রয়োগ হয়। Kingfishers eat fish বলিলে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সর্বকালেই মাছরাঙা মাছ বায় ইহাই বৃঝায়। Kingfishers used to eat fish বলিলে বুঝায় যে পূর্বে খাইত বটে, এখন আর খায় না।

# অনুবাদ করো—

He comes to school every day.
I go to Darjeeling every summer.
They take their meals twice a day.
You get your leave three times a year.
The girl goes to her father's house in the evening.
Our teacher takes his bath early in the morning.
Your nephew returns home late in the evening.
The lion roars terribly.
The horse runs swiftly
They write good English.
We take our bread without sugar.
Man comes into the world to learn.
Tigers kill their prey.
Birds fly in the air.
Snakes glide to the earth.

- ১। অতীত ও ভবিষাৎ করাও। অতীত একবার used to দিয়া ও একবার না দিয়া করাইতে হইবে। উভয়রূপ অতীত ও ভবিষ্যতে কিরূপ অর্থ হয় বলাইতে হইবে।
- ২। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকৈ একবচন করো। শিক্ষককে বলিয়া দিতে হইবে যে বচনান্তর একটু সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। The lion roars terriblyর বহুবচন দুইরূপ হইতে পারে। Lions roar terribly এবং The lions roar terribly; প্রথমোক্ত বাকাটিতে সিংহজ্ঞাতি এবং শেষোক্ত বাকাটিতে কতকণ্ডলি নির্দিষ্ট সিংহের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- ৩। প্রথম হইতে দশম পাঠ পর্যন্ত সমুদয় বাংলা ক্রিয়াগুলি য়থাসম্ভব অভ্যাসসূচক আকারে পরিবর্তিত করিয়া অনুবাদ করাও। দৃষ্টান্ত, য়থা— আমি চাক দিয়া পেয়ালা গড়ি, সে তাঁত দিয়া কাপড় বোনে, তুমি বাটালি দিয়া মৃতি খোদ, কাক বাস করিবার জনা বাসা তৈরি করে ইত্যাদি।
- ৪। প্রথম হইতে দশম পাঠ পর্যন্ত সমৃদয় ইংরাজি ক্রিয়াগুলি দুই প্রকারে বাংলায় তর্জমা করাও। য়থা, বালকটি খাইতেছে, বালকটি খায় ইত্যাদি।

20

# Participle-যোগে by

# অনুবাদ করো---

The woodman makes a path by cutting down the trees. \*
The tailor makes his living by selling coats.
The beggar maintains himself by begging his food.
The fisherman catches fish by casting his net.
The porter earns money by carrying wood.
The servant cools the room by sprinkling water.
The tortoise saves its life by jumping into the river.
The cowherd fastens the ox by tying him to a post.
The peasant prepares his meal by boiling rice.
The traveller makes a fire by burning the dry grass.
The dog shows his delight by wagging his tail.

- ১। বচনান্তব করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। There is -যোগে নিম্পন্ন করাও।
- ৫। to-যোগে নিম্পন্ন করাও, যথা— The woodman cuts the trees to make a path। বিকল্পে for-যোগে, যথা—The woodman cuts the trees for making a path।
- ७। शासदा

>8

# অসমাপিকা ক্রিয়া

# অনুবাদ করো—

The gentleman, coming into the room, shut the door.\* • The lady, going into the shop, bought some silk.

The horse, jumping into the ditch, broke his leg.

The child, falling into the mud, began to cry.

The dog ran to the stable barking.

The tiger, falling upon his prey, killed it.

The baby smiled lying on its back.

- \* বলা আবশাক এইরূপ sentence by -যোগে এবং by বাদ দিয়াও শুদ্ধ participle -দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। বাংলাতেও এরূপ হয়, যথা— কাঠুরিয়া বৃক্ষ কর্তনের দ্বারা পথ প্রস্তুত করিতেছে, এবং কাঠুরিয়া কাঠ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছে।
- \*\*এইরূপ sentence ত্রয়োদশ পাঠের sentenceএর মতো বিকল্পে by দিয়া নিষ্পন্ন করা যায় না।

The watch-man, climbing up the tree, saw the fire. The beggar came to beg singing.
The girl stretching her arms ran to her mother.
The woman spreading her mat tried to sleep.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। বর্তমান ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাও।
- 81 and-যোগে নিম্পন্ন করাও। যথা— The gentleman came into the room and shut the door.

# অনুবাদ করো----

শিক্ষক চৌকিতে বসিয়া ভাষার ক্লাসকে শিক্ষা দেন (teaches)।
থাকা বিছানায় শুইয়া তাহার দৃধ খায়।
বালক তাহার বই বহন করিয়া স্কুলে যায়।
ছেলেটি প্রদীপ নিবাইয়া (put out) তাহার বিছানায় যায়।
পাখি তাহার ডানা ছড়াইয়া (stretch) দিয়া উড়িতে আরম্ভ করে।
হাতি তাহার শুড় তুলিয়া জলে ডুব দেয়।
উত্তর হইতে আসিয়া সৈনাগণ প্রবিদকে কৃচ করিয়া যাইতেছে।
জলে শ্বাপ দিয়া মাল্লা জাহাজের দিকে সাত্রাইতেছে।
লাঙ্গল বহিয়া চাষা মাঠে যাইতেছে।

- ১। বছবচন কলে।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ত। and-যোগে নিষ্পন্ন করাও।

#### 20

# অসমাপিকা অনারূপ (করিতে করিতে)

The queen walks in the garden gathering flowers. The woman takes her food basking in the sun. The maiden does her work smiling and singing. The child takes its bath weeping and screaming. The reaper works in the field singing a song. The dog, wagging his tail, licked his master's hand. The boys left their school making great noise. The birds hopped about in the sun twittering. Foaming and eddying the river rushed on. Galloping his horse the soldier entered the town.

- ১। অতীতকে বর্তমান ও ভবিষাং, বর্তমানকে অতীত ও ভবিষাং করাও।
- ২। যে যে sentence-এ 'while' যোগ করা চলে তাহাতে while যোগ করাও, যথা— While walking in the garden the queen gathered flowers.

# Perfect Tense

অনুবাদ করো—

The boy has eaten his dinner.
The children have read their book.
I have done my work.
He has cried before his father.
You have stood behind the hedge.
They have laughed without reason.
His daughter has written a letter.
The fruit has fallen on the ground.
The diamond has sparkled upon the ring.
The star has risen into the sky
The student has walked along the road.
The horses have run across the meadow.
The boy has sat beside his father.

- ১। বচন পরিবর্তন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়াগুলি is -ing রূপে পরিবর্তিত করো। is -ing ও has -যোগে অর্থেব কিরূপ প্রভেদ হয় তাহা বছতর দৃষ্টান্তের দ্বারা বৃথাইতে হইবে। Tense পরিবর্তনের সময় প্রত্যেক বার বাংলাটি বলাইয়া লইবে।

29

এই ভাগের প্রথম হইতে ১৬শ পাঠ পর্যন্ত ইংরাজি বাংলা সমস্ত present ক্রিয়াগুলি perfect করাইয়া লইবে এবং নানা প্রকারে tense পরিবর্তন ও সম্ভবপর স্থানে person পরিবর্তন করাইয়া লইবে।

# ইংরাজি-সোপান

# তৃতীয় ভাগ

# CHAPTER I CONCORD

# LESSON I

The white bear lives in the cold North.

Seals live in the water of the frozen seas.

The prince landed in Ceylon on New Year's morning.

Bombay is a large city on the West Coast of India.

All the boys of Hindusthan know the camel.

The goat has a long beard and long horns.

Small bells are hung round the neck of the goat.

A young goat is called a kid.

Every Indian boy knows the plantain tree with its nice, soft and sweet fruit.

At one time there were many things in India.

There is a hawk high up in the sky.

Most boys have something made of silk.

# Exercise

- ১। অনুবাদ করো।
- ২। কর্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার বচনে যে পার্থক্য হয় তাহা উল্লিখিত উদাহরণ হইতে ছাত্রদিগকে বাহির করিতে হইবে। কেবল present and present perfect tense-এ এই পার্থক্য বুঝা যায়। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে সাধারণত বুঝা যায় না। tense বদলাইয়া বুঝাইতে হইবে।
  - OI Conversation-

Who landed? The prince landed. Did the prince land? Yes, the prince landed. Where did the prince land? The prince landed in Ceylon. Did the prince land in Java? No, the prince did not land in Java; the prince landed in Ceylon. When did the prince land? The prince landed in New Year's morning.

এই প্রকারে অন্যান্যগুলিকেও প্রশ্নোন্তর করাইতে হইবে।

# ৪। ইংরাজি করো—

খরগোসেরা মাটির তলার গর্তে বাস করে। তিনি মে মাসের প্রথম দিনে বম্বে পৌঁছিয়াছিলেন। এক সময়ে বাংলা দেশে অনেক পর্টুগিন্ধ বাস করিত। ভারতবর্বের পূর্ব উপকৃলে মান্রান্ধ একটা বড়ো শহর। এস্কিমোরা বরফের মধ্যে শীল শিকার করে। আরবেরা উটের উপর মরুভূমিতে চলে।

#### ৫। সংশোধন করো-

You was in school yesterday. The lazy boy do not mean to try. The Child's hands is cold. Your brothers has been in the garden. On the table there was two long pipes. Dogs is very faithful to their masters. There is five pigs in the sky. Don't he run first? A knowledge of languages are often very useful. The number of soldiers were very great.

# LESSON II

Ram and his sister were absent from town.

The King and the Queen returned to London.

Cevlon and Japan are two islands.

The boys and the girls were playing in the meadow.

A lion and an ass went out to hunt.

The horse, the sheep and the cow are called domestic animals.

Both the cat and the dog are black.

Both the man and his wife have left the country.

# Exercise

১ : অনুবাদ :করো এবং tense বদলাও :

২। and, both দিয়া দুই কর্ত্পদকে যোগ করিলে ক্রিয়ার বচনের কি পরিবর্তন হয় তাহা ছাত্রদিগকে ঠিক করিতে হইবে। কর্তা বছবচন হইলে ক্রিয়াও বছবচন হয় ইহা ছাত্রদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে। দুইটি একবচনের কর্তৃপদকে and বা both দিয়া যোগ করিলে তাহারা উভয়ে মিলিয়া যে বছবচন হয় এবং সেই জন্য ক্রিয়াও বছবচন হইবে তাহাই বুঝাইতে হইবে।

# S: Conversation-

Who were absent? Ram and his sister were absent. Where were they absent from? They were absent from town. Were they absent from school? No, they were not absent from school; they were absent from town. Were they not absent from town? Yes, they were absent from town. Were they in the town? No, they were not in the town. They were absent from town. Sellifically.

छनुवाम করো (and এবং both দিয়া দুই প্রকারে অনুবাদ করিতে হইবে)—

রাম এবং তাহার ভাই উভয়েই স্কুলে উপস্থিত ছিল। কাক এবং অন্যানা পাথিরা বাসার জনা কাঠি বহন করিতেছে। কাঠুরিয়া এবং তাহার ভাই উভয়ে মিলিয়া কুড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছে। মা এবং কন্যা তাহাদের খাবার রাধিতেছেন। রাজা এবং তাহার অনুচরবর্গ শহরের মধা দিয়া যাইতেছেন। উভয় ভৃত্যই অপরাধী। রাম এবং গোপাল উভয়েই অমনোযোগী।

# ে। সংশোধন করো—

Ram and he goes home together. Two and two makes four. Near the fire was the table and the chair. She and her brother has arrived. There's two or three of us coming to see you. On the table was two books and a pen. He and she was late. There is fifty sheep and a hundred cows grazing on the hill-side.

# LESSON III

My father or my brother is coming to meet me. Either the master or the servant was present. Neither difficulty nor danger frightens him. Neither he nor his sister is coming to the garden. Either the man or his wife has done this. Neither the day nor the hour has been fixed. Either the cat or the dog has eaten his meat. Neither the king nor his son will go forth to battle.

# Exercise

- ১। অনুবাদ করো। tense-এর পরিবর্তন করো।
- ২। or, either-or বা neither-nor-এর স্থানে and বা both বসাইলে কি পরিবর্তন হয় ? or, either-or বা neither-nor থাকিলে ক্রিয়াপদ যে কেবল একটি কর্তার সহিত মিল হইরে ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে।
- ত। either-or ও neither-nor এক এক বার কঠা, কর্ম ও ক্রিয়ার পূর্বে বসাইয়া অর্থের কি পার্থকা হয় দেখিতে হইরে।
- 8। যদি দুই বা ততেধিক -সংখাক কঠা থাকে এবং তন্মধ্যে কোনোটি plural থাকে, তবে plural কঠাকে শেষে বসাইতে হইবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন personএর কঠা হয় তবে second personটি প্রথমে, তার পর third person এবং শেষে first person এর কঠা বসিবে। যদি একটি কঠা বহুবচন হয় তবে ক্রিয়া বহুবচন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন personএর কঠা থাকিলে শেষের কঠার সহিত মিল হইবে। যথা—
  - (1) He or his servants were present.
  - (2) Either he or I am in the wrong.
- ৫। যদি একটি প্রধান কর্তার সঙ্গে অন্যান্য কর্তৃপদ with, together with, in addition to, as well as দিয়া যুক্ত থাকে তবে ক্রিয়া কেবল মাত্র প্রধান কর্তার অনুযায়ী হইবে। উল্লিখিত উদাহরণে or, either-or, neither-nor স্থলে এইগুলি বসাইয়া বুঝাইতে হইবে।
- ঙা or, either-or, neither-nor, with, in addition to, as well as দিয়া অনুবাদ করো—
- হয় ছেলেটি নয় মেয়েটি উপস্থিত ছিল। সেও আসছে না তার ভাইও আসছে না। ছালা-সৃদ্ধ শাসোর ওজন এক মণ। সিংহ এবং বাছ মাংস খায়। জিনিসপত্রসৃদ্ধ বাড়িটা পুড়িয়া গেছে। শিকারি তাহার কুকুর-দল লইয়া শিয়াল শিকার করিতেছে। তিনিও সম্ভুষ্ট হন নাই আমিও হই নাই। আমার মা কিংবা আমার দিদি নিশ্চয় আসবেন। দিন ক্ষণ কিছুই স্থির হয় নাই।
  - ৭। ভুল সংশোধন করো—

Ignorance or negligence have been the cause of his ruin. There were neither honesty nor decency in his conduct. Haste or folly are his faults. Neither Holland nor France are rich in minerals. Either Ram or his brother were present. The man with all his faults were loved. The cat as well as the dog are white. The house with furniture are worth a thousand rupees.

# CHAPTER IV DEGREES OF COMPARISON LESSON I

The book is large. The new book is larger than the old one. The dictionary is the largest of all.

The boy's knife is sharp. The doctor's lancet is sharper than the knife. The razor is the sharpest of all.

The river is broader than the broad carriage drive.

The Ganges is the largest river in India.

Ram is tall. No boy is taller than Ram. Ram is the tallest boy in his class.

We have never had any batch lazier than the present. Vishma was one of the greatest warriors of his age.

# Exercise

- ১: অনুবাদ করে:
- ২ large, larger, largest প্রভৃতির অর্থের পার্থকা ও কোপায় কোনটি ব্যবহৃত হইবে তাহা বুঝাইতে হইবে r. er. দিয়া Comparative এবং st. est. দিয়া Superlative হয়, এবং Comparativeএর পরে than এবং Superlativeএর আগে the হয়, ইহা ছাত্রদিগকে বাহির করিতে হইবে: Comparative. Superlativeএর অর্থ।
  - ৩: অনবাদ করো—

শিখ সৈনোরা গুর্থা সৈন্যদের অপেক্ষা লম্বা। শিথেরা সব সৈনা অপেক্ষা লম্বা। রাম শ্যামের চেয়ে কুঁড়ে: আমার ছাত্রেরা সব চেয়ে কুঁড়ে। Alps অপেক্ষা হিমালয় উচ্চ। কাঞ্চনজ্জ্যা হিমালয়ের এক উচ্চ চূড়া। গৌরীশঙ্কর তার চেয়ে উচু। গৌরীশঙ্কর পৃথিবীর সব পর্বতের চেয়ে উচু।

চীনেরা পৃথিবীর সব চেয়ে পুরানো জাতি কি না জানি না। কালকের চেয়ে আরু গরম বৈশি। সে অন্য ছাত্র অপেক্ষা অনেক বেশি পরিস্রামী। এই কাঁচির চেয়ে ছুরীটা বেশি ধারাল। আমার ছাতার চেয়ে তোমার ছাতা অনেক বড়ো। পাকা ফল কাঁচা ফলের চেয়ে মিষ্ট।

8 | Conversation-

What is larger? The book is larger. Is the new book smaller than the old one? No, the new book is not smaller than the old one; it is larger than the old one. Which book is larger, the new or the old? The new book is larger. Is not the new book larger than the old one? Yes, the new book is larger than the old one. Which is the largest book? The Dictionary is the largest of all. ইতাদি।

ে। সংশোধন করো-

His Umbrella is large than mine. This cat is black than that cat. My horse runs swift than yours. Kedar talks loud than his brother. Nirode is the young of all boys.

## LESSON II

The sun is more brilliant than the moon.

Kalidas was the most famous poet of ancient India.

A virtuous man is more precious than rubies.

He was less skilful than his brother. He was the least skilful of all men.

Ram's manner was less rude than his father's

# Exercise

- ১। অনবাদ করো।
- ২। পূর্ব পাঠের উদাহরণে r. er. st. est দিয়া যাহা হইতেছিল এখানে more, most, less, least मिया ठाडाइ इंडर्ड्ड कथा वर्ड़ा इंडरल r.er.st. est-त वम्रल more, most, less, least বিশেষণের পূর্বে বসে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।
- ৩) কতকগুলি বিশেষণ আছে তাহাদের সম্বন্ধে কোনো বিশেষ নিয়ম নাই। তাহাদের Comparative, Superlative পৃথক কথা দিয়া হয়। যথা—

| good | better        | best         |
|------|---------------|--------------|
| bad  | worse         | worst        |
| late | later, latter | latest, last |

ইত্যাদি। উদাহরণ দিয়া বঝাইতে হইবে।

৪। সংশোধন কবো-

Diamond is the preciousest of all metals. This is the beautifulest river-side that I have seen. Shakespeare is the famousest poet of England in the time of Elizabeth. You are a more intelligenter boy than your brother. The native carpenters are less skilfuler than the Japanese carpenters. Ram is diligenter than any of his class mates. There is nothing in this world that I should like best than a long ride.

# ে। অনবাদ করো---

তোমার হাতের লেখা গোপালের চেয়ে ভালো। তিনি আমাদের ভাইদের মধ্যে সর্বজ্ঞাষ্ট। এই প্স্তকের সর্বশেষ সংস্করণ দেখিয়াছ কি । তিনি আমার চেয়ে দূরে গিয়াছিলেন। এই ঘরটা এই বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে ভিতরকার ঘর। এই ঘরটা সব চেয়ে বাহিরের ঘর। সর্বোচ্চতলে একটি কাচের ঘর আছে। ছেলেদের মধো রাম স্বঁব চেয়ে কাল্জের। তুমি সব চেয়ে অসুবিধার সময় এসেছ। এই কাজটা, ও কাব্জের চেয়ে বেশি দরকারী। গাড়িতে চড়ে বেড়ানোর চেয়ে হৈটে বেড়ানো বেশি আমোদের।

# **CHAPTER VI**

[সাধারণত বাক্যের (sentence) দুইটি প্রধান ভাগ, কর্তা ও ক্রিয়া। যথা The horse neighs. The ass brays. The cat mews. কিন্তু ক্রিয়া যদি সকর্মক হয় তবে বাক্যের তিনটি ভাগ কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। যথা—

The soldiers fight battles.

The servant swept the room.

The dog bit the beggar.

We have won prizes.

কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আবার বিশেষণযুক্ত হইতে পারে। আমরা প্রথমে কর্তৃপদের বিশেষণের কথা বলিব।]

# **LESSON I**

Good boys work.

The good boys of the village work.

The good boys of the village wishing to please their master work.

উল্লিখিত বাকা (sentence)-গুলিতে good, of the village, wishing to please their masters বাকাংশগুলি কর্তৃপদের গুণবাচক, অর্থাৎ বিশেষণ।

Vessels made of baked clay are porous.

The stem of plants makes its way up towards light and air.

The hard white loaf sugar is made from coarse brown moist sugar.

Most of our plants in the garden perish entirely in winter.

The poor woman standing at her window and looking into the garden saw the king pass by.

#### Exercise

১। অনুবাদ করো ও বিশেষণগুলি দেখাও।

২। নিম্নলিখিত বাক্যশুলির কর্তৃপদে বিশেষণ যোগ করো—

The King sent his wife to exile. The boy won the prize. The servant took the ring. The beggar stole the bag. The soldier fell in the battle. The prince conquered the country.

- ত। অনুবাদ করো— ডেনেদের বিজ্ঞ রাজা Canute ইংলন্ডের রাজা ইইয়াছিলেন। মৎসা বেঙ এবং সরীসপণানের রক্ত ঠাণ্ডা বলিয়া তাদের চামড়া অনাবৃত (naked)। থারমোমিটারের পক্ষে সর্বৈংকৃষ্ট তরল পদার্থ হচ্ছে পারা। শরীরের সমস্ত রক্ত সরু সরু শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সমস্ত পদার্থই জলে ভুবাইলে ওজনে বাড়িয়া যায়।
- 8। Conversation— যে-কোনো একটি বাক্য (sentence) লইয়া পূর্বের ন্যায় কথাবার্ড। ক্ষতিতে হুইবে।

# LESSON II

পূর্ব পাঠে যে প্রকার কর্তার বিশেষণ দেখানো হইল, তা' ছাড়া একটি পুরা বাক্যও কর্তৃপদের বিশেষণ হইতে পারে। যথা—

Akbar who was a good king ruled his kingdom wisely.

The letter which you have written is long. The books which you have given to my brother are good. The essay that you want is short.

এই সকল স্থলে who was a good king, which you have written, which you have given to my brother, that you want— এই বাকাশুলি কর্তৃপদের বিশেষণ, adjunct। এখানে who, which, that প্রভৃতি কর্তার বচনের অনুরূপ।]

The boy whose name is Ram broke the window. The house that was built by the mason is very nice.

Nero who was the Emperor of the Roman Empire was fiddling when Rome was burning.

The boy who was set to watch a flock of sheep cried out. "The wolf! the wolf!"

The men who heard him came to his help. The wolf that nearly killed half of his flock fled away.

Columbus who was a native of Genoa discovered America.

The boy who was with the cart patted the horse. The poor blind man whom you saw yesterday is coming this way.

# Exercise

- ১। অর্থ করো এবং বিশেষণ নির্দেশ করো।
- ২। এইপ্রকার বিশেষণ যোগ করো—

The story is true. He spoke the truth. The dog could not enter the room. The man. The horse is in the stable.

The King spoke to his subjects. The overcoat is torn. Kalidas is the greatest poet. They sent for the police.

্। এমন কোনো নোঙর ছিল না যদ্ধারা জাহাজ বাধা যাইতে পারে। রাজপুত্র, যিনি চমংকার যোডসওয়ার ছিলেন, তিনি ঘোডা হইতে পডিয়া গিয়াছিলেন।

নোপোলিয়ান, যিনি তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন, তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত ইইয়াছিলেন। অহার প্রচুর ধনসম্পদ তাঁহাকে ঈর্যাভাজন করেছিল। যে পাখি সতর্ক হয় সে জ্ঞাল এড়াইয়া চলে। অদূরে যে পাহাড় দেখিতেছ তাহা এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে। সাজাহান, যাঁহার অভুল ঐশ্বর্য ছিল, তিনি শেষ বয়স কারাগারে যাপন করেছিলেন। ছুতার নির্মিত খাবারের আলমারী সুন্দর হইয়াছে। নিগ্রোদের বাসস্থান আফ্রিকা অভ্যন্ত গরম দেশ। যে বইগুলি তুমি কাল কিনিয়া পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়াছি।

# **LESSON III**

[যে প্রকারে কর্তৃপদের বিশেষণ যোগ করা হইল কর্মপদের বিশেষণও সেই প্রকারেই যোগ করা যাইতে পারে। নিয়ম একই, যথা—

Ram took a big red book.

I saw the man wounded in the battle.

The boy drove the birds that were eating the corn.]

# Exercise

১। নিম্নলিখিত বাকাগুলির কর্মপদে বিশেষণ যোগ করো—

The girl is minding the baby. The wicked boy threw a stone.

The servant swept the room. His daughter milks the cow.

The artist painted the picture. The fire destroyed the houses.

The children drowned the kittens. He teaches Geography.

২: উল্লিখিত বাকাগুলির কর্তৃ ও কর্ম পদে নানা প্রকারের বিশোষণ যোগ করিতে হইবে।

ত। তৃমি এমন অপরাধ করিয়াছ যাহা মার্জনা করা চলে না। তৃতা সেই বাড়ির মধ্যে প্রত্যেক ঘর ঝাঁট দিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের পাঠ শিথিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের কঠিন বাড়ির পাঠ শিথিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের জ্যামিতি সম্বন্ধে কঠিন বাড়ির পাঠ শিথিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের জ্যামিতি সম্বন্ধে কঠিন বাড়ির পাঠ যাহা তাহাদের শিক্ষক দিয়াছিলেন তাহা শিথিয়াছিল।

মালী আলু ইড়িয়া তুলিতেছে। মালী যে আলু লাগাইয়াছিল তাহা তুলিতেছে। মালী নিঞ্জের হাতে

যে আলু লাগাইয়াছিল তাহা তুলিতেছে:

আমরা একটি ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি একটি টাটু ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি একটি নতুন টাটু ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি আমাদের প্রতিবেশী যে নৃতন টাটু ঘোড়া কিনিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি।

এটা এমন একটা ব্যাপার যাহার প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

# LESSON IV

্য প্রকারে কর্তা ও কর্মকে বিশেষণ-যুক্ত করা হইল, ক্রিয়াকেও তেমনি বিশেষণ-যুক্ত করা যাইতে পারে⊹ যথা—

The boys work diligently.

The boys work now.

The boys work now in the school.

The boys work to please their teacher.

The boys now work diligently in the school to please their teacher.

এখানে diligently, now, in the school, to please their teacher যে 'work' ক্রিয়ার বিশেষণ— শিক্ষক মহাশয় এখানে এইটুকু বুঝাইবেন যে, ক্রিয়ার বিশেষণ, ক্রিয়া কেমন করিয়া, কখন, কোথায়, এবং কেন সম্পন্ন হইতেছে ইহাই বুঝায়। যথা— কেমন করিয়া কাজ করিতেছে? diligently। কখন? এই সময়ে। কোথায়? স্কুলে। ইত্যাদি।

Tom's brother will come to-morrow.

The careless girl was looking off her book.

Pretty flowers grow in my garden all through the year.

The poor slave was crying bitterly over the loss of her child.

The great bell was tolling slowly for the death of the queen.

I am going to Calcutta on the 15th of the next month.

The white bear lives in the cold North.

#### Exercise

১। অর্থ করো এবং ক্রিয়ার বিশেষণ বাহির করো।

২। নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করো—

The horse ran. The naughty child broke the picture. Ram struck the table. The leaves have fallen. The children were playing. The boat sank.

৩। রামের ভাই কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাঞ্চ করেন তিনি কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাঞ্চ করেন এবং এখান হইতে প্রায় ছয় মাস হইল গিয়াছেন তিনি কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাঞ্চ করেন এবং এখান হইতে প্রায় ছয় মাস হইল গিয়াছেন তিনি কাল সন্ধ্যা আটটার সময় passenger গাড়িতে আসিবেন।

আমি পরের সপ্তাহে দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতেছি। আমার বাগানে বসস্ত কালে অনেক সুন্দর ফুল ফোটে। একজন জ্যোতিষী তারা দেখিতে দেখিতে গভীর কুপে পড়িয়া গিয়াছিলেন। একজন দরবেশ তাতারদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বলকনগরে পৌছিয়া সরাই মনে করিয়া ভ্রমক্রমে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অ্যালেকজান্ডার যিনি ম্যাসিডনের রাজ্ঞা ছিলেন তিনি পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঞ্জাব পর্যন্ত আসিয়াছিলেন।

#### LESSON V

(একটি সমগ্র বাক্য (sentence) যেমন কর্তা কর্মের বিশেষণ হইতে পারে তেমনি ক্রিয়ার বিশেষণও হইতে পারে, যথা—

One Sunday while his brother was at supper, he entered the room.

এখানে one Sunday while his brother was at supper— একটি পুরা sentence; ইহা entered ক্রিয়ার বিশেষণ। এইরূপে when, where, how, why— সকল প্রকারের ক্রিয়ার বিশেষণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।]

I shall go to town if you wish it.

Make hay while the sun shines.

I had a fever when I was at Bolpore.

The soldiers went wherever he wanted them to go.

If he had known his wish, the King would have granted it.

If you do not work hard, your teacher will be very angry.

As two friends were travelling through a wood a bear rushed upon them.

As the axe was his living, he was sorry to lose it.

When the villagers ran to help him, he laughed at them for their pains.

#### Exercise

🕽 অর্থ করো, ক্রিয়ার বিশেষণ বাহির করো, এবং তাহারা কোন শ্রেণীর বলো।

২। নিম্নলিখিত বাকাগুলির ক্রিয়াতে বিবিধ প্রকারের বিশেষণ যোগ করো—

The boy was tending his flock.

The farmer placed his net. The wolf saw a lamb.

A goat fell into a well. A grass-hopper came to an ant.

The mice held a meeting.

৩। অনুবাদ করো---

তোমাকে খুশি হইয়া আমি টাকা ধার দিতাম, যদি আমার নিজের পকেটে কিছু থাকিত

সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবে, কারণ সে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে।

যাহাতে মানুষ জীবিকা অর্জন করিতে পারে সেইজন্য তাহাকে কর্ম করিতেই হয়:

সে দরিদ্র হইলেও সে সং। আমি যতদ্ব বলিতে পাবি ইহা কখনই সতা নয় খাবারের অভাব হইয়াছিল বলিয়া নাবিকেরা মরিয়া গেল। বীরেরা যেমন যুদ্ধ করে সৈনোরা তেমনি করিয়া লড়িয়াছিল। আমরা যেমন সংবাদ পাইলাম অমনি যাত্রা করিলাম। সে এত চালাক যে তাহাকে ঠকানো চলে না। তুমি দর্বলই থাকিবে যদি ব্যায়ামচর্চা না করো। তুমি যাই বলো না কেন আমি যাইবার জনা প্রস্তুত হইয়াছি। অনুনক অতিথি একসঙ্গে আসিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদের খানিকটা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

# **CHAPTER VII**

A. We get holidays twice a year.

The boat sank in the lake.

The child fell from the upper window

He cut my book with his knife.

B. He that walks uprightly walks surely.

Allahabad is a city which stands at the junction of the Ganges and the Jumna.

A fakeer who seemed proud of his rags passed through our village yesterday.

I once had a dog whose name was Tiger.

Ram got a nice toy which his father brought from town.

After he had rested for some hours in the shepherd's hut, he started for Benares.

As the wind was favourable we set sail at once.

C. The rain descended, the floods came and the winds blew and beat against the house, and it fell.

The boys are idle when they are students and throw their books aside as soon as they pass.

## Exercise

- ১। অনুবাদ করো। এই তিন প্রকার বাক্যের (sentence) মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করো।
- ২। লক্ষ্য করিতে হইবে---
  - (a) প্রথম প্রকার বাকোর মধ্যে কেবল একটি কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (finite verb) আছে, তাহা simple sentence
  - (b) দ্বিতীয় প্রকার sentence-এ একটি প্রধান sentence এবং তাহার অধীনে এক বা তত্যেধিক sentence থাকিবে। অধীনস্থ sentence— কঠা, কর্ম বা ক্রিয়া কিংবা প্রধান sentence-এর যে-কোনো একটা কথার বিশেষণ রূপে বাবহৃত— ইহা complex sentence.
  - (c) তৃতীয় প্রকার sentence-এ দুই বা ততোধিক simple বা complex sentence জুড়িয়া একটা sentence হয়— ইহা compound sentence.
- ৩। অনুবাদ করো—

যুদ্ধের তারিখ আমার মনে নাই। কখন যুদ্ধ হইয়াছিল আমার মনে নাই। যুদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তারিখ আমি ভূলিয়া গিয়াছি। অন্যত্র দরকারী কাজ ছিল বলিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যেহেতু অন্যত্র দরকারী কাজ ছিল তাই তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার নীচতার জনা আমি তাহাকে ভালোবাসি না। সে নীচ বলিয়া আমি তাহাকে ভালোবাসি না। সে নীচ এবং সেই জনা আমি তাহাকে ভালোবাসি না। আমার Tiger নামে একটা কুকুর ছিল। আমার একটি কুকুর ছিল আমার একটি কুকুর ছিল তাহার নাম বিছেল। আমার একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম ছিল Tiger। আমার একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম ছিল Tiger। এলাহাবাদ একটি নগর এলাহাবাদ নগর। এলাহাবাদ একটা নগর যাহা গঙ্গা বমুনার সঙ্গম-স্থলে স্থিত। এলাহাবাদ একটি নগর এবং ইহা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম-স্থলে স্থিত। করেক ঘণ্টা কুটারে বিশ্রাম করিয়া তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। কয়েক ঘণ্টা কুটারে বিশ্রাম করিলেন। কয়েক ঘণ্টা তিনি কুটারে বিশ্রাম করিলেন। কয়েক ঘণ্টা তিনি কুটারে বিশ্রাম করিলেন। এবং পরে পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন।

অসুস্থ হইয়াছিল বলিয়া সে বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিল না সে অসুস্থ হইয়াছিল, তচ্চন্য বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিল না।

- 8 | Conversation-
  - A. What did Ram get? Did he get the toy which Jadu brought yesterday? Where did his father bring it from?
  - B. What fell? How did it fall? Did the winds blow? Why did the house fall? etc.
- ৫। Analyse the following sentences (অর্থাৎ কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া এবং তাহাদের বিশেষণ নির্দেশ করো)—

They have begun a dispute that can never end. He died in the village in which he was born. We can prove that the earth is round. Here was a battle where neither side was victorious. Mercury is called quick-silver, and is nearly fourteen times as heavy as water. Do not urge him more lest he becomes angry. Though you do not hear their foot-steps their advance is certain.

- ঙ। নিম্নলিখিত sentenceগুলিকে simple, complex এবং compound sentence করিয়া অনুবাদ করো—
  - উদাহরণ— অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কুটীর দেখিতে পাইলাম।
  - (a) Wandering in the forest, I saw a cottage,
  - (b) As I was wandering in the forest, I saw a cottage.

(c) I wandered in the forest and saw a cottage.]

মাটির দিকে পড়িতে পড়িতে বালকটি ডাল ধরিল।
পথে চলিতে চলিতে (walk) মুটে টাকার থলি পাইয়াছিল।
শহর হইতে কুচ করিতে করিতে সৈনা শক্রকে দেখিল।
ভয়ের (fright) সহিত চীৎকার করিতে করিতে বালক মাতার দিকে ছুটিয়া গেল।
সানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চাতক আকাশে উঠিল। লজ্জার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা
তাহার বিছানায় গেল।

রাগের সহিত গর্জিতে গর্জিতে (growl) বাঘ হাতির উপর লাফ মারিল (spring upon)। কট্টের সহিত চীংকার করিতে করিতে (howl) কুকুর মাটির উপর গড়াইতে লাগিল (roll)। আনম্প্র সহিত নাচিতে নাচিতে কুমারী অরণো ভ্রমণ করিতে লাগিল (roam)।

৭ : অনবাদ করো—

বাগানের নীচে একটি গাছ আছে যাহার নীচে (under) চাকর দাঁড়ায়।
ঘরে একটি জানালা আছে যাহার কাছে (near) দিশু ঘুমায়।
পর্বতের একটি শৃঙ্গ আছে যাহার উপরে (above) তারা জ্বলে।
মাতার একটি চাকর আছে যাহার সন্মুখে (before) বালিকাটি খায়।
পিতার একটি বাড়ি আছে যাহার পশ্চাতে (behind) একটি মন্দির আছে।
বাগানের চারি দিকে (round and around) একটি প্রাচীর আছে যাহার উপর (over)
দিয়া লতা উঠে

গ্রামে একটি ময়দান আছে যাহা পার হইয়া (across) ঘোড়া ছোটে। জানালার একটি শাসি (glass-pane) আছে যাহার ভিতর দিয়া (through) সূর্য আভা দেয়। খুড়ার একটি মন্দির আছে যাহার পালে (beside) একটি পুকুর আছে। আমার ভাইপোর একটি ক্ষেত আছে যাহা ছাড়াইয়া (beyond) একটি বন আছে। সন্ধ্যার পুর্বেই (before) বালিকাটি তাহার বিছানায় ঘুমাইল।

যুদ্ধের পরে (after) সৈনোরা আনন্দের সহিত পতাকা উভাইল (raise)। আমি গাছের নীচে দাঁড়াইতেছি। তুমি মন্দিরের সম্মুখে দৌড়িতেছ। তিনি দেওয়ালের পশ্চাতে বসিতেছেন। আমি ময়দান পার হইয়া যাইতেছি। আমরা ১০টায় (10 A.M.) প্রাতরাশ করি (breakfast)। শিশুটি রাত ৮টার (৪ P.M.) পূর্বেই ঘুমাইল। তোমরা পাহাভের নিকটে বাস করিতেছ। তাহারা তাহাদের পাশে বসিতেছেন। তুমি এই পাথেরের উপর দিয়া লাফাইতেছ। পর্বত ছাড়াইয়া একটি দেশ আছে। আমার মাথার উপরে একটি পাথি আছে। আমি যখন রাগ্লাঘরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলাম, মা তাহার পূর্বেই ভাত রাধিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ময়দান পার হইয়া দৌডিবার পূর্বে মালী গাছটি কাটিয়া ফেলিয়াছিল। আমি নদীর কাছে যাইবার পরে দৈড়ি নৌকা চালাইয়াছিল।

# CHAPTER VIII

# INTERCHANGE OF FORMS LESSON I

[ ক্রিয়া সকর্মক হইলে বাক্যকে দুই প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা— আমি চাঁদ দেখিয়াছি; চাঁদ আমার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজিতেও তেমনি— I saw the moon; the moon was seen by me। ইংরাজিতে প্রথমটিকে active, দ্বিতীয়টিকে passive বলৈ।] Ram was sent to school by his father.

The soldier was wounded by the foe.

The bird was caught by the farmer by whom a net was set to catch it.

He was admitted into the college by some gentlemen who were his father's friends.

Lectures were delivered by the great orator in the Town Hall

A two-penny loaf was bought by the poor hungry boy.

A carpenter was one day asked by a sailor where his father died.

The room was occupied by a number of men who came from a distant country.

#### Exercise

- ১। উল্লিখিত বাকাগুলির অর্থ করো।
- ২। active form-এ পরিবর্তিত করো। [active করিবার সময় শিক্ষক মহাশয় অল্প সাহায্য করিবেন মাত্র। তিনি ছাত্রদিগের নিকট হইতে বাহির করাইয়া লইবেন যে, active form-এ যাহা কর্ম passive-এ তাহাই কর্তা এবং passive-এ যাহা 'by' দিয়া আছে active করিতে হইলে তাহা কর্তা হইবে। active sentence-কে passive করিতে হইলে ক্রিয়ার পূর্বে be. is, was, are, were প্রভৃতি অর্থাৎ 'be' ক্রিয়ার একটা form হইবে এবং ক্রিয়ার past participle হইবে।]
  - ত। passive form-এ পরিবর্তিত করো—

The cat killed the mouse. His conduct astonishes me. He spoke to the man. I saw him steal the book. I shall buy the horse from his shop. He will send the book for you to read. You should have paid the bill. The King poisoned his brother.

৪। দৃই প্রকারে অনুবাদ করো—

বালকটি পুস্তক ছিড়িয়াছে। মৌমাছি মধু আহরণ করে। বিড়ালটা ইদুর মারিয়াছিল। আমরা একটা পত্র পাইয়াছি। বালিকাটি একটি চতুই ধরিয়াছিল। আমার ভাই শীঘ্র একটি নৃতন বাড়ি তৈয়ার করিবেন। একটি বুড়া লোক দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। তিনি দেখা মাত্র আমাকে চিনিয়াছিলেন। তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করিবেন? বন্যা নৌকাটিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। যে পথ জানিত এমন একটি পথপ্রদর্শক পাইয়া, গাধার উপর আমারা বোঝা চাপাইলাম। যে কৃষক আমাদিগকে এতদুর পর্যন্ত পথ দেখাইয়া আসিয়াছিল তাহাকে কিছু দিলাম এবং আমারা কোথায় আছি জানাইবার জনা তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলাম।

#### LESSON II

[কোনো কোনো স্থানে active form-এর কর্তৃপদ passive form-এ প্রকাশ থাকে না এরূপ স্থানে active করিতে হইলে অর্থানুসারে they, the men, people ইত্যাদি কর্তা বসাইতে হয়, যথা— Rice is eaten without sugar; we eat rice without sugar.]

The nest is built with sticks. Water is drawn from the well. The flowers are gathered for the queen. The mat is spread on the bed. The wall is built round the garden. The toys are scattered about the room. The chair is dragged along the floor. The boat is rowed against the current.

- ১। উপরের পাঠটি অনুবাদ করো। (এই পাঠের prepositionগুলির ব্যবহার শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে বলিবেন।)
  - ২। অনুবাদ করো (active ও passive দুই form-এ)—

নুন দিয়া ভাত খাওয়া ইইয়াছে। বেড়ার কাছে সাপ মারা ইইয়াছে। ছাদের উপর ধ্বজা হোলা (raise) ইইয়াছে। মন্দিরের সামনে প্রদীপ জ্বালানো (light) ইইয়াছে। টেবিলের কাছে টোকি বসানো (set or put) ইইয়াছে। গাড়ি ময়দান পার ইইয়া চালানো ইইয়াছে। বাড়ির পিছনে একটি গর্ত খোড়া ইইয়াছে। শহর ছাড়াইয়া চাকরকে পাঠানো ইইয়াছে। কাঠের ভিতর দিয়া পেরেক চালানো (drive) ইইয়াছে। না (without) খেলিয়া দিন কাটানো ইইয়াছে। গাড়ি রাস্তা দিয়া (along) বরাবর চালানো ইইয়াছে। সংবাদ শহরের চারি দিকে ব্যাপ্ত ইইয়াছে।

# LESSON III

ক্রিয়া দ্বিকর্ম হইলে দুইটি কর্মপদকে কর্তা করিয়া দুই প্রকারে passive করা যায়। যথা—

Active: They offered her a chair.

Passive: (1) A chair was offered her.

(2) She was offered a chair.

They showed him the house. I promised the boy a coat. I forgave him his fault. The king allowed him a pension. The teachers granted him leave. The judge asked him a question. He lent me a thousand pound. The thief gave the man a blow. My father taught me Sanskrit.

- ১ উল্লিখিত বাকাগুলিকে অর্থ করে। এবং এইরূপ দুই প্রকারে পরিবর্তিত করো।
- ২: active form এবং দুই প্রকার passive form-এ অনুবাদ করো—

ভূমি আমাকে এই সামানা অনুগ্রহ করিতে অস্বীকার (refuse) করিয়াছিলে। দারোগা সেই নিরপরাধ কয়েদীকে অনেক প্রশ্ন (question) করিয়াছিলেন। গত বংসর আমি তোমার ভাইকে পাঁচ শত টাকা ধার দিয়াছিলাম। বৃদ্ধ অধ্যাপক আমাকে ইতিহাস শিক্ষা দিতেন (taught)। আশা করি সম্রাট আমাদের এই বিদ্রোহ ক্ষমা করিবেন। যদি ভূমি সেখানে যাও ভাহা হইলে আমার অনেক কট বাঁচিবে (save me much trouble)। ভোমার এই বাবহার ভোমার বৃদ্ধ পিতার অশ্রুপাতের কারণ হইবে (cause many a tear)।

# **CHAPTER IX**

# DIRECT AND INDIRECT SPEECH LESSON I

#### INDICATIVE SENTENCE

- D. R said to S, "I am writing a letter."
- Ind. R told S that he was writing a letter.
  - D. R says, "I am going to school."
- Ind. R says that he is going to school.

- D. The gentleman said,"I have much pleasure in meeting you all."
- Ind. The gentleman said that he had much pleasure in meeting them all.
  - D. The man said, "The king will be here to-night."
- Ind. The man said that the king would be there that night.
  - D. R said to S, "It is now three o'clock."
- Ind. R told S that it was then three o'clock.
  - D. I said to him, "I have paid Rs. 5 for these pictures."
- Ind. I told him that I had paid Rs. 5 for those pictures.
  - D. R said, "There will be a public meeting in this hall to-morrow."
- Ind. R said that there would be a public meeting in that hall the next day.
- D. R said to S, "I am sure I shall never forget it."
- Ind. R told or assured S that he was sure he would never forget it.
- D. I said to you, "We are too late for the train."
- Ind. I told you that we were too late for the train.
  - D. You said to me, "I saw it with my own eyes."
- Ind. You told me that you had seen it with your own eyes.

#### Exercise

- ্র- এই দৃষ্ট প্রকার বাকোর মধ্যে পার্থকা বুঝাইতে হইবে। বক্তা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহার কথায় বলিলে ও তাহার কথা অনা সময়ে "তিনি বলিয়াছেন যে" বা "তিনি বলিলেন যে"এই প্রকারে উদ্ধৃত করিলে এই পার্থকা হয়। প্রথমটিকে direct, দ্বিতীয়টিকে indirect speech বলা হয়।
- ২। ইহার পর শিক্ষক ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিতে বলিবেন direct speechকে indirect করাতে কোন উদাহরণে কি পরিবর্তন ইইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে ইইবে—
  - (১) quotation mark উঠাইয়া that দিতে হইবে।
- (২) said to থাকিলে অর্থানুযায়ী told, remarked, assured, observed ইত্যাদি দিতে হইবে।
- (৩) quotation-এর ভিতরকার sentence-এর tense বাহিরের ক্রিয়ার tense অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। বাহিরে future বা present tense থাকিলে কোনো পরিবর্তন হয় না; past tense থাকিলে ভিতরে past tense বা past perfect tense হয়: shall, will, have, has থাকিলে should, would, had ইইবে।
- (8) this, these-এর ছানে that, those হয়। now, to-night, to-day, to-morrow, here থাকিলে যথাক্রমে then, that night, that day, next day, there হয়।
- (৫) যে বলিতেছে ও যাহাকে বলাইতেছে, এই দুইয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া pronoun-এর person বদলাইতে হয়।

## ৩। Indirect করো—

R says, "I know a little girl named Lila."

R said, "I will go home with my teacher."

R said to S, "I will do anything for you because you are very kind to me."

R said to me. "I am sorry to disturb you in any way."

R said to you, "You need not trouble your head about that, for it is all the same to me."

R said to him, "I will come down when you are gone."

R said to me, "You cannot get there to-night, for it is a long way off from here."

R said to them, "You shall do as you like to-morrow."

# ৪। দই প্রকারে অনবাদ করো-

তিনি বলিলেন, "আমি পড়িতেছি।" তিনি আমাকে বলিলেন যে কাল তিনি আমার বই ফেবত দিবেন। শিক্ষকমহাশয় বলিলেন, "আমি ছুটি দিব না।" যদু আমাকে বলিযাছিল যে, সে বহু পূর্বে চিঠিখানা লিখিয়াছে। রাম শ্যামকে বলিল, "তুমি কাল আসিবে ভাবিয়াছিলাম।" বাম শ্যামকে হঠাৎ কাল বলিল যে সে এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। তিনি সতার কথা বলিতেছিলেন, যে, তার ক্ষ্ধা পেয়েছে। তিনি বলিলেন, "সভার ক্ষ্ধা পেয়েছে। তিনি বলিলেন, "আমি এই ছবিগুলির জন্ম অনুনক পয়সা খরচ করিয়াছি।" গোপাল বলিল, "আজ চারিটার সময় বড়ো হলে একটা সভা হবে।" রাম বলিল, "আমি তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।" তিনি বলিলেন, "আমি যত শীঘ্র পারি যাইব।" শিক্ষক ছাত্রকে বলিলেন, "আমি তোমাকে উপরের ক্লাশে তুলিয়া দিতে পারি না, যদি তুমি পরীক্ষা না দাও।"

৫ : Conversation— যে-কোনো একটা বাকা লইয়া, কে বলিল, কাকে বলিল, কি বলিল, কখন বলিল ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া উত্তর করাইতে হইবে।

# LESSON II

# Interrogative Sentence

- D. R says, "How did you sleep last night?"
- Ind. R asks how you slept last night.
  - D. I said to him, "What can I do to help you?"
- Ind. I asked him what I could do to help him.
  - D. He said to me, "Have I not kept my promise?"
- Ind. He asked me if he had not kept his promise."
  - D. He said to the man, "Would you be so kind as to let me hear you sing.
- Ind. He asked the man if he would be so kind as to let him hear him sing.

- D. The teacher said to the boy, "Have you seen donkeys like these?"
- Ind. The teacher asked the boy whether he had seen donkeys like those.
  - D. He said to me, "May I go now?"
- Ind. He asked me if he might go then.

## Exercise

- ১। উল্লিখিত উদাহরণের বাকাগুলি প্রশ্নবাচক— interrogative, পূর্বপাঠের বাকাগুলি indicative। এই দুই প্রকারের বাকোর মধ্যে পার্থকা বৃঝাইতে হইবে। interrogative sentence-কে indirect করিতে কি কি পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।
  - (১) said to ছানে asked or enquired দিতে হইবে, অর্থানুযায়ী।
  - (২) quotation-এর ভিতরের interrogative sentence-কে indicative করা হইয়াছে।
  - (৩) ভিতরের sentence যেখানে how, what, where, when, why দিয়া আরম্ভ হয় নাই সেখানে quotation mark-এর বদলে if or whether দিতে ইইবে।
  - (৪) অন্যান্য নিয়ম indicative sentence-এর মতো!

২ ৷ দই প্রকারের অনুবাদ করো-

বালক শিক্ষককে বলিল, "আমি কি এই বইটা লাইব্রেরি হইতে আনিব?" তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমার কলমটা কি একবার আমাকে দিবে?" আমি বলিলাম, "কেন, তোমার কলমের কি হইয়াছে? তুমি কি তোমার কলমটা ভাঙিয়াছ?" তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমার বয়স কত হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "এই বোল বংসর। আমি ১৮৮৯ সালে জন্মিয়াছি।" তিনি সৈন্দিগকে বলিলেন, "তোমার কেন এই গরীবদিগকে কারাগারে লইয়া বাইতেছ?" সৈনোরা উত্তর করিল, "ইহারা রাজাকে কর দেয় নাই, তাই ইহাদিগকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছে।"

শিক্ষক বলিলেন, "শ্যাম, কাল তুমি বিদ্যালয়ে আস নাই কেন?"

শামে বলিল, "মহাশয়, আমার মা পীড়িতা ছিলেন, তাই কাল বিদালয়ে আসিতে পারি নাই:"

রাম— "পরীক্ষার কিঁ ফল হইল দেখিয়াছ কী?"

শ্যাম— "না। কোথায় দেখিতে পাইবং

রাম— "তোমার সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।

শ্যাম— "কেন তুমি আমাকে যাইতে বাবণ করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাম— "তুমি পাশ হইতে পার নাই।"

সে আমাকে বলিল, "আম কি পাকিয়াছে?" আমি বলিলাম, "আমি দেখি নাই।" তাহার সহিত দেখা হইতে সে বলিল, কেমন আছ?" আমি বলিলাম, "আমার শরীর ভালো নাই।"

ছুটিতে সে কলিকাতায় আছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাড়ি যাও না কেন?" সে বলিল, "বাড়ি গিয়া কি হুইবে?"

৩। গোড়ায় : R said to S, I said to him, You said to him, I said to you, He said to me, He said to you বসাইয়া indirect করো—

"Will you come along with me?" "Are you quite well?" "Will you do me this favor?" "Are you ill?" "How do you feel now?" "Where are you going to-day?" "Where do you live now?" "What do you mean by such mean

conduct?" "How can you doubt it?" "Do you know why I summoned you yesterday to be present here to-day?" "Have you heard that Gobinda has holiday now and he will arrive here to-morrow?" "When did his holidays commence?" "Will you come with me to a gentleman with whom I am acquainted?"

. গোড়ায় বর্তমান ও ভবিষাৎ কাল দিয়াও indirect করাইতে হইবে।

# **LESSON III**

# Imperative Sentence

- D. The teacher said to the boy, "Stand up on the bench."
- Ind. The teacher told the boy to stand up on the bench.
  - D. The blind boy said to the man, "Please give me a pice."
- Ind. The blind boy begged the man to give him a pice.
  - D. The girl said, "Do tell me a story, mother."
- Ind. The girl requested her mother to tell her a story.
  - D. I said to you, "Go away at once."
- Ind. I ordered you to go away at once.
- D. He said to his friend, "Please lend me your book."
- Ind. He requested (asked) his friend to lend him his book.
  - D. He said to the students, "Do not sit here."
- Ind. He forbade the students to sit there.
- ১ এই নৃতন প্রকারের indirect করিবার প্রণালী লক্ষ্য করিতে হইবে। আজ্ঞা, অনুরোধ, ভিক্ষা প্রভৃতি জ্ঞাপক sentence (imperative sentence)কে indirect করিতে হইলে said to স্থানে অর্থানুসারে told, asked, ordered, requested, begged, entreated ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয় এবং quotation mark উঠাইয়া প্রধান ক্রিয়ার পূর্বে to বসাইতে হয়। অন্যান্য নিয়ম পূর্ববং।
  - ২ পূর্বে I, you বা he said to me, you বা him বসাইয়া indirect করো—

"Leave the room and do not return to-day." "Shed no blood and cast Ioseph into the pit that is in the wilderness." "Let us sell him to the Turks" "Make me as one of thy hired servants, father." "Never be disheartened, lad." "See, here are two of my grown children sent home to me out of work." "Be cheerful in your conversation and never get out of temper in company."

৩। ভিখারি তাঁহাকে বলিল, "আমাকে একটি পায়সা দিয়া যান মহাদায়।" তিনি সৈনাদের বলিলেন, "এই বন্দীকে ছাড়িয়া দাও। এ নিরপরাধকে কেন বাঁধিয়াছ?" শিক্ষক ছাত্রদিগকে বলিলেন, "পড়াশুনায় কখনো অমনোযোগী হইয়ো না। যদি হও তাহা হইলে শান্তি পাইবে।" তিনি আমাকে বলিলেন, "একটি চৌকি বাহির করিয়া লইয়া আইস।" রাজা অনুচরকে বলিলেন, "আমার সম্মুখ হইতে তুমি চলিয়া যাও।" সে তাহার বন্ধুকে বলিল, "এসো, নদীর ধারে বেড়াইতে যাওয়া যাক।" বিচারক বন্দীকে বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে বলো।" তাহার বাড়িতে গেলেই সে বলিল. "ভাই, কিছু খাইয়া যাইতে হইবে।" তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাহারা বলিল, "আবার আসছে বছরে আমাদের এখানে তুমি আসিয়ো।" সে মাছের প্রকাশু আকৃতি দেখিয়া বিশ্বিত হইল; আমাকে বারংবার

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কে এতবড় জক্কটাকে মারিল? মিথাা বলিয়ো না—আমি জ্ঞানিতে অতান্ত উৎস্ক।" আমি বলিলাম, "তুমি হয়তো জানো না, যে, তোমারই কান্জ, এই মাছটাকেই কাল তুমি গুলি করিয়াছিলে। এই দেখ এর মাথায় স্পষ্ট গুলির দাগ রহিয়াছে।" সে বলিল, "বটেই তো! আমার বন্দুকের দুটা নলই ভরা ছিল। একবার বন্দুকটা আন তো দেখি।"

৪। conversation (পূর্বের ন্যায়)।

# LESSON IV

# **Exclamatory Sentence**

বিশ্ময়জ্ঞাপক বাকা (exclamatory sentence)কৈ indirect করিতে হইলে said to স্থানে exclaimed, or অর্থানুযায়ী অন্য কোনো ক্রিয়া বসাইতে হয়। অন্যানা নিয়ম indicative sentence-এর মতোঃ যথা–

D. He said to the king. "Oh! What a cruel man you are!"

Ind. He exclaimed in surprise and told the king what a cruel man he was.

এই প্রকার বাকোর বিশেষ কোনো নিয়ম নাই, অর্থানুযায়ী পরিবর্তন হয় এবং তাহা ব্যবহার করিতে করিতে বুঝা যায়

# ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা

# শিক্ষকদের প্রতি নিবেদন

ইংরেজি-শিক্ষার্থী বালকেরা যখন অক্ষর-পরিচয়ে প্রবৃত্ত আছে সেই সময়ে কেবল কানে শুনাইয়া ও মুখে বলাইয়া তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যন্ত করিয়া লইবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই শ্রুতিশিক্ষা শেষ করিলে বই পড়িবার অবস্থায় বালকদের অধ্যয়নকার্য অনেক সহজ হইবে তাহাতে সন্দেই নাই। বলা বাহুল্য ছাত্রদের প্রয়োজন বৃঝিয়া গ্রন্থলিখিত প্রণালী অনুসরণ-পূর্বক শিক্ষকগণ নৃতন নৃতন বাক্য রচনা করিয়া বাবহার করিবেন। এই গ্রন্থের এক একটি অংশ ছাত্রেরা যখন কানে শুনিয়া সম্পূর্ণ বৃথিতে পারিবে তখনই সেই অংশ তাহাদিগকে মুখে বলাইবার সময় আসিবে। সেই সময়েই, শিক্ষক যখন ছাত্রকে Come! বলিবেন, তখন ছাত্র I come বলিয়া তাহার নিকটে আসিবে। যখন তিনি বলিবেন, Go! সে I go বলিয়া চলিয়া যাইবে। প্রথম হুইতে শেষ পূর্যন্থ এইরূপ ভাবেই শিখাইতে হুইবে, শিক্ষকগণ ইহা মনে রাখিবেন।

এইখানে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশাক যে, কোন্ পথ দিয়া ছেলেদের কানে এবং জিহবায় ইংরেজি ভাষাটা অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে আমরা এই প্রস্তে তাহার আভাস দিয়াছি মাত্র। ছাত্রদের বৃদ্ধি ও শক্তি বিবেচনা করিয়া শিক্ষকদিগকে কাজ করিতে হইবে। কানের অভ্যাস কতক্ষণ করাইলে মুখে অভ্যাসের সময় আসিবে তাহা ছাত্র বৃথিয়া ঠিক করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, যদি দেখা যায় কোনো ছাত্রের পক্ষে কোনো অংশ কঠিন হইতেছে তবে শিক্ষক সে অংশ সহজ করিয়া বা পরিত্যাগ করিয়া চলিবেন। মুখে মুখে বলাইবার সময় ছাত্রদিগকৈ ইংরেজিভাষা–ব্যবহারে অনেক দূর অগ্রসর করা যাইতে পারে। তাহার একটি দুষ্টান্ত দিই।

শিক্ষক ছাত্রদিগকে সারিবন্দী দাঁড় করাইয়া একে একে তাহাদিগকে নিজের কাছে আহ্বান করিতেছেন—

Hari, come to me!

এই বাকাটি যখন হাদয়ঙ্গম হইয়াছে, যখন এই আদেশবাকা শুনিলেই সে তাহা অবিলম্বে পালন করিতেছে, তখন তাহাকে মুখে বলাইতে হইবে, যথা—

Hari, come to me! Sir, I come to you. Hari, go back! Sir, I go back.

হরি ফিরিয়া গেলে শিক্ষক মধুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, Madhu. who came to me?

মধু উত্তর দিবে, Hari came to you.

এইরপে সমস্ত ক্লাসকে দিয়া বলাইয়া অতীত কালের রূপ অভ্যাস করানো যাইবে। হরি যখন শিক্ষকের অভিমুখে আসিতেছে তখন শিক্ষক মধুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, Madhu, who is coming to me? মধু উত্তর দিবে, Sir, Hari is coming to you. তাহার পরে হরি তাহার কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, Has Hari come to me? উত্তর, Yes, Hari has come to you. তাহার পরে

হরিকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, Hari, have you come to me? উত্তর, Yes, sir, I have come to you.

এই প্রকারে গ্রন্থলিখিত সমস্ত অংশকেই অনুধাবন করিলে ক্রিয়ার ভিন্ন জিপ্তাসা ছাত্রদের অভ্যন্ত হইবে। ভবিষাৎকালের রূপ শিখাইবার সময় শিক্ষক ছাত্রকে জিপ্তাসা করিবেন, Hari, will you come to me? উত্তর, Yes, sir, I will come to you. Then come! অন্যের প্রতি, Is Hari coming? Yes, he is coming. Has he come? Yes, he has come. Hari, go back! অন্যের প্রতি, Did Hari come to me? Yes, Hari came to you. Has he gone back? Yes, he has gone back.

গ্রন্থের যে অংশে ট্রেনে চড়া, ম্নান, আহার প্রভৃতি বর্ণনা-সূচক বাক্য আছে সেখানে ছেলেরা যথোচিত অভিনয় করিয়া সেই বাকাগুলি উচ্চারণ করিবে।

দ্রবাপরিচয় ও তাহার ইংরেজি নাম শিখাইবার জন্য নানাবিধ সামগ্রী ক্লাসে প্রস্তুত রাখা উচিত।

> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন

# ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা

# প্রথম ভাগ

٥

Come here क्यून! Sit down क्यून!

এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে-

Sit there.

Sit here.

Stand up.

Go back.

Come back.

Go there.

Stand there.

Lie down.

Lie there.

Lie here.

Sit up.

Stand up.

Run.

Run back.

Walk.

Stop.

Walk back.

Crawl.

Crawl here

Crawl there.

Crawi back.

Fall down.

Rise.

Jump.

Jump here.

Jump there.

Jump back.

Stop.

Stop here.

Smile.

নর্দেশ করিয়া উপরের ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করিতে হইবে।

:তোককে

You come here.

প্রতাককে

You stand up.

You sit here.

You go back.

Tour sit mere

You come back

You sit down.

ইত্যাদি।

ছাত্রগণ যখন আদেশ পালন করিতে ভূল করিবে না তখন তাহারা আদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে যাহা করিল চাহা বলিবে। যেমন, I come, I go, I sit here, I run, I stop ইত্যাদি। আদেশ পালনের পর ছাত্ররা ধরম্পর পরস্পারকে আদেশ করিবে। প্রত্যেক lesson-এ যথাসম্ভব এই প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে ও য-সকল বাক্য দেওয়া হইল শিক্ষক মহালয় অনুরূপ বাক্য রচনা করাইয়া অভ্যাস করাইবেন।

ર to

Come to me.

Come to this chair

Come to this table.
Come to this board.

Come to this bench Come to this desk.

Come to this tree.

Come to this door.

Come to this window.

Come to this wall.

Come to this corner.

Come to this gate.

Come to Hari.
—ইত্যাদি প্রত্যেককেঃ

Go to that chair.

Go to that table.

Go to that board. Go to that bench

Go to that desk. Go to that gate.

Go to that tree

Go to that wall.

Go to that window.
Go to that door

Go to that door.

Go to that corner.

Go to Hari.
—ইত্যাদি প্রত্যেককে

walk to, run to, crawl to, jump to প্রভৃতি ক্রিয়াযোগে শিক্ষক আদেশ করিবেন।

9

into

ছাত্রদিগকে বাহিরে রাখিয়া একে একে—

Come into this room.

Come into the garden.

Come into the class. নিজে ছাত্রদের সহিত বাহিরে আসিয়া—

Go into that room.

Run into that room; come back. Crawl into that room, crawl back

8

on, upon

Stand on this floor.

Stand on that bench.

Stand on this chair. Stand on this table.

Stand on that carpet.

Stand on this brick.
Stand on this door-step.

Crawl on this floor.
Crawl on that carpet.

Sit on this chair.

Sit on that bench.

Crawl on that table

Lie on the floor. Lie on the mat.

Lie on the table.

Lie on the carpet. Lie on this bench.

Lie on the grass.

¢

before, behind, right, left, under, by

Stand before me. Sit before the table.

Stand behind me. Sit behind the table.
Stand on my right side Sit under the table.

Stand on my right side Sit under the table.

Stand on my left side. Sit before your teacher.

Stand before Kumud. Crawl under the table.
Stand behind him. Crawl before the class.

Sit on the right side of your teacher.

Sit on the left-side of your teacher.

Stand on his right side. Lie on your left side. Lie on your stomach.

Lie on your back. Lie before the class. Lie behind the teacher.

Ele beimid the teache

6

round, across, over, beyond

Walk round the table. Walk over the carpet.
Walk over the lawn.

Walk round the chair. Walk over the lawn. Walk round the bench. Walk over the grass.

Walk round me. Walk over the line.

Walk round Hari, Ali. Crawl over the carpet

Walk round Hari, Ali. Crawl over the carpet Abdul, Kumud ইতাদি। Crawl over the grass.

Walk across the room. Crawl over the grass.

Walk across the mat. Run over the carpet.

Walk across the carpet. Run over the grass.

Run round the chair. Run over the line.

Run round the table. Jump over this brick.

Run round the class. Jump over this bench.

Run beyond table. Walk beyond the tree.

Jump over this line.

Jump over this rope.

Jump over the doorstep.

শিক্ষকমহাশয় এইখানে stop এবং wait ক্রিয়া দুইটি শিখাইবেন।

9

Look at the ceiling.

Look at the beam.

Look at the post.

Look at the clock. Look at the path.

Ъ

۵

Look at the board. Look at the sky. Look at the cloud. Look at the sun. Look at the bird. Look at the flower. Look at the boy.

Look at the picture.
Look at Kumud's face.
Look at Reva's feet.
Look to the east.
Look to the south.
Look to the west.
Look to the north.

Take this book.
Take this pencil.
Take this pen.
Take this inkpot.
Take this eraser.
Take this blue pencil.
Take this black ink.
Take this duster.
Take this card.
Take the map.
Take my book.
Take his ruler ইত্যাদি।
Take Kumud's paper ইত্যাদি।

Take this slate.
Take that paper.
Take that fountain pen.
Take that ruler.
Take this red pencil.
Take this red ink.
Take this chalk.
Take this letter.
Take the envelope.
Take this nib.
Take my pencil.
Take her pen.
Take Hari's book.

Bring that slate.
Bring that book.
Bring that pen.
Bring that chalk.
Bring that pencil.
Bring the red pencil.
Bring the blue pencil.
Bring the map.
Bring the knife.
Bring my pen.
Bring his rubber.

Bring his fountain pen.
Bring his letter.
Bring his rubber ইত্যাদি।
Bring Kumud's book.
Bring Hari's slate ইত্যাদি।
Bring my paper.
Bring my letter.
Bring your pen.
Bring your book.
Bring her slate.
Bring her pencil.

Find the chalk. Find the book. >0

Find my card. Find my stick.

## ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা

Find the pencil. Find the rubber. Find the pen. Find my book Find his stick. Find your book. Find your ruler. Find his book. Find my letter.

>>

Hold this pen. Hold this chair. Hold this chalk. Hold my hand. Hold my fingers. Hold his fingers. Hold this finger. Hold that finger.
Hold this brick.
Hold that leaf.
Hold this duster.
Hold Kumud's hands.
Hold Kumud's right hand
Hold Hari's left hand.

> 2

Throw the brick.
Throw the ball.
Throw that leaf.
Throw this stone.
Throw that paper.
Throw this card.
Throw that letter.
Throw that tile.
Throw this rag.

Throw the brick up.
Throw the brick down.
Lift up this brick and drop it.
Hold this book. Drop it.
Take that ruler. Drop it.
Take the duster and
throw it up.
Throw the ball up.
Throw the ball down.

১৩

Lift up your head.
Lower your head.
Lift up your eyes.
Lower your eyes.
Lift up your hands.
Lower your hands.
Lift up your right hand.
Lower your right hand.
Lift up this stone.
Put down this stone
Lift up this picture.

Lift up your right foot.
Put down your right foot.
Lift up your left foot.
Put down your left foot.
Put down this picture.
Lift up that brick.
Put down that brick.
Lift up this letter.
Put down this letter.
Lift up this stick.
Put down the stick.

Open the room.
Close the room.
Open the umbrella.
Close the umbrella.
Open the doors.
Close the window.
Close the window.
Open the book.
Open the box.
Shut the box.

Open the knife.
Shut the knife.
Open your eyes.
Open your mouth.
Open your book.

Shut your mouth. Close your book.

50

Touch me. Touch my forehead.
Touch him Touch his forehead.

Touch Hari. Touch Kumud's forehead.
Touch this tree. Touch Jadu's forehead.

Touch this water. Touch his hair. Touch this glass. Touch my head.

Touch your skin.

Touch my skin.

Touch my skin.

Touch my right hand, left hand, ear, right ear, left ear.

Touch Hari's skin. Touch Abdul's nose.

Touch Kumud's skin. Hari's, Jadu's.
Touch your shoes. Touch my hair.
Touch the slippers. Touch the picture.

Touch your slippers.

Touch my eyes. right eye, left eye, waist, wrist, knee, elbow, neck.

Touch the right side of the picture. Touch the left side of the picture.

36

Smell this flower. Smell that leaf.
Smell this oil. Smell this rose.

Smell this mango. Smell this fruit.

Smell the lemon. Smell this banana.

Smell that handkerchief. Smell the grass.

## ছাত্রদের সহিত ঘরের বাহিরে আসিয়া—

Dig here.

Dig there.

Dig with this spade.

Dig with that spade.

Dig in the sand.

Dig in the garden.

Dig here with this knife.

56

Tear this straw.

Tear that leaf.

Tear the rag.

Break that twig. Break the biscuit.

Tear that string.
Tear that cloth.

Break this brick

Tear this paper.

Break the stick

Tear this thread.

Break this reed.

শিক্ষকমহাশয় cut ক্রিয়াটি এইখানে শিখাইবেন।

25

Tear a leaf from this tree.

Tear a leaf from that book

Tear a thread from this cloth.

Break a branch from that tree.

Pluck a flower from this plant.

Pluck a leaf from that plant.

Take a marble from this box.

Take a pencil from my pocket.

Bring my book from the table.

Take your slate from the bench.

Take Hari's slate from him and bring it to me.

Take Kumud's shoes from him and bring them to me.

Find the chalk and take it to Kumud.

Find the duster and take it to the board.

Find Reva and take her to the window.

Find Hari and take him to the door.

Take this brick and throw it out of the room.

Take this paper and throw it out of the room.

20

Get up from the carpet.

Get up from the bench and walk round the chair.

Get up from the chair and run out of the class.

Run out of the room.
Run out of the class.
Walk out of the room.
Walk out of the class.
Run out of the room and bring the brick.
Walk out of the class and bring the stick.
Walk out of the room and bring that stone.

#### ২১ জল দিয়া—

Empty this cup. Fill this cup. Empty this jug. Fill this jug. Fill my cup. Empty my cup. Fill that bucket. Empty that bucket. Empty the glass. Fill the glass. Empty this pot. Fill this pot. Empty this pan. Fill this pan. Fill this kettle. Empty this kettle. Empty this jar. Fill this jar.

22

Hang this picture. Hang this coat. Hang this shirt. Hang this rope.

Hang this string. Hang the picture on the wall.

Hang the string on the chair.
Hang this garland on this chair.
Hang the garland round your neck.
Hang this thread round that picture.

২৩

Tell me your name.

Tell him your name.

Tell her your name.

Tell Reva his name. Tell me your father's name.

Tell me your brother's name.
Tell me your sister's name.
'Tell him your mother's name.
Tell us your name.
Tell them your name.
Tell them his name.

₹8

Show me your head. Show me your left ear. Show me your left eye Show Hari your chin. Show us your tongue. Show us your nails. Show us your shoes. Show us your toes. Show them your toes. Show them your back. Show us your back.

Show me your right ear.
Show me your eyes.
Show me your right eye.
Show the class your teeth.
Show us your fingers.
Show them your nail.
Show Abdul your nose.
Show them your left ear.
Show me your forehead.
Show them your right ear.
Show me the tree.

Show me the trunk, the leaves, the branches, the flowers,

the bark.

20

Follow me.

Follow Kumud.

Follow us to the wall.
Follow us to the corner.

Follow him.

Follow your teacher.
Follow them to the table.

Follow them to the board.

Follow Ali out of the room. Follow me out of this class.

২৬

Beat this tree with your stick.
Beat this tree with your left hand.
Beat this tree with your right hand.
Beat this tree with your fist.
Beat this table with your fist.
Beat that book with your pencil.
Beat this desk with your stick.
Beat this bush with my stick.
Beat this bush with my stick.
Beat this paper with your pen.
Beat the ground with your right foot.
Beat the ground with your stick.
Beat the leaves with your stick.

শিক্ষকমহাশয় এইখানে hit ক্রিয়াটি শিখাইবেন।

Shake your head.
Shake this duster
Shake the pencil.
Shake that fountain pen.
Close your hand and shake your fist.
Take this duster and shake it.
Go out of the room and shake your chadar.
Take the bottle and shake it.
Bring the duster from the table and shake it.
Take that handkerchief and shake it.
Bring the umbrella and shake it.
Take the umbrella from Abdul and open it.
Take the map from the wall and roll it.

২৮

Push Hari. Push him.
Push this chair.
Push the table with your right hand.
Push the table with your back.
Push the chair to that corner.
Push the desk to your right side.
Push this bench to the wall.
Push that brick with your stick.
Push your book to your left.
Push Hari out of the room.
Push him out of the class.

শিক্ষকমহাশয় এইখানে move, pull, drag ক্রিয়াগুলি শিখাইবেন।

22

Touch your shoulders.
Touch Hari's right shoulder.
Toch his left shoulder.
Touch your neck. Touch your throat.
Touch his back. Touch your chest.
Touch your stomach.
Touch Hari's hand with a pencil.
Touch Kumud's right cheek with a pen.
Touch that plant with your right foot.

Touch this table with your thumb.
Touch the chair with your forefinger.
Touch the book-shelf with your middle finger.
Touch the flower with your third finger.
Touch the picture with your little finger.

90

Put this slate on your lap, on your right thigh, on your left thigh, on your right palm, on your left palm.

Put this handkerchief on your lap, on your right thigh, on your left thigh.

Put this leaf on your right palm, on your left palm.

Put your right hand on your left knee, your left hand on your right knee.

Put your right foot on the carpet.

Put your left foot on the bench.

Put both your feet on the carpet.

٥5

Put on the coat. Put off the coat.

Put on your chadar, cap, turban. Put off your chadar, cap, turban.

Put on your slippers. Put off your slippers.

Put on his shoes.
Put on the mask.
Put off his shoes.
Put off the mask.

Bring his mask and put it on. Take this coat and put it on.

Put off your coat and hang it on the wall.

Find your shoes and put them on.

Put off the coat and hang it on the chair.

৩২

Light the candle. Put out the candle.

Light the lamp. Put out the lamp.

Light the torch.

Light this lantern.

Put out that torch.

Put out this lantern.

Light the fire. Put out the fire.

Put the candle on the table and light it.

Light the lamp and lift it up.

Light this match-stick and put it out.

Put out the lamp and walk out of the room.

Light this twig, straw.

Fill my cup with tea. Fill the cup with water. Fill this hole with sand. Fill that hole with sand. Fill this mug with sand. Fill this inkpot with ink. Fill this basket with vegetable. Fill that basket with paper. Fill the bag with rice. Fill this pot with sugar. Fill that vessel with salt. Fill the bottle with water. Take that mug and fill it with lentils. Bring the basket and fill it with grass, straw. husks, wheat, tamarind seeds. Fill your right hand with rose leaves. Fill your left hand with mango leaves.

€8

Kick the ball.
Kick the rag.
Kick the ball with your right foot.
Kick the ball with your left foot.
Kick this wall with your right foot.

90

Rub your head with this cloth. Your face, your forehead, your right cheek, left cheek.

Rub your right hand with that towel, your right foot, your toes, your back, your neck, the back of your ears.

೨೬

Hold this ball. Let it drop. Hold his hand. Let it go. Let me look at your teeth. Shut the door. Open it. Let him pass. Lift this chair up. Let him take it down. Open the box. Let him close it. Hold the door open. Let Jadu shut it. Let him look at your tongue. Close your fist. Let Hari open it. Let Hari put on your chadar. Let me write on your slate. Let Ram touch your right hand. Let Hari touch your left hand. Let me touch your neck, your wrist, knee, your right ear, right palm, left palm.

Take this marble. Take the slate from Ali. Put it into your pocket. Take it out of your pocket. Throw this marble down. Throw the marble up. Throw this marble over the bench, across the room, out of the room. Catch this marble. Drop the marble from your hand. Pick it up from the ground.

৩৮

Give me the book, Give him the pen. Give me his pencil. Give me your slate. Give Hari my pen. Give me Hari's pen. Give me my book. Give him his book. Give Hari's book to Hari. Give Hari's book to Kumud ইতাদি।

৩৯

Give me one marble, two marbles, मन পর্যন্ত।

80

Give me a stick. Give me the short stick, long stick, thick stick, thin stick, wet stick, dry stick, broken stick.

Take back the short stick, the long stick ইত্যাদি। Touch Hari with the short stick, the long stick ইত্যাদি। Beat the wall with the short stick ইত্যাদি।

85

ছাত্রদিগকে বণীবৈচিত্রা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ে নানা বর্ণের ফুল, রেশম, কাগজ প্রভৃতি রাখা আবশ্যক

Pick up the white thread, the black, the red, the yellow, the green, the blue, the orange, the violet.

Put back the white thread, the black, etc.

Pick up the purple thread, the brown, the indigo, the pink, the mauve, the golden.

Put back the purple thread, the brown, etc.

83

Show me the blade of this knife, the handle of that knife. Touch the arms of this chair, the legs of this chair, the seat of this chair, the back of this chair. Rub the lid of this box, the bottom of this box. Rub the top of this table. Go to a corner of this room. Count the beams of this room.

Q.e

Put the small marble into your pocket, my pocket, his pocket, Hari's pocket, &c.

Take out the small marble from your pocket, my pocket, &c. Put the big marble into your pocket, my pocket, &c. Take out the big marble, &c. Put a white ball on the table. Take a red ball from the table. Put a blue ball on the table. Take the blue ball from the table. Take a square block from the table. Put back this square block on the table.

88

Come to me with Hamid. Come to me with Kumud, &c. Go to the tree with Hari. &c. Come back to me with your books. Come to this table with your slate. Go to Ali with my book, &c.

80

শিক্ষক বোর্ডে ভিন্ন ভিন্ন আকারের রেখা আঁকিয়া দিয়া পরে আদেশ করিবেন—
Draw a straight line on the blackboard, a crooked line, a slanting line, a curved line, a dot, a circle, a square, a triangle.

Rub out the straight line, &c.

8 ७

Hold this brick. Drop it. Pick it up. Throw it away. Bring it back. Give it to Kumud. Take it back from him. Put it on the table. Keep it under the table. Hold it above your head. Keep it between your feet. Press it with your right hand, left hand. Tread on it with your right foot, left foot. Kick it with your left foot, right foot. Beat it with this stick.

8٩

Hold this ball. Drop it. Roll it on the ground. Catch it. Throw it up into the air. Bring it to me. Press it with both hands. Wash it with water. Wipe it with a duster. Pass it on to Kumud. You pass it on to Hari, &c. Bring it back to me. Keep it on the table.

84

Hold this string. Tie it round this post. Pull it. Untie the string. Make a knot in it. Bring a knife. Cut this string into two pieces. (Up to ten)

88

Lean against this tree. Shake that branch. Pluck a leaf from the branch. Tear the leaf into two pieces. Break off a twig from the branch. Break it into three pieces. Chew this leaf. Spit it out. Climb upon the tree. Come down. Jump down.

Dip your fingers into this water. Take your fingers out of the water. Wipe your fingers with this napkin. Put your feet into this tub. Take your right foot out of the tub. Rub your right foot with a towel. Take your left foot out of the tub. Rub your left foot with the towel. Dip your slate into this water. Take your slate out of the water. Wipe the slate with a duster or cloth.

—এইর্কপে নানা দ্রবা।

65

Come into the class. Bow to your teacher. Lay your mat. Sit on it. Open your book. Shut your book. Come here. Take the chalk from the table. Write "A" on the blackboard. Write "B" on the blackboard, &c. Rub out "A". Rub out "B". Take up your books. Stand in a row. March out of your class.

**@** 2

(Bath) Take up your mug. Dip it into the tub. Pour water on your head, shoulders, chest, back. Rub your tace with soap, rub your arms with it— your chest. Wash your body with water. Wipe your head with a towel, your face, &c. Put on clean clothes. Comb your hair. Brush your hair. Wring the wet cloth. Hang it on the rope to dry.

60

Sit down to eat. Wash your right hand. Pour your dal on the rice. Mix them together. Eat slowly. Take some curry with the rice. Squeeze a piece of lemon over it. Put a pinch of salt into it. Eat. Drink your milk. Drink a little water. Get up. Come out. Wash your hands. Rinse your mouth. Wipe your hands and mouth.

@8

Open your purse. Take out a rupee. Buy your ticket. Put it into your purse. Take up your bag. Get into the carriage. Take your seat, show your ticket. Put it back into your purse. Get down at the station. Take out your bag. Give up your ticket. Go out into the street. Get into a cart. Get down from the cart. Take out your purse. Pay your cart hire. Put back your purse into your pocket.

00

Take the kettle. Bring some water. Put the water in the kettle. Put the kettle on the stove. Bring the teapot. Wash the inside with hot water. Take some tea leaves and put them in the teapot. Take down the kettle. Fill the teapot with boiling water. Close the lid. Bring the cup. Take some milk and put it in the cup. Fill the cup with tea. Mix some sugar. Let him drink.

# দ্বিতীয় ভাগ

## কথাবার্তা

ক্লাদের কোনো বালককে দেখাইয়া— Who is this boy? একটি সম্পূর্ণ বাকা বলাইয়া উত্তর লইতে হইবে: যথা— This boy is Hari.

এইরূপ ক্লাসের প্রত্যেক ছেলে সম্বন্ধে প্রত্যেককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তর অভ্যাস হইলে জিজ্ঞাসা করিবে— What is the name of this boy? উত্তর— This boy's name is Hari. এইরূপে অনেকগুলি প্রশ্ন করিবে।

প্রথমে একজনের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী বালক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে— Who is the next boy? উত্তর— The next boy is Ram. এইরূপে পরে পরে সকলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। মাঝে মাঝে প্রশ্নের রূপ পরিবর্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে— What is the name of the next boy?

What is your name? What is my name?

কাহাকেও দেখাইয়া— What is his name?

Is Hari in this room? —in this class?— on this bench?

যে বালক ঘরে নাই তাহার সম্বন্ধে— is Ali in this room? (No, sir. Ali is not in this room.) এইরূপে, in this chair, on this bench ইত্যাদি।

প্রশ্নের রূপান্তর করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে— Where is Hari?

উত্তর— Hari is in this room.

বই দেখাইয়া— What is this? (উত্তর— This is a book) একে একে ঘরের নানা জিনিস দেখাইয়া উত্তর লাইবে। টেবিলের উপর বই রাখিয়া— Where is the book? (বেঞ্চেব উপর, মেজের উপর, টোকির উপর রাখিয়া যথোচিত উত্তর লাইবে। পরে বেঞ্চের নীচে, মেঝের নীচে, টেকির নীচে, টেবিলের নীচে, বই রাখিয়া উত্তর লাইতে হাইবে, যথা— The book is under the bench ইত্যাদি)। Whose book is this? একে একে ভিন্ন ভিন্ন বালকের বই লাইয়া প্রশ্ন করিবে। What is the name of this book? (The name of this book is "ইংরেজি সোপান"— ইত্যাদি।) এইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন বালকের শ্লেট, পেন্সিল, কলম প্রভৃতি লাইয়া সেগুলি কাহার জিজ্ঞাসা করিবে।

দেওয়াল স্পর্শ করিয়া— What is this? উত্তর— This is the wall. দরজা, জানলা, মেজে, ছাদ (ceiling), কড়ি, বরগা দেখাইয়া উত্তর লইবে। এইরূপে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া উত্তর লইবে। গুড়ি, ডাল, পাতা, ফুল, ছাল প্রভৃতি গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখাইয়া উত্তর লইবে। ভিন্ন ভিন্ন বঙেব জিনিস দেখাইয়া উত্তর লইবে। ভিন্ন ভিন্ন বঙের জিনিষ দেখাইয়া— What colour is this? একজন বালকের প্রতি— Hari, stand on this bench.

সে দাঁড়াইলে অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে—

Who stands on this bench? (এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র সম্বন্ধে) Who stands on this chair? Who stands near the table, the door, the bench? &c. Who stands before me, behind me, on my right side, on my left side? Who stands before Hari? & c.

Who sits on this bench, chair, floor? &c. Who sits before me? &c. Who lies there on carpet bench, table? &c.

Who touches me? Who touches Hari? (এইরাপ ভিন্ন ছাত্র সম্বন্ধে) Who takes my pen? Who takes Hari's pen? &c. Who wipes my slate? Who wipes Hari's slate? & c. Who smells this flower, this leaf? & c. Who tears this leaf? & c Who gives the book to Hari? ইত্যাদি।

Hari, put this marble into my pocket. Who puts a marble into my pocket? Hari, take out of the marble from my pocket. Who takes out the marble from my pocket?

—এইরপে ভিন্ন ছাত্রকে লইয়া Hari, bring a square block from the table. Who brings a square block from the table? Hari, bring a round block from the table. Madhu, put back the square block on the table, &c.

Abdul, draw a straight line on the board. Who draws a straight line on the board? এইরূপে crooked line, slanting line, curved line, dot, circle, square, triangle আকাইয়া লইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

Jadu, rub out the straight line from the board. Who rubs out the straight line from the board? &c.

এইরূপে এই বহির ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ পাঠ'কে প্রশ্লোন্তরে পরিণত করিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।

|            | Come here. Kumud. কুমুদ আসিলে— |                     |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| 월 :        | Have you come here?            |                     |
| _          | Yes, I have come here.         | —এইরূপ প্রত্যেককে।  |
|            | You sit here.                  |                     |
| প্র        | Have you sat here?             |                     |
|            | Yes, I have sat here.          | OIT ALATA           |
|            |                                | <u>—প্রত্যেককে।</u> |
|            | You stand there.               |                     |
| প্র        | Have you stood there?          |                     |
| ₹1         | Yes, I have stood there.       | —প্রত্যেককে।        |
|            | You go there.                  |                     |
| প্র।       | Have you gone there?           |                     |
| উ।         | Yes. I have gone there.        | —প্রত্যেককে।        |
|            | Run here.                      | 460) 464)           |
| <b>~</b> . |                                |                     |
|            | Have you run here?             |                     |
| ঊ।         | Yes, I have run here.          | —প্রত্যেককে।        |
|            | Kneel here.                    |                     |
| প্র।       | Have you knelt here?           |                     |
| <b>₹</b> 1 | Yes. I have knelt here.        | —প্রত্যেককে।        |

Lie down.

প্র। Have you lain down?

উ। Yes. I have lain down.

—প্রত্যেককে।

Get up.

图 Have you got up.

引 Yes, I have got up.

—প্রত্যেককে।

You all come here.

প্র। Have you all come here?

I Yes, we have all come here?

# Has Kumud come Here?

উ। Yes, Kumud has come here. —এইরূপে প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

# Have I come here?

উ। Yes, sir, you have come here.

Sit down. (সকলকে)

의 Have you all sat down?

I Yes, we have all sat down.

# Has Kumud sat down?

উ। Yes, Kumud has sat down. —প্রত্যেকের সম্বন্ধ।

21 Have I sat down?

উ। Yes, sir, you have sat down.

# Now, are you sitting?

উ। Yes, we are sitting.

최 Is Kumud sitting?

উ। Yes, Kumud is sitting. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

21 Am I sitting?

উ। Yes, sir, you are sitting.

—প্রত্যেককে।

You all stand here.

# Have you all stood here?

I Yes, we have all stood here.

21 Has Kumud stood here?

উ। Yes, Kumud has stood here. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

21 Have I stood here.

উ। Yes, sir, you have stood here. —প্রত্যেক্ক।

kneel down.

# Have you all knelt down?

উ। Yes, we have all knelt down.

21 Has Kumud knelt down?

উ। Yes, Kumud has knelt down. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

# Have I knelt down?

উ। Yes, sir, you have knelt down.

- 왜 Are you kneeling now?
- 引 Yes, we are kneeling now.
- 21 Is Kumud kneeling now?
- উ। Yes, Kumud is kneeling now.
- 의 Am I kneeling now?
- उ। Yes, sir, you are kneeling now.

#### Come back. Go there.

- 러 Did you go there?
- उ। Yes, I went there.
- 對 Have you come back?
- 引 Yes, I have come back.
- 의 What are you doing now? Are you standing?
- উ। Yes, I am standing.
- 러 Are you walking?
- উ! No, I am not walking, I am standing.

## প্রত্যেককে এবং দল বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে—

#### Sit down. Get up.

প্র। Did you sit down?

उः Yes, I sat down.

# Have you got up?

- উ। Yes, I have got up.
- 의 What are you doing now? Are you running?
- 3: We are not running, we are standing.

#### Run. Stop.

의 Did you run?

- उ। Yes, I ran.
- প্র। Have you stopped?
- উ। Yes, I have stopped.
- ★1 What are you doing now? Are you sitting?
- 31 No. I am not sitting, I am standing.

## প্রত্যেককে ও দল বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে—

Come here. Kneel down.

- 러 Did you come here?
- TI Yes. I came here.
- ≅ Have you knelt down?
- উ। Yes, I have knelt down.
- 쬐) What are you doing now? Are you lying?
- 🕏: No, we wre not lying, we are kneeling.

#### প্রত্যেককে ও দলকে---

Lie down. Sit up.

21 Did you lie down?

উ৷ Yes, I lay down.

প্র। Have you sat up?

উ। Yes, I have sat up.

對 What are you doing now? Are you standing? –প্রত্যেককে ও দলকে। উ। No, I am not standing. I am sitting. Get up. উ। Yes, I sat here. 의 Did you sit here? ತ Yes, I have got up. 러 Have you got up? ## What are you doing now? Are you sitting? উ। No. I am not sitting, I am standing. Walk. উ। I am walking. প্র: What are you doing? Stop. উ৷ I have stopped. 21! What have you done? # What were you doing? উ। I was walking. Mere vou sitting? 31 No. I was not sitting. I was walking. —প্রত্যক্ত Walk (সকলকে) ₹: We are walking. 21 What are you doing? है। Yes, Satva is walking. 의: Is Satva walking? —এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য কোনো ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। 21 Am I walking? उ। Yes, sir, you are walking. ---প্রত্যক্র 21 Is Kumud standing? উ। No, he is not standing, he is walking. Stop. **多」We have stopped** ## What have you done? उ। We were walking. 21 What were you doing? 21 What was Kumud doing? 引 Kumud was walking. --এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অনা ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। উ। You were walking, sir. 21 What was I doing? --- এই প্রশ্ন প্রত্যেক ছাত্রকে। উ। You have stopped, sir.

# What have I done?

প্রতেত ক

의 Was Kumud sitting? উ। No. Kumud was not sitting, he was walking. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে Sit here. 왜! What are you doing? উ। I am sitting here. Lie down 역) What have you done? ③ I have lain down. 쬐) What were you doing? উ। I was sitting. প্রত্যেককে। Sit here. (সকলকে) 對 What are you doing? উ। We are sitting here. 對: Is Kumud sitting? 로: Yes, Kumud is sitting. —এইরূপ প্রত্যেককে অন্যের সম্বন্ধে। ≅ Am I sitting? উ। Yes, you are sitting, sir. —প্রত্যেককে। 의 Is Kumud walking? छ। No, Kumud is not walking, he is sitting. প্রত্যেকের সম্বন্ধে। Lie down. (সকলকে) 對 What have you done? উ। We have lain down. উ। He has lain down. ≅ ⊢ What has Kumud done? — —এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে। ≅⊢ Has Satya sat up? উ। No, Satva has not sat up, he has lain down. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে। 역) What were you doing? 31 We were sitting. 對 What was Kumud doing? উ। Kumud was sitting. 의 Were you lying? উ। No, we were not lying, we were sitting. —এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে। 러 | Was I lying? I No, we were not lying, sir, you were sitting. প্রতোককে। Stand here. ★ What are you doing? উ। I am standing here. Sit down. 러 What have you done? উ। I have sat down. # What were you doing? উ। I was standing.

21 Was Kumud walking? 引 No. Kumud was not walking, he was standing. –প্রত্যেকের সম্বন্ধে। Stand here. (সকলকে) উ। We are standing. 의 What are you doing? উ। Yes, Kumud is standing. 의 Is Kumud standing? —প্রতাকের সম্বন্ধে। উ। Yes, sir, you are standing. 의 Am I standing? --প্রত্যেককে। 의 Is Ali sitting? উ। No. he is not sitting, he is standing. –প্রত্যেকের সম্বন্ধে। Sit down. (সকলকে) উ। We have sat down. 의 What have you done? 21 What has Kumud done? **B**+ Kumud has sat down. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে। উ। You have sat down, sir. 21 What have I done? —প্রতোককে। উ। You were standing. 최 What were you doing? উ। Kumud was standing. 21 What was Kumud doing? প্রত্যেকের সম্বন্ধ। 의 Were you running? উ। No, we were not running, we were standing. 의 Was Kumud.running? উ। No. Kumud was not running, he was standing. প্রত্যেকের সম্বন্ধে। 21 Was I running? 31 No, you were not running, sir, you were standing. প্ৰত্যেককে। Go there. উ। I am going there. 21 What are you doing? Come back. I have come back. ## What have you done? উ। I was going there. 21 What were you doing? প্রত্যেককে। Go there. (সকলকে) উ। We are going there. 21 What are you doing? উ। He is going there. 21 What is Kumud doing? -প্রত্যেকের সম্বন্ধে। I You are going there, sir. প্র। What am I doing?

#### Come back.

의) What have you done?

উ। We have come back.

對 What has Kumud done?

उ। He has come back.

의 What have I done?

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে। উ: You have come back, sir.

—প্রত্যেকক<u>ে</u>।

對 What were you doing?

উ। We were going there.

역) Was Kumud going?

উ। Yes, Kumud was going.

월 Was I going?

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে। উ: Yes. sir. you were going.

—প্রত্যেককে।

의 Were you lying down?

B: No, we were not lying down, we were going there.

Take this book. Put it on the table.

Did you take this book?

Yes. I took this book.

Have you put it on the table?

Yes, I have put it on the table.

এইরূপে শ্লেট পেঙ্গিল ও অন্যান্য পদার্থ লইয়া—

Bring that slate. Give it to me. Did you bring that slate? Have you given it to me?

## এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দ্রবা লইয়া—

Lift up this brick. Put it down. Did you lift up this brick? Have you put it down?

## অন্যানা দৃষ্টান্ত—

Open the book. Shut the book. Did you open the book? Have you shut the book?

এইরূপে বাক্স, দরজা, ও চোখ মুখ্ সম্বন্ধে।

Give me the book. Take it back. Did you give me the book? Have you taken it back?

—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে।

Throw the ball up. Catch it. Did you throw the ball up? Have you caught it?
—অন্যান্য দ্রব্য লইয়া।

Draw a straight line on the board. Rub it out. Did you draw a straight line on the board? Have you rubbed it out?

—এইরূপ crooked line, curved line, circle, dot প্রভৃতি সম্বন্ধে।

Hold this ball. Drop it. Did you hold this ball? Have you dropped it?ইতাদি।

Wash the slate. Wipe it. Did you wash the slate? Have you wiped it? ইতাদি।

Put a pencil into my pocket. Take it out. Did you put a pencil into my pocket? Have you taken it out? ইতাদি।

Touch this tree. What are you doing? What are you touching? Take away your hand.

Are you touching the tree now? Did you touch the tree? ইত্যাদি।

Shake this branch. What are you doing? What are you shaking? Come away. Are you shaking the branch? Did you shake the branch? ইত্যাদি।

Hold this book. What are you doing? What are you holding? Put it down. Are you holding the book? Did you hold the book? ইত্যালি

Who is this?

Who is that?

Who is here?

Who is there?

Who is he?

Who is she?

Who is that boy?

Who is that girl?

Who is Ali? This boy is Ali.

Who is Jadu? This boy is Jadu, etc.

Who are you?

— একে একে সকলকে।

Who are they?

Who am I?

Where is Jadu?

Jadu is here.

Where is Madhu? Madhu is there.

Where is Mani? Mani is in the corner.

Where is my pen, your book, Jadu's pencil, Madhu's marble, Abani's father, your brother, sister, your room, Madhu's home?

What is your name?

My name is Madhu.

What is your age?

My age is tem.
This is a slate.

What is this? What is that?

That is a book.

What is here?

It is a chair.

What is there?

That is a board.

What is there on the table? It is a pen. (There is a pen on the table.) What is there in your pocket? It is a marble. (There is a marble in my pocket.) What is

there in the ink-pot? There is ink in the ink-pot. What is there on this page? There is a picture on this page. What is there on your head? There is a cap on my head. What is there in this cup? There is milk in this cup. What is there in my hand? There is a rupee in your hand. What is there in Jadu's hand, Madhu's hand, Bipin's hand, Indu's hand? etc.

What is there in this envelope? There is a letter in the envelope.

What is there on the floor?

What is there near the door, under the table, on this chair, on that tree, under that tree, near that tree, behind that house, before the class?

Whose book is this? It is Hari's book. Whose pen is that? That is Madhu's pen. Whose book is there? Pen, pencil, picture, photograph? etc. Whose letter is here? ইত্যাদি।

Which is your book, pen, pencil? etc.

Which is Jadu's book, pen, pencil? etc.

Which is Madhu's room? Which is my knife? Which is your seat? Which is Hari's place? Which is our teacher's house?

When do you get up? In the morning?

When do you take your bath? In the morning, at noon? etc.

When do you take your breakfast?

When do you go to school?

When do you play? In the afternoon, in the evening?

When do you take your lessons?

When does Madhu get up?

When does Madhu take his breakfast? বিপিন, হরি ইত্যাদি!

When do they play?

When do you come back from the school? At noon, in the afternoon, in the evening?

When do you go to sleep? At night?

When does the sun rise? When does it set?

When do we see the moon?

When do we see the stars?

শিক্ষকমহাশয় এই প্রশ্নোন্তরে নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিখাইবেন। morning, noon, afternoon, evening, night, to-day, to-night, sunrise, sunset.

How are you? I am quite well, very well.

How is your brother? He is ill not very well, etc.

How is Madhu, Jadu? etc.

How old is Bipin? Bipin is seven years old.

How old are you? I am ten years old.

How do you feel. Do you feel hot, cold, sleepy, lazy, fresh, angry, afraid, hungry, thirsty?

How many are you?

How many are they?

How many boys are there in the class, in the school, in the family?

How many girls are there in the class, in the school, in the family?

How many marbles (trees, bricks, windows, doors, teachers) are there?

How heavy is this? It is ten seers.

How heavy are you? I am about one maund.

How tall are you? I am about four feet.

How tall is Jadu? Jadu is about four feet and six inches.

How tall are you?—প্রত্যেক্ক

How tall is Ram, Jadu, Hari? etc.

How strong are you? Can you lift this chair, this table? etc.

Do you like sweets?

Do you like milk?

Do you like honey?

Do you like the school?

Do you like your sister, your brother, your cousin?

Do you like dogs, cats, cows, other animals?

Do you like me?

Do you like him?

Do you like castor oil?

Do you like quinine?

Do you like to read?

Do you like to walk far?

Do you like to get up early?

Do you like to quarrel?

Do you like meat, fish, vegetables (potato, cabbage, cauliflower, etc.)?

Do you like to talk?

Do you like winter, spring, summer, rains?

Can'you read?

Can you write?

Can you speak English?

Can you lift this chair, this table, this weight? etc.

Can you swim?

Can you ride?

Can you play football, cricket? etc.

Can you climb this tree?

Can you write your name?

Can you write your name on the slate?

Can you write your name in English on the black-board?

Can you ride a cycle?

Can you sing?

Can you sew?

Can you carry Indu, Madhu? etc.

Do you know him?

Do you know the boy?

Do you know the girl?

Do you know this flower?

Do you know how to sing?

Do you know the name of your school, your village, your town, your district, your country?

Do you know your father's name, brother's name, sister's name, teacher's name?

Do you walk to your school?

Do you know iron, copper, silver, brass, gold?

Where do you go? To your school, to the station, to the class, to the house? etc.

Where do they go? To the village, to the market, to the station? etc.

What are you doing? Reading, writing, playing, drawing?

What is Hari doing? Madhu, Bipin?

Where is he going? Hari, Jadu, Madhu? etc.

Where is your brother? In the house, in the shop?

Will you go there?

Will you come here?

Will you stand up?

Will you sit down?

Will you go to the gate?

When will you go home?

When will you go to your aunt's house?

When will you come to my house?

When will you go to your mother?

When will you go for picnic?

When will you go to play?

When will you take your bath?

Will you come with me in the afternoon?

Will you come with me to the market?

Will you come with me to the station?

Will you go with Jadu to his house, with Hari? etc.

Will you come here tomorrow, next Monday, Tuesday? etc.

Will you go to the town next week, next month, next year?

শিক্ষকমহাশয় এইখানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিখাইবেন, this morning, yesterday, day before, yesterday, last week, last month, last year, last Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

How did you come here? Was it on foot, on cycle? etc.

How did you go to the station? Was it on foot, on cycle, in a carriage, a car?

How did you come into this room? Was it by this door, that door, this window, that window?

How did Hamid cross the river? By swimming, in a boat, in a steamer?

How did you carry the brick? In your right hand, left hand, right shoulder? etc.

How did you get this book? From your father, from the shop, from the library?

How did you like the feast? Very much, not much, not at all?

When did you go to the station? In the morning, at noon, in the afternoon, evening, at night?

Where did you go in the morning? To the school, to the river, to your friend?

When did Jadu come here? Yesterday, day before yesterday, on last Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday?

এই জিনিসগুলি শিক্ষকমহাশয় সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। ছাত্রগণ ঘ্রাণ-দ্বারা প্রত্যেকটিকে চিনিতে চেষ্টা করিবে।

## Smell it and tell me what it is.

| Clove—লবঙ্গ           | cardamom—এলাচ    |
|-----------------------|------------------|
| camphor—কপুর          | gardenia—গন্ধরাজ |
| cinnamon—দারুচিনি     | lotus—পদ্ম       |
| rose—গোলাপ            | mint—পুদিনা      |
| Jasmine— <b>জু</b> ই  | chilly—লঙ্কা     |
| sandal wood—চন্দ্ৰন   | marigold—গাদা    |
| lemon leaves—পেবুপাতা | oleander—করবী    |

প্রয়োজন : এক, দুই, তিনি হইতে বারো ইঞ্চি পর্যন্ত মাপের বারোটি কাঠি এবং এক, দুই, তিন হইতে ছয় ফুট মাপের ছয়টি কাঠি। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের এইরূপে আদেশ করিবেন—

Find or pick up the three-inch stick.

Pick up a longer stick.

Pick up a shorter stick.

Pick up the longest, the shortest ইত্যাদি।

## ছাত্রদের শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড করাইয়া—

Who is the tallest? Find the shortest. Who is shorter than four feet? Who is taller than Jadu? Who are shorter than Ram? How tall is he, is Jadu? ইত্যাদি। How stout, thin, fair, dark? ইত্যাদি।

## দ্রবাপরিচয় (চোখ দিয়া)—

What is this? Lentils, peas, rice, husks, wheat, mustard, barley, carrot, turnip, radish, potato, leaves of mango, lemon, rose, bamboo etc.

# ইংরেজি-সহজশিক্ষা

## ভূমিকা

মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ ও বাকাগুলি নানা প্রকারে বার বার ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে ইহাই লেখকের অভিপ্রায়। শব্দগুলি বোর্ডে লিখিত থাকিবে, ছাত্ররা তাহাই দেখিয়া মুখে ও লেখায় বাকারচনা অভ্যাস করিবে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে অনেকগুলি বিশেষ্য বিশেষণ শব্দ দেওয়া হইয়াছে, সর্বদা ব্যবহার্য শব্দ-শিক্ষায় ও বাকারচনা-ঢর্চায় সেগুলি কাজে লাগিবে। যে রীতি অনুসরণ করিয়া লেখক একদা কোনো ছাত্রকে অল্পকালের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ইংরেজি শিখাইতে পারিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

# ইংরেজি-সহজশিক্ষা

## প্রথম ভাগ

١

## বাংলা অর্থ-সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে—

| The man | মানুষ  | big | বড়ো    |
|---------|--------|-----|---------|
| The boy | ছেলে   | mad | পাগল    |
| The cat | বিড়াল | red | नान     |
| The dog | কুকুর  | bad | - খারাপ |
| The pen | কলম    | new | নৃতন    |
| The cow | গাভী   | fat | মোটা    |

শিক্ষক বাংলা শব্দটি বলিয়া তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দ, ইংরেজি শব্দটি বলিয়া তাহার বাংলা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশ পাঠগৃহস্থিত বা তর্মিকটবর্তী কোনো কোনো বস্তু নির্দেশ করিয়া তাহার ইংরেজি নাম বলাইয়া লইবেন। শিক্ষক দেখিবেন যে ছাত্র ইংরেজি নাম বলিবার সময় the কথাটি যথাস্থানে প্রয়োগ করে; যথা— the book, the hall, the wall, the tree.

২

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রকারে বিশেষ। বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অর্থ বলাইয়া লইবেন। বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইংরেজিতে বিশেষণ যে the ও বিশেষটির মাঝখানে থাকে, তাহা দেখাইয়া| দিবেন।

> The big man The mad dog The red cat The bad boy The new pen The fat cow

## ইংরেজি করো---

| न्छन मानुष।  | বড়ো কলম।    | পাগল ছেলে।   |
|--------------|--------------|--------------|
| খারাপ কুকুর। | মোটা বিড়াল। | লাল গাভী।    |
| পাগল মানুব।  | লাল কুকুর।   | বড়ো গাভী।   |
| খারাপ কলম।   | মোটা ছেলে।   | নৃতন বিড়াল। |
| লাল কলম।     | মোটা মানুব।  | वर्षा कुकुत। |
| নৃতন ছেলে।   | পাগল গাভী।   | খারাপ বিড়াল |

বিশেষা ও বিশেষণ কাহাকে বলে পুনরাবৃত্তি করাইয়া পরপৃষ্ঠায় লিখিত প্রকারে কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ বোর্ডে লিখিবেন— ছাত্রকে কোনগুলি বিশেষ। ও বিশেষণ বাছিতে বলিবেন।

The ink
The sun
The bed
Hot
New
Wet
The mat
Low
Dry
The ass
Old

কালি
সূর্য
বিছানা
গরম
নৃতন
ভিজা
মাদুর
নিচু
শুকনো
গাধা

পরে অর্থ-সহিত নিম্নলিখিত আরো কতকণ্ডলি বিশেষণ ব্যোঠে লিখিয়া এ পর্যন্ত যতগুলি বিশেষা শব্দ পাইয়াছে, তাহাদের সহিত বিশেষণগুলি যোজনা করিতে বলিবেন। যোজনাকালে অর্থসংগতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ইইবে।

> Rich idle

kind tame ugly wild soft hard

বন্ধ, প্রানো

warm good

flat thin long lame

ইংবেজি কবো—

খারাপ লাল কালি। বৃদ্ধ মোটা গাধা: শুকনো গ্রম বিছানা। লাল মোটা গাভী। ভিজা সাগু মাদুর।
বড়ো পাগলা কুকুর।
পুরানো খারাপ কলম।
ধনী দ্যালু মানুষ।
বিদ্রী বুনো বিডাল।
অলস নতন বাজি।

ভালো নরম বিছানা: বড়ো পোষা কুকুর:

\_

এ পর্যন্ত যাতগুলি বিদেশ্যণ শব্দ পাইয়াছে, তাহাদের সহিত এই বিদেশ্যগুলি যোজনা কবিবে। কথাগুলি বাংলা অর্থ -সহিত রোঠে লেখা থাকিবে।

The girl the food the hand the boat

the bird the desk the head the book the goat the lamb

the nose the car

ইংরেজি করো---

লপ্না শক্ত কলম: বড়ো চ্যাপ্টা নাকৰ কমেল গরম হতে: বড়ো বুনো ছাগল। ভালো নতন নৌকা! নিচু প্রানো ভেদ্ধ। বিশ্রী থোড়া কুকুর। ধনী দ্যালু মেয়ে। পাতলা লম্ম কান। গ্রম শুকুনো খাবার।

পোষা বুড়ো পাখি।

খোঁড়া মোটা মেযশাবক।

#### বাংলা করো---

The thin old man

The soft warm hand
The red hot sun

The lame old cow
The wet cold bed
The new red boat
The big fat goat

The soft warm hand
The lame old cow
The lame old cow
The hot dry bed
The ugly old ass
The old bad pen

æ

The man is big.

The dog is mad.

The boy is bad.

The pen is new.

The ink is dry.

The bed is low.

The dog is mad.

The boy is bad.

The cow is fat.

The sun is hot.

The mat is wet.

শিক্ষক এখন হইতে বস্তু ও গুণ নির্দেশ করিয়া ছাত্রকে ইংরেন্সিতে বাকা রচনা করিতে উৎসাহ দিরেনা

৬

## ইংরেজি করো-

| মানুষটি নৃতন।  | কলমটি বড়ো।    | বালকটি পাগল :        |
|----------------|----------------|----------------------|
| কুকুরটি খারাপ। | বিড়ালটি মোটা। | গাভী <b>টি লাল</b> । |
| মানুষটি পাগল।  | কুকুরটি লাল।   | কলমটি খারাপ।         |
| ছেলেটি মোটা।   | গাধাটি নৃতন।   | কলমটি <b>লাল</b> ।   |

কোনো ছাত্রকে দেখাইয়া— Is that boy tall? কলম দেখাইয়া— What is this? Is this pen black? Is this book thick? No, this book is not thick, this book is thin. এইরূপে নিকটবতী পদার্থ সম্বন্ধে প্রধান্তর করাইতে ইইবে।

Where is Ram? Where is the book? যাহার উত্তরে here কিংবা there বলিয়া নির্দেশ করা যায় এমন প্রশ্নমাত্র করাইবেন। অনেকগুলি শব্দের বানান কঠিন কিন্তু বার বার ব্যবহারের দ্বারা তাহা ছাত্রদের আয়ন্ত হইয়া যাইবে।

> মান্ষটি মোটা। কুকরটি বড়ো। গাভীটি পাগল। বিডালটি খাবাপ। লাল কালিটি খারাপ। ভিজা মাদুরটি ঠাণ্ডা। বন্ধ গাধাটি মোটা। বড়ো ককরটি পাগলা। শুকনো বিছানাটি গরম। লম্বা কলমটি শক। পরানো ডেস্কটি নিচ। বড়ো নাকটি চ্যাপ্টা। খোড়া ককরটি বিশ্রী। গরম হাতটি কোমল। বড়ো ছাগলটি বুনো। দয়াল মেয়েটি ধনী। লম্বা কানটি পাতলা। নতন নৌকাটি ভালো। শুকুনো খাবাবটি গ্রম। বজে পাখিটি পোষা। মেয়ের মাথাটি ভিজে। মোটা মেষশাবকটি খোডা। ভালো বইটি নৃতন। কশ বালকটি পাগল। খারাপ কালিটি নতন। মোটা গোকটি ভালো। গাধার কানটি লম্বা। ছেলের হাতটি গ্রম।

> > ٩

(ছাত্ৰকে) Is the dog mad? Yes, the dog is mad. (অন্যকে) Who is mad? The dog is mad. What is the dog? (অন্যকে) The dog is mad. Is not the dog mad? (অন্যকে) Yes, the dog is mad. Is the boy bad? (অন্যকে) Yes, the boy is bad. (অনাকে) Who is bad? The boy is bad. What is the boy? (অনাকে) The boy is bad.

এইরূপে নিম্নলিখিত প্রশ্নশুলি who ও what -যোগে বিভিন্ন করিয়া ছাত্রদের দ্বারা উত্তর করাইয়া লইবেন। মাঝে মাঝে প্রশ্নের সহিত Tell me. say, answer me. পদ যোগ করিয়া লইবেন।

Is not the boy bad? Yes, the boy is bad.

Is the cat red?
Is the pen old?
Is the ink dry?
Is the bed low?

Is the sun hot? &c.

Is the old man thin?
Yes, the old man is thin.

(অন্যকে) Which man is thin?

The old man is thin.

(অন্যকে) How is the old man? The old man is thin.

পর্বপষ্ঠায় লিখিত পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

(অনাকে)

(অনাকে)

Is the red ink bad?

Is the wet mat cold?

Is the old ass fat?

Is the big dog mad?

Is the dry bed warm?

Is the long pen hard?

Is the old desk low?

Is the big nose flat? Is the lame dog ugly?

Is the warm hand soft?

Is the kind girl rich?

Is the old goat wild?

Is the long ear thin?

Is the new boat good? Is the dry food hot?

Is the old bird tame?

Is that fat lamb lame? Is the cold head wet? Is the good book new? Is the hot sun red? Is the red ink dry?

Ъ

প্রশ্নোত্তর : নেতিবাচক

Is the boy bad?

No, the boy is not bad, the boy is good.

Is the pen old?

No, the pen is not old, the pen is new.

Is the bed hard?

No, the bed is not hard, the bed is soft.

বিপবীতার্থক ইংরেভি বিশেষণ পদগুলি বাংলা অর্থ -সহ বোর্ডে লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

| Poor   | দরিদ্র  |
|--------|---------|
| small  | ছোটো    |
| high   | উচু     |
| pretty | সুন্দর  |
| cruel  | নিষ্ঠুর |
| cool   | ঠাণ্ডা  |
| short  | থাটো    |
| food   | খাবার   |
| good   | ভালো    |

Is the old man rich?
No, the old man is not rich, the old man is poor.

Is the thin nose big?

No, the thin nose is not big, the thin nose is small.

Is the hot food good?

Is the hard desk low?

Is the poor girl ugly?

Is the ugly boy kind?

Is the soft hand warm?

Is the new pen long?

ষষ্ঠ পাঠের প্রশ্নগুলিকে যত দূর সম্ভব নেতিবাচক ভাবে উত্তর করাইয়া লইবেন।

9

The man has a dog.

The boy has a book.

The girl has a goat.

The cat has a nose.

The lamb has a head.

ইংরেজি করো—

মেয়েটির একটি গাভী আছে।
ছেলেটির একটি পাখা আছে।
মানুষটির একটি মেষশাবক আছে।
সৃত্রী মেয়েটির একটি গাধা আছে।
গরীব ছেলেটির একটি নৌকা আছে।
নিষ্ঠর মানুষটির একটি মাদুর আছে।
দরিদ্র মেয়েটির একটি ছোটো বিছানা আছে।
খাটো মানুষটির একটি সুন্দর পাখি আছে।
বিত্রী ছেলেটির একটি উঁচু ডেস্ক আছে।
মেষশাবকের (একটি) লম্বা মাথা (আছে)।
পাতলা মানুষটির (একটি) উঁচু বড়ো নাক (আছে)।
গরীব ছেলেটির একটি পুরানো খারাপ কলম আছে।

#### প্রশ্লোত্তর

Has the man a dog? Yes, the man has a dog. Who has a dog? The man has a dog. What has the man? The man has a dog. Has not the man a dog? Yes, the man has a dog.

## উক্তরূপ পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Has the girl a goat? Has the boy a book? Has the cat a nose? Has the lamb a head? Has the girl a cow? Has the boy a bird? Has the man a lamb?

20

Has the pretty girl a cat?
Yes, the pretty girl has a cat.
Who has a cat?
The pretty girl has a cat.
Which girl has a cat?
The pretty girl has a cat.
What has the pretty girl?

The pretty girl has a cat. Has not the pretty girl a cat? Yes, the pretty girl has a cat.

এইরূপ পর্যায়ে প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করিবেন।

Has the poor boy a boat? Has the cruel man a mat? Has the ugly ass a nose? Has the pretty lamb a head? &c.

পরে কর্মে (object) একটি বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পর্যায়ে পরবর্তী প্রশ্নগুলি করিবেন। নৃতন শব্দ পাইলে শিক্ষক তাহার অর্থ ছাত্রকে দিয়া লিখাইয়া ও পুনঃ পুনঃ বলাইয়া লইবেন।

Has the poor man a tame dog?
Which man has a tame dog?
What has the poor man?
What kind of dog has the poor man?
Has not the poor man a tame dog?

| Leg    | পা     |
|--------|--------|
| tail   | লেভ    |
| sweet  | মিষ্ট  |
| sour   | টক     |
| bitter | তিক্ত  |
| dead   | মৃত    |
| live   | জীবিত  |
| cake   | পিষ্টক |
| mango  | আম     |
| pill   | বটিকা  |

Has the lame boy a high desk? Has the ugly cat a flat nose? Has the red cow a lame leg? Has the pretty bird a long tail? Has the kind girl a sweet cake? Has the poor boy a sour mango? Has the old man a bitter pill? Has the cruel man a dead bird? Has the rich girl a live goat?

## নেতিবাচক---

Has the poor man a tame dog?

No, the poor man has not a tame dog, the poor man has a wild dog.

এইভাবে উপরিলিখিত **প্রশ্নগুলির উত্তর করাই**য়া লইবেন।

22

It is a cat.

It is a tree.

It is a bed.

It is the leg.

It is the boy.

He is a doctor.

He is a king.

He is the brother.

It is the boat.

He is the uncle.

She is a girl.

She is the maid.

She is the cook.

She is the queen.

She is the sister.

She is the aunt.

নেতিবাচক করো, যথা—

It is not a cat.

এ একটা সিংহ (lion) ৷

এ একটি চাকর (servant) ৷

এ চাদ (moon) ৷ এটা হাত (hand) ৷ এ কটিওয়ালা (baker)। এ হরি।

একটা পেয়ালা (cup)।

এ দৰ্জি (tailor)।

এ একটা কলম (pen) ৷

এ একটি মাল্লা (sailor)। এ মটে (porter)!

এটা ঘোড়া (horse)।

এ একটি স্থীলোক (woman)।

এ দাই (nurse)।

এ গয়লানী (milk-maid)।

এ মেথরাণী (sweeper)।\*

এ রাজকন্যা (princess)।

এ ভিখারিণী (beggar)।\*

53

It is hot. (গরম পড়িয়াছে) It is cold. (ঠান্তা পড়িয়াছে)

উপরের পাঠটি "there is" বাক্যযোগে সাধাইয়া নেতিবাচক করাইতে হইবে। যথা—

There is a cat.

There is no cat.

প্রস্থবাচক, যথা---

Is there a cat?

No, there is no cat, there is a dog.

মেধর বা ভিখারি-যে ব্রীলোক তাহা বিশেষভাবে বৃঝাইতে হইলে sweeper ও beggar শব্দের পরে woman যোগ করিয়া দিতে হয়।

It is summer. (এখন গ্রীমকান) It is autumn. It is winter. It is spring.

প্রশোন্তর, যথা—Is it hot?

No, it is not hot, it is cold. It is a hot summer. It is a cold winter. It is a wet autumn. It is a warm spring.

প্রস্থান Is it a hot summer? or, is the summer hot? No, it is cool.

It is hot in my room.
It is cold in her garden.
It is cold in the hills.
It is warm in Madras.
It is not hot but dry.
It is not cold but damp.

#### প্রস্নোন্তর

এখন কি শীত? না. শীত নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা। এখন কি বেশি গরম (hot)? না. বেশি গরম নয়, অল্প গরম (warm)। এখন কি ভিজে (wet)? না. ভিক্তে নয়, কিন্তু সাাৎসেতে। হরি কি পাগল > ना. र्रात भागन नय, किंह म कुछ। রাম কি মালা থ না, রাম মালা নয়, কিন্তু সে কটিওয়ালা। ও কি ভাই? না. ও ভাই নয়, কিন্তু ও খুডো। ও কি মাণ না, ও মা নয়, কিন্তু ও মাসি। ও কি আপন ভাই (brother)? না, ও আপন ভাই নয়, কিন্তু খুড়তুতো ভাই (cousin)। ও কি মেথর? না, ও মেথর নয়, কিন্তু ও ভিখারি। বিডালটি কি ভালো? না, ভালো নয়, কিন্তু কন্সী। ঐ লাল সিংহ কি বুনো? না. ও বুনো নয়, কিন্তু ও পোষা।

ত্র মোটা পাচক কি বৃদ্ধিমান (clever)?

ना, त्म वृक्षिमान नग्न, किन्छ ভালো।

ঐ রাজকন্যা পীড়িত?

না, পীডিত নয়, কিন্তু ক্ষৃধিত।

They are bakers.

They are girls.

These are cats.

These are tables.

Are these books?

No, these are not books, but these are pencils.

Are these birds?

No, these are not birds, but these are flowers.

১৩

The man is not there.

There is no man.

It is a goat. It is not a goat.

## ইংরেজি করো—

| মানুষ আছে:   | মানুবের আছে।  |
|--------------|---------------|
| গোরু আছে।    | গোরুর আছে।    |
| ছাগল আছে।    | ছাগলের আছে।   |
| মেষশাবক আছে। | মেষশাবকের আগ  |
| বালিকা আছে।  | বালিকার আছে।  |
| গাধা আছে।    | গাধার আছে।    |
| বিড়াল আছে।  | বিড়ালের আছে। |
| ককর আছে।     | কুকুরের আছে।  |

"আছে" শক্তের ইংরেজিতে "There is" পদের ব্যবহার এইসঙ্গেই ছাত্রদিগকে অভ্যাস করাইতে হইরে। যথা, The man is, There is the man. The thin man is, There is the thin man. এইরূপে সমস্ত পাঠটি there is শক্তযোগে নিশ্পন্ন করাইয়া লইতে হইরে।

| \$8            |         |
|----------------|---------|
| বাংলা করো—     |         |
| In the room (§ | ারেতে ; |

| in the bag  | in the sea  | in the tub  |
|-------------|-------------|-------------|
| in the sky  | in the well | in the road |
| in the town | in the cup  | in the tank |
| in the food | in the head | in the hand |
|             |             |             |

| ইংরেজি | করে:   |
|--------|--------|
| 5/2010 | 441241 |

|          | A / 241 A 44 241 |        |
|----------|------------------|--------|
| বিছানাতে | মাদুরে           | বহিতে  |
| হাতে     | মাথায়           | সূর্যে |

কালিতে খাবারে (5/3 নৌকায মাকে কানে लिख পায়ে বড়ো বাাগে ছোটো ঘরে নুতন টবে লাল আকাশে শুষ কুপে मीर्घ भाष পরাতন শহরে খারাপ পেয়ালায় ভরা পকরে

30

The cup is in the bag. The tub is in the road. The sun is in the sky. The road is in the town. The bag is in the room.

There is -শব্দযোগে এই পাঠ পুনরাবৃত্তি করাইতে হইবে।

## ইংরেজি করো---

একবার is একবার there is-শব্দযোগে অনুবাদ করাইতে হইবে

নৌকা সমৃদ্রে আছে। খাবার হাতে আছে। মাদুর বিছানায় আছে। নাক মথে আছে।

কালি পেয়ালায় আছে।
নৃতন নৌকা লোহিত সমুদ্রে নাই।
পুরাতন মাদুর শক্ত বিছানায় নাই।
গরম খাবার ভিজা হাতে নাই।
মোটা মেয়েটি ছোটো ঘরে নাই।
মৃত ছাগলটি শুকুনো রাস্তায় নাই।
সুন্দর পাথি লাল আকাশে নাই।
নরম বিছানা ভিজা ঘরে নাই।

প্রশ্লের উত্তরে "There is" শব্দের অভ্যাস করাইতে হইবে।

Where is the cup? What is in the bag? Is the cup in the bag? Is there a cup in the bag? Is not the cup in the bag?

শেষোক্ত দৃই প্রশ্লের উত্তরে ইতিবাচক (affirmative) ও নেতিবাচক (negative) দৃইরূপই বলাইয়া লইতে হউরে। যথা—Yes, there is a cup in the bag.

অপবা--- No, there is no cup in the bag.

এই পর্যায়ে এই পাঠস্থিত সমস্ত ইংরেজি বাকা, ও বাংলা হইতে ইংরেজি তর্জমাগুলি প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করাইয়া উত্তর করাইয়া লইবেন। Is the cup in the sky?

No, the cup is not in the sky, the cup is in the bag.

Is there a cup in the sky?

No, there is no cup in the sky.

Is the mat in the sea?

No, the mat is not in the sea, the mat is in the room.

Is there a mat in the sea?

No, there is no mat in the sea.

এইভাবে পাঠম্বিত বাকাগুলিকে অসংগত প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া সংগত উত্তর বলাইয়া লইবেন।

১৬

বাংলা করো-

The king has a crown.

The lad has a coat.

The shoe has a hole.

The thief has a ring.

The shop has a door.

The horse has a groom.

The house has a room.

The deer has a tail.

ইংরেজি করো—

মানুষ্টির একটি পেয়ালা আছে।

বিছানাটায় একটি মাদুর আছে। বালকটিব একটি পাখি আছে।

গাভীতির একটি লেঞ্জ আছে।

বালকটির একটি নৌকা আছে।

হরির একটি পিষ্টক আছে।

রামের একটি বই আছে।

শ্যামের একটি বিছানা আছে।

গাভীর একটি লম্বা **লেজ** আছে।

কৃকুরের একটি বিশ্রী নাক আছে।

বালকটির একটি লাল ছাগল আছে। বালকটির একটি সাদা মেফশাবক আছে।

বালকাওর একাত সাদা মেবলাবক আর খোড়ো মানুষের একটি সুরু পা আছে।

নেতিবাচক বিকল্পে—

The man has not a cup.

The man has no cup.

প্রসোত্তর

What has the king?

Who has the crown?

Has the king a crown?
Has the king a cup?
What has the cow?
Who has the long tail?
What kind of tail has the cow?
Has the cow a short tail?

এইরূপ পর্যায়ে প্রক্লোত্তর করিয়া যাইবেন।

#### প্রস্থানব

Has the man a pen? Yes, the man has a pen. Where has the man a pen? The man has a pen in the bag.

এইভাবে এই পাঠপ্রিত বাকান্ডলিকে প্রশ্নরূপে প্রয়োগ কবিয়া উত্তর বলাইয়া লইবেন।
Has the man a pen in the well?
No, the man has not a pen in the well,
The man has a pen in the bag.

এইরূপ অসংগত প্রশ্নের সংগত উত্তর করাইয়া লইবেন।

## ১৭ বাংলা করো—

| on the roof<br>on the chair<br>on the back                           | On the tree গাছের উপরে<br>on the hill<br>on the wall<br>on the floor         | on the bench,<br>on the rose,<br>on the flower                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| বিছানার উপর<br>ডেস্কের উপর<br>নৌকার উপর<br>লেজের উপর<br>পেয়ালার উপর | ইংরেজি করো— মাদুরের উপর হাতের উপর নাকের উপর টবের উপর<br>প্রদীপের<br>প্রদীপের | বহির উপর।<br>মাথার উপর।<br>কানের উপর।<br>রাস্তার উপর।<br>পারের উপর। |

একবার is ও একবার there is শব্দযোগে অনুবাদ করাইতে হইবে।

## ইংরেজি করো—

গাছের উপর পাথি আছে। ছাদের উপর বিড়াল আছে। বেঞ্চের উপর পুস্তক আছে। টৌকির উপর ফুল আছে। টেবিলের উপর থাবার আছে। কোলের উপর হাত আছে। পাহাড়ের উপর মেষশাবক আছে। মাথার উপর মাছি আছে। (মাছি: fly) চতুদশ পাঠের নাায় বিভিন্নরূপে প্রশ্নোন্তর করাইতে হইবে। যথা— Is the bird on the tree? Who is on the tree? Where is the bird? Is the bird on the lamp? etc

There is শব্দের ব্যবহার আবশ্যক।

পুরাতন ছাদের উপর পাখিটি আছে।
নিচু দেয়ালের উপর বিড়ালটি আছে।
শক্ত বেঞ্চের উপর বালকটি আছে।
কোমল আসনের উপর রাজা আছে। (আসন: seat)
লাল দেয়ালের উপর প্রদীপটি আছে।
শুষ্ক গোলাপের উপর মাছি আছে।
উচ পাহাডের উপর গাছটি আছে।

#### প্রান্তর

There is শব্দটি বাবহার্য—

Is the bird on the old roof?
Where is the bird?
Is there a bird on the old roof?
Who is on the old roof?
On what kind of roof is the bird?
Is the bird on the water?
Is there a bird on the water?

এইনপ পর্যায়ে উল্লিখিত বাংলার ইংরেজি তর্জমাগুলিকে প্রশ্লের আকারে প্রয়োগ করিবেন।

১৮

ঘরে রাজার একটি মৃকুট আছে।

ঘরে রাজা আছে।

গাছের উপর হরির একটি পাখি আছে।

গাছের উপর রামের একটি বই আছে।

শেলফের উপর রামের একটি বই আছে।

বেক্ষের উপর বালকের একটি পাত্র আছে।

বালক বেক্ষের উপরে আছে।

আটি ব্যাগে আছে।

আটি ব্যাগে আছে।

তৌকির উপর বালিকার একটি জুতা আছে।

বালিকাটি চৌকির উপরে আছে।

থালায় (plate) শ্যামের একটি পিষ্টক আছে।

পিষ্টক পেয়ালায় আছে।

মাদুরের উপরে মহিলার একটি আংটি আছে। মহিলা মাদুরের উপরে আছে। নৌকায় চোরের একটি কোর্তা আছে। চোর নৌকায় আছে।

Has the king a crown in the room? What has the king in the room? Where has the king a crown? Has the king a goat in the room? Has not the king a goat in the room?

এইরূপ পর্যায়ে পূর্বোক্ত বাংলার ইংরেন্ডি তর্জমাগুলি প্রশ্নের আকারে প্রয়োগ করিবেন।

## ১৯ বাংলা করো—

The roof of the house বাড়ির ছাদ The tree of the garden The horn of the cow The bench of the school The chair of the father The wall of the fort The back of the cow The top of the hill

## ইংরেজি করো—

| হরিণের মৃত   | হাঁসের পা       | খাইবার পাত্র |
|--------------|-----------------|--------------|
| শহরের রাস্তা | বিছানার মাদুর   | দোকানের দরজা |
| সহিসের জুতা  | মহিলার আংটি     | ঢোরের কোর্তা |
| ছোকরার ঘোড়া | চাকরানীর প্রদীপ | রাজার মৃক্ট  |

বাড়ির ছাদটি উচ। বাগানের গাছটি নিচ। গাভীর শিংটি বিশ্রী। স্কুলের বেঞ্চটি লম্বা। রাজার চৌকিটি নরম। দর্গের প্রাচীরটি শক্ত। চৌকির পিঠটি পাতলা। পাহাডের উপরটা চ্যাপ্টা। হরিণের মৃত সূত্রী। হাঁসের পা খাটো। পাচকের পাত্রটি নৃতন। শহরের রাস্তা লম্বা। বিছানার মাদুরটি ভালো। দোকানের দরজা ছোটো। সহিসের জুতা শুকনো। মহিলার আংটি ভালো। চোরের কোর্তা পুরানো। ছোকরার ঘোডাটি খোডা।

চাকরানীর প্রদীপটি নিচু।

স্কলের বেঞ্চটি বাগানে আছে। নানান চৌকিটি ছাতেব উপর আছে।\* হরিণের মণ্ডটি ব্যাগে আছে। দর্গের প্রাচীরটি পাহাডের উপর আছে। বিছানাব মাদবটি টবে আছে। পাচকেব পিষ্টকটি পেয়ালায় আছে।\* সহিসেব জতাটি কপে আছে :\* মহিলার আংটিটি টৌকিব উপর আছে 🗈 পাচকের প্রদীপটি বাগানে আছে।\* রানীর ককরটি পাহাডের উপর আছে।\* বাজাব জাহাজটি সমূদ্রে আছে। চোরের কোঠাটি গাছের মাথার (top) উপর আছে। বালিকার বইটি বাপের বাাগে আছে: বালিকার হাতটি গাভীর শক্তের উপর আছে: রাজার মুকুটটি রানীর মাথার উপর আছে মানষ্টির দোকান শহরের বাগানে আছে। পাচকটিব পাত্রটি স্কলের চৌকির উপর আছে গাভীর খাদা গাধার পিঠের উপর আছে বালিকার গোলাপ সহিসের হাতে আছে

দই প্রকারে তর্জমা করাইতে হইবে:

#### 20

## plural (বছবচন)

The round balls
the black boards
the strong bears
the bright stars
the sharp thorns

উজ্জ্বল মেঘগুলি পোষা সিংহগুলি শক্ত তক্তাগুলি তাজ্ঞা কাঠিগুলি the white clouds the brave lions the blue stones the green sticks

সবৃদ্ধ পাথরগুলি খোড়া ভল্লকগুলি তীক্ষ্ণ পাথরগুলি কালো ভল্লকগুলি

বাংলা করো---

The balls are round.
The boards are black. ইত্যাদি।

## वस्वकत्न are श्रा वृक्षादेशा मिरवन।

তারা-চিহ্নিত বাকাশুলি দুই প্রকারে তর্জমা হইবে। যথা—The father's chair is on the roof. The
father has a chair on the roof. বিকরে there is শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার্য।

## ইংরেজি করো---

মেঘগুলি সাদা।

**उकार्शन कात्ना ই**जामि।

উপরের ইংরেজি ও বাংলা তর্জমাগুলি ছেলেদের দিয়া ক্রিয়াযুক্ত করাইয়া লইবেন।

## ইংরেজি করো---

লাল গোলাগুলি বড়ো। কালো তক্তাগুলি নৃতন। সবল ভ**ন্নুকগু**লি পোষা।

উজ্জল তারাগুলি লাল।

সাদা মেঘগুলি পাতলা। সাহসী সিংহগুলি বনা। নীল পাথরগুলি সৃশ্রী। সবজ কাঠিগুলি লম্বা।

তীক্ষ কাঁটাগুলি শুষ্ক।

উল্লিখিত পাঠ লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্লোত্তর করাইতে হইবে।

Are the balls round?

Yes, the balls are round.

What are round?

The balls are round.

Are the balls flat?

No, the balls are not flat; the balls are round.

## বিশেষণ-যুক্ত পদগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নে পরিণত করিবে।

Which balls are big?

The red balls are big.

Are the red balls big?

Yes, the red balls are big.

Are the red balls small?

No, the red balls are not small, the red balls are big.

Are the big balls white?

No, the big balls are not white, the big balls are red.

Are not the red balls big?

Yes, the red balls are big.

#### ২১ ইংরেজি করো—

বিকল্পে are ও there are -যোগে নিষ্পন্ন করিতে হইবে

গোলাগুলি চৌকির উপরে আছে। মেঘগুলি আকাশে আছে।

তক্তাগুলি বেঞ্চের উপরে আছে।

সিংহগুলি বাগানে (park) আছে:

ভদুকগুলি পাহাড়ের উপরে আছে।

পাথরগুলি জাহাজে আছে।

কাঠিগুলি (লাঠিগুলি) বাগানে (garden) আছে।

গঠগুলি জুতায় আছে।

কাটাগুলি গাছে আছে।

উল্লিখিত বাকাগুলিকে একবার একবচন ও পরে অধিকরণ পদগুলিকে বছবচন করিয়া ইংরেজি করো। যথা—

সিংহ বাগানে আছে।
সিংহগুলি বাগানগুলিতে আছে।
লাল গোলাগুলি চৌকির পিঠের উপর আছে।
লাল গোলাগুলি চৌকির পিঠের উপর আছে।
সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপর আছে।
কালো তক্তাগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
বড়ো সিংহগুলি শহরের বাগানে আছে।
বিড়ালগুলি হরির দোকানে আছে।
পাথরগুলি দুর্গের প্রাচীরের উপর আছে।
লম্বা কাঠিগুলি বাড়ির ছাদের উপরে আছে।
তীক্ষ্ণ পেরেকগুলি সহিসের জুতায় আছে।

অধিকরণ কারকগুলিকে বছবচন করিয়া তর্জমা করো। যথা— লাল গোলাগুলি টৌকিব পিঠে আছে।

প্রশোভর দৃষ্টান্ত

Are the balls on the chair?
Are there balls on the chair?
Where are the balls?
What are there on the chair?
Are there horses on the chair?
Are there not balls on the chair?
How many balls are there on the chair?
Is there only one ball on the chair?

শেষোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে সংখ্যাবাচক বিশ্লেষগগুলি প্রয়োগ করিতে হইরে

दिरम्पर्णयुक्त भएनत श्राप्तद नमून

Are the red towels on the back of the chair? Are there the red towels on &c.
What are there on the back &c.
Where are the red towels?
Which towels are there on the &c.
On the back of what are the red &c.
What kind of towels are on the back &c.
Are there the red towels on the &c.
Are there not the red towels on the &c.

ইংরেজি করে।— রামের লাল হোয়ালেগুলি চৌকিব পিঠের উপর আছে। আকাশের সাল মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপরে আছে। শিক্ষকটির কালো বোর্ডগুলি স্কলের বাগানে আছে। রাজরে বড়ো সিংহগুলি শহরের পার্কে আছে।

উক্ত বাকাগুলিকে অধিকরণপদে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করিয়া ইংরেজি করো।

22

বাংলা করো---

The boys have a ball. The brothers have a horse. The uncles have a farm. The sisters have a dove.

উক্ত বাকাগুলিকে একবচন করো, কর্মকে বহুবচন করো।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

What have the boys?
Who have the balls?
Have the boys the balls?
How many balls have the boys?
Have the boys only one ball?
Have the boys a dish?
Have not the boys a ball?

বাংলা করো-

The mares have no stable. The beggars have no cap. The bees have no hive. The crows have no nest. The fields have no shade.

একবচন করে।—

বাকাগুলিকে অস্থিবাচক করো, যথা—-

The mares have a stable.

ইংরেজি করো—
বাগানগুলির শীতল ছায়া আছে।
বাগানগুলির ছায়া শীতল।
গোলাপগুলির ত্রীক্ষ্ণ কাঁটা আছে।
গোলাপগুলির কাঁটা তীক্ষ্ণ।
ঘোড়াগুলির একটি লম্বা আস্তাবল আছে।
ঘোড়াগুলির আস্তাবলটি লম্বা।
মৌমাছিগুলির একটি গোল চাক আছে।
মৌমাছিগুলির চাকটি গোল।
ডাক্রারদের একটি চাপটা বোতল আছে।
ডাক্রারদের বাতলটি চাপটা।

দুই প্রকার তর্জমা করিতে হইবে—

The garden has a tall tree. There is a tall tree in the garden.

প্রশোত্র

Is there a tall tree in the garden? Has the garden a tall tree?

Is the tree of the garden tall? What kind of trees has the garden? Has not the garden a tall tree?

ইংরেজ করো—
টুপশুলতে একটিও ছিদ্র নাই।
চাক্গুলতে একটিও মৌমাছি নাই।
গাছগুলির একটিও কাঁটা নাই।
গোলাবাড়িতে একটিও গোরু নাই।
বাসায় একটিও কাক নাই!
বালকদের একটিও গোলা নাই।
ভাইদের একটিও ঘোড়া নাই।
ডাক্তারদের একটিও বোতল নাই।

২৩

বাক্যগুলির প্রত্যেক বিশেষ্য পদের সহিত একটি করিয়া উপযুক্ত বিশেষণ যোজনা করিয়া ইংরেজি করো—

স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক আছে।
শহরের ডাক্তারের একটি দোকান আছে।
রাজার বাগানের একটি গেট (gate) আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক আছে।
ঘরের দেয়ালগুলির একটি ছাদ আছে।
পাহাড়ের রাজার একটি মুকুট আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা আছে।
স্কুলের শলকদের একটি ভেস্ক ঘরে আছে।
শহরের ডাক্তারদের একটি ডেস্ক ঘরে আছে।
শহরের ডাক্তারদের একটি দোকান পাহাড়ের উপর আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক বাড়িতে আছে।
পাহাড়ের রাজার একটি মুকুট ব্যাগে আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা পুকুরে আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা পুকুরে আছে।
রাজার পাচকদের বিড়ালটি প্রাচীরের উপর আছে।

প্রান্তর

ডেক্স প্রভৃতি শব্দ বছবচন করিয়া তর্জমা করে।।

Who have a desk in the room?
Where have the boys a desk?
Have the boys of the school a desk?
Have the boys of the school a lamb?
What have the boys of the school?

#### ₹8

## বাংলা করো---

I am angry. You are ill. He is happy.

We are well. You are clever. They are slow.

Ram is sad. It is bad. She is kind.

The stags are quick. The books are good.

They are cruel.

## ইংরেজি করো---

তিনি পাগল। তাঁৱা পাতলা। আমি খোড়া।

তিনি মোটা।

আমরা শক্ত। ইত্যাদি।

## প্রশ্লোত্তরের নমুনা

Q. What am I?

A. You are angry.

Q. Am I angry?
Q. Am I happy?

A. Yes, you are angry.A. No, you are angry.

## ইংরেজি করো—

আমি দুর্গে আছি। তাঁরা প্রাচীরে আছেন। তিনি পুকুরে আছেন। তুমি গাছের উপরে আছ। আমরা ঘরে আছি। তোমরা বিছানায় আছ। ইত্যাদি।

#### প্রয়োত্তর

Where am I?
Am I not in the fort?

Am I in the fort?

fort? Am I in the well?

Who is in the fort?

## 20

## বাংলা করো---

I am in my room. He is on his bench.

You are in your shop. We are in our gardens

They are on their boat. You are on your roof.

Hari and Ram are in their town.

She is in her bed.

ইংরেজি করো— আমি আমার বিছানায় আছি। তুমি তোমার মাদুরে আছ। তিনি তাঁহার দোকানে আছেন।
তিনি (মেয়ে) তাঁর ঘরে আছেন।
যদু আর মধু তাঁদের আস্তাবলে আছেন।
আমরা আমাদের পুকুরে আছি।
তোমরা তোমাদের বাগানে আছ।
তাঁরা তাঁদের বাড়িতে আছেন।
তৃমি আর শামি তাঁর বিছানায় আছ।
শামি আমার মাদুরে আছে। ইতাাদি।

প্রশারত

Am I in bed? Who is in my bed? Where am I? Am I in your bed? In whose bed am I?

২৬

একবার "is" "there is" এবং একবার "has" -যোগে তর্জনা করিতে হইবে যথা— My dog is in your room. There is my dog in your room. I have my dog in your room.

ইংরেজি করো—
আমার কুকুর তোমার ঘরে আছে।
তাঁদের মিঠাই আমাদের পাত্রে আছে।
তাঁর ঘোড়া আমাদের আস্তাবলে আছে।
তাঁর ঘোড়া আমাদের আস্তাবলে আছে।
তিরো

23

বিশেষাগুলিতে বিশেষণ যোগ করো।

প্রাত্র

Is my dog in your room?
Is there my dog in your room?
Who is in your room?
Have I my dog in your room?
Have I my cat in your room?

বাংলা করো---

The ducks of our father are in our tank. &c.

ইংরেজি করো---

তাদের ইম্কুলের বোর্ডগুলি আমাদের বাগানে আছে। আমার ভাইয়ের জামা তাঁর ব্যাগে আছে। ইত্যাদি।

#### 29

#### বাংলা করো—

I have the milk. He has the silk. You have the butter. Hari has the water. You have the flower. We have the sword. They have the grapes. I have the pure milk.

Hari and Madhu have the dolls.
You have the yellow flower.
He has the bright silk.
We have the blunt sword.
You have the fresh butter.
They have the ripe grapes.
Hari and Madhu have the nice doll.
Hari has the boiled water.

## ইংরেজি করো---

তাহার ভোতা তলোয়ার আছে।

আমার ফুল আছে। তাহার তলোয়ার আছে। তোমাদের আঙ্ব আছে। হরি এবং মধর গোলাপ আছে। তোমার দুধ আছে। আমাদের রেশম আছে। তাহাদের মাথন আছে। হরির পুতুল আছে।

আমাদের উজ্জ্বল রেশম আছে।
তোমার দ্বাল-দেওয়া দুধ আছে।
তোমার কাঁচা (green) ফল আছে।
তাহাদের তাজা মাখন আছে।
হরি এবং মধুর গরম জল আছে।
আমার ধান (rice) তোমার বাড়ির ছাদের উপর আছে।
তোমার দুধ আমার পাচকের পাত্রে আছে।
তাহার তলোয়ার তাঁহার দুর্গের দেওয়ালের উপর আছে।
আমাদের রেশম তোমাদের বিছানার মাদুরের উপর আছে।
তোমার আঙুর আমার পিতার ব্যাগে আছে।

#### বাংলা করো--

My pen is on the table in my room.
The butter is on the shelf in your bed-room.
Your doll is on the bench in her garden.
Her son is on the bed in my house.
My ball is in the box in your school.

# শব্দমালা

## বাকারচনা-চর্চার উদ্দেশো

| Noun          | Adjective        | Noun              | Adjective |
|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| Hair          | Thin             | Knee              | Hard      |
| Head          | Thick            | Bone              | Soft      |
| Eyes          | Black            | Foot              | Cold      |
| Nose          | Dark             | Toe               | Severe    |
| Face          | Fair             | Ear               | Nasty     |
| Teeth         | Bright           | Nostril           | High      |
| Tongue        | Mild             | Neck (গ্রীবা)     | Bad       |
| Gum           | Clean            | Ankle             | Deep      |
| Lips          | Dirty            | Shoulder (স্বন্ধ) | Old       |
| Cheek         | Long             | Elbow             | Young     |
| Hand          | Short            | Forehead          | Naughty   |
| Arm           | Straight         | Cart              | Noisy     |
| Finger        | Bent             | (Motor) Car       | Full      |
| Nail          | Broad            | Steamer           | Empty     |
| Chest         | Narrow           | Ship              | Loaded    |
| Back          | Sharp            | Tram              | Smoky     |
| Stomach       | Smooth           | Bus               | Broad     |
| Leg           | Rough            | Lorry             | Narrow    |
| Temple (রগ্)  | Clever           | Washerman         | Sour      |
| Eyebrow       | Jolly            | Food              | Fried     |
| Eyelashes     | Funny            | Rice              | Bitter    |
| Father        | Kind             | Bread             | Hot       |
| Mother        | Loving           | Butter            | Stale     |
| Brother       | Fond             | Milk              | Fresh     |
| Sister        | Angry            | Tea               | Rotten    |
| Baby          | Lazy             | Egg               | Soft      |
| Cousin        | Greedy           | Fish              | Crisp     |
| Aunt          | Fat              | Flour             | Raw       |
| Grandfather   | Thin             | Meat              | Early     |
| Grandmother   | Sick             | Lemon             | Late      |
| Grandson      | Strong           | Orange            | Long      |
| Granddaughter | Full             | Breakfast         | Short     |
| Daughter      | Short            | Oil               | Thick     |
| Son           | Dirty            | Lunch             | Fine      |
| Niece         | Tidy (পরিপার্টী) | Salt              | Wooller   |
| Nephew        | Green            | Dinner            | Cotton    |

| Noun        | Adjective    | Noun        | Adjective |
|-------------|--------------|-------------|-----------|
| Servant     | Cold         | Vegetable   | Silk      |
| Maidservant | Cooked       | Sugar       | Tight     |
| Cook        | Sweet        | Onion       | Loose     |
| Barber      | Boiled       | Potato      | Torn      |
| Turnip      | Coloured     | Ring        | Thick     |
| Radish      | Plain        | Necklace    | Hard      |
| Cauliflower | High         | House       | Soft      |
| Cabbage     | Low          | Cottage     | Scented   |
| Cucumber    | Tiled        | Bed         | High      |
| Mango       | Thatched     | Pillow      | Low       |
| Shirt       | Shut         | Mattress    | Hard      |
| Socks       | Open         | Rug         | Soft      |
| Coat        | Opened       | Blanket     | Warm      |
| Vest        | Airy         | Quilt       | Cosy      |
| Trousers    | Painted      | Pillow-case | Wooden    |
| Shorts      | Marbled      | Bed-cover   | Double    |
| Frock       | Dark         | Curtain     | Single    |
| Shoe        | Red          | Cot         | White     |
| Boots       | White-washed | Lamp        | Coloured  |
| Slippers    | Full         | Horse       | Plain     |
| Sandals     | Empty        | Dog         | White     |
| Belt        | Dry          | Cat         | Black     |
| Shawl       | Wet          | Cow         | Brown     |
| Watch       | Small        | Calf        | Tame      |
| Bracelets   | Large        | Goat        | Wild      |
| Sheep       | Lean         | Kid         | Fat       |
| Lamp        | Tiny         | Lake        | Hot       |
| Lion        | Cunning      | Earth       | Cold      |
| Tiger       | Clever       | Rain        | Dark      |
| Rat         | Foolish      | Mist        | Silent    |
| Mouse       | Cruel        | Dew         | Deep      |
| Frog        | Strong       | Morning     | Shallow   |
| Snake       | Grey         | Noon        | Muddy     |
| Sun         | Red          | Evening     | Thick     |
|             |              | Afternoon   | Wet       |
| Moon        | Bright       | Night       | Damp      |
| Star        | Blue         | Sea         | Dry       |
| Sky         | Round        | Cart        | Slow      |
| River       | Cool         | Carriage    | Fast      |

| Noun   | Noun     | lNoun    | Noun    |
|--------|----------|----------|---------|
| Hut    | Temple   | Window   | Wall    |
| Doors  | Gate     | Floor    | Ceiling |
| Skin   | Cough    | Waist    | Sore    |
| Mouth  | Fever    | Wrist    | Boil    |
| Throat | Measles  | Thigh    | Cut     |
| Chin   | Headache | Room     | Roof    |
| Bolt   | Stairs   | Comb     | Brush   |
| Pillar | Brick    | Water    | Drain   |
| Bath   | Tub      | Hair oil | Rails   |
| Тар    | Bucket . | Flv      | Donkey  |
| Mug    | Towel    | Ant      | Fox     |
| Soap   | Mirror   | Mosquito |         |

এই শব্দমালা ইংরেজি-সহজশিক্ষার দ্বিতীয় ভাগেও ব্যবহারে লাগিবে। ছাত্রেরা নিজেরা বাছিয়া লইয়া বিশেষ্য বিশেষণ যোগ করিয়া বাকা রচনার অভ্যাস করিবে। বার বার বাবহারের দ্বারা এই শব্দগুলি আয়ন্ত করিতে হইবে, কণ্ঠস্থ করিয়া নহে।

# ইংরেজি-সহজশিক্ষা

# দ্বিতীয় ভাগ

## LESSON 1

প্রথম ইতিবাচক বাকাগুলিকে ব্লাকরোর্ডে লিখিয়া রাখিতে হইরে, যথা— The boy Reads. The girl cooks, The child drinks ইত্যাদি। তার পর শিক্ষার্থীকে বা শিক্ষার্থীদিগকে ক্রমান্বয়ে একটি একটি করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং মুখে মুখে যথোপযুক্ত উত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। যে ক্ষেত্রে সম্ভব শিক্ষকমহাশয় এক বা একাধিক ছাত্রদ্বারা 'ক্রিয়া'র অভিনয় করাইয়া অপরকে প্রশ্ন করিবেন।

এইরূপে I sit, You stand, We play, It bites প্রভৃতি বাকাগুলি প্রশ্নের উত্তরে অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রত্যেক পাঠেই এইরূপে First ও Second Person প্রয়োগ শিখাইবেন।

## LESSON 2

Present Continuous (ব্যাপক বর্তমান কাল)

"পড়িতেছে" "রাধিতেছে" "কিনিতেছে" শব্দগুলি ইংরেজিতে reads, cooks, buys ও is reading, is cooking, is buying উভয় রূপেই তর্জমা করা যাইতে পারে। রূপভেদে অর্থেরও কিছু প্রভেদ হয়। The girl cooks বলিলে শুধুমাত্র ক্রিয়ার বর্তমানতা বুঝায়, The girl is cooking বলিলে ক্রিয়ার বর্তমানতা তো বুঝায়ই, অধিকদ্ধ তাহার কিয়ৎ-বর্তমানকাল-ব্যাপকত্বও বুঝায় অর্থাৎ যে মুহূর্তে ক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল সে মুহূর্তে ক্রিয়াটি চলিতেছে, তখনও সমাপ্ত হয় নাই— ক্রিয়া সেই মুহূর্তের কিছু পূর্ববর্তী ও কিছু পরবর্তী সময় অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

The boy is reading— ছেলেটি পড়িতেছে। Who is reading? The girl is cooking— মেয়েটি বাঁধিতেছে।
Who is cooking?
The child is drinking— শিশুটি পান করিতেছে।
Who is drinking?
Gopal is selling— গোপাল বিক্রয় করিতেছে।
Who is selling?
Hari is buying— হরি কিনিতেছে।
Who is buying?

## LESSON 3

ইংবেজি করো—

ছেলেটি বই পড়ে।

What does the boy do? What does he read?

মেয়েটি ভাত রাধে।

What does the girl do?

What does she cook?

শিশুটি দুধ পান করে।

What does the child do?

What does it drink?

গোপাল ফল বেচে:

What does Gopal do?

What does Gopal sell?

হরি কটি কেনে।

What does Hari do?

What does Hari buy?

প্রশ্নগুলির উত্তর নেতিবাচক করো।

## LESSON 4

ইংরেঞ্চি করো—

ছেলেটি বই পড়িতেছে।

What is the boy doing?

What is he reading?

মেয়েটি ভাত রাধিতেছে।

What is the girl doing?

What is she cooking?

শিশুটি দুধ পান করিতেছে।

What is the child doing? What is it drinking?

গোপাল ফল বেচিতেছে।
What is Gopal doing?
What is Gopal selling?
হরি কটি কিনিতেছে।
What is Hari doing?
What is Hari buving?

## LESSON 5

অর্থ করো---

The servant closes the doors. Mother opens the box. The gardener cuts the tree. The maid does all your work.

নেতিবাচক করো—

Does the servant close the doors? Does mother open the box? Does the gardener cut the tree? Does the maid do all your work? The servant is closing the doors. Mother is opening the box. The gardener is cutting the tree. The maid is doing all your work. Is the servant closing the doors? Is the mother opening the box? Is the gardener cutting the tree? Is the maid doing all your work?

## ইহার উত্তর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়রূপে দিতে হইবে।

প্রেশ্ববোধক বাকাগুলি নেতিবাচক করা হইলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বাকাই শিক্ষার্থীর সামনে লিখিয়া রাখিতে হইবে। তার পর প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। দৃষ্টান্ত—"Does the servant close the doors?" এই বাকাটি লেখা থাকিল। ইহার নেতিবাচক—"Does not the servant close the doors?" ইহাও পাশে বা নিম্নে লেখা থাকিল। তখন প্রথম প্রশ্নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার উত্তরই আদায় করিতে হইবে—Yes, the servant closes the doors. No, the servant does not close the doors. অপর প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত বাক্য দুইটি রচনা করাইতে হইবে। ইতিবাচক— Yes, the servant closes the doors. নিতিবাচক—No, the servant does not close the doors.

অর্থ করো---

The pupil does not smile. The snake does not jump. The girl does not play. Aunt does not scold. The tree does not move. The wind does not blow. The fish does not breathe.

The pupil is not smiling. The snake is not jumping. The girl is not playing. His aunt is not scolding. The tree is not moving. The wind is not blowing. The fish is not breathing.

## ইতিবাচক করো—

Does the pupil smile?
Does the snake jump?
Does the girl play?
Does his aunt scold?
Does the tree move?
Does the wind blow?
Does the fish breathe?

Is the pupil smiling? Is the snake jumping? Is the girl playing? Is his aunt scolding? Is the tree moving? Is the wind blowing? Is the fish breathing?

## LESSON 7

Who is he? (医闭) Who is she? Who is he? (It is a child.) Who are you? Who is that man? Who is this man? Who am I? What is he? (ভতা) Who is she? Who are they? What is that man? What is that woman?

## LESSON 8

to অর্থ করো—

Madhu comes to my room. Jadu writes to his father. Hari sells books to the pupils. The lotus opens to the sun. Madhu is coming to my room. Jadu is writing to his father. Hari is selling books to the pupils. The lotus is opening to the sun.

নেতিবাচক করো—

#### প্রায়ের

What does Madhu do? Does Jadu write to his father? Does Hari sell books to the pupils? Does the lotus open to the sun? Does Madhu come to my room? What is Madhu doing? Is Madhu coming to my room? Is Jadu writing to his father? Is Hari selling books to the pupils? Is the lotus opening to the sun?

ইতি ও নেতিবাচক -রূপে উত্তর দিতে হইবে।

## LESSON 9

Greedily Loudly Slowly Swiftly (Quickly) Silently Brightly Sweetly

লুকভাবে উচ্চস্বরে ধীরে <del>ক্রতবেগে</del> নীরবে উজ্জ্বভাবে মিইভাবে

#### অর্থ করো---

The dog barks angrily.
The boy laughs loudly.
The girl writes slowly.
The horse runs quickly (swiftly).
The pupil reads silently.
The star shines brightly.
The child smiles sweetly.
The cat eats greedily.

#### LESSON 10

## Present (নিতাবর্তমান-সূচক)

বাংলায় "খায়" ও "খাইতেছে" "হাসে" ও "হাসিতেছে" প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ একরূপ নহে। "খায়" "হাসে" ইত্যাদি শব্দে "খাইয়া থাকে" "হাসিয়া থাকে" ইত্যাদি বুঝায়। শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন, The boy goes to the school বলিলে "বালকটি স্কুলে যাইতেছে" বুঝায় এবং "বালকটি স্কুলে গিয়া থাকে" ইহাও বুঝায়।

## অনুবাদ করো—

He comes to school every day. I go to Darjeeling every summer. They take their meals twice a day. You get vour leave three times a year. The girl goes to her father's house in the evening. Our teacher takes his bath early in the morning. Your nephew returns home late in the evening. The lion roars fiercely. The horse runs swiftly. They write good English. We drink milk without sugar. Man comes into the world to learn. Tigers kill their prev. Birds fly in the air. Snakes glide on the earth. The dog is barking angrily. The boy is laughing loudly. The girl is writing slowly. The horse is running quickly (swiftly). The pupil is reading silently. The star is shining brightly. The child is smiling sweetly. The cat is eating greedily.

#### প্রশ্নোত্তর

How does the dog bark? Does the dog bark gently? How is the dog barking? Is the dog barking gently? etc.

ইতিবাচক ও নেতিবাচক উত্তর করিতে হইবে।

## LESSON 11

At. In. On

নিম্নলিখিত বাকাগুলুর অনুবাদে at, in এবং on প্রয়োগের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতে হইবে।

অনুবাদ করো—

কানাই রান্নাঘরে খায়। (in)

মালতী কৃটীরে বাস করে। (in)

তোমাদের শিক্ষক চৌকিতে বসেন। (in)

তাহাদের ঘোড়া রাস্তায় দৌড়ায়। (in)

ছাত্রটি বাগানে বেভায় (in)

তাহার (স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়ে জানলায় বসে। (at)

আমাদের দারোয়ান (porter) দ্বারে দাঁড়ায়। (at)

তাঁহার ভাই ডেম্বে পডে। (at)

হীরা (the diamond) মাতার আংটিতে হলে। (shines) (on)

তারা আকাশে ওঠে। (in)

ফল মাটির উপর পড়ে। (on)

প্রশ্নোতরের নমুনা

Who eats? (কানাই) Where does he eat?

Does Kanai eat in the yard?

#### 9/10

Who is she? (মালতী)

Where does Malati live?

Does she live in a temple? (নেতিবাচক)

Who is that man?

What does the student do? (বাগানে বেড়ায়)

Where does the student walk?

Does he walk on the road? (নেতিবাচক)

Who is this man?

What does the porter do?

Where does he stand?

Does he stand in the hall? (নেতিবাচক)

What is this?

Does the diamond shine?

Where does the diamond shine?

On whose ring does the diamond shine?

Does the diamond shine on the queen's necklace?

## LESSON 12

ইংরেজি করো---

মালতী শান্তভাবে কৃটীরে বাস করে (quietly)
আমাদের শিক্ষক ব্যস্তভাবে ক্লাসে আসেন। (busily)
তাহার পিতা কৃদ্ধভাবে জানালায় বসেন।
তোমাদের ঘোড়া উশ্মন্তভাবে রাস্তায় দৌড়ায়।
তোমার মেয়ে নীরবে ক্লেটে লেখে।
হীরা উজ্জ্বলভাবে আমার ভগিনীর ব্রেসলেটে স্কলে।

নেতিবাচক করো।

#### প্রস্লোত্তর

Where does Malati live?

How does she live? Does she live noisily?

উত্তর দিবার সময় সংক্ষেপে 'no' বলিলে চলিবে না। বলিতে হইবে: She does not live noisily but lives quietly.

What does our teacher do? How does he come? Does he come to the football field? Where does his father sit? How does he sit? Does he sit calmly? What does your horse do? Where does it run? Does it run on the roof? How does it run? What does your daughter do? On what does she write? Does she write on paper? How does she write? What does the diamond do? On what does it shine? Does it shine on the crown? How does it shine?

#### বহুবচন

The girls laugh.

The beggars beg.

The servants sweep.

The children dance.

The dogs bite.

The birds fly.

The students sleep.

The cows graze.

The flowers bloom.

The fishes swim.

They cry.

We stand. You walk.

Who are they? What do they do?

Do they cry?

What are those men? What do they do?

Do they scold?

What are these men? What do they do?

Do they dance?

Who are they? What do they do?

Do they jump?

What are these animals? What do they do?

Do they play?

What are these? What do they do?

Do they sleep?

Who are these men? What do they do?

Do they read?

What are these animals? What do they do?

Do they run?

What are these? What do they do?

Do they droop?

Are these fishes? What do they do?

Do they float?

What do they do? Do they laugh? What do we do? Do we sit?

What do we do? Do we run?

একবচন করো। নেতিবাচক করো।

ইংরেজি করো ইতিবাচক ও নেতিবাচক —

বালিকারা মধুর ভাবে হাসে।

ভিক্ষকেরা উচ্চম্বরে ভিক্ষা করে।

ভতোরা মেঝে (floor) ঝাঁট দেয়।

ছেলেরা আঙিনায় (courtyard) নাচে !

কুকুরেরা ভীষণভাবে (fiercely) শৃগালকে কামড়ায়।

পাখিরা ওডে এবং গান গায়।

ছাত্রেরা গভীরভাবে (soundly) নিদ্রা দেয়।

গোচারণ ভূমিতে (pasture) গাভীগুলি চরে।

मकाल कनरुनि काउँ।

মাছেরা দ্রুতবেগে (rapidly) সাতার দেয়:

## প্রশ্নোত্তর

প্রয়োজন বোধ করিলে শিক্ষক একবচনেও প্রশ্নোত্তর করাইবেন—

What do the girls do?

How do they laugh?

Do they laugh harshly?

Who are they? (ভিক্কুক)

How do they beg? Do they beg gently?

Who are these? What do they do?

Do they pour water?

Do they sweep the street?

What do the boys do?

Do they dance in the school?

Whom do these dog bite?

How do they bite?

Do they bite the goats?

What do the birds do? Do they also sing?

Do they sit silently?

What do the students do? Do they sleep restlessly?

What do the cows do? Where do they graze?

Do they graze in the ricefield?

When do the flowers bloom?

Do they bloom in the night?

How do the fishes swim? Do they swim slowly?

ইংরেজি করো—

বালকেরা অহাদের খুড়ার রান্নাঘরে খায়।
বালিকারা প্রাসাদের দ্বারে পৌছায় (arrive at)।
তোমার ভৃত্যেরা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়।
আমাদের শিক্ষকেরা স্কুল-ঘরের ডেস্কে বসেন।
তাহাদের ঘোড়াগুলি শহরের রাস্তায় দৌড়ায়।
ছোটো মেয়েরা তাহাদের পিতার বাগানে বেড়ায়।
শিশুরা পড়িবার ঘরে (reading room) তাহাদের পড়া করে।
তাহারে কন্যারা তাহাদের খাবার ঘরে তাহাদের বন্ধুদের চিঠি পড়ে।

একবচন ও নেতিবাচক করো। প্রয়োজন বোধ করিলে যথানিয়মে প্রশ্লোত্তর করানো যাইতে পারে।

## LESSON 16

বোর্ডে ছাত্রদের সম্মুখে লেখা থাকিবে

Do did, write wrote, eat ate, run ran, sit sat, stand stood, shine shone, rise rose fall fell, drink drank, take took.

অতীত কাল : Past

I did this.

You wrote on the slate.

The boy ran quickly.

The girl stood at the gate.

The baby sat on the floor.

The baby sat on the hoof

The child drank milk.

Past Continuous : ব্যাপক অতীত কাল

I was doing this.

You were writing on the slate.

The boy was running quickly.

The girl was standing at the gate.

The baby was sitting on the floor.

The child was drinking milk.

নিতা অতীত : Past (অভ্যাসসূচক)

I used to do this.

You used to write on the slate.

The boy used to run quickly.

The girl used to stand at the gate.

The baby used to sit on the floor.

The child used to drink milk.

ইংরেঞ্জি করো—

বালকটি তাহার কান্ত করিয়াছিল।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিয়াছিল।
ভিক্ষকটি একটি আম খাইয়াছিল।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়িয়াছিল।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিয়াছিলেন।
দারোয়ান স্বারে দাঁড়াইয়াছিল।
সূর্য প্রভাতে জ্বল্বল্ করিয়াছিল।
তারা সায়াফে দিগন্তে (horizon) উঠিয়াছিল।
ফলটি মাটিতে পড়িয়াছিল।
পাখিটি জল খাইয়াছিল।
ভূতাটি টাকা লইয়াছিল।

#### LESSON 18

ইংরেজি করো—

বালকটি তাহার কাঞ্চ করিতেছিল।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিতেছিল।
ভিক্ষুকটি একটি আম খাইতেছিল।
ঘাড়াটি মাঠে দৌড়াইতেছিল।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিয়াছিলেন।
দারোয়ান থারে দাঁড়াইয়াছিল।
সূর্য প্রভাতে স্কুল্ব্বল্ করিতেছিল।
ফলটি মাটিতে পড়িতেছিল।

## LESSON 19

বালকটি তাহার কাজ করিত।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিত।
ভিক্ষুকটি আম খাইত।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়াইত।
শিক্ষকটি টোকিতে বসিতেন।
দারোয়ান ঘারে দাড়াইত।
সূর্য প্রভাতে স্বল্বন্ধল্ করিত।
ফল মাটিতে পড়িত।

#### প্রশ্লোত্তর

What did the boy do? Did the boy do his work? What did the girl do? What did she write? Did she write her letter? What did the beggar do? What did he eat? Did the beggar eat a mango? What did the horse do? Did it run? Where did it run? What did the teacher do? Did he sit? Where did he sit? What did the porter do? Did he stand? Where did he stand? Did the sun shine? When did the sun shine? Did the star rise? Where did the star rise? When did it rise? Did the fruit fall? Where did it fall? Who drank water? Did the bird drink water? What did the bird drink? What did the servant do? What did he take? Did he take money?

## **LESSON 21**

What was the boy doing? Was the boy doing his work? What was the girl doing? What was she writing? Was she writing her letter? What was the beggar doing? What was he eating? Was the beggar eating a mango? What was the horse doing? Was it running? Where was it running? What was the teacher doing? Was he sitting? Where was he sitting? What was the porter doing? Was he standing? Where was he standing? Was the sun shining? When was the sun shining? Was the star rising? Where was the star rising? Was the fruit falling? Where was it falling?

বছবচনে অতীত কালে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয় না। উপরের পাঠ বছবচন করো এবং নেতিবাচক করো।

## LESSON 22

The servants firmly close the door.
The students noisily open the window.
The boats quickly reach the shore.
The soldiers silently march along the road.
The peasants slowly walk across the field.
The boys bravely climb upon the tree.
The peacocks gracefully dance in the forest.
The crystals brightly sparkle in the sun.
The carriages suddenly stop near the river.
The children merrily play in the garden.

একবচন করো, নেতিবাচক করো, অতীতকালবাচক করো। উপরিলিখিত পাঠের ক্রিয়াপদের অতীত রূপ বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। প্রশ্নোত্তর : ইতিবাচক ও নেতিবাচক উত্তর

What did the servants do? Did they close the door? How did they close the door? Are these boys students? Did they open the windows? How did they open the windows? Did the boats reach the shore? How did they reach the shore? What did the soldiers do? Did they march? Where did they march? How did they march? What did the peasants do? Where did they walk? How did they walk? What did the boys do? On what did they climb? How did they climb? Who danced? Where did they dance? How did they dance? What did the crystals do in the sun? How did they sparkle? Did the carriages stop? Where did they stop? How did they stop? What did the children do? Where did they play? How did they play?

## LESSON 23

এই ক্রিয়াপদগুলির অতীত রূপ বোর্ডে লিখিতে হইবে।

I stand at the door.\* We meet in the hall.\* You hold the book. He sings a song.\* They bring a doll.\* She feels pain.

I sleep on the roof.\*
He digs the soil in the garden.\*
They swim in the river near the village.
She runs to the temple.\*

বছবচন করো। অতীতবাচক ও নেতিবাচক করো।

চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করো।

Did I stand? Where did I stand? Did we meet? Where did we meet? What did you hold? Did you hold the book? Did he sing? What did he sing? What did they bring? Did they bring a doll? How did she feel? Did she feel pain? Did I sleep? Did I sleep on the roof? What did he dig? Where did he dig? What did they do? Did they swim? Where did they swim? Did she run? Where did she run to?

# LESSON 24

অনুবাদ করো—
আমি দরজা বন্ধ করি।
তিনি জানালা খোলেন।
তিনি (স্ত্রীলিঙ্গ) তাহার কাজ করেন।
তোমার পুতৃল ভাঙো।
তাহারা টোকি নাড়ান।
আমরা দুধ পান করি।
আমি ক্রটি খাই।

একবচনকে বছবচন ও বছবচনকে একবচন করাও।
 অতীত করাও।

- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ে প্রশ্নোত্তর- একবচন, বছবচন, বর্তমান, অতীত।
- ৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রক্লোন্তর, উক্তরূপে।

to

#### অনুবাদ করো---

The peasant goes to the field.\*
The king rides to the temple.\*
The porter runs to the market.
The sailor swims to the ship.\*
The soldier marches to the town.\*
The sparrow flies to its nest.
The pupil hastens to his teachers.\*
The clerk comes to his office.\*
The log drifts to the sea.
The lark soars to the sky.\*

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত করাও ও + বাকাগুলি ভবিষাৎ করাও।
- এ। নেতিবাচক কবাও।
- ৪। যথাক্রমে, quietly, hurriedly, swiftly, painfully, quickly, eagerly, rapidly, anxiously, slowly, joyously ক্রিয়াবিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
- ৫ + "There is" যোগে বাকাগুলি নিম্পন্ন করাও, যথা— There is a peasant who goes to the field; there is a peasant who went to the field, অন্যৱশ, যথা— There is a field which the peasant goes to; there is a field which the peasant went to.
- ৬। প্রশ্নের নমুনা— Who goes to the field? What does the peasant do? Where does he go? Does the peasant ride to the temple? এইরূপ বছবচনে, অতীতে।
- ৭। ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে প্রস্লোত্তর— বছবচন, অতীত।

#### LESSON 26

#### অনুবাদ করো---

চাষা তাহার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যাইতেছে। রাজা শহরের মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে। মৃটে গ্রামের হাটে ছুটিতেছে। মালা বন্দরের [in the port] জাহাজের দিকে সাতরাইতেছে। সৈনা শক্রর শহরে কুচ করিয়া যাইতেছে। চড়াই তাহার মাতার নীড়ের দিকে উড়িতেছে। ছাত্র সংস্কৃতের শিক্ষকের কাছে যাইতেছে। কেরানি তাহার মনিবের আফিসে আসিতেছে।

- ১। একবচন করাও।
- ২। অতীত করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। উছিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি বসাও।
- ৫। There is যোগে নিম্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাকাগুলি তিন প্রকারে পরিবর্তিত করা যায়, যথা— There is a peasant who goes to the field of the neighbour. There is a neighbour to whose field the peasant goes. There is a neighbour's field (or field of the neighbour) to which the peasant goes.
- ৬। প্রশ্নের নমুনা-

Where does the peasant go? Who goes to the field? To whose field does he go? Does he ride to the temple of the town?

- —এইরূপে বছবচনে, ও অতীত।
- ৭। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোতর।

#### LESSON 27

অনুবাদ করো—

তিনি ক্ষেত্রে যাইতেছেন।
তিনি মন্দিরে ঘোড়া চড়িয়া যাইতেছেন।
তিনি (ক্রীলিঙ্গ) শহরে আসিতেছেন।
আমি হাটে দৌড়িতেছি।
তোমরা স্কুলে যাইতেছে।
আমরা জাহাজে সাতার দিয়া যাইতেছি।
তারা আকাশে উঠিতেছে।

- ১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকৈ একবচন করাও।
- ১। অতীত করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
- ৫। প্রক্লোপ্তব— একবচন, বছবচন, বর্তমান, অতীত।
- ৬। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রক্লোন্তর, উক্তরূপে।

#### LESSON 28

into

অনবাদ করো---

The frog jumps into the well\*
The fireman rushes into the fire.\*

#### ইংরেজি-সহজ্ঞশিকা

The diver dives into the water. • The cart tumbles into the ditch. • The thorn pierces into the skin. The needle drops into the box. The river flows into the sea. The wind blows into the cave. The crab digs into the sand. The spire rises into the sky.

- ১। বহুবচন করাও।
- ২। অতীত করাও, \* চিহ্নিতগুলি ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। যথাক্রমে hurriedly, quickly, deeply, suddenly, painfully, silently, rapidly, strongly, diligently, majestically ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
- a। There is যোগে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন করাও— বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতে।
- ৬। প্রশ্নের নমুনা-

What does the frog do? What does he jump into? Where does he jump in? Does he jump into the fire? এইকপে বছৰচনে, ও অভীত।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্লোত্তর, অতীত ও বছবচন।

#### LESSON 29

অনুবাদ করো-

তুমি কুপে ঝাপ দাও।
তিনি আগুনে ছুটিয়া যান।
আমি জলে ডুব দিই।
তিনি নালায় উপ্টাইয়া পড়েন।
আমরা গর্তে (hole) পড়ি।
তোমরা মেযের মধ্যে ওঠ।
তাহারা বালির মধ্যে খোডে।

- ১। একবচনকে বছবচন ও वছবচনকে একবচন করাও।
- ২। অতীত করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।

#### LESSON 30

অনুবাদ করো—

The boy throws his marble into the well.\*
The maiden dips her pitcher into the water.\*

The sweeper sweeps the dirt into the ditch.\*

The doctor thrusts his needle into the skin.\*

The gentleman drops the money into the box \*

The boy thrusts his fist into his pocket.

The child pokes its stick into the mud.

The cook puts the coals into the fire.\*

The carpenter drives the nail into the wood.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত, Present Continuous করাও। চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। যথাক্রমে carelessly, hastily, carefully, deftly, suddenly, firmly, quickly, gently, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
- ৫। There is -যোগে নিম্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি There is -যোগে তিন প্রকারে নিম্পন্ন হইবে,
  যথা—

There is a boy who throws his marble into the well.

There is a marble which the boy throws into the well.

There is a well which the boy throws his marble into.
এইরশে অতীত।

৬। has-যোগে নিষ্পন্ন করাও,যথা—

The boy has a marble which he throws into the well. The boy had a marble which he threw into the well.

৭। প্রশ্নের নমুনা---

What does the boy do? What does the boy throw his marble into? Where does the boy throw his marble in? Does the boy throw his marble into the ditch?
এইরপে বহুবচনে, অতীতে।

## LESSON 31

## অনুবাদ করো—

ত্মি কূপের মধ্যে তোমার মার্বেল নিক্ষেপ করো।
তিনি (স্ত্রী) জলের মধ্যে তাহার কলসা ভোবান।
আমি বাক্সর মধ্যে আমার টাকা ফেলি।
তিনি চামড়ার মধ্যে তাহার ছুঁচ ফোটান।
তাহারা পকেটের মধ্যে তোমাদের মৃষ্টি প্রবেশ করান।
তাহারা পাঁকের মধ্যে তাহাদের লাটি খোচান।
আমরা আগুনের মধ্যে আমাদের কাতলি বসাই।

- একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
- ২। অঠীত করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।

#### from

## অনুবাদ করো—

The boy plucks the fruit from the tree...

The dog snatches the cake from the boy.

The servant hangs a lamp from the ceiling.\*

The maiden draws water from the well...

The student fetches an inkpot from the table.\*

The merchant buys a desk from the shop...

The girl takes a piece from the purse.

The groom brings a mare from the stable...

The school boy steals an egg from the nest.

The monkey breaks a twig from the bough.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত করাও। 🖈 চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যুৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। যথাক্রমে stealthily, suddenly, carefully, laboriously, quickly, cheaply, quietly, forcibly, silently, cunningly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করাও।
- ৫। There is যোগে নিষ্পন্ন করাও। প্রত্যেক বাক্য Ther is যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করা যায়। অতীত করাও।
- ৬। প্রশ্নের নমুনা---

What does the boy do? Does he pluck the fruit? What does the boy pluck the fruit from? Does he pluck it from the ceiling? এইরূপে বছবচনে, অতীতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ -যোগে প্রশ্নোত্তর, অতীতে ও বছবচনে।

## LESSON 33

## অনুবাদ করো—

চাকর তাহার কৃটীর হইতে ক্ষেতে যায়।
রাজা তাঁহার প্রাসাদ হইতে মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যান।
মৃটে গ্রাম হইতে হাটে ছোটে।
মালা তীর হইতে তরীর দিকে সাতরায়।
সৈন্য পাহাড় (hill) হইতে শহরের দিকে কৃচ করিয়া চলে।
চড়াই পাথি ক্ষেত হইতে বাসার দিকে ওড়ে।
ছাত্র খেলার জায়গা (play ground) হইতে তাহার শিক্ষকের নিকট যায়।
কেরানি তাহার ঘর (home) হইতে আফিসে আসে।

## কাষ্ঠখণ্ড নদী হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া চলে। লার্ক তাহার বাসা হইতে আকাশে ওঠে।

- ১। বছবচন করাও।
- ১। অতীত করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 81 There is -যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করাও।

#### LESSON 34

অনুবাদ করো---

তিনি (ব্রী) কৃপ হইতে জল ওঠান।
আমি গাছ হইতে ফল পাড়ি।
তুমি বালকের কাছ হইতে কেক্ কাড়িয়া লও।
তিনি ছাদ (ceiling) হইতে শিকল ঝোলান।
আমরা টেবিল ইইতে দোয়াত আনি।
তাহারা দোকান হইতে ডেস্ক কেনেন।
তোমরা আস্তাবল হইতে ঘোটকী আন।

- ১। বচনান্তর করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- এ। নেতিবাচক কবাও।

## LESSON 35

with

অনুবাদ করো---

The weaver weaves a cloth with his shuttle. The crow builds his nest with sticks. The crab digs a hole with his claws. The carver carves an image with his chisel. The fisherman catches fish with his net. The boatman tows the boat with a rope. The gardener mows the grass with a sickle. The woodman fells the tree with an axe. The elephant catches the leopard with his trunk.

- ১। বছবচন করাও।
- ১। অতীত ও ভবিষাং করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।

- 8। যথাক্রমে deftly, cunningly, cleverly, deeply, beautfully, diligently, laboriously, sharply, gradually, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাকানে ব্যবহার করাও।
- ৫। There is -যোগে তিন প্রকারে নিম্পন্ন করাও।
- ৬। প্রশ্নের নমুদা---

Who makes a cup? What does the potter do? What does the potter make his cup with? Does he make it with his shuttle?

## LESSON 36

#### অনুবাদ করো---

কুমারী তাহার কলসী দিয়া জল তোলে। মেথর তাহার ঝাঁটা (broom) দিয়া উঠান (courtyard) ইইতে ময়লা ফেলে।

শিশু লাঠি দিয়া কাদায় খোচা দেয় (poke)।
ডাক্তার তাঁহার ছুঁচ দিয়া চামড়া (skin) বৈধেন।
ছুতার তাহার হাতুড়ি দিয়া কাঠে পেরেক ঠাকে।
কুকুর তাহার দাঁত দিয়া বিড়ালকে কামড়ায়।
টৌকিদার তাহার মৃষ্টি (fist) দিয়া চোরকে মারে।
বালক তাহার লাঠি দিয়া পুতুল ভাঙে।
দরজি তাহার কাঁচি দিয়া কাপড় কাটে।
বালক একটি আঁকড়সি (hook) দিয়া ফল ছেঁড়ে।

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ত। নেতিবাচক কবাও।
- 8। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাইতে হইবে।

## LESSON 37

অনুবাদ করো—

আমি চাক দিয়া পেয়ালা গড়ি।
সে (স্ত্রী) আঁত দিয়া কাপড় বোনে।
তুমি বাটালি দিয়া মৃতি খোদো।
সে জাল দিয়া মাছ ধরে।
আমরা কান্তে দিয়া ঘাস কাটি।
তোমরা দাঁড় দিয়া নৌকা চালাও।
তাহারা কুড়াল দিয়া গাছ কাটে।

- ১। বচনান্ত্রকরাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।

for

The potter makes a cup for his father. The tailor cuts the cloth for his man. The baker bakes bread for his dinner. The boatman rows the boat for his master. The fisherman catches fish for his family. The boy takes his bat for a game. The girl fetches water for her mother. The student brings the book for his lesson. The servant goes to his master for wages. The milkman sells milk for money.

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। যথাক্রমে obediently, quickly, slowly, laboriously, diligently, secretly, hastily, willingly anxiously, daily ক্রিয়ার বিশেষণ প্রয়োগ করাইবে। There is -যোগে নিম্পন্ন করাও।
- ৫। প্রশ্নের নমুনা-

What does the potter do? Who makes the cup? Whom does he make the cup for?

## LESSON 39

অনুবাদ করো—

ছাত্র তাহার শিক্ষকের জন্য চৌকি আনে।•
মাতা তাহার শিশুর জন্য বিছানা করে।•
গ্রামবাসী (villager) তাহার পরিবারের জন্য কুটার নির্মাণ করে।•
বানিক তাহার আফিসের জন্য ডেস্ক কেনে।•
স্বামী তাহার স্ত্রীর জন্য এক জোড়া (pair) ব্রেস্লেট্ লয়।•
বোড়া যুদ্ধের (war) জন্য কামান টানে।
কন্যা রাল্লাঘরের জন্য চাল আনে।\*
কাক তাহার বাসার জন্য কাঠিকুঠি (twigs) বহন করে।

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত করাও। চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাও।

অনুবাদ করো—

তুমি তোমার পিতার জন্য পেয়ালা গড়ো।
আমি আমার মজুরদের জন্য কাপড় কাটি।
সে (ব্রী) তাহার প্রভুর জন্য রুটি গড়ে।
আমরা আমাদের পাঠের জন্য বই আনি।
তাহারা তাহাদের বেতনের জন্য মনিবের কাছে যায়।
তোমরা তোমাদের মনিবের জন্য দাঁড টানো।

- ১। বচনান্তর করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।

#### LESSON 41

বিকল্পে to এবং for

#### অনুবাদ করো---

The tailor makes a coat to sell. [बिक्द्म for selling \* The cook makes some cakes to eat.

The blacksmith makes a razor to shave with.† The boy brings a cap from the drawer to put on. The cat catches a mouse to feed on.

The maid lights a fire in the kitchen to cook:

The master buys a horse from the mart to ride on. The girl gets a doll from her mother to play with. The fox digs a hole in the ground to hide in.

The student borrows a book from his friend to read.

- ১। বহুবচন করাও। (উভয় রূপে)
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও। (উভয় রূপেই)
- ৩। নেতিবাচক করাও। (উভয় রূপেই)
- 8। There is -যোগে নিম্পন্ন করাও। (উভয় রূপেই)
- ৫। প্রশ্নের নম্না---

Who makes a coat? For what does he make the coat?

Does the tailor make a coat to eat? এইরূপ বছুবচনে, অতীত ও ভবিষাতে।.

- এইরপ এই পাঠের অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিতে।
- t with প্রভৃতি prepositionগুলির অর্থসংগতি ও আবশাকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। বুঝাইবার সময় বাক্যগুলিকে—A man shaves, A man shaves with a razor, The blacksmith makes a razor to shave with এইরূপে ভাঙিয়া লইতে হইবে।

অনুবাদ করো—

কাক বাস করিবার জনা (to dwell in) বাসা তৈরি করে।
কৃটিওয়ালা আহারের জনা কটি প্রস্তুত করে।
জেলে বেচিবার জনা নদী হইতে মাছ ধরে।
বালক খেলিবার জনা তাহার বাক্স হইতে মার্বেল আনে।
কাঠুরিয়া পোড়াইবার জনা (burn) তাহার কৃড়াল দিয়া কাঠ কাটে।
সৈনা হত্যা করিবার জনা দোকান হইতে বন্দৃক কেনে।
মাছরাঙা (kingfisher) মাছ ধরিবার জনা জলের মধ্যে ডুব দেয়।
ছাত্র লিখিবার জনা টেবিল হইতে কলম আনে।
খুড়া সাতরাইবার জনা জলে ঝাপ দিয়া পড়ে।

The carpenter makes a chair to sell it to my father. The driver harnesses a horse to drive him to the market. The peasant goes to the town to sell his corn to the merchant. The sweeper sweeps the dirt into the ditch to clean the room. The cook brings water to the kitchen to boil the rice. The girl calls the cat to feed it with milk.

শিশু তাহার পাঠ লইবার জনা স্কুলে আসে।

কুমারী জল লইবার জনা কুপে যায়।

রাজা পূজা করিবার জনা (pray) ঘোড়ায় চড়িয়া মন্দিরে যান।

মুটে তরকারী (vegetables) কিনিবার জনা হাটে দৌড়ায়।

সৈনা যুদ্ধ করিবার জন্য (fight) শহরে কুচ করিয়া যায়।

চড়াই তাহার বাচ্চাদের (young ones) খাওয়াইবার জনা নীড়ে উড়িয়া যায়।

রানী ফুল সংগ্রহ করিবার (gather) জনা গাড়ি করিয়া বাগানে যান (drive)।

•

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত করাও। চিহ্নিতগুলি ভবিষাং করাও।
- ও। নেতিবাচক করাও।
- ৪। There is autro নিম্পন্ন করাও।

## LESSON 43

with (সহিত)

অনুবাদ করো—

The boy comes to the school with his brother.\* The maiden goes to the well with her pitcher The sparrow flies to its nest with food. The soldier marches to the town with his gun. The king drives to the temple with his queen.

<sup>•</sup> এইসঙ্গে without শব্দটির ব্যবহারও শিখাইতে হইবে।

The woman runs to the market with vegetables. The student hastens to his teacher with his books. The gardener comes to the garden with his spade. The hunter rides to the wood with his spear. The peasant goes to the field with his plough

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। There is -যোগে নিম্পন্ন করাও।
- ও টিলিখিত উভয় প্রকারে প্রক্লোন্তর। প্রশ্নের নমুনা—
   Who comes? Where does he come? Whom does he come with?
   Who goes? Where does he go? What has she with her?

#### **LESSON 44**

অনুবাদ করো--

কাঠরিয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে কুড়াল দিয়া কাঠ কাটে।
কুমারী তাহার মাতার সঙ্গে কলসী করিয়া জল আনে।
গ্রামবাসী মিস্ত্রীর সঙ্গে ইট দিয়া মন্দির গড়ে।
স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত তাঁত দিয়া একখানা কাপড় বোনে।
দরক্রি তাহার মজুরদের (men) সঙ্গে কাঁচি দিয়া কাপড় কাটে।
কৃষক তাহার পুত্রের সহিত লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত চযে (tills)।
বালক তাহার বন্ধুদের সঙ্গে মার্বেল লইয়া খেলে।
রাজা তাহার সৈনাসহ কামান দিয়া লড়েন।
প্রভু তাহার ভৃতাদের সঙ্গে একটা শিকল দিয়া হাতি বাধেন।
শিকারী তাহার অনুচরদের সঙ্গে বশায় করিয়া বাঘ মারে।

- ১। বছবচন করাও।
- ২। অতীত করাও।
- ু। নেতিবাচক করাও।
- 8। There is -বোগে নিম্পন্ন করাও।

## LESSON 45

participle-যোগে by

অনুবাদ করো—

The woodman makes a path by cutting down the trees.\* The tailor makes his living by selling coats.

বলা আবশাক এইরাপ sentence, by-বোগে এবং by বাদ দিয়াও শুদ্ধ participle বারা নিম্পন্ন হইতে
পারে। বাংলাতেও এরাপ হয়, যথা—'কাঠুরিয়া বৃক্ষ কর্তনের বারা পথ প্রস্তুত করিতেছে' এবং 'কাঠুরিয়া কাঠ
কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছে'।

The beggar maintains himself by begging his food. The fisherman catches fish by casting his net. The porter earns money by carrying wood. The servant cools the room by sprinkling water. The tortoise saves its life by jumping into the river. The cowherd fastens the ox by tying him to a post. The peasant prepares his meal by boiling rice. The traveller makes a fire by burning the dry grass. The dog shows his delight by wagging his tail.

- ১। বচনান্তর করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- 8। There is -যোগে নিষ্পন্ন করাও।
- ৫। to-যোগে নিষ্ণান্ন করাও, যথা—The woodman cuts the trees to make a path. বিকন্ধে for-যোগে, যথা—The Woodman cuts the trees for making a path.
- ৬। প্রশ্নোতর।

#### LESSON 46

অসমাপিকা ক্রিয়া অনুবাদ করো—

The gentleman, coming into the room, shut the door. The lady, going into the shop, bought some silk. The horse, jumping into the ditch, broke his leg. The child, falling into the mud, began to cry. The dog ran to the stable barking. The tiger, falling upon his prey, killed it. The baby smiled lying on its back. The watch-man, climbing up the tree, saw the fire. The beggar came to beg, singing. The girl, stretching her arms, ran to her mother. The woman, spreading her mat, tried to sleep.

- ১। একবচন করাও।
- ২। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করাও।
- ত। There is -যোগে নিম্পন্ন করাও।
- 8। and -যোগে নিম্পন্ন করাও, যথা—The gentleman came into the room and shut the door.
  - এইরূপ sentence ত্রয়োদশ পাঠের sentence-এর মতো বিকল্পে by দিয়া নিষ্পন্ন করা যায় না।

অনুবাদ করো---

শিক্ষক টোকিতে বসিয়া তাহার ক্লাসকে শিক্ষা দৈন (teaches)।
খোকা বিছানায় শুইয়া তাহার দৃধ খায়।
বালক তাহার বই বহন করিয়া স্কুলে যায়।
ছেলেটি প্রদীপ নিবাইয়া (put out) তাহার বিছানায় যায়।
পাখি তাহার ডানা ছড়াইয়া (stretch) দিয়া উড়িতে আরম্ভ করে।
হাতি তাহার শুড় তুলিয়া জলে ডুব দের।
উত্তর হইতে আসিয়া সৈনাগণ প্রদিকে কৃচ করিয়া যাইতেছে।
জলে ঝাপ দিয়া মাল্লা জাহাকের দিকে সাত্রাইতেছে।
লাঙ্গল লইয়া চাষা মাঠে যাইতেছে।

- ১। বহুবচন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। and -যোগে নিষ্পন্ন কবাও।

## LESSON 48

অসমাপিকা অন্যরূপ (করিতে করিতে)

The queen walks in the garden gathering flowers. The woman takes her food basking in the sun. The maiden does her work smiling and singing. The child takes its bath weeping and screaming. The teaper works in the field singing a song. The dog wagging his tail, licked his master's hand. The boys left their school making great noise. The birds hopped about in the sun twittering. Foaming and eddying the river rushed on. Galloping his horse the soilder entered the town.

১। অতীতকে বর্তমান ও ভবিষাৎ, বর্তমানকে অতীত ও ভবিষাৎ ক্লরাও। ২। যে যে sentence-এ while যোগ করা চলে তাহাতে while যোগ করাও, যথা—While walking in the garden the queen gathered flowers.

## LESSON 49

Perfect Tense অনুবাদ করো—

The boy has eaten his dinner.
The children have read their books.
I have done my work.
He has cried before his father.
You have stood behind the hedge.

They have laughed without reason.
His daughter has written a letter.
The fruit has fallen on the ground.
The diamond has sparkled upon the ring.
The star has risen into the sky.
The student has walked along the road.
The horses have run across the meadow.
The boy has sat beside his father.

- ১। বচন-পরিবর্তন করাও।
- ২। অতীত ও ভবিষাৎ করাও।
- ৩। নেতিবাচক করাও।
- ৪। ক্রিয়াগুলি is -ing রূপে পরিবর্তিত করাও। is -ing ও has বোগে অর্থের কিরূপ প্রভেদ হয়-তাহা বহুতর দৃষ্টান্তের দারা বুঝাইতে হইবে। tense-পরিবর্তনের সময় প্রত্যেকবার বাংলাটি বলাইয়া লইবে। এই ভাগের ইংরাজি বাংলা সমন্ত present ক্রিয়াগুলি perfect করাইয়া লইবে এবং নানাপ্রকারে

#### LESSON 50

Let

অনুবাদ করো---

let me read now.

tence-পবিবর্তন ও সম্ভবপর স্থানে অন্যান্য পরিবর্তন করাইয়া লইবে।

Let Madhu go.

Let the servant come in.

Let her write a letter to her mother.

Let the car pass.

রাম তাহার সহিত বাজারে যাক।

ঐ ছবিখানা প্রথম দেখা যাক। (Let us)

বৃষ্টি থামুক।

এই বইখানা কিনি, ওখানা ভালো নয়।

এই काननाठा यूनिया मिरे। (Let me)

চিঠিখানা টেবিলের উপর থাকুক (lie)।

Let-যোগে এইরূপ আরও বাকা রচনা করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভ্যাস করাইতে ইইবে।

#### LESSON 51

অনুবাদ করো---

You look tired.

The flower looks pale.

The stone feels hard.

The food tastes well.

Shanti looks healthy.
The floor feels rough.
Quinine tastes bitter.
This curry tastes hot.
এই বালকগুলি দেখিতে সুস্থ।
এই শিশি'র (in the bottle) ঔষধ খাইতে কটু।
শিরিস কাগন্ধ (sand-paper) খসুখসে।
মহিলাটিকে অত্যন্ত কুদ্ধ দেখাইতেছে।
এই টেবিলখানা মস্ণ (smooth) বোধ হইতেছে।
কেকগুলি মিষ্ট লাগিতেছে।

The teacher makes the student do his lessons.

The mother makes her daughter do some work in the kitchen.

The child sets the bird free.

The driver sets the car moving.

এইরূপে look, taste, feel, make, set প্রভৃতি ক্রিয়া -যোগে সচরাচর-প্রচলিত ইংরেজি idiom অভ্যাস করাইতে হইবে।

## LESSON 52

can

অনুবাদ করো—

Fish can swim in the water.
Birds can fly in the air.
I can jump from that branch of the tree
She can bring the book from her room.
The carpenter can make a chair for me.
আমাদের দরজি কোট তৈয়ারি করিতে পারে।
চড়াই তায়র নীড়ের দিকে উড়িতে পারে।
শশু টেবিল হইতে দোয়াত আনিতে পারে।
এই বালকেরা নীরবে পড়িতে পারে।
আমার ভগিনী ক্রতবেগে লিখিতে পারে।

১। বচনাম্বর করাও।

২। প্রয়োজর।

# পরিশিষ্ট ক

#### LESSON 2

এই পাঠের শিক্ষাপ্রণালী প্রথম পাঠের অনুরূপ।

#### LESSON 3

ব্লাকবোর্ডে প্রথম বাংলা বাক্যটি লিখিতে হইবে। অনুবাদ করানো হইলে ইংরেজি বাক্যটিও লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইবে। 'What does the boy do?' ইহার উত্তরে 'The boy reads' এবং 'What does he read?' ইহার উত্তরে 'He reads the book'— এই প্রকার অভ্যাস করাইতে হইবে।

## **LESSON 4**

এই পাঠের শিক্ষাপ্রণালী তৃতীয় পাঠের অনুরূপ।

#### LESSON 6

এই পাঠের প্রথম অংশের বাকাগুলি ইতিবাচক করাইতে হইবে। প্রথম বাকাটি ইতিবাচক করা হইলে 'The pupil smiles' এই বাকাটিকে অবলম্বন করিয়া 'Does the pupil smile?' এই প্রশ্নের উত্তরে— 'Yes, he smiles' এই বাকাটি রচনা করাইয়া লইতে হইবে। 'The pupil does not smile' এই বাকা সম্পর্কেও ঐ একই প্রশ্ন করিয়া— 'No, he does not smile' এই উত্তর আদায় করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রশ্নবাচক বাকাগুলির উত্তর একে একে অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রত্যেক বাকাই প্রথমে ব্ল্যাক্রোর্ডে লিখিয়া প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করিতে হইবে।

## LESSON 7

কোনো চিত্র অবলম্বনে অথবা ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া এই পাঠের প্রশ্নগুলির উত্তর অভ্যাস করাইতে ভইবে

## **LESSON 8**

ষষ্ঠ পাঠের অভ্যাসপ্রণালী প্রয়োজনমত কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া বর্তমান পাঠেও প্রয়োগ করিতে। ইইবে।

## LESSON 10

এই পাঠের প্রশ্নোন্তর অভ্যাস করাইবার সময় নবম পাঠের বাকাগুলিও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে ইইবে। এক-একটি বাক্য লেখা ইইলে প্রশ্নোন্তর করানো আরম্ভ ইইবে।

## LESSON 11

বাংলা বাক্যের ইংরেচ্চি অনুবাদ করানো হইলে, ইংরেচ্চি বাকাটি বোর্ডে লিখিতে হইবে। ভাষার পর নমুনার অনুরূপ **প্রস্নোক্তর অভ্যাস করাইতে হইবে**।

## LESSON 12

একাদশ পাঠের **প্রশা**লী অনুসরণ করিতে হ**ইবে**।

ইতিবাচক বাকাগুলি বোর্ডে লিখিয়া প্রশ্নোন্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। শেষ বাক্য দুইটি (We stand ও You walk) অভিনয় করাইয়া প্রশ্নোন্তর অভ্যাস করাইতে হইবে।

#### LESSON 14

একাদশ পাঠের প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

## LESSON 16, 17, 18, 19, 20 & 21

এই করেকটি পাঠ একত্র ভাবিতে হইবে। যোড়শ পাঠের বাকাগুলি বাংলায় অনুবাদ করাইয়া প্রয়োগের বিশেষত্ব বৃঝাইয়া দিতে হইবে। সপ্তদশ পাঠের বাকাগুলির ইংরেজি অনুবাদ করাইয়া বোর্ডে লিখিয়া রাখিতে হইবে: তৎপর বিংশ পাঠের প্রশ্নোন্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। এইরূপে অষ্টাদশ ও একবিংশ পাঠও একত্রে অভ্যাস করাইতে হইবে।

## পরিশিষ্ট খ

শব্দগুলি বোর্ডের উপর লিখিত থাকিবে। এই শব্দযোগে ছোটো ছোটো বাক্য রচনা করিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন যে বাক্যগুলির মধ্যে একটি সংলগ্ন চিন্তার ধারা রক্ষিত হয়।

## **Morning**

Dark, Night, Pass, Fade, Day, Dawn, Break, Wake up, Awake, Feel. Fresh, Lazy, Like, Hate Leave, Bed, Wash, Face, Mouth, Hands, Teeth, Brush, Fresh, Clothes, Well, Bed, Make, Morning, Breeze, Cool, Cold, Shiver, Room, Clean, Floor, Sweep, Slowly, Quickly, Briskly, Carefully, Outside, Go, Find, Grass, Wet, Dew, Bud, Open.

#### A Meal

Meal, Cook, Together, Single, Alone, Take, Serve, Much, Little, Eat, Food, Hungry, Thirsty, Drink, Hot, Cold, Rice, Water, Boiled, Fish, Butter, Vegetables, Curry, Hot, Sugar, Salt, Slowly, Hurriedly, Willingly, Unwillingly, Greedily, Finish, Wash, Mouth, Teeth.

#### A Class

School, Time, Collect, Take, Book, Pencil, Pen, Fountain pen, Exercise book, Carry, Put, Together, Start, Hear, Bell, Ring, Run, Walk, Arrive, Late, Timely, Very, Little, Other, Boy, Girl, Already, Absent, Present, Teacher, Mistress, Come, Stand, All, Tidy, Shabby, Lesson, Work, Begin, Open, Write, Recite, Poem, Prose, Well, Badly, Loudly.

#### Bath

Bath. Room. Well. Pond. Lake, River, Sea, Carry, Take, Change, Put on. Far, Near, Hot, Cold, Water, Bucket, Cistern, Soap, Towel, Wet, Dry, Fresh, Feel, Bath. Bathe, Dip, Hair, Scrub, Use, Clothes, Old, Fresh, Eyes, Smart, Carefully, Carelessly, Go.

#### Fever

Fever, Headache, High, Slight, Feel, Shiver, Chilly, Lie, Cover, Clothes, Warm, Best, Doctor, Visit, Fees, Thermometer, Measure, Record, Temperature, Degree, Ordinary, Solid, Liquid, Light, Diet, Food, Stop, Mother, Sister, Nurse, Patiently, Attend, Impatient, Wear, Bed, High, Low.

#### A Picnic

Go, Picnic, Boys, Girl, Meet, Early, Morning, Together, Carry, Food-stuff, Vegetable, Sweets, Uncooked, Green, Hire, Cart, Walk, Mile, Near, Lake, Tank, River, Cook, Open-air, Sit, Row, Bathe, Late, Hungry, Silently, Slowly, Swiftly, Cold, Warm, Hot.

## **Dressing Cut**

Knife, Glass, Broken, Sharp, Cut, Finger, Toe, Blood, Bleed, Flow, Much, Little, Quickly, Take, Hospital, Wash, Clean, Well, Clumsily, Neatly, Bandage, Stop, Smart, Pain, Doctor, Assistant, Septic, Antiseptic, Lotion, Ointment.

#### Translation

মা.

আজ আমাদের স্কুল খুলিয়াছে। শিক্ষকেরা সকলে এখানে আসিয়াছেন। যদু ও বিনোদ অনুপস্থিত। তাহারা অসুস্থ। সব ঘরগুলি চুনকাম করা হইয়াছে। এখন আমি আমার নিজের কাজ করি। ঘর ঝাঁট দিই, বিছানা করি ও নিজের কাপড় ধুই। এটা আমার বেশ লাগে। আমাদের নতুন একজন ভূগোলের শিক্ষক আসিয়াছেন। তিনি খুব হাসিখুশি। ছেলেদের খুব ভালোবাসেন, কখনো রাগ করেন না। তিনি আজ বিকেলে আমাদের আফ্রিকার জনা পশুপাখির ছবি দেখাইবেন। তাহার মধ্যে অনেক।ভয়ংকর জানোয়ারের ছবি আছে। অক্কের মাস্টারমশায় আগামী কাল আসিবেন। তিনি বড়ো কড়া লোক। সকলেই তাহাকে ভয় করে। তাড়াতাড়ি আমায় চিঠি লিখিয়ো। ইতি

সেবিকা অমিতা

मिमि--

কাল আমরা কোপাই নদীর পারে পিক্নিকে যাব। ঠাকুর চাকর সঙ্গে যাবে না, আমরা নিজেরাই রান্না করব। চাল ভাল তরকারি তেল ঘি ও মস্লা সবই আজ সকালবেলা কিনেছি। আমরা সবশুদ্ধ (all together) একুশ জন। একটা গোরুর গাড়ি ভাড়া করছি। সেটা কাল খুব সকালে আসবে। জিনিসপত্র সেটায় তুলে দেব। আমরা হৈটে যাব। অনেক দূর যখন যাই তখন আমরা গান করি। তাই আমরা ক্লান্ত হই না। আমার বন্ধু শান্তি খুব ভালো গান করে। সেও আমাদের সঙ্গে যাবে। আমার গলা ভাঙা। এখন সন্ধ্যা ৯টা বেজেছে। শুতে যাচ্ছি। কাল খুব ভোরে উঠব। ইতি

ন্নেহের বীণা

মা

এখন এখানে বেশ শীত। বড়োদিনের ছুটিতে এখানে মেলা হবে। অনেক লোক জড়ো হয়। কেউ কাছ থেকে আসে, কেউ বা অনেক দূরের। মেলা দু-দিন ধ'রে হয়। অনেকে প্রথম দিন বাড়ি ফেরে না। তারা পাশের গ্রাম থেকে শুক্নো খড় নিয়ে আসে। তাই রাত্রে মাটিতে বিছায়। তার উপরে শুয়ে রাত কটায়। ওদের কেন অসুখ হয় নাং কখনো বা ওরা দিনের বেলায় শুক্নো ডাল ও গাছের গুড়ি সংগ্রহ ক'রে রাখে। রাত্রে আগুন জ্বালায়। আগুনের চার্নিক ঘিরে বসে। দোকানগুলো সারারাত খোলা থাকে। একদল সেচ্ছাব্রতী (volunteer) মেলা পাহারা দেয়।

তৃমি ও রানী এবার এসো। আমার গরম শালটা সঙ্গে এনো। আমি স্টেশনে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। ইতি—

প্ৰণতা উমা

তোবা কি জানিস কেউ 673 576 কেন ওঠে এত চেউ! দিবস রজনী নাচে ওরা তাহা শিখেছে কাহার কাছে গ ভরা কারে ডাকে বাহু তলে. ভরা কার কোলে ব'সে দলে <sup>9</sup> আমি ব'সে ব'সে তাই ভাবি— নদী কোথা হতে এল নাবি গ কোথায় পাহাড-সে কোনখানে নাম কি কেইই জানে গ তাহার ক্রেত যেতে পারে তাব কাছে গ সেথায় মানুষ কি কেউ আছে ? সেথা নাই তকু নাই ঘাস নাতি পশু-পাখিদের রাস। সেথা রাশি বাশি মেঘ যত ঘরের ছেলের (children of the house)মতোঃ থাকে সেথায় বাস করে শিং-তোলা (upraised horns) বুনো ছাগ দাড়িঝোলা (with hanging beard)। यङ সেথায় মানুষ নতনতরো— তাদের শরীর (limbs) কঠিন বড়ো তাদের চোখ দুটো নয় সোজা. তাদের কথা নাহি যায় বোঝা. তারা পাহাডের ছেলেমেয়ে সদাই কাজ করে গান গেয়ে. সারা দিনমান খেটে তারা আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে. চডিয়া শিখর (mountaintop)-'পরে তারা বনের (wild) হরিণ শিকার করে। শেষে পাহাড ছাডিয়া এসে

नमी

পড়ে বাহিরের দেশে।

কোথাও চাষীরা করিছে চাষ (till).
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস।
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিস দিয়ে দিয়ে নাচে।
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে।
সেথা মহিষের দল থাকে

তারা লুটায় (wallow) নদীর পাকে।

যত বুনো বরা সেথা ফেরে.

তারা দাঁত (tusk) দিয়ে মাটি চেরে।

সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে রাতে হয়া হয়া ক'রে ডাকে

যেদিন প্রণিমা রাত আসে চাঁদ আকাশ জুডিয়া হাসে—

সবাই ঘুমায় কৃতীরতলে, তরী একটিও নাহি চলে, গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে

জলে নাহি ঢেউ ওঠে পড়ে।

হোথায় গহন গভীর বন তাহে নাহি লোক নাহি জন

ভধু কুমীর নদীর ধারে

সুথে রোদ পোহাইছে পাড়ে।

বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে.

ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে: কোথায় দেখা যায় চিতা বাঘ, তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ:

সূর্য পশ্চিমে অন্ত যায়। গাছের তলায় অন্ধকার। পুকুরের জল কালো দেখাচছে। বৃড়ি নদীর ধারে চুপড়ি নিয়ে শাক তুলছে। হাট থেকে কানাই ফিরে আসে। চাষীরা মাঠের থেকে ফিরে আস্ছে। সন্ধারে তারা স্থলছে। ছেলেরা তাদের মার কাছে এল। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। মেয়েরা ঘরের দুয়ারে প্রদীপ স্থালল। পাখিরা বাসায় ফিরে এসেছে। শেয়ালগুলো জঙ্গলে ডাকছে। বাদুড়গুলো দলে দলে উড়ে চলেছে।

ঘণ্টা বাজছে ? রেবা, তোমার জলখাবার শেষ হয়েছে? আর দেরি ক'রো না। চলো, আমরা যাই। সব বই নিয়েছ? পেন্দিল কোথায়? তাড়াতাড়ি হাটো। ঐ যে ছেলেমেয়েরা সব বসছে। মাস্টারমশায় এখনো আসেন নি। তবে তাড়াতাড়ি ক'রো না। অঙ্কটা শেষ করেছ? কেন, কাল সন্ধ্যায় বেড়াতে গিয়েছিলে? তোমার মাসি এসেছেন? আমারও অঙ্কটা শক্ত লাগল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছিলাম। ক্লান্ত হয়ে ঘূমিয়ে পড়েছিলাম। চলো, মাস্টারমশায়ের ডান দিকে বসি। এ দিক্টায় একটু পরেই রোদ আসবে। তোমার শীত করছে না? আমার শীতের হাওয়ায় কাঁপুনি ধরেছে। উঠে দাঁড়াও, ঐ যে মাস্টারমশায় আস্ছেন।

যদু, আর সবাই কোথায়? তারা সব তৈরি, এসো মালগুলি গাড়িতে ওঠানো যাক। গাড়োয়ানকে ডাকো। আর সময় নেই। ঐ যে সবাই আস্ছে। চলো, হৈটে স্টেশনে যাওয়া যাক। স্টেশন বেশি দূর নয়। আধ ঘণ্টায় পৌছাতে পারব। মধু, জিনিসগুলি গুনে নাও, এই নাও গাড়িভাড়া। তোমরা এগুলো প্রাট্টফর্মে বয়ে নিয়ে যেয়ো, কুলি ডেকো না। তোমাদের ট্রেন-ভাড়া আমায় দাও, আমি সবার জনা টিকেট কিনব। কী ভিড়! লোকগুলো বোকার মতো কেন ঠেলাঠেলি করে! আমায় কলকাতার সাতখানা টিকেট দেবেন। গাড়ি আসছে, ঘণ্টা বেকে গেছে।

# অনুবাদ-চর্চা



# ভূমিকা

এই অনুবাদচর্চা বইখানিতে বিবিধ-বিষয়-ঘটিত বিবিধ ইংরেজি রচনারীতির বাক্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে নানা রকমের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ছাত্রদের যেন পরিচয় ঘটে। আমার বিশ্বাস যদি যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অন্তত দুই বংসর কাল এই অনুবাদ প্রত্যনুবাদের পন্থা ধরে ভাষাব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায় তা হলে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই দখল জন্মানো সহজ হবে।

দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কথায় কথায় অনুবাদ চলতেই পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশের প্রথা স্বতম্ব এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের অবিকল মিল পাওয়া অসম্ভব, এই কথাটি তর্জমা করতে গিয়ে যতই আমাদের কাছে ধরা পড়ে ততই উভয় ভাষার প্রকৃতি স্পষ্ট করে বৃঝতে পারি। এই-জন্যে অনুবাদের যোগে বিদেশী ভাষাশিক্ষার প্রণালীকে আমি প্রশস্ত বলে মনে করি।

প্রতিদিন ছোটো একটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে চর্চাই যথেষ্ট। প্রথম দিন বাংলা থেকে ইংরেজি এবং পরদিন সেই ইংরেজি থেকেই বাংলা অনুবাদ করানো চাই। বলা বাছলা শিক্ষক যেন ক্লাসে প্রস্তুত হয়ে আসেন। ব্যাকরণের যে-সকল বিশেষ নিয়ম ও বাক্যপ্রয়োগের যে-সকল বিশেষ প্রথা সেদিনকার পাঠের পক্ষে আবশ্যক, প্রথমেই সেগুলি ছাত্রদের কাছে ভালো করে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। আরম্ভে একটি করে বাক্য নিয়ে শুরু করা ভালো। ছাত্রেরা ভুল করবে, কেন ভুল হল সে কথা বৃঝিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়া চাই। ভুল সংশোধন হলে তার পরে মূল বাক্যটির আদর্শ তাদের কাছে ধরে দিতে হবে। সেটি তারা খাতায় লিখে রাখবে এবং সেই খাতার লেখা থেকেই পরের দিন প্রত্যনুবাদ করবে (ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদচর্চার বই ছাত্রদের হাতে থাকলে উদ্দেশ্য সফল হবে না।) এমনি করে ধীরে ধীরে চালনা করে নিলে কঠিন বাক্যও ছাত্রদের কাছে সহজ হয়ে আসবে।

# পাঠের দৃষ্টান্ত

'বহুকাল পূর্বে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীলনদীর জলে স্নান করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি ঈগল্ আকাশ হইতে দ্রুত নামিয়া তাহার ছোটো চটি জুতাজোড়ার এক পাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া উড়িয়া গেল।'

এই বাক্যটির যে-সকল শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ছাত্রদের জানা নেই, তা বুঝিয়ে দিয়ে, বোর্ডে লিখে দেওয়া যাক, ছাত্রেরা সেগুলি তাদের নোট বইরে টুকে নিক। ছোঁ মারবার জন্যে চিল প্রভৃতি পাখি উপর থেকে দ্রুত নেমে আসে, তাকে ইংরেজিতে বলে to swoop down। ছিনিয়ে তুলে নেওয়াকে বলে to snatch up। Take up এবং snatch up শব্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত চটি জুতোর ইংরেজি slippers. কিন্তু প্রাচীন গ্রীস প্রভৃতি দেশে যে জুতো প্রচলিত ছিল সেই রকমের কাটা কাটা চামড়ার জুতো আমাদের দেশেও আজকাল ব্যরহার হচ্ছে, তাকে বলে sandals। শিক্ষকরা মনে রাখবেন ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি বলে দেবার পূর্বে প্রশ্ন করে জানা চাই ছাত্রেরা জানে কিনা।

মনে করা যাক নিম্নলিখিতরূপে ছাত্রেরা তর্জমা করেছে—

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis, with her companions, was bathing in the water of the Nile river; at that time an eagle swooping down from the sky snatching up one of a pair of small sandals flew away over the desert.

বাক্য-রচনায় ইংরেজির সঙ্গে বাংলার প্রভেদ এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ (Adjective Clause)\* বাংলায় কর্তৃপদের পূর্বে বসে: ইংরেজিতে বিশেষণ-সমেত কর্তৃপদ প্রথমে আসে, তার পরে adjective clause।

বাংলায় আছে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীল নদীর জলে স্নান করিতেছিল। এখানে সুন্দরী বালিকা কর্তৃপদ। "Rhodopis নামে" তার পূর্বে বসেছে, কিন্তু ইংরেজিতে বসে পরে। A beautiful girl named Rhodopis সমস্তটা মিলে কর্তা। ইংরেজিতে কর্তার অবাবহিত পরেই কখনো বা পূর্বে সাধারণত ক্রিয়াপদ বসে। বাংলায় ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অধিকাংশ স্থলেই বাকোর শেষে, এখানেও তাই। অতএব ইংরেজিতে "স্নান করিতেছিল" ক্রিয়াপদ কর্তার অবাবহিত পরেই বসবে। তা হলে হবে A beautiful girl named Rhodopis was bathing। বহুকাল পূর্বে, Long ago, ক্রিয়ার বিশেষণ বাংলায় যেমন ইংরাজিতেও তেমনি বাক্যের আরম্ভেই। Long ago, a beautiful girl, named Rhodopis was bathing। বাংলায় জল শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ নেই— আমরা জলগুলি কখনোই বলি নে, ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও জল শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ হতে পারে, এখানে তাই হয়েছে।

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis was bathing in the waters of the Nile। River শব্দ না দিলে ভালোই হয়। ইংরেজিতে সমস্ত বাকাটি এক, অতএব at that time না ব্যবহার করে "when" বললে বাকোর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে না। বাংলায় একসঙ্গে পরে পরে দুই-বা ততোধিক অসমাপিকা ক্রিয়া বসানো চলে, ইংরেজিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুলা ভালো শোনায় না। এখানে মূলে একটাও অসমাপিকা ক্রিয়া নেই। নীচে সমগ্র বাকাটি উদ্ধৃত করা গেল— ছাত্রেরা নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুক, যেখানে অনৈক্য সেখানে কী দোষ ঘটেছে বুঝিয়ে দেওয়া হোক।

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis was bathing in the waters of the Nile, when suddenly an eagle swooped down, snatched up one of her tiny sandals and flew away with it over the desert. বাংলায় এই with it নেই, ইংরেজিতে যদিচ আছে তবু না থাকলেও চলত।

মেয়েটি মনের খেদে বলিয়া উঠিল, "মাগো, আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!" মূলে "মনের খেদে" শব্দের ইংরেজি আছে "in dismay"— বলে দেবার আগে ছাত্রদের ভাবতে দেওয়া ভালো। যদি ইংরেজিতে কিছু দখল থাকে তবে হয়তো তারা বলবে "with painful heart" বা "with anxious mind", বা "in misery"।

<sup>★</sup> সংস্কৃতে এর কোনো পরিভাষা আছে কিনা জানি নে।

এগুলো অশুদ্ধ নয়। কিন্তু মূলে যে শব্দটি আছে সেটা জানিয়ে দেওয়া যাক। "মাগো" বাক্যোচ্ছাসের ইংরেজি "O dear" এটা ছাত্রেরা সম্ভবত অনুমান করতে পারবে না। "আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!" হয়তো কোনো ছাত্র এর তর্জমা করতে পারে "I do not know what will my stepmother say"। এই তর্জমায় দোষ নেই সে কথা স্বীকার করে নেওয়া যাক। হয়তো কোনো ছাত্র সমস্তটার এই রকম তর্জমা করবে—

The girl cried in dismay, "O dear, I do not know what will my stepmother say!" অশুদ্ধ হয় নি কিন্তু মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ভালো। "Oh dear," she cried in dismay, "what will my stepmother say!" যে ব্যক্তি কথা বলছে, তার উক্তিকে বিভক্ত করে সেই ব্যক্তির উল্লেখ ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত রীতি। এখানে তাই হয়েছে। ইংরেজিতে he পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে হয় she, বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ "তিনি" নেই সেইজন্যে বাংলায় লিখতে হল সেই মেয়েটি। ইংরেজিতে তার বদলে "she" বলেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত রুষ্টমুখে তাহার বিমাতা স্বয়ং সেইখানে আসিলেন।"

"সেই মুহূর্তেই যেমন বাংলায় তেমনি ইংরেজিতেও বাক্যের আরম্ভে। At that moment। কিন্তু এই বাক্যাংশটা পরে দিলেও ক্ষতি হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে ইংরেজিতে কর্তৃপদ আগে, তার পরে তৎসম্পর্কীয় adjective clause— এই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কখনো অন্যথা হয় না তা নয়। তা ছাড়া এ কথাও ছাত্রেরা ানে যে, কর্তৃপদের অব্যবহিত পরে বা পূর্বে ক্রিয়া বসে। মূলে এখানে ক্রিয়াপদ কর্তার পূর্বে বসেছে। বলা বাহুলা বিমাতা কর্তা। সম্ভবত ছাত্রেরা তর্জমা করবে "At that moment came the stepmother with very angry face"। এখানে এই বাক্যটির সঙ্গে ছাত্রেরা মূল বাক্যের তুলনা করে দেখুক ও মূল বাক্যটি খাতায় তুলে নিক।

"তিনি বলিলেন, চলিয়া এসো। তুমি Hui কুন্তকারের কাছ হইতে যে কলসী কিনিয়াছিলে সেটা ফাটা; রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে।"

কলসী— jar। কৃষ্ণকার— potter। ছাত্রদের পূর্বেই বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষার রীতি অনুসারে কথোপকথনে কথকের উক্তিকে ভাগ করে তার মধ্যে কথকের উল্লেখ থাকে। এখানেও সেই নিয়ম মানতে হবে। ছাত্রেরা নিজ নিজ চেষ্টায় তর্জমা শেষ করলে মূল ইংরেজি বাক্যটি তাদের সম্মুখে ধরতে হবে। "Come along." she said. "that jar you bought from Hui the potter was cracked, and we must go and complain to the king."। তর্ক উঠতে পারে যে, যদিও that jar শব্দটি কর্তৃপদ তবু ক্রিয়াপদ was cracked কেন তার সঙ্গে সংলগ্ন রইল না? জানা উচিত "that jar you bought from Hui the potter" সমস্তটা মিলে এখানে কর্তা। বাংলায় আছে "রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে"। অবিকল তর্জমা করতে গেলে হত— "we must go to complain to the king". তাতেও দোষ হত না। কিন্তু মূলে যেটা আছে ইংরেজি মতে সেটাই কানে শোনায় ভালো। একটা কথা ছাত্রদের মনে রাখা দরকার— The jar was cracked and we must complain to the king"— এখানে বাংলা ভাষায় এই "and" শব্দের সার্থকতা নেই তাই "এবং"

"ও" কিংবা "আর" শব্দ দিয়ে ঐ and-এর তর্জমা বাংলায় চলবে না। যে দুই বিশেষণ বা ক্রিয়া সমজাতীয়, বাংলায় তাদেরকেই "এবং" প্রভৃতি শব্দ -দ্বারা জোড়া যায়, যেমন, কলসীটা ফুটো এবং দাগী; কিংবা আমি কাজ করি এবং গান গাই। কিন্তু কলসীটা ফুটো এবং আমি নালিশ করব, এ ইংরেজিতে হয় বাংলায় হয় না। আমি আপিসে যাব এবং আমার স্ত্রী যেন রাধে, এ বাংলা নয়, অথচ ইংরেজিতে বাধবে না যদি বলা যায়: I shall go to the office and my wife must cook.

"ঈজিপ্টের মহারাজ যে সময় মেফিস্-নামক প্রাচীন নগরে তাঁহার দরবার করিতেছিলেন এবং সেখানে সকলেই বড়ো আমোদে ছিল, কারণ রাজা তখন যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

দরবার করা— holding court। আমোদে থাকা— to be gay।

ছাত্রদের অনুবাদ শেষ হলে পর মূল ইংরেজি বাক্যটি তাদের সামনে রেখে বিচার করতে হবে। The great king of Egypt was at that time holding his court in the ancient city of Memphis, and all were very gay; for the king had just come back from war.

was holding যদিও দুই শব্দে মিলিত একটি ইংরেজি ক্রিয়াপদ তবু তাকে বিভক্ত করে তার মাঝখানে কোনো বাক্যাংশ বসিয়ে দেওয়া চলে। এখানে আছে was at that time holding, তেমনি বলা যেতে পারত was when in the city of Memphis holding, কিংবা was after the war holding। এখানে কোনো একটি বিশেষ যুদ্ধের কথা নির্দেশ করা হয় নি, সাধারণভাবে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, এইজন্য war শব্দের পূর্বে the বসে নি।

সম্ভির হয়ে বাস করা— settle down। শেষোক্ত ব্যক্তি— the latter।

ছাত্রদের অনুবাদের পরে মূল ইংরেজি বাক্যের আলোচনা: He was in his garden talking with an old priest, when the latter said, "Now that the war is over, you can settle down and take a wife."

পূর্বে যে প্রথার কথা বলেছি তদনুসারে was talking ক্রিয়াপদের মাঝখানে "in his garden" বসেছে। ইচ্ছা করলে বলা যেতে পারত : He was with an old priest talking in his garden। কোনো এক বাক্যে যেখানে দুজন ব্যক্তির উল্লেখ থাকে সেখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি the former এবং শেষোক্ত ব্যক্তি the latter বলে নির্দিষ্ট হতে পারে। এখানে take a wife-এর পরিবর্তে marry বললে চলত। বাংলায় আছে "সৃস্থির হইয়া বিবাহ করিতে পারো"। "সৃস্থির হইয়া" শব্দকে অসমাপিকা ক্রিয়ান্ধপে যদি লেখা যেত "you can settling down marry" অথবা "you can marry settling down", ব্যাকরণবিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু ভাষারীতি অনুসারে ভালো শোনায় না।

সবশেষে একটা কথা বলা আবশ্যক।

Long ago, a beautiful girl was bathing ইত্যাদি। এখানে "long ago" শব্দ বাক্যের আরন্তে বসেছে আর কোথাও বসতে পারে না। অথচ দেখা গেল at that time or at that moment বাক্যের অন্য অংশেও বসতে পারে। তার কারণ এই long ago শব্দের দ্বারা ঘটনার মধ্যবর্তী কোনো একটি বিশেষ সময় সৃচিত হচ্ছে না,

সমস্ত গল্পটির গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এর সমস্ত ঘটনাই দীর্ঘকাল পূর্বে ঘটেছিল। কিন্তু at that time or moment গল্পের মধ্যকার একটা বিশেষ সময়কে জ্ঞাপন করছে; সমস্ত আখ্যানটির পরে তার অধিকার নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আদর্শ অনুবাদের ইংরেজি বাকাগুলি ছেলেরা তাদের খাতায় তুলে নেবে। আদর্শ পাবার আগে তারা নিজেরা যে রচনা করবে সেটা থাকবে খাতার এক পাতায় এবং আদর্শটা থাকবে আর এক পাতায়। প্রত্যনুবাদের দিনে ছেলেরা অপর একটি খাতা ব্যবহার করবে। সে খাতার এক পাতায় থাকবে তাদের স্বর্রচিত বাংলা, অপর পাতায় থাকবে আদর্শ। যে পাঠগুলি পূর্বনির্দিষ্ট প্রথায় অনুবাদ করা হয়েছে, পরীক্ষার জন্য মাসে একবার করে তার যে-কোনো একটা সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে দেওয়া ভালো; তাতে শিক্ষক তার কাজের ফল বিচার করবার সুযোগ পাবেন।

প্রথমে কিছুকাল চার-পাঁচটি বেশি বাকা এগোবে না, ক্রমশই কাজ দ্রুত হতে থাকবে। ম্যাট্রিক ও তার নীচে তিনটি ক্লাসে এই নিয়মে অনুবাদ করালে ছাত্রদের উপকার হবে সন্দেহ নেই।

যে পর্যায়ে অনুবাদগুলি ছাপা হয়েছে তাই যে মানতে হবে তা নয়। শিক্ষকেরা আবশ্যক বুঝলে তার উলটো-পালটা করতে পারবেন।

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত দুঃসাধা। এই গ্রন্থে কোনো কোনো স্থলে নিশ্চয়ই ক্রটি ঘটে থাকবে। ব্যবহার করবার কালে শিক্ষকদের যদি চোখে পড়ে এবং তারা অসম্পূর্ণতা সংশোধন করে আমাদের জানান তবে কৃতজ্ঞ হব।

# অনুবাদ-চর্চা

## বাংলা হইতে ইংরাজি

۵

বহুকাল পূর্বে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীল নদের জলে স্নান করিতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ একটি ঈগল আকাশ হইতে দ্রুত নামিয়া তাহার ছোটো চটি জুতোজাড়ার একপাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া উড়িয়া গেল। মেয়েটি মনের খেদে বলিয়া উঠিল. "মাগো! আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!" সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত রুষ্টমুখে তাহার বিমাতা স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "চলিয়া এসো। তুমি হুই কুস্কলারের কাছ হইতে যে কলসী কিনিয়াছিলে, সেটা ফাটা; রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে।" ঈজিপ্টের মহারাজ্ব সে সময়ে মেফিস-নামক প্রাচীন নগরে তাহার দরবার করিতেছিলেন এবং সেখানে সকলেই বড়ো আমোদে ছিল, কারণ রাজা তখন যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাহার বাগানে একটি বৃদ্ধ পুরোহিতের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে শেষোক্ত ব্যক্তি কহিলেন, "যুদ্ধ যখন শেষ হুইয়া গেল, তখন এবার তুমি সুদ্ধির হুইয়া বিবাহ করিতে পারো।"

٥

রাজা উত্তর করিলেন, "আমার মতো একজন সাদাসিদা সৈনিক কী করিয়া যোগ্য কন্যা বাছিয়া লাইবার আশা করিতে পারে? আহা, যদি দেবতা একটা কোনো নিদর্শন দিতেন!" ঠিক সেই সময়ে ঈগলটি আসিল এবং চটিজুতা রাজার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। ইহা তাঁহার প্রার্থনার উত্তর মনে করিয়া রাজা বলিলেন, "আমি যদি সতাই ফেরেয়ো (Pharaoh) হই, তবে যে কুমারী এই জুতাটি পরিতে পারে তাহাকে আমি বিবাহ করিব।" রাজদরবারের সকল মহিলা চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টা বার্থ হইল, কেহই সফলকাম হইল না। যখন এই সম্মানের জন্য শেষ প্রার্থনী হতাশ হইয়া চেষ্টা তাাগ করিতে উদাত হইয়াছে এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক ভিড়ের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া পথ করিয়া ভিতরে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গে একটি ছোটো বালিকা আসিল। অবশ্য তাহারাই রডপিস এবং তাহার বিমাতা।

9

রডিপিস বলিয়া উঠিল, "কেন, মা, ঐ তো আমার হারানো জুতা!" সভাসদের দল একেবারে নিঃশব্দ; কেননা তাহারা ভাবিতে লাগিল, ইহার পরে না জানি কী ঘটে। ইহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে, এ কথা একটুও না ভাবিয়া ঐ চারুমুখী কন্যাটি নিতান্ত সহজে জুতার মধ্যে পা গলাইয়া দিল এবং ইহার সঙ্গে জুড়ি মেলে এমন একটি পাটি তাহার জেব হইতে বাহির করিল। যখন রডিপিসের হাত ধরিয়া রাজা বলিলেন "ফেরেয়োর বাকা কখনো বার্থ হইতে পারে না", তখন অন্য সুন্দরী কন্যাদের মধ্যে একটি কুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি ফিরিতে লাগিল। যথাসময়ে ইহাকেই রাজা পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। গল্প চলিত আছে যে, রডিপিস মাধুর্য ও সাধ্বীতার জন্য তাহার স্বামীর এত একান্ত প্রিয় ইইয়াছিলেন। যথাসমর স্বাধীর জীবিতকালেই রাজা তাহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

8

আফ্রিকাতে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো অংশে সিংহ পাওয়া যায়। পুরুষ সিংহ লাঙ্গুলের তিন ফুট সমেত, প্রায় ১০ ফুট হয়; সিংহী তাহার চেয়ে প্রায় এক ফুট ছোটো হয়। সিংহ বৃক্ষারোহণ করিতে পারে না, তাহারা বালুময় ও শিলাময় স্থানে এবং অনেক সময়ে নদী ও ঝরনার নিকটবতী গুল্মাবৃত ঝোপঝাপের মধ্যে বাস করে এবং সেই স্থানে শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া বিসায় থাকে। রাত্রেই তাহাদের সচেষ্টতা সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, যদিও দিনেও অনেক সময়ে তাহারা দৃষ্টিগোচর হয়। সিংহের সাহস ও তাহার গর্জনের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে মতভেদ আছে, ঐ দুই বিষয়েই যথেষ্ট অত্যুক্তি হইয়াছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত বা উত্তেজিত সিংহ অতি ভয়ানক, বিশেষত রাত্রিকালে; মার্জারের নায়ে গোপনে ও অতর্কিতভাবে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার অভ্যাসের গুণে সিংহ অনেক সময়ে আপনার অপেক্ষা বৃহত্তর অনেক পশুকে পরাভৃত করে। সে মহিষ জেব্র এবং এমন-কি অল্পবয়স্ক হস্তী শিকার করে। পুরুষ সিংহ শাবকদের লালনপালনে ও আহারদানে সাহায্য কবিয়া থাকে।

¢

এইরপ প্রকাশ যে, গগন মণ্ডল বলিয়া কোনো একজন বজবজের চালের বাবসায়ী এক দেশী নৌকায় একটা বড়ো রকমের চালের চালান লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল এবং পোজালি খাল বলিয়া হুগলী নদীর এক খালের মধ্যে রাত্রের মতো নোঙর করিয়াছিল। মালিক এবং দাঁড়ি মাঝিরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় কে একজন আগুন চাহিতেছে শুনিয়া তাহারা জাগিয়া উঠিল। এইরূপে হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মাল্লাদের ধাধা লাগিয়া গেল এবং তাহারা প্রকৃত অবস্থা বৃথিতে পারিল না। ইতিমধাে বিপরীত দিক হইতে অনা দৃটি নৌকা উপস্থিত হইল এবং তাহাদের আরোহীরা চালের নৌকার লোকদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল এবং ইহারা ভয়ে জলে খাঁপ দিয়া পড়িল; ডাকাতেরা সমস্ত মাল তাহাদের নৌকায় তুলিয়া লইল এবং দ্রুতরেগে দাঁড় বাহিয়া চলিয়া গেল।

৬

প্রিয়—

তোমার শেষ চিঠিখানি আমাকে অত্যন্ত সম্ভষ্ট করিয়াছে। কী আনন্দেই তুমি শরংকাল যাপন করিয়াছ এবং তোমার হিমালয়বাসের কথা তুমি কেমন চিত্তাকর্যকরূপে বর্ণনা করিয়াছ। তোমার সঙ্গে ঘদি থাকিতে পারিতাম তবে বেশ হইত: কিন্তু তাহা একেবারেই সম্ভব হইতে পারে নাই। কেননা, তুমি তো জানই, মা পীড়িত। এখন তিনি অপেক্ষাকৃত অনেকটা ভালো আছেন, কিন্তু তাহার মনে হয় যে দেহে বল ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে। আমরা দুই জনেই আশা করিতেছি শীতকালের প্রেই তুমি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। কখন তুমি আসিতে পার সে কথা অনুগ্রহ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আমাদিগকে জানাইবে।

ভরসা করি তোমরা সকলেই বেশ ভালো আছ।

আমি তোমার চিরদিনের ভালোবাসার বন্ধু

আ—

٩

গতকল্য রানী এেট অর্মন্ড স্ট্রীটে শিশুদের হাঁসপাতালে গিয়াছিলেন এবং যে বিভাগে রাজকুমারী মেরী শুশ্রুষাকারিণীর কার্যে নিযুক্ত আছেন, সেই বিভাগে এক ঘন্টার উপর অতিবাহন করিয়াছিলেন। সচরাচর মঙ্গলবার ও শুক্রবারেই হাঁসপাতালে রাজকুমারী কান্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুক্রবারে রানীর সহিত তিনি ব্রাইটনে গিয়াছিলেন বলিয়া, তৎপরিবর্তে গতকলা অর্মন্ড্ ব্রীটে কাজ করিতে আসিয়াছিলেন কন্যাকে আপন বিভাগের কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া রাজ্ঞী সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। গৃহক্রী Miss Gertrude Payne এবং চিকিৎসাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক Dr. Pirie রানীকে অভার্থনা করিয়াছিলেন। খ্রীখ্রীমতী শুনিলেন যে, রাজকুমারী মেরী তাঁহার হাঁসপাতালের কার্যে যথেষ্ট নৈপুণা ও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। যে বিভাগ তিনি দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার নাম আলেকজান্তা বিভাগ (রানী আলেকজান্তার নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়); সেখানে ছাবিবশটি শিশু চিকিৎসাবীনে ছিল। রাজকুমারী অন্তাচিকিৎসা-মতে ক্ষতসজ্জার ব্যস্ত ছিলেন, তাহার মা উহার প্রণালীটি নিরীক্ষণ করিলেন।

ъ

এই বিশেষ বিভাগে রাজবংশীয়া শুশ্রুষাকারিণীর ভাগে কাল ডিনার পরিবেশনের ভার পড়িয়াছিল এবং রানী তাঁহার এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর বয়সের পেলব-আকৃতি একটি শিশুকে বাছিয়া লইয়া সাবধানে ছিন্ন-করা খাদ্যের পথ্য তাহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। ইহার পরে এক-পদ মিষ্টান্তের পালা ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীমতী উহা যথানির্দিষ্ট পরিবেশকদের হাতে দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন থর্বদেহ রোগীটির পক্ষে যেটুকু খাদ্য উৎকৃষ্ট এবং যথেষ্ট বলিয়া তাহার কাছে প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার উপর আরো অধিক যোগ করিবার দায়িত্ব তিনি লইতে ইচ্ছা করেন না। রাজকুমারীর সেদিনকার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানী অপেক্ষা করিয়াছিলেন ও পরে সেই রাজবংশীয়া শুশ্রুষাকারিণী হাসপাতালের উদি পরিয়াই মাতার সহিত গাড়িতে করিয়া বাকিংহাম প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

×

৩১ এ অক্টোবরে সমাপিত সপ্তাহে অল্পকায়েক স্থানে লঘুবৃষ্টিপাত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশে আরও অধিক বৃষ্টির আশু প্রয়োজন। কোনো কোনো জিলায় আমন ধান শুকাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদন করা হইয়াছে। উত্তর এবং পশ্চিম বাংলায় শসোর ভাবী অবস্থা সাধারণত আশাজনক নহে। অন্যত্র ভাবী অবস্থা মাঝামাঝি রকম। রবিশসোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চলিতেছে। বৃষ্টির অভাবে বীজবপনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই প্রদেশে মোটা চালের গড়মূল্য পূর্বসপ্তাহের তুলনায় প্রায় শতকরা হারে দুই মাত্রা বাড়িয়াছে।

50

আমাদের অরপোর এবং ফলের বাগানের গাছসকল তাহাদের বৃদ্ধির প্রত্যেক অবস্থায় কীটশক্রদের আক্রমণের বিষয়; এই কীটশক্রগণ বাধাপ্রাপ্ত না হইলে শীঘ্রই বৃক্ষসকলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিত। আমাদের আরণাবৃক্ষ এবং ছায়াতরুগুলির বিনাশে আমাদের যে কী হইত, তাহা বর্ণনা করার চেয়ে কল্পনা করা সহজ। কাঠ আমাদের এত প্রকার সামগ্রীতে লাগে যে, ইহাকে বাদ দিয়া সভা মানুষের কথা চিস্তা করা কঠিন। এ দিকে আমাদের ফলবাগানের ফলসকলও যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়। সৌভাগাক্রমে বৃক্ষদের কীটশক্রসকলেরও নিজেদের নিতানিযুক্ত শক্র যে নাই তাহা নহে; এই শক্রদের মধ্যে অনেকজাতীয় পক্ষী আছে, যাহাদের অন্ত্রসজ্জা এবং অভ্যাসসকল কীট-আক্রমণ-ব্যাপারে তাহাদিগকে বিশেষরূপে যোগাতা দান করে, এবং তাহাদের সমস্ত জীবন এই কীটের অনুধাবনে ব্যয়িত হয়।

22

আলেকজান্ডার দি গ্রেট এবং প্রাচীনকালের পূর্বদেশীয় অনেক রাজ্ঞাও সিংহ পুষিতেন। ঐসকল পোষা সিংহ তাঁহাদের প্রাসাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। বর্তমানকাল পর্যন্ত আবিসিনিয়ার রাজ্বগণ ঐ রীতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং আলঞ্জিরিয়ার কোনো কোনো অংশে এখনো সিংহদিগকে অন্ধ করিয়া ও পোষ মানাইয়া ভৃতছাড়ানোর কাজে লাগানো হইয়া থাকে। মধ্যযুগের শেষ-অংশে মিলানে ও ইটালির অন্যান্য নগরে সিংহ এবং চিতাবাঘকে অপরাধী ব্যক্তির প্রাণসংহারের কার্যে ব্যবহার করা হইত।

> 2

একজন ফরাসী সৈনিক, এম্ব্রোক্ত পেরিশ, আপন জীবন-রক্ষার জন্য একটি ঘোড়ার কাছে ঋণী। তাহার দুই পা জর্মান কামানের দ্বারা চূর্গ হইয়া গিয়াছিল। যখন রাত হইল, তখন সে তার কাছে একটা বড়ো সাদা ঘোড়ার গুরুস্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল, সেই ঘোড়াটি ছোটো ছোটো ঘাস চিবাইয়া খাইতেছিল। জন্তুটির আরোহী ছিল না; সৈনিক তাহাকে শিস দিয়া ডাকিল। ঘোড়াটি আনন্দে মৃদু হেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। নিজের জন্য স্বল্পমাত্র চেষ্টা করাও পেরিশর পক্ষে অসাধ্য ছিল। ঘোড়াটা যেন তাহা বৃঝিতে পারিল, কেননা সে হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বক্ষের উধ্বে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পরে সে উঠিল এবং সৈনিকের চারি দিকে ঘূরিয়া বেড়াইল। অবশেষে থামিল, আহত বাক্তিকে আগাগোড়া ঘাণ করিল এবং তাহার পর সেই সৈনিকের চামড়ার কোমরবদ্ধ শাতে করিয়া ধরিয়া সে তাহাকে মাটি হইতে তুলিল এবং ছুটিয়া চলিয়া গেল

50

চীনে মাজিস্ট্রেট কয়েকবার অভিযোগ-শুনানির পরেও হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীদলের মধে। প্রকৃত কোন ব্যক্তি স্বহন্তে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, বন্দীদিগকে জানাইলেন যে, তিনি সতানির্ণয়ের জনা অশরীরী সন্তার সাহায্য লইতে যাইতেছেন। তদনুসারে তিনি অপরাধীর কৃষ্ণবেশ পরিহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে একটি গোলাবাড়িতে লইয়া গিয়া, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘরের চারি ধারে সন্নিবেশিত করিলেন। শীঘ্রই একজন অভিষোক্তা দিবাদৃত তাহাদের মধ্যে আসিয়া অপরাধীর পৃষ্ঠদেশ চিহ্নিত করিয়া যাইরেন, এই কথা তাহাদিগকে বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং দরজা বন্ধ করাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিলেন। অল্পকণ পরে যখন দরজা খুলিয়া দিয়া ঐ লোকগুলিকে বাহিরে আসিতে আহ্বান করা হইল, তখন অবিলম্বেই দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে একজনের পৃষ্ঠে একটি সাদা চিহ্ন রহিয়াছে। দেওয়ালে সম্প্রতি চুনকাম হইয়াছে, তাহা না জানিয়া ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আপদ হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছায় দেওয়ালের দিকে পিঠ ফিরাইয়া দাঁডাইয়াছিল।

>8

মুসার আইনে এবং প্রথম খুস্টীয় যুগে সুদ লওয়ার বিক্লান্ধ অতি বদ্ধমূল আপত্তি ছিল। তথনকার দিনের শিল্প ও উৎপদ্ধ দ্রব্যাদি অতিশয় সাদাসিধা ধরনের ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদের নির্মাণ ব্যাপারে ধারে কারবারের প্রয়োজন ছিল না। যাহা কিছু ধারে নেওয়া হইত, তাহা কেবল সদা ব্যবহার এবং দুঃখলাঘব করিবার জনাই। এই কারণেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে, যে-কেহ অপরের দুঃখাক্রান্থ লাভবান হয় সে নিন্দনীয়।এমন-কি, গ্রীক ও রোমীয় দার্শনিকগণও কোনো সংগত কারণ না দেখাইয়াই উচ্চকণ্ঠে সুদ গ্রহণ করার নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক ও রোমীয় আইনে সুদ-গ্রহণে সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল, এবং মধাযুগ পর্যন্ত যতদিন নাখুস্টীয় সংঘ ইহার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন তাবৎকাল ইহা সাধারণত গ্রাহাই ছিল।

30

ধনুক্ষোডি হইতে যে "থ্র" প্যাসেঞ্জার ট্রেন মাদ্রাজের অভিমুখে গত কল্য রওনা হইয়াছিল তাহা রাত্রে যথানিয়মে তিরুপুবনম্ পার হইয়াছিল, কিন্তু সেই ষ্টেশনের প্রায় দেড় মাইল দূরে তাহা রেলচ্যুত হয়। প্রকাশ পায় যে কে একজন দৃষ্ট অভিপ্রায়ে একখানি ত্রিশ ফুট লম্বা রেল তৃলিয়া লইয়া বাঁধা রাস্তার বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং তাহার ফলে সমস্ত এঞ্জিনটি সেই ফাকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং টেভর গাড়িটি তাহার অব্যবহিত পশ্চাদবতী তিনটি থার্ডক্লাস গাড়ি টানিয়া লইয়া লাইনের একেবারে বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের মধ্যে দৃইটি গাড়ি উন্টাইয়া গিয়াছিল এবং তৃতীয়টি অক্ষ পরিমাণে এক পাশে কাত হইয়াছিল। যাহা হউক ভাগাক্রমে রেলওয়ে-কর্মচারী অথবা যাত্রীদের মধ্যে কাহারও কোনো অনিষ্ট ঘটে নাই। ট্রাফিক ইন্স্পেক্টরের জিম্মায় মাদুরা হইতে প্রায় বারটো দশ মিনিটের সময় তৎক্ষণাৎ একটি রিলিফ ট্রেন চালানো হইয়াছিল এবং প্যাসেঞ্জারদিগকে অনা গাড়িতে তুলিয়া আজ ভোর-সকালে মাদুরায় আনা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, আজ সন্ধ্যানগাদ অবিচ্ছিয় যাতায়াত পুনঃস্থাপিত হইবে।

১৬

প্রায় মধ্যক্তে আমরা শ্রীনগর ছাড়িলাম এবং নদীর প্রধান ধারাটি বাহিয়া অবাধে ভাসিতে ভাসিতে নগরীর মধ্য দিয়া চলিলাম। অসংখা বিপণি, চিত্রাপিতবং সেতুসকল এবং তীরবেগে চতুদিকে ধাবমান বহুসংখাক ক্ষুদ্র নৌকা চারি দিক ইইতে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যায় নদীতীরের সাদিপুর-নামক একটি প্রায়ে আমরা নৌকা বাধিলাম। পরদিন প্রাতে প্রায় ছয়টায় ছাড়িয়া সম্বলে এবং মানসবল সরোবরের প্রবেশমুখে প্রায় বেলা নয়টার সময় পৌছিলাম। মাঝিরা ঝড়ঝঞ্জার সময়ে এই সরোবরকে বড়ো ভয় করে এবং সাধারণত তাহারা তীরের কাছ ঘুরিয়া মন্দর্গতিতে যাওয়াই পছন্দ করে। সরোবরের দূরতর প্রান্থে একটি উৎসের নিকট আমরা নৌকা বাধিলাম এবং সকল সরোবরের মধ্যে সুন্দরতম এই সরোবরের সর্বোংকৃষ্ট দুশাটি দেখিতে পাইলাম। ইহার গভীরতাকে যে অতলম্পর্শ বিলিয়া অনুমান করা হয় তৎসম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচালত আছে এবং শুনা যায় একজন লোক ইহার তলদেশে পৌছিতে পারে এমন একগাছি দড়ি তৈয়ারি করিতেই সারাজীবন কাটাইয়াছে, কিন্তু কোনো ফল পায় নাই।

39

সেখানে আমরা এক সপ্তাহ কাটাইলাম, একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া সিন্দ্ উপত্যকার মুখে অবস্থিত গান্ধবঁল দেখিতে বাহির হইলাম। সরোবরের পার্শ্ব বাহিয়া উচ্চ ভূমির উপরে ঘোড়া ছুটাইবার জন্য একটি অতি সুন্দর খোলা জায়গা দেখিতে পাইলাম— এমন সুযোগ ছাড়িবার নয়। উলার সরোবর আমাদের তংপরবর্তী লক্ষ্য ছিল: এইটি সকল সরোবরের চেয়ে বড়ো, সভাদেশ হইতে সকলের চেয়ে দুরে অবস্থিত। এইসঙ্গে এখানে এই কথাটিও ভূড়িয়া দিই যে, ময়দা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া এবং নিজেদের রুটি নিজেরা তৈয়ারি করিয়াছিলাম বলিয় দেখা গেল আমাদের অধিক সুবিধা হইয়াছে। দুক্ষসম্বন্ধে আমরা গ্রামগুলির উপরে নিউর করিয়াছিলাম।

16

প্রত্যুক্ত আমরা মানসবল সরোবর ছাড়িলাম এবং মন্থল প্রামে ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়াই পছন্দ করিয়া নৌকাগুলিকে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিলাম। বৃহৎ সম্বল সেতুটির উপর দিয়া আমরা নদী পার হইলাম এবং ঘোড়ায় চড়িয়া তীর বাহিয়া আসামের, দিকে চলিলাম ও সেইখানেই আমরা নৌকায় চড়িলাম। এখানে স্রোত প্রথর এবং আমরা অনায়াসেই ভাসিতে ভাসিতে সন্ধাা নাগাইদ বায়ারে আসিলাম। উলার সরোবর পার হওয়া সে এক ব্যাপার; কারণ কান্মীরী মাল্লারা অনেক প্রকারের ভয়ে ও অন্ধসংস্কারে পূর্ণ। ঝড়ের ভয়ে তাহারা মধ্যাহে ও অন্ধকারের ভয়ে সন্ধাার সময়ে পার হইবে না; একমাত্র ভোরে নির্বাত সময়ে যাইতে সন্মত হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টায় পার হইয়া আমরা কুইনকুশে আসিলাম, ইহা হরিমঞ্জের ছায়াতলে সরোবরভীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম: এই হরিমঞ্জ পর্বতটি

সরোবরের পার্শ্বদেশ হইতে খাড়া উঠিয়াছে এবং উহার শীর্ষদেশে কোনো ফকিরের মন্দির মৃকুটের নাায় বিরাজ করিতেছে।

28

গত মাস আমার পক্ষে যেমন দৃঃখদায়ক হইয়াছিল, এমন আর-কোনো কালে হয় নাই। বস্তুত কাতর হওয়া যে কাহাকে বলে ইহার পূর্বে কখনো জানিতাম না। জানুয়ারির গোড়ার দিনে ইংলভ হইতে পত্রযোগে আমার কনিষ্ট ভগিনীর মৃত্যু-সংবাদ আসে। সে যে আমার কাঁ ছিল, তাহা কোনো বাকা প্রকাশ করিতে পারে না। আমি এ কথা বালিব না যে, জগতের যে কোনো পদার্থের চেয়ে সে আমার প্রিয় ছিল: কারণ যে ভগিনী আমার সঙ্গে ছিল সে তাহার সমত্লা প্রিয়: কিন্তু এক মানুষ আর-এক মানুষের যত প্রিয় হইতে পারে সে আমার তাহাই ছিল। এমন-কি মহাকাল যদিও বেদনামোচনের কার্য আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি এখনো তাহার কথা বালিতে গোলে একেবারে অপুরুষোচিতভাবে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমি যে এই আঘাতের বাথায় সম্পূর্ণ তলাইয়া যাই নাই, সে জন্য প্রধানত সাহিত্যের কাছে আমি ঋণী।

30

পর্বতের চূড়া, সমুদ্র এবং মেরুপ্রদেশীয় হুষারক্ষেত্রের উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল সর্বত্রই ধূলিভারাক্রান্ত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রকাশ পায় যে, পূম্পের পরাগ, উদ্ভিদতন্ত্রর অংশ, লোম, ধাতু ও প্রস্তরের কণা, জীবাণু ও রোগবী্জের দ্বারা বায়ুমণ্ডলম্ব ধূলিরাশি গঠিত বাতাসের ধূলিকণাসকল ছায়াশুনা স্থানে আলোক প্রতিফলিত করে; এইগুলি না থাকিলে সমস্ত ছায়াম্য স্থান কৃষ্ণবর্গ হইত। ধূলিকণা অবাবহিত সূর্যালোকের প্রথবতা হ্রাস করে, কারণ তাহা না থাকিলে, কৃষ্ণবর্গ আকাশে সূর্য দুর্দর্শতির উজ্জ্বলতা লাভ করিত এবং সেই আকাশে দিবাভাগেও নক্ষত্রেরা দুশামান হইত। আকাশের নীলিমা এবং সূর্যান্ত-সূর্যোদয়-কালীন মহাপ্রভ বর্ণসমূহের হেতু তাহারাই এ ধূলিকণাকে বায়ুম্বান্থ জলীয় বাম্প আরত করে, তাহার সংহতি মেঘ উৎপাদন করে ও তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। অতএব বৃষ্টি-উৎপাদন সন্বন্ধে ধূলি অবশা প্রয়োজনীয় না হইলেও, একটি প্রধান উপাদান বন্টে।

33

এইরূপ কথিত যে, নিউইয়র্ক-সমাজে ভাজা কুমীর সর্বাপ্রক্ষা অধুনাতন সুখাদা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। এই সরীস্পকে খাদারূপে বাবহারের প্রস্তাব ইতঃপ্রেই যুনাইটেড স্টেট্সের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং একটি বৃহৎ রোভিংগুহের সভোরা একত মিলিয়া চাদা করিয়া এক জোড়া অল্প বয়সের কুষ্টার কোনো একটি কুষ্টারপালন-শালা হইতে কিনিয়াছিল ও দেখিয়াছিল তাহা অতাষ্থ উত্তম কিন্তু কুমীরের মাংস কিসের মতো খাইতে লাগে, ইহা যখন তাহারা বাহির করিতে চেষ্টা করিল তখন মুশ্বিল বাধিল। ত্রিশ জন লোক ভোজে যোগ দিয়াছিল এবং তাহাদের প্রত্যাকের মত স্বতম্ব ইলা কেহ মনে করিল শুকরমাংসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কেহ ভাবিল ইহা মাছের মতোঃ একজন বলিল ইহা ডিংড্রি কথা মনে করাইয়া দেয়; কিন্তু সকলেই বলিল ইহা অতান্ত মুখরোচক।

33

ধর্মম গুলি সকলেরই পক্ষে খোলা। যে-কোনো অজানা লোক মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লাইতে পারে। সন্ন্যাসীবা সকল সময়েই আতিথাপরায়ণ। রোধ করি, আমার ব্রহ্মদেশে বাসের সিকিভাগ আমি মঠে কিংবা তৎসংলগ্ন ধর্মশালায় কটোইয়াছি। আমরা তাঁহাদের সকল নিয়মই লগুমন করি, আমরা মঠের পবিত্র অবরোধের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ি এবং বৃট পরিয়া বেড়াই, যেখানে সকল জীবের প্রাণ রক্ষা করা হয় সেখানে আমাদের ভূতোরা আমাদের ভিনারের জনা মুর্গি মারে; সমস্ত প্রচাদের প্রতি আমাদের যেজ্ঞপ আচরণ, স্বজ্ঞাতিকর্তক পুজিত এই ধর্মাচার্যদের প্রতি আমানে অনেকটা

সেইরূপ উপেক্ষাপূর্ণ অবিনীত বাবহার করিয়া থাকি; আমরা অনেক সময়, প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের ধর্মকে পরিহাস করিয়া থাকি; তথাপি তাঁহাদের বিশ্বাস ও অভ্যাসের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার পরিবর্তে তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরূপ আচরণ আমর্য় নিতাস্তই কদাচিৎ পাই।

20

চীফ কমিশনর মাননীয় মিস্টার হেলি ইন্ফ্রুয়েঞ্জা সংক্রামক সম্বন্ধে এক নিবন্ধে লিখিতেছেন যে, যদিচ এই সংক্রামক দিল্লীতে এখনো বহুসংখাক মৃত্যু ঘটাইতেছে, তথাপি একপ আশা করিবার কারণ আছে যে, ইহা এক্ষণে প্পষ্টতই হ্রাসের দিকে গিয়াছে। অক্টোবরের আরম্ভ হইতে মৃত্যুর হার কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গত তিন বংসরের গড় মৃত্যুসংখ্যা ২৪টির তুলনায় বর্তমান অক্টোবরের প্রথম বারো দিনের গড় মৃত্যুসংখ্যা ৪৮টি হইয়াছিল। ১৩ই এবং ১৪ই তারিখে হিসাবের তালিকায় প্রতিদিন ৭৭ সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। সংক্রামকের প্রবলতাবশত ম্যুনিসিপাল স্বাস্থাবিভাগ, স্থানীয় হাঁসপাতাল এবং উষধালয়ের উপরে অত্যন্থ কঠিন চাপ পড়িয়াছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ-সেবকমণ্ডল, সেন্ট স্টীফেন কলেজ এবং আর্যসেবক-সভার স্বয়ংগ্রতীদের নিকট হইতে স্বাস্থাসচিব ম্যানিং স্ত্রীট ঔষধালয়ে মৃলাবান আনুকূলা লাভ করিয়াছেন। হাজি মহম্মদ রফি একটি ঔষধালয়ের সমগ্র খরচ জোগাইয়াছেন এবং বহুসংখ্যক বেসরকারি ডাক্তার আপন উদ্বন্ত সময় তাহার কাজে অপ্রপ্ করিয়াছেন। ডাক্তার আনসারি এবং অন্নেকগুলি হাকিম ও বৈদা বহুসহস্র রোগীর ঘরে ঘরে ফিরিয়া আনুকূলা করিয়াছেন।

38

দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়া যথন তাহার সমৃদ্ধির মধ্যাহ্নকালে অবস্থিত, তথনকার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া হেরোডোটস বলিয়াছেন, "যত দেশ আমি জানি, ইহাই তাহাদের সকলের চেয়ে উত্তম ফসলের দেশ, ইহা এতই চমংকার যে, সব চেয়ে তালো বছরে গড়ে ইহার উৎপন্ন ফসল দুই-তিন-শ গুণ হইয়া থাকে।"

প্রথম থলিফাদের রাজত্বের একটি তালিকায় দেখা যায় যে, প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ্ণ একর জিমি কৃষির অধীনে আছে। এ. জে. টয়ন্বি লিখিতেছেন, "প্রাচীনকালে উত্তর মোসোপোটেমিয়া প্রদেশটি এমন প্রজাবহুল এবং ধনশালী ছিল যে, ইহার অধিকার লইয়া রোমের সহিত ইরানের শাসনকর্তৃগণের সাত শতাব্দী ধরিয়া লড়াই চলিয়াছিল; অবশেষে আরবেরা উভয়ের নিকট হইতে ইহা জিতিয়া লয়।" ঐ গ্রন্থকারই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, নবম খৃষ্টশতাব্দীতে হারুন-অলরশীদকে ইজিণ্ট যত বেশি খাজনা দিত, উত্তর মেসোপোটেমিয়া তত বেশি খাজনাই দিত এবং সেখানকার ত্লা পৃথিবীর সকল হাটে প্রধানা লাভ করিয়াছিল। ইহা সুবিদিত যে আমাদের মস্লিন শব্দ উত্তর মেসোপোটেমিয়ার মোসল নগরের নাম হইতে উদ্ভূত।

20

এই ভূমি দশ শতানী পূর্বে যেরূপ শসা উৎপাদন করিয়াছে এখন সেরূপ না করিবে কেন? মাটি এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে নাই। বৃষ্টিপাত এবং সেচনযোগা জল পুরাতন কালের মতোই প্রচুর আছে। তখন যে জনসমৃহ দেশে বাস করিত এখনো তাহারাই বাস করে: ইহারাও তাহাদের মতো শ্রমশীল এবং মিতবায়ী। প্রাচাদেশের সুন্দরতম শসাভূমিতে গত চারি শতানী কেন এমন সর্বনাশ আনয়ন করিল? উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, সর্বত্রই এই দেশে চাষীর মহা সুযোগ: অথচ এই ভূমির অধিকাংশই অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জলসংগ্রহের জনা জলাশয় এবং অনা যেসকল সেচনবাবস্থার উপকরণ এই মকুময় একরগুলিকে শসাপ্রস্ব ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিত তাহা নির্মিত হয় নাই। অত্যন্ত-আদিমকাল-প্রচলিত কৃষিপ্রণালী এখনো এখানে বাবন্ধত হয়; বাইবেল-কৃথিত কালের সেই বলদবাহিত লাঙল, সেই কান্তে দিয়া বড়ো বড়ো বড়ো খেতের ফসল কাটা, সেই ফসল মাডাই

করিবার মেঝে যেখানে পশুদের খুরের দ্বারা গোধুম দলিত হয়, সেই ক্লেশদায়ক মন্থরগতি হাতের খাটুনি— সেও এমনতরো অনিপুণ যন্ত্র-সহযোগে যে যন্ত্রে প্রয়াসপ্রয়োগের অনুপাতে ফললাভ সর্বাপেকা স্বন্ধ।

36

মেকপ্রদেশের চুক্চিস্গণ যদিও প্রকৃতির শিশু এবং সভাতার সকলপ্রকার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে বরষ্ণ তুষার এবং শীতের মধ্যে বর্ধিত, তথাপি তাহারা ভালোমানুষ, অবঞ্চকস্বভাব এবং আতিথাপরায়ণ।

যদিও দীর্ঘ শীতকাল ধরিয়া প্রতাহই অস্তত কুড়ি জন করিয়া মেরুবাসী ভেগা জাহাজ দেখিতে আসিত, কিন্তু দুই-তিনবার-মাত্র তাহারা অসদৃপায়ে কিছু আত্মসাৎ করিবার অপরাধে ধরা পড়িয়াছিল এবং ঐ চৌর্যগুলিও অতিসামানা প্রকারের।

চুক্চিস্গণ থবঁকায় জাতি, যদিও তাহাদের মধ্যেও অতিকায় মানুষ দেখা যায়; যেমন আমরা একটি ব্লীলোককে দেখিয়াছিলাম, সে লম্বায় ছয় ফুট তিন ইপ্সি। তাহাদের দেহের বর্ণ অনুজ্জ্বল পীত, পুরুষদের রঙ সাধারণত মেয়েদের চেয়ে আরো কিছু ঘোর। মাঝে মাঝে উত্তর যুরোপের অধিবাসীদিগের নায়ে কছে ও গৌরবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষত ক্রীলোকদিগের মধ্যে।

٦°

তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্গ এবং অনেক সময় চীনদেশীয়দিগের নায়ে তির্যগভাবে সনিবিষ্ট। তাহাদের কেশ অঙ্গারকৃষ্ণ: পুক্ষেরা উহা খুব ছোটো করিয়া কাটিয়া রাখে: স্ত্রীলোকেরা উহা যথেচ্ছ বাড়িতে দেয় এবং কপালের মাঝখানে সিথি কাটিয়া বারো হইতে আঠারো ইন্ধি লম্বা বিনানী রাখে, তাহা দুই কানের কাছ দিয়া কুলিয়া থাকে। মেক-অধিবাসীদের প্রধান খাদা সীলের মাংস ও চর্বি; তদুপরি যখন পক্ষী ভালুক ও বলগা হরিণ পাওয়া যায় তখন তাহারও মাংস বাবহার করে। সমুদ্র-তীব-জাত কোনো কোনো উদ্ভিদের মূল, উইলো গাছের পাতা প্রভৃতিও যথেষ্ট প্রস্ব পর্বমাণে তাহাদের খাদাদ্রোগাভূক্ত পাতাগুলি গ্রীয়কালের শেষভাগে সংগ্রহ করা হয় এবং শীতকালে আহার করা হয়।

53

শীতকালে যখন অন্য খাদ্য শেষ হইয়া আসে, তখন গ্রীষ্মকালে যে-সকল সীল ও সিদ্ধুঘোটক ধরা হইয়াছিল তাহাদের অন্থি চূর্ণ করিয়া তাহার দ্বারা ঝোল প্রস্তুত হয়, উহা মানুষ ও কৃক্র উভয়েই আহার করে। ঐ শেষোক্ত প্রাণী প্রতি গ্রামেই বহুসংখ্যায় বাস করে; চক্রহীন গাড়িতে করিয়া স্বীয় প্রভূদিগকে এক স্থান হইতে অনা স্থানে টানিয়া বেড়ানোর কার্যেই তাহাদিগকে প্রধানত নিয়োজিত করা হয়। এই কৃকুরগুলি বৃহদাকার না হইলেও অনায়াসে তিন-চারিটিতে মিলিয়া একজন মানুষকে বহুদ্রে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। কোনো চুক্চিস যখন তিন শত হইতে পাঁচ শত মাইল-বাাপী দীর্ঘজ্ঞমণে বাহির হয়, তখন অনেক সময়ে সে আপনার চক্রহীন যানে আঠারোটা পর্যন্ত কৃকুর জুতিয়া লয়; উহাদের সাহায়ো সে দিনে সত্তর হইতে আশি মাইল পর্যন্ত পথে অতিক্রম করিতে পারে।

23

[রোম-সেনাপতি মারসেলাস তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষের কার্থেক্সীয় সেনানায়ক হানিবালের সম্মুখে আহত-অবস্থায় শয়ান]

হানিবাল। মার্সেলাস, ওহে মার্সেলাস! নড়িতেছেন না, ইনি মৃত। একবার ইহার আঙুলগুলি নড়াইলেন না কি? ফাঁক করিয়া দাঁড়াও, সৈনাগণ— চল্লিশ পা তফাতে— উহার কাছে বাতাস আসিতে দাও— জল আনো— চলা ক্ষান্ত করো; ঐ যে চওড়া পাতাগুলো এবং বাকি যাহা-কিছু ব্রশউড গাছের তলায় গজাইয়াছে সমন্ত সংগ্রহ করিয়া আনো, উহার বর্ম উন্মুক্ত করো। প্রথমে শির্ম্বাণ

আলগা করো— উহার বক্ষতল ক্ষীত হইতেছে। আমার মনে হইল উহার চক্ষ্বয় আমার উপরে নিবদ্ধ হইয়াছিল, আবার উল্টাইয়া গেল। কে স্পর্ধাপূর্বক আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল? এই ঘোড়া? এ ঘোড়া নিশ্চয়ই মার্সেলাসের ছিল। কোনো লোক যেন উহার উপরে না চড়ে। হা, হা, রোমীয়রাও বিলাসে ডুবিয়াছে, এই যুদ্ধাশ্বের গায়ে সোনা দেখিতেছি!

গলীয় সৈনানায়ক। জঘনা চোর! আমাদের রাজার স্বর্ণহার একটা পশুর দাঁতের তলায়! দেবতাদের প্রতিহিংসা অপবিত্রদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

90

হানিবাল। যখন রোমে প্রবেশ করিব তখন প্রতিহিংসার কথা বলিব এবং ধর্মযাজকদের কাছে গিয়া পবিত্রতার কথা বলিব, যদি তাহারা আমাদের কথা শোনে। শলাবৈদোর কাছে লোক পাঠাও। গভীরনিহিত হইলেও কৃষ্ণী হইতে এই তীর বাহির করা যাইতে পারিবে। সাইরাকাস-বিজয়ী আমার সম্মুখে পতিত। কার্থেকে একটা জাহাজ পাঠাইয়া দাও। বোলো, হানিবাল রোমের দ্বারে: মারসেলাস, যিনি একলা উভয় পক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি পতিত বীর বটে! আমার আনন্দ করা উচিত, কিন্তু পারিতেছি না। কী সম্রমজনক প্রশাস্ত মুখন্তী, কী মহিমান্বিত আকৃতি এবং প্রাংশুতা।

গলীয় সৈনানায়ক। আমার দল উহাকে মারিয়াছে, বস্তুত আমার বোধ হয় আমিই উহাকে মারিয়াছি। ঐ হারটি আমি দাবি করি, ইহা আমার রাজার—— গলএর গৌরবের জনা ইহার প্রয়োজন। আর কেহ ইহা লইলে সে সহিবে না, বরগ্ধ সে তাহার শেষ মানুষটিকে পর্যন্ত খোয়াইবে— এই আমরা শপথ করিতেছি।

٥5

হানিবাল। বন্ধু, মারসেলাস আপন গৌরবের জনা ইহা নিজে পরিধান করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তোমাদের বীররাজার অন্তগুলি যখন তিনি মন্দিরে টাঙাইয়াছিলেন তখন এই সামানা গহনাটিকে তিনি নিজের এবং জুপিটরের অয়োগা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যে ঢালটি তিনি ভাঙিয়াছেন, যে উরব্রান তিনি তাহার তরবারির দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তিনি জনগণকে এবং দেবতাদিগকে দেখাইয়াছেন। এইটি তাহার ঘোড়াকে পরাইবার আগে তাহার ব্রী এবং তাহার শিশুসন্থানেরা দেখে নাই।

शलीय नायक: **आभा**त कथा **ला**न्ना शनिवाल!

হানিবাল। কী! যখন মার্সেলাস আমার সম্মুখে শয়ান, হয়তো যখন তাঁহার প্রাণ ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে, হয়তো যখন আমি তাঁহাকে জয়গৌরবে কার্থেজে লইয়া যাইতে পারি, যখন ইটালি সিসিলি গ্রীস্ এসিয়া আমার শাস্ন মানিবার জনা অপেক্ষা করিয়া! সম্ভন্ত থাকো! আমার নিজের জিনলাগাম, তোমাকে দিব, তাহার দান ইহার দশটার সমান।

৩২

গলীয় নায়ক। আমারই জনা ? হানিবাল। তোমারই জনা। গলীয় নায়ক। এই চুনি, পাল্লা এবং ঐ রক্তবর্ণ— হানিবাল। হাঁ, হাঁ।

গলীয় নায়ক। হে মহামহিম হানিবাল। অপরাক্তেয় বীর! হে আমার সৌভাগাবান্ দেশ, এমনতরো সহায় এবং রক্ষক তুমি পাইয়াছ! আমি শপথ করিয়া অক্ষয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি— হাঁ, এমন কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, নিষ্ঠা, যাহা অসীমকালকেও অতিক্রম করে!

প্রিয—

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম এবং এত দিনে পাইয়া অতান্ত আনন্দিত হইলাম। চিঠির জনা আমি বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু ইংলভে চিঠি আসিতে আজকাল যুগযুগান্তর লাগে। তুমি যে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের খবর পাঠাইয়াছ, তাহাতে বড়ো সুখী হইলাম। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল এবং সেজনা আমি অতান্ত কৃতজ্ঞ; কিন্তু যদিও আমার স্ত্রীর শরীর অপেক্ষাকৃত একটু ভালো হইয়াছে, তবু তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট নই। ইংলভে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাব শরীর প্রকৃতপক্ষে ভালো হইবে না বলিয়া আশক্ষা করি।

€8

তার পক্ষে দরকার— শান্তিময় গৃহের আরাম: কিন্তু এই যে যুদ্ধ এখনো চলিতেছে, তাহাতে কেবল ভগবানই জানেন সে সময় কখন আসিবে। তোমার নিজের শরীরের কথা তুমি কিছুই লেখ নাই। আমি একান্ত আশা করি গরমে তুমি অতিমাত্র ক্লিষ্ট হও নাই। গরমে যে কেমন করিয়া প্রাণ বাহির করিয়া দেয় এবং ভিজা নাকড়াখানার মতো নেতাইয়া ফেলে, তাহা আমি জানি। এখানে আমি বড়ো একা-একা বোধ করিতেছি এবং আলাপ করিতে পারি আমার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই। ভাবী আশাও অন্ধকারারত। সেই সব-সৃদ্ধ জড়াইয়া আমি বিশেষ প্রফুল্লতা অনুভব করিতেছি না। ভারতবর্ষে আমার শরীর যেমন ছিল তহার চেয়ে অনেক ভালো হইলেও, আমার শরীর এখনো ভালোঃ হয় নাই। ভালোবাসা জানিয়া, অশা করি শীঘ্রই তোমার চিঠি পাইব।

তোমার স্নেহের—

90

আমাদের পক্ষিশাবকরা ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পর, অধিকাংশই প্রথম কয়েক সপ্তাহ কীট ছাড়া আর কিছুই খায় না এবং তাহাদের অনেকেই সারা জীবন কীট-খাদক। শাবকেরা ভূরিভোজী এবং তাহাদের পিতামাতারা সমস্ত দিন তাহাদিগকে গড়ে প্রতি পাঁচ-ছয় মিনিট অন্তর খাওয়াইয়া থাকে; এ দিকে দিবালোকের সূচনা হইতেই তাহাদের দিন শুরু হয় আর অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত তাহা শেষ হয় না। এই প্রতাক বারে বৃদ্ধ পাথিরা একটি হইতে বারোটি কীট লইয়া আসে, ইতিমধ্যে তাহারা নিজে যাহা খায় সেটাকৈ আমরা ইহার মধ্যে ধরিতেছি না। এইরূপে দেখা যাইবে একটিমাত্র পক্ষীপরিবার দিনে বহু শত কীট ভক্ষণ কুরে। বস্তুত সতর্ক পর্যবেক্ষণের সাহায়েয়া হিসাব করিয়া দেখা গ্রেছে— একটি পক্ষীপরিবার দিনে পাঁচ শত্ত হইতে বারো শত কীট বিনাশ করে।

ঠিক সেই কাঁটগুলি ছাড়াও অনেক পাথি রাশি রাশি কাঁটভিম্ন ধ্বংস করে, অনেক সময়েই তাহার পরিমাণ দিনে বছসহত্র হইয়া থাকে:

৩৬

আমি অধিক দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই সূর্য অন্ত গেল এবং গোধূলির আলোকে আমি দৃইটি পশুকে বন হইতে বাহির হইয়া পথের উপর আমার এক শুঙ গজ আন্দাজ সম্মুখে আসিয়া দাড়াইতে দেখিলাম। দ্বীপের ঐ অংশে যে বহুসংখাক বনা মহিষ বাস করে, আমি প্রথমে অস্পষ্ট আলোকে এই দৃইটিকে তাহাদেরই অপূর্ণবয়ন্ধ শাবক ভাবিয়াছিলাম। আমাকে যে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে তাহারই পার্শ্ববর্তী একটি বৃহৎ বৃক্তের অভিমুখে তাহারা মন্তক নত করিয়া অগ্রসর হইল এবং সেইখানে গাছের শিকড়ের চারি ধারে ঘ্রণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি এখন তাহাদের যথেষ্ট নিকটবতী হওয়াতে দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা অতি বৃহদাকার ভঙ্গক। পার্শ্বে সরিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ বনটি মহিষকণ্টক নামে খ্যাত একপ্রকার অতিদীর্ঘ কণ্টকপূর্ণ হওয়াতে মনুষ্যার দৃর্ভেদা ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার কথা একবারও আমার মনে আসে নাই, বাস্তবপক্ষে আমার চিন্তা করিবার সময়ই ছিল না, কারণ, আমি এক্ষণে তাহাদের ত্রিশ পদের মধ্যে আসিয়া পডিয়াছিলাম।

তাহারা মস্তক উর্ত্তোলন করিল এবং একটি হুস্ব গর্জনে আপনাদের ক্রোধের পরিচয় দিল, উহার পরিবর্তে আমি তাহাদের দিকে ধাবিত হইয়া উহাদের তিন গজের মধ্যে গিয়া পড়িলাম; তাহারা তবুও সরিয়া যাইবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না; তাহারা আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। আমি তাহাদের দিকেই মুখ করিয়া এমন আড়ভাবে ঘুরিয়া চলিলাম, যাহাতে তাহাদের যে পার্শ্ব দিয়া আমাকে পথ অনুসরণ করিতে হইবে সেই দিকে পৌছিতে পারি। এমন সময়ে তাহারা আমার দিকে এক লক্ষ্প প্রদান করিল, আমি তাহাদের অভিমুখেই মুখ করিয়া পশ্চাতে লক্ষ্য দিয়া রক্ষা পাইলাম; ঐরুপে তাহারা পুনশ্চ একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল; কিন্তু দেখিলাম তৃতীয় বারই আমার শেষবার হইবে।

## 9

আমার এইটুকু কেবল মনে আছে যে. আমি গর্জন ও আর্তনাদের মাঝামাঝি একটি ভীতধ্বনি করিয়াছিলাম এবং যখন পুরোবর্তী প্রাণীটি আমার অভিমুখে উপিত হইল তখন আমার হাতে একটিমাত্র যে জিনিস ছিল সেই ব্রান্ডির বোতলটি লইয়া আমার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহার নাক ও দাঁতের উপর মারিলাম। বলা বাছলা, বোতলটি চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেল এবং তাহার নাকের উপরে সেই আঘাতটিই হউক, অথবা চক্ষে ও মুখে ব্রান্ডি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিশ্বিত করিয়া দিল তাহাই হউক, অথবা একসঙ্গে এই দুইটাতে মিলিয়াই হউক, তাহাকে ঘুরাইয়া দূরীভূত করিয়া দিল এবং তাহার সঙ্গী তাহার অনুসরণ করিল। বলিতে পারি, এই সমস্ত ব্যাপার এক মিনিটও সময় লয় নাই। উহার মধ্যে আমি একবারও উপস্থিত-বৃদ্ধি হারাই নাই; বোধ হয় সময়ের অল্পতাই তাহার হেত।

#### ...

আমাদের এখানে যুরোপ হইতে যে-সকল আগস্তুক সব প্রথমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্পেনদেশীয় কললবিভাগীয় কর্মচারী Adolfo Rivadeneyra একজন। ইনি পারসা দেশের ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং জেরুজিলেমের কলল ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা উত্তমরূপেই বলিতে পারিতেন। তিনি অতান্ত শামবর্ণ ছিলেন এবং সহজেই আপনাকে আরব বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিতেন। আমি যত মানুষ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে নিকোলাস সন্তবত সর্বাপেক্ষা কৃংসিত, এই কথা আমি কয়েক মিনিট আগে বলিয়াছিলাম। বিভাভিনেইরা এই বিষয়ে প্রায় তাহার কছে ঘেষিয়া গিয়াছিলেন। একদিন, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ভারী মজা লাগিল: দেখিলাম যে তিনি এবং নিকোলাস হাত ধরাধরি করিয়া আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন ও Madame Krebel নাম্নী এক রুশীয় সেকেটারির পত্নীর সন্মৃথে, নতজানু ইইয়া, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে বেশি কৃৎসিত তাহাই স্থির করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মহিলাটি প্রস্তাব করিলেন যে, তাহারা উভয়েই একসঙ্গে নিকটতম দর্পণের নিকটে দরখান্ত পেশ করন।

#### 80

কয়েক বৎসর পূর্বে Carl Scholz তাঁহার পরিবারবর্গকে চিকাগোতে সরাইয়া আনেন, তৎপূর্বে তিনি পশ্চিম ভর্জিনিয়াতে বাস করিতেন। তাঁহারা বাষ্পদ্ধারা উত্তাপিত একটি কক্ষ লইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে শীতের সময় সর্বদাই সদিকাশিতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ভূগিয়া হয়রান হইতেছে। ইহাও দেখিলেন যে, অনাপ্রকার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার ষে-সকল আসবাব মজবৃত এবং শক্ত ছিল, তাহা টুক্রা টুক্রা হইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, এই দুই প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ একই। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার কক্ষের বাতাস শীতের সময় অতিরিক্ত শুষ্ক থাকে। তিনি তাঁহার তাপসঞ্চার-যন্ত্রের পশ্চাতে কয়েকটি জলপূর্ণ তাম্রপাত্র জুডিয়া দিলেন। তিনি শীত্রই আবিষ্কার করিলেন যে, প্রতিদিন প্রতিঘরে বাতাস এক

কোয়ার্টের অধিক জ্বল শোষণ করে। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, বাড়িটির উত্তাপ আরামের ব্যাঘাতজ্ঞনক হইয়া উঠিল এবং সদিকাশির প্রবণতা দুর হইল।

85

শাস্থাবান্ থাকিতে হইলে, বাসকক্ষে প্রতি ঘণ্টায় বায়ুর পরিবর্তন আবশাক। বাতাসটা তো কোনো এক জায়গা হইতে আসা চাই-ই। স্বভাবতই ইহা বাহির হইতে পাওয়া যায়; অতএব বাসার মধ্যে ইহা ঠাণ্ডা শুরু অবস্থায় প্রবেশ করে। যদি তাজা বাতাস প্রবেশ করে, তবে বাসি হাওয়াকে বাহির হইয়া যাইতে হয়। এই হাওয়া গরম এবং আর্দ্র হইয়া যায়। প্রথমে ইহা ঘরের বাতাসের সমস্ত আর্দ্রতা গ্রহণ করে। ইহাও যথেষ্ট নহে, পরে ইহা আমাদের চর্মকে আক্রমণ করে। তখন আমাদের চর্ম হইতে ভাপ উঠিতেছে বোধ করি। তখন আমরা বলি, আমাদের শীত লাগিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমরা আরো বেশি উত্থাপ চাই। কাজেই আমরা বড়ো করিয়া আশুন জ্বালাই। বাতাসকে আমাদের চর্ম হইতে জ্বলপান করিতে না দিয়া যদি জ্বপাত্র হইতে দিই, তবে অবিকল একই ফ্বল পাওয়া যায়।

83

আর মাস করেকের মধ্যেই টিনের পাত্রে রক্ষিত তিমিমাংস ইংলন্ডের বাজারে উঠিবে। যেমন করিয়া স্যামন মাছ সংরক্ষণ করা হয়, ঠিক তেমনি করিয়া ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কীউকাউট দ্বীপে এই প্রকাণ্ড সামুদ্রিক ন্তন্যপায়ী জন্তুর মাংস টিনে ভরা হইতেছে। এই একটিমাত্র কারখানা হইতে আগামী মরসুমের সময় ত্রিশ হাজার বাক্স মাল প্রস্তুত হইবে; ইহার প্রতাকটিতে তিমিমাংসের এক পাউভ টিন চিবিবশটি করিয়া থাকিবে। এই টিনে রক্ষিত তিমিমাংসের বড়ো এক অংশ শরংকাল নাগাইদ এ দেশে আসিয়া পৌছিবে এরূপ আশা আছে। ক্যানেডা এবং ইউনাইটেড স্টেট্স্ এই উভয় দেশেই আজ এই অতিকায় জন্তুর মাংস লোকে নিয়মিতভাবে আহার করিতেছে।

80

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তিমি মংসাই নহে, উঞ্চশোণিত জীব। সে নির্মলখাদ্য-ভোজী। কাঁকড়া, গলদাচিংড়ি, বাইন প্রভৃতি যাহা সাধারণত আমরা পছন্দ করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। ইহার মাংস স্বাদু এবং ক্ষুধাবর্ধক দুই-ই। আমরা খাবার জিনিসের মতোই যে কেবল তিমির ব্যবহার করিতেছি তাহা নহে, উহার ত্বককে খুব মজবৃত চামড়ায় পরিণত করা যাইতে পারে, ইহাও আবিষ্কার করা হইয়াছে। একটিমাত্র তিমি হইতে, তিন হইতে চারি হাজার বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়।

88

আমি এইমাত্র তোমার নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ ও চিত্তগ্রাহী পত্র পাইলাম এবং অবিলম্বে তাহার উত্তর দিতে বিসয়াছি। দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার পর G— এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ লইবার জন্য J-তে গিয়াছিলেন। স্থানপরিবর্তনের কারণে তিনি অনেক সৃষ্থ হইয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে যে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরে তাহাকে অমন শয্যাগত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার পরিণাম-ফল হইতে তাহাকে কখনো যথার্থক্যশে মৃক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমি তোমার কথা প্রায়ই চিন্তা করি, এবং B-তে তোমার জীবনযাত্রা কিরূপ, সেই বিষয়ে আরো অধিক কিছু জানিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করি।

84

৪ঠা এপ্রিল তারিখে K— রণক্ষেত্রের পুরঃসীমায় মহাযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। আন্ধ ২৬শে জুন, কিন্তু আমি ঐ পূর্বের তারিখের পর আর কোনো সংবাদ পাই নাই। বহির্জগৎ হইতে এমন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা অতিশয় পীড়াদায়ক। মাসে বারেকমাত্র-যাতায়াতকারী একটি পালের তরণী ভিন্ন বাহিরের সঙ্গে যোগরক্ষার আমাদের আর কোনো উপায় নাই, উহাও এই যুদ্ধের সময় প্রায়ই অতান্ত দেরিতে আসে। ইহা নিদারুণ উদ্বেগের সময়। W— এবং H—ও ফ্রান্সে আছেন বলিয়াই বোধ করি: সংবাদপত্রের মারকতে আমি সর্বশেষ যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা ২রা জুনের; অবস্থা তথন অতান্তই আশক্ষাজনক দেখাইতেছিল।

88

বোধ করি তুমি জান যে, W— টাইগ্রিস্ ভীরে হত হইয়াছেন এবং G— হাঁসপাতালে আছেন। তিনি ও E— একজন নৌবায়ুরথী সৈনিক হইয়াছেন। তিনিও হাঁসপাতালে। তিনি সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং অনেক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে তোলা হয় নাই। কবে যে এই সকলের অবসান হইবে! G— তোমাকে তাঁহার ভালোবাসা জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। আজ সকালে ভাক লওয়া বন্ধ হইবে এবং তিনি স্বয়ং পত্র না লিখিয়া আমাকেই লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঠিক এখনই তাঁহার সমযেব অতান্ধ টানাটানি।

89

কুত্রেই খাব অধীনে মোগলগণ যখন সেই পূর্বতন গৌরবান্ধিত এবং প্রতাপশালী সুং-বংশকে নিয়তই অধিকারচ্যত করিয়া চীন সাম্রাঞ্চাকে বিদেশী শাসনের অধীন করিতেছিল, তখন ত্রয়োদশ শতান্ধী শেষ হইতেছে। দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অবশেষে সুংদিগের প্রায় শেষ সৈনাদলও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল এবং সেই বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এবং প্রধান সেনাপতি ইয়ান টীয়েন শিয়াঙ্গ মোগলদের হস্তে পতিত হইলেন। আত্মসমর্পণের নিয়মপত্র লিখিবার এবং সে সম্বন্ধে স্বদলকে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইল, কিন্তু তিনি আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। বিজয়ীদিগের নিকট তাঁহাকে নিষ্ঠা স্বীকার করাইবার জন্য পরে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাঁহাকে তিনবৎসর কারাগারে রাখা হয়।

85

তিনি লিখিয়াছিলেন— "আমার কারাগার কেবলমাত্র আলেয়া-দ্বারা আলোকিত; যে তিমিরাবৃত নির্জনতায় আমি বাস করি, বসস্তের নিশ্বাস তাহাকে একবারও নন্দিত করে না। শিশির ও কুয়াশার মধ্যে খোলা পড়িয়া থাকিয়া আমার অনেক সময় মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু দুইটি আবর্তমান বংসরের সকল কয়টি ঋতু ধরিয়া ব্যাধি বৃথাই আমার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। ঐ আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর ভূমি আমার কাছে স্বর্গই হইয়া উঠিল; কারণ আমার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা দুর্ভাগ্য কখনো অপহরণ করিতে পারিত না। সেইজন্য আমি আমার মাথার উপরে ভাসমান শ্বেতবর্গ মেঘের দিকে তাকাইয়া এবং আকাশেরই মতো অসীম দুঃখভার হৃদয়ে বহন করিয়া দৃঢ় হইয়া রহিলাম।

88

অবশেষে তিনি কুব্রেই থার সম্মুখে আহ্বত হইলে কুব্রেই থা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কী ?" তিনি উত্তর দিলেন, "গ্রীল শ্রীযুক্ত সুং সম্রাটের অনুগ্রহে আমি তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলাম। আমি দৃই প্রভুর সেবা করিতে পারিব না; আমি কেবল মৃত্যু ভিক্ষা, করি।" তদনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। পুরাতন রাজধানীর অভিমুখে নমন্ধার করিয়া তিনি অবিচলিত-ভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শেষ কথা— "আমার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে।"

ছারে শরীর যে পরিমাণ জল চায়, এমন আর কখনো চায় না। ইহার অনেক কারণ আছে। একটা আংশিক কারণ এই যে, ঘামের দ্বারা অনেক বেশি ক্ষয় হইতে থাকে বলিয়া অনেক বেশি জালের দরকার হয়: আর একটি কারণ এই যে, দ্বারে শরীর বিষাক্ত হইতে থাকে এবং জল সেই বিষকে পাতলা করিয়া দেয়। সুরাসার পান করার পরে জল পান করিবার প্রয়োজন ঠিক অনুরূপ কারণেই ঘটিয়া থাকে। দ্বারে জিহবা মুখ এবং কণ্ঠ শুকাইয়া যায়: তাহার কারণ এই যে, বিষ যোখানে মর্মস্থানশুলিকে আক্রমণ করে সেখানে তাহাকে গুলিয়া পাতলা করার জনা প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত জালের প্রয়োজন ঘটে। দ্বারের সময়ে রোগী জল চায় তাহার আর একটা কারণ এই যে, তখন সে গরম হইয়া উঠে এবং ঠাণ্ডা জালের সংযোগে তাহার দেহতাপ কমিয়া যায়। ভিতরে যে বিষ আছে জল কেবল যে তাহাকে পাতলা করে তাহা নহে, তাহা দূর করিয়াও দেয়।

65

এইরূপ কথিত আছে যে, ফ্রান্সে যখন প্রথম পারসাদেশীয় দৌতা প্রেরিত হয়, তখন একদিন বয়সের এবং রূপবন্তার নানা অবস্থায় বিরাজিত ফরাসী মহিলাবৃন্ধ-দ্বারা তাঁহার ঘর পূর্ণ দেখিয়া, রাজদৃত আশ্চর্যান্বিত হইয়া যান। ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে বলা হইল যে, অপ্তারতপ্রয় দেশের প্রতিনিধিকে দেখিবার জনা কৌতৃহলী হইয়া তাঁহারা আসিয়াছেন। আরো একপ গল্প শুনা যায় যে মহামানা মন্ত্রী তাঁহাদের কাহারও সহিত কথা বলিলেন না, তাঁহাদের প্রতাককে দেখিয়া দেখিয়া ঘরের চারি দিকে বেড়াইতে লাগিলেন ও তাঁহার সহস্র দোভাষীর নিকটে মন্তবা প্রকাশ কবিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গোলেন। একটি বর্ষীয়সী ও অতিভূষিতা মহিলা নিজেকে অতিপ্রকট করিয়াছিলেন। তিনি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মন্ত্রী কাঁ বিলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "মহামাননীয় কেবল আপনাদের কাহার সৌন্দর্যের কত মূলা, তাহাই নির্ধারণ করিয়া দিলেন।" সেই মহিলা একজনকে নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালো, ঐ যুবতীর সম্বন্ধে তিনি কাঁ বলিলেন?"

02

মন্ত্রী বলিলেন, "উনি পাঁচ হাজার ক্রাউনের যোগা;" আর একজনকৈ দেখাইয়া মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর ইনি?" "দুই হাজার।"

"আর ঐ যে উনি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "উহার জন্য তিনি আটশত ক্রাউন দিতে পারেন।"

"আর আমার সম্বন্ধে তিনি কী বলিলেন?"— দোভাষী ইতস্তত করিতে লাগিলেন, কিন্তু উত্তর দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন যে, তিনি কিছু বলিতে পারেন না। সেই মহিলা জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আমি জ্ঞানি যে তিনি কিছু বলিয়াছেন।" দোভাষী অবশেষে হয়রান হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কী, মহামান্য মন্ত্রী আপনার নিকটে যথন আসিলেন তখন বলিলেন যে, এ দেশের আধপয়সা পাইপয়সা প্রভৃতি তাঁহার জ্ঞানা নাই।"

60

উত্তর মেরুপ্রদেশে প্রথম আগমনে যে ছবি মনে মুদ্রিত হয় তাহা স্মৃতিপথে অনেক কাল লাগিয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া হয়তো তুমি সমুদ্রের মাঝখানে এক দিক হইতে অন্য দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছ; ক্রমশ জাহাজ শাস্ততর জলরাশির মধ্যে আসিয়া পৌছিল। কিছু দিন ধরিয়া যে কুয়াশা জাহাজের কয়েক গজ মাত্র দূরের সমস্ত দৃশ্য অম্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল, ডাঙার উপরকার ঝাপসাভাব (land haze) দেখা গেল, সূর্য সীসকবর্ণ আকাশ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

¢8

একখণ্ড বরফ জাহান্তের পার্শ্বদেশ ঘর্ষণ করিল এবং এক মাইল দূরে সমৃদ্রের মধ্যে দোলায়িত একটি সাদা জিনিসের প্রতি তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ইহাই প্রথম ভাসমান তৃষারপর্বত। তৃমি আরো নিকটে আসিলে তৃষারগিরিসকল এত বহুসংখ্যক হইল যে, অসুখজনক হইয়া উঠিল; শীতলজলতল হইতে কৌতৃহলী সীলগুলি তাহাদের মাথা উপরে তৃলিতেছে। একটা সাদা তিমি বা ছোটো একঝাক নরহলল তিমি গুৰুশ্বাস ফেলিয়া জাহাজের চারি দিকে বেড়াইতেছে।

00

S— তাহার পীড়িত প্রাতা চার্লসের সেবা করিতেছিল, ঐ ভাইটি পরে মারা গিয়াছে। ঐ ঘটনা আমাকে অতাস্তই বাধিত করিয়াছে। S— অপেক্ষা চার্লি ছোটো ছিল, সে অতি মনোহরস্বভাবের যুবকছিল। সে আমার পিতার নিকট কাজ করিত, দৃই বংসর ধরিয়াই কাজ করিয়াছে। যতগুলিকে আমি জানি তাহাদের মধ্যে সেইটি অল্পরয়ান্ধ গ্রামা কৃষিমজ্বের সর্বোংকৃষ্ট নমুনা। তুমি তাহাকে দেখিলে তালোবাসিতে। সে তোমারই একটি কবিতার মতো ছিল। বিপুল শারীরিক বল, প্রফুল্লতা ও সন্তোষ, সর্বজনীন মঙ্গলেছা এবং নিংশক পুরুষোচিত বাবহারে ঐ যুবকের তুলনা মেলা দৃষ্কর ছিল। একটা বৃদ্ধ চিকিংসক তাহাকে হত্যা করিল। তাহার টাইফয়েড স্কুর হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বৃদ্ধ নির্বোধ দুইবার তাহার রক্তমোক্ষণ করিল।

৫৬

জুবাবসান অতিক্রম করিয়াও বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু আপদ কাটাইয়া উঠিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না। সকালবেলা S— যথন দাঁড়াইয়া ছিল চার্লি তখন দুই বাহুদ্বারা S— এর কঠালিঙ্গন করিয়া, তাহার মুখ টানিয়া নামাইয়া চুম্বন করিল। S— বলে সে তখনই জানিতে পারিল যে, শেষাবস্থা নিকটে। S— শেষ পর্যন্ত দিবারাত্রি তাহার সঙ্গে লাগিয়া ছিল। সে তোমার ধরনের মানুষ ছিল বলিয়া আমি এত করিয়া তোমাকে তাহার কথা লিখিলাম। তাহার সহিত তোমার যদি পরিচয় হইত, আমি সুখী হইতাম। তাহার মধ্যে শিশুর মাধুর্য এবং তরুণ বাইকিঙ্কের সাহস শক্তি এবং সদাতংপরভাব ছিল। তাহার পিতামাতা দরিদ্র। অধিক কাজের তাড়া পড়িলে তাহার মাতাও স্বামীর সহিত ক্ষেত্রে কাজ করেন।

9

সেদিন অপরাষ্ট্রে ভারী গরম ছিল; আর জাহাজ তখন কেপ্টাউনের প্রায় ১৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ছায়াতেই উত্তাপ তখন ১০৫ ডিগ্রী, আকাশ তাম্রবর্গ, সাগর ফুটন্ত তেলের মতো। হঠাং আমি ডেকের উপর হইতে একটা বিকট চীংকার শুনিতে পাইলাম এবং দেখিলাম আতঙ্কগ্রন্ত কাফ্রিরা ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে। জাহাজের তটান্তিক ভাগের উপর দিয়া তাকাইয়া আমি এমন একটি জীবকে দেখিতে পাইলাম যাহার চেয়ে বিকটমূর্তি জলচর বা হুলচর প্রাণী কন্ধনা করার সন্তাবনামাত্র নাই। যদি আমি শান্তভাবে এমন কথা বলি যে, ঐ যে জীবটিকে দেখিয়াই প্রাচীনকালের বর্ণিত সমুদ্রের সর্প বলিয়া বুঝিয়াছিলাম তাহার মাখাটা একটা বড়ো আয়তনের পিপার মতো, তবে মনে করিয়ো না আমি অত্যুক্তি করিতেছি।

ঐ সামুদ্রিক সর্পের মাথাটা ছিল জলের উপরিতল ছাড়িয়া প্রায় আধ ফুট উঁচু এবং তাহার সব চেয়ে চওড়া অংশে এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত প্রায় তিন ফুট। শক্ত লোমওয়ালা কাটাসকল তাহার মুখ আবৃত করিয়া কোণাকুণি ভাবে বাহির হইয়াছে এবং তাহার বড়ো বড়ো গোল চোখ জাহাজটার দিকে কৌতৃহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এবং তিরস্কারসূচক-ভাবে তাকাইয়া আছে, জাহাজের চাকার শব্দ যেন তাহার বৈকালিক নিদ্রার বাাঘাত করিয়াছে। তাহার স্কন্ধটা বেড়ে বারো ইঞ্চির বেশি হইবে না। দৈর্ঘো সেই সামুদ্রিক সাপটি কতথানি ছিল, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাহার নড়াচড়ার জনা যে হিল্লোলের সৃষ্টি হয়, তাহার শেষ হিল্লোলটি হইতে আন্দান্ত করিলে বোধ হয় সে একশত পঞ্চাশ ফুটের কাছাকাছি হইবে।

65

কাপ্তেন Van Den Woof অতাস্থ উত্তেজিতভাবে জাহাজের সেতৃর উপরে দাঁড়াইয়া ঠাহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সেই সামূদ্রিক অতিকায় জীবটি দেখিতে লাগিলেন। তিনি চাঁংকার করিয়া বলিলেন, এই সপের থবরই ডেনমার্ক দেশীয় একটি ছোটো জাহাজের বৃদ্ধ কাপ্তেন জ্যানসেন তিন মাস আগে কেপ্টাউনে দিয়াছিলেন; লোকে তখন বলিল, তিনি পাগল। তখন যাহার পাহারার পালা সেই কর্মচারীকে কাপ্তেন আদেশ দিলেন যে, সাবধানে ঐ জাহাজ সপের চারি দিকে ঘ্রাইয়া লওয়া হউক এবং অনাবশাক বিপদের মুখে না ছুটিয়া গিয়া তাহার যত কাছে যাইতে পারা যায় তাহাই যাওয়া হউক।

৬০

Lum-Lum জাহাজ পাঁচ বার সেই সামুদ্রিক অতিকায়ের চারি পাশ ঘূরিয়া আসিল: সাপটা ধাঁরে ধাঁরে আপনার বিশাল মাথা ফিরাইয়া জাহাজটার দিকে উৎসৃক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, যেন সে আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে এবং তাহার পৃথিবীভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতে চায়: জাহাজে কাহারও ফোটোগ্রাফের যন্ত্র ছিল না: কাজেই সামুদ্রিক সপের ছবি তুলিবার সর্বোংকুষ্ট সুযোগটা নষ্ট হইল

৬১

প্রিয—

লন্ডন কিংবা পারিসের তুলনায় রোমের সাধারণ অবস্থা কাঁ তাহার একটা আভাস পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে, আমি জানি: কিন্তু তাহা দিতে পারা কাঁ করিয়া আমার পক্ষে সন্তবপর ও আমি তোমাকে ইমারতগুলির কথা বলিতে পারি কারণ সেগুলি আমি দেখি— কিন্তু মানুষের কথা সম্পূর্ণ আলাদা, কেননা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আমি দেখি না— অর্থাৎ আমি বাহা আকৃতি মাত্রই দেখি, এবং জীবনপথে যতই অগ্রসর হইতে থাকি তত্তই এই বাহা আকৃতি হইতে মত গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে আমরা সতর্ক হইতে শিখি। যাহা আমার সামনে আসে তাহাই আমি বর্ণনা করিব; কিন্তু তোমার উপরে ভার রহিল তাহা হইতে আপনার সিদ্ধান্ত আপনি করিয়া লইবে।

৬২

প্রথমেই ভিক্সকেরা আমার চোখে পড়ে; আমি যতটা চিত্র করিতে পারি বা তৃমি যতটা কল্পনা করিতে পার ইহারা তদপেক্ষাও হীন এবং রুগণাকৃতি। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় সর্বদা ঘূরিয়া বেড়ায়, ম্বারে ম্বারে উত্তাক্ত করে এবং গাড়ির চারি দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়; ইহাতে বিন্মিত হইবার কথা নাই, কেননা রোমে ভিক্ষাবৃত্তি একটা উপজীবিকা। ভিক্সকেরা বিশেষ কয়েকটি আড্ডা অধিকার করিবার অনুমতির জন্য গবর্নমেন্ট্কে টাকা দেয়। Piazza Di Spagna হইতে Trinita পর্যস্ত যাইবার জন্য যে সোপান উঠিয়াছে, তাহার সর্বোচ্চ পৈঁঠায় দাঁড়াইবার হুলের জন্য Beppo টাকা দিয়া থাকে। কোনো একজন শ্রমশীল শিল্পী কারিগর যেমন তাহার দোকান ও আয় -সম্বন্ধে গর্ব করিতে পারে, নিজের স্থান ও লভা -সম্বন্ধে ইহারাও সেইরূপ গর্ব করে।

#### ৬৩

সেদিন এক ভদ্রলোক-সম্বন্ধে আমি এক গল্প শুনিয়াছি; তিনি কিছুকাল রোমে থাকিবার পরে একজন ইটালীয় ভৃতা ভাড়া করিলেন; সে খুব ভদ্র ও কার্যদক্ষ। তাহার মনিব যথন নগর ছাড়িয়া চলিয়া গোলেন, কেবল তখনই লোকটি তাহার সে চাকরি পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে ভদ্রলোকটি রোমে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন তাহার সেই পূর্বতন ভৃতা পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে। ইহা তাহার কাছে শোচনীয় হীনতা বলিয়া মনে হইল এবং আনুকূলাযোগ্য বাক্তিকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি তাহার পদ পুনরগ্রহণ করিতে লোকটির নিকট প্রস্তাব করিলেন এবং সেইরূপ চুক্তি হইল। ভৃতাটি তাহার কার্যে ফিরিয়া আসিয়া বেশ ভালো বাবহারই করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের অভিপ্রতার পরে সে তাহার প্রভুর কাছে আসিয়া বলিল যে, তাহার প্রতি মনিবের অনুগ্রহের জনা সে অতান্ত কৃতপ্ত এবং এই স্থানে সে বেশ স্বচ্ছদেও আছে, কিন্তু সে বৃক্ষিতে পারিয়াছে যে, ঐখানে থাকা তাহার পোষাইবে না; ভিক্ষা করার মতো ইহা লাভজনক নহে এবং সেইজনা সে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

#### ₹8

প্রায় একটার সময় জনতা দুর্দমনীয় ইইয়া উঠিল এবং দোকানসকল লুষ্ঠন ও পথিকদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। পুলিসদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইইয়াছিল এবং প্রায় সকল পুলিস কর্মচারীই সামানা-পুলিস ও অস্ত্রধারী-পুলিসের সহিত রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল। দাঙ্গাকারীরা তখন পুলিসের উপর লোট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল, পরস্তু পুলিস বিশেষ কৌশল ও ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া রক্তপাত বাঁচিয়া গিয়াছিল। এক সময় দাঙ্গাকারিগণ পুলিসের দিকে অগ্রসর ইইল এবং লাঠি ঘ্রাইয়া বহু লোককে আঘাত করিল। সৈনিকগণ তখন পুলিসের সাহায্যার্থে আসিয়া নানা চতুম্পথে স্থান গ্রহণ করিল। দুর্ভাগাবশত ইহাও ঈঙ্গিত ফল-উৎপাদনে বার্থ ইইল। জনতার লোকে পুলিসকে ইষ্টকখণ্ড ছুঁডিয়া মারিতে লাগিল এবং আক্রমণের ভয় দেখাইল।

#### 50

২০শে হইতে ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত উত্তর বঙ্গের সকল জিলাতে স্বভাবাতিরিক্ত বৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাহাতে দূর্রিস্তৃত বন্যা ঘটাইয়াছে। রাজসাহী জিলার নওগাঁ মহকুমায় এবং এ কয়দিনে যেখানে প্রায় বিশ ইদ্ধি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে সেই বগুড়া জিলায় ইহার ফল সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল। বগুড়া জিলার পূর্বভাগ প্রায়ই প্লাবিত হয় বলিয়া সেখানে নৌকা রাখা হয়, কিন্তু পশ্চিম ভাগে এবং নওগাঁ মহকুমায় প্লাবন বিরল বলিয়া অতাল্পসংখাক নৌকা থাকে; এইজনা প্লাবনপরিমিত ভূভাগের অধিবাসিগণ তাহাদের গৃহ হইতে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে বড়োই অসুবিধা ভোগ করিয়াছিল এবং সংবাদ পাওয়া ও সাহায়া প্রেরণ করারও বাধা ঘটিয়াছিল।

#### ৬৬

দেওয়ালগুলি কাদায় প্রস্তুত বলিয়া এবং জলের বৃদ্ধিতে অতি শীঘ্র ধসিয়া যাওয়ায় বাসগৃহের ধ্বংস অত্যন্ত বাাপক হইয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার ও কালেক্ট্ররগণ তৎক্ষণাৎ উপহত স্থানগুলি

পরিদর্শন করেন এবং তাঁহারা গবর্নমেন্টের সকল বিভাগের কর্মচারিগণের ও বহুসংখ্যক বেসরকারি কর্মীর সহায়তায় লোকের আনুকূলোর জনা যথাসম্ভব পস্থা অবলম্বন করিতে কালক্ষেপ করেন নাই। যাহারা গৃহ পরিতাগে করিতে বাধা হইয়াছে, তাহাদের জনা ক্ষণিক-বাবহার্য বাসা তুলিয়া দেওয়া হয়, দূরবতী স্থানসমূহে দুঃখমোচন-দল পাঠানো যায়, এবং বিতরণের পক্ষে অনুকূল কেন্দ্রসমূহে ট্রেনে করিয়া খাদা আনীত হয়। ৩১শো আগস্ট নাগাদ বনাা কমিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ফসলের কী পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই।

৬৭

আমরা অবশেষে সাদা বাডি, বীথিকা, প্রশস্ত রাস্তা ও দোকান-পাটে পূর্ণ রুলীয় শহর নৃতন বোখারায় পৌছিলাম এবং প্রাচীন বোখারায় যাওয়ার জনা আমরা একটি শাখা লাইনে গাড়ি বদলাইলাম। সুখদৃশা প্রান্তর ও শসাক্ষেত্র সমূহের মধ্য দিয়া গাড়ি চলিল। সেগুলি দক্ষিণ-ইংলন্ডের নায় সমুজ্জ্বল ও উর্বর। রৌদ্রালাকিত বারো ভরসট পথ চলার পর মুসলমানী এসিয়ার সকলের চেয়ে সেরা এই শহরের মেটে রঙের কাদার দেওয়াল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এমন স্থান কেবল মায়াবলে আমাদের জনা প্রস্তুত হইতে পারিত আলাদিনের যে প্রাসাদকে জাদুকর মরুভূমিতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল নিশ্চয়ই তাহা যেরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল ইহা আমাদিগকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিল। দম্ভরাকৃতি প্রাচীরবেষ্টনের অন্তর্ভাগে সংকীণ রথাায়, আচ্ছাদিত গলিতে, অবরোধকারী দেয়ালের পশ্চাতে দেভ লক্ষ মুসলমান সম্পূর্ণ নিজের নিজের মনের মতো করিয়া বাস করিতেছে—ইহাদের উপরে অনুভব্যোগ্য কোনো বহিঃপ্রভৃত্ব নাই।

৬৮

লিখিতে পড়িতে পারে না এমন একজন ব্রন্ধিককে পাওয়া দৃঃসাধা। শিক্ষা খুব গভীর নহে—
ব্রন্ধিক ভাষা পড়া ও লেখা: সরল, খুবই সরল গণিত; মাস তারিখের জ্ঞান, এবং হয়তো অন্ধ কিছু
ভূগোল এবং ইতিহাস। কিন্তু তাহাদের ধর্ম-সম্বন্ধে তাহারা অনেকটা শিক্ষা করে। তাহাদের ধর্মশান্ত্রের
বহলাংশ, তাহার আখ্যায়িকা এবং উপদেশভাগ, তাহাদিগকে মুখস্থ করিতে হয়। যখন ভোর হইয়া
আসিতেছে তখন ছেলেরা এবং সন্নাাসীরা অনাবৃত ভূমির উপরে ইাট্ গাড়িয়া গান গাইতেছে— এই
দৃশ্যটি, পৃথিবীতে যত সুন্দর দৃশা কল্পনা করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একটি। কেবলমাত্র উপদেশ
নহে, কাজে তাহাদের ধর্মশিক্ষা অতান্ত ভালো, অতান্ত সম্পূর্ণ: কেননা, যদিবা কেহ স্কুলের
ছেলেমাত্রও হয়, তথাপি মতে সন্ন্যাসীরা যেমন করিয়া বাস করেন তাহাকেও সেইরূপ পবিত্র জীবনযাপন করিতে হয়।

৬৯

Spalding একটি শৃকরশাবককে জন্মমুহুর্তেই একটি থলির মধ্যে পুরিয়া সাত ঘণ্টা ধরিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে শৃকরাঙ্গনের কাছে শৃকরী যেখানে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহার দশ ফুট তফাতে তাহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। শৃকরশাবক তাহার মাতার মৃদু ঘাঁথ ঘাঁথ শব্দ শীঘ্রই চিনিতে পারিল, এবং বেড়ার নিম্নতর বাতার নীচে দিয়া কিংবা উপর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়াস করিতে করিতে শৃকরাঙ্গনের বাহিরে বাহিরে চলিতে লাগিল। অল্প যে কয়টা জায়গা দিয়া প্রবেশ করা সম্ভব, তাহারি মধ্যে একটা জায়গার বেড়ার বাতার নীচে দিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে জার করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল। যেমনি ভিতরে প্রবেশ করা, অমনি কিছুমাত্র না থামিয়া শৃকরগৃহের মধ্যে তাহার মাতার কাছে সে গেল এবং তখন তাহার বাবহার অন্যাদের মতোই হইল।

বোধ হয় স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময়েই এই কথাটি স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয় যে, মাছি আদ্রিক জ্বরের বাহন এবং সেইজন্য বিপৎসঙ্কুল। এক্ষণে ইহা সাধারণত স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র আদ্রিক জ্বর নহে, পরস্তু সান্নিপাতিক জ্বর এবং গুলাউঠার বীজ এবং সম্ভবত শিশু-উদরাময় প্রভৃতি অন্যান্য রোগের বীজও মাছি ছড়াইয়া দিতে পারে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, মাছি যক্ষাবীজাণুও বহন করে। যেখানে ইহাদের জননযোগ্য স্থান এবং রোগবীজের সংস্পর্শ-সম্ভাবনা আছে, মাছি সেখানেই অত্যন্ত ভয়ংকর রোগবিস্তারক হইয়া উঠে। Dr. Hindle দৌখয়াছেন বাতাসের উজানে যাইবার অথবা তাহা পার হইয়া যাইবার দিকেই মাছির ঝোক। বৃষ্টিহীন দিন এবং উত্তাপ তাহাদের ছড়াইয়া পড়িবার পক্ষে অনুকূল, এবং খোলা পাড়াগাঁয়ে মাছিরা শহরের চেয়ে বেশি দূরে ভ্রমণ করে, সম্ভবত তাহার কারণ এই যে, শহরে বাড়িগুলি তাহাদিগকে খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়া থাকে।

95

পীত নদীর তীরবর্তী হোনান শান্ট্রং এবং শান্দিতে যাহাদের আদি বাসস্থান সেই উত্তরদেশীয় চৈনিকেরা কান্ট্রং এবং ফুর্কিয়েন -নিবাসী দক্ষিণ্টের্নিকদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জীব। উত্তরদেশীয়েরা সাধারণত বৃহদায়তন; ইহারা সকল ঘটনাই অবিচলিতভাবে গ্রহণ করে, এবং গার্হস্থা কিংবা রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় কোনো বাধা নিয়মের পরিবর্তনের বিরোধী। দক্ষিণদেশীয়েরা সাধারণত আয়তনে খাটো, উত্তরের লোকদের চেয়ে তাহাদের বর্ণ কালো, এবং তাহারা সহজে উদ্বেজিত হয়। ইহারা পুরাতন প্রথা-সম্বন্ধে অসহিষ্ণু এবং তাহাদের উদীচ্য স্বজ্ঞাতীয়েরা যে সতর্ক গণ্ডির মধ্যে সম্ভুষ্ট ইহারা তাহা ভেদ করিয়া আপনাদিগকে অভিবাক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

93

এ দিকে আহার সম্বন্ধে ইহাদের উভরের কৈচি স্পষ্টতই পৃথক। উত্তরটেনিকেরা প্রবল-শীতপ্রধান-দেশীয় লোক, এইজনা যে তণ্ডুল দক্ষিণদেশীয়দের পক্ষে অত্যাবশাক তাহাকে তাহারা উপেক্ষা করে এবং ময়দা ও গোধুমজাত অন্যানা পদার্থ খাইয়াই প্রধানত বাঁচিয়া থাকে। দক্ষিণবাসীদের দেশ এত গরম যে, গুরুপাক খাদে। তাহাদের বিতৃষ্ঠা; তাহারা ভৃট্টা এবং স্নিপ্ধকর শাক-সবিজি কিছুতে ছাড়িতে চায় না। কিন্তু দক্ষিণদেশীয়দের প্রতি উত্তরদেশীয়দের ঈর্ষাই বিরোধের সকলের চেয়ে প্রধান কারণ। দক্ষিণ প্রদেশগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আধুনিক অবস্থার সংস্পর্শে আনীত হইয়াছে এবং এইজনা যে যথেগছচারী শাসন উদীচাদের প্রায় প্রকৃতিগত, তাহার বিরুদ্ধে ইহারা উদ্বেজিত হইয়া উঠে।

90

দক্ষিণদেশীয়েরা বাণিজ্যে তাহাদের চেষ্টা সন্নিবিষ্ট করিয়া ধনী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বিদেশে প্রমণ করিয়া তাহাদের উদীচা প্রতিবেশীদের চেয়ে অধিকতর আধুনিক ভাবাপন হইয়াছে, এবং উত্তরদেশীয় যে স্বৈরশাসকর্গণ তাহাদের আকাজ্জা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও সংশয়পর তাহাদের কর্তৃক উত্তরের রাজধানী হইতে শাসিত হওয়া, ইহারা ঘৃণার সহিত দেখে। তাহা ছাড়া, তাহারা চারি দিকে তাকাইলে দেখিতে পায় যে, উত্তর প্রদেশে প্রভৃত পরিমাণে রেলোয়ে পাতা ইইয়াছে, অথচ যে দক্ষিণ প্রদেশ সর্বাপেক্ষা বছপ্রস্ সেখানে রেলোয়ে অল্প এবং বাণিজা ব্যাবসা সেকেলে বছপ্রমসাধ্য এবং যাতায়াতের অব্যবস্থাবশত প্রতিহত।

একদিন এক্সপ ঘটিল যে, প্রায় মধ্যাহ্নকালে আমার নৌকার অভিমুখে যাইতে যাইতে সাগরতটে একটি মানুষের নগ্নপদের চিহ্নে আমি অভিমাত্র বিশ্বিত হইয়া উঠিলাম; এই চিহ্ন বালুকার উপর অভ্যন্ত স্পষ্ট দৃশামান ছিল। বক্সাহতের মতো অথবা যেন কোনো প্রেভমুর্তি দেখিয়াছি এমনি ভাবে দাঁড়াইলাম। আমি কান পাতিলাম, আমার চারি দিকে তাকাইলাম, কিছু শুনিতে পাইলাম না অথবা দেখিতেও পাইলাম না আরো অধিক দূর দেখিবার জনা ক্রমোচ্চ ভূমির উপরে উঠিয়া গেলাম। আমি তটের এক দিকে চলিয়া গেলাম আবার বিপরীত দিকে চলিয়া আসিলাম, কিছু সবই সমান: সেই একটি ছাড়া অনা কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। আরো অধিক চিহ্ন আছে কিনা দেখিবার জনা এবং ইহা আমার কল্পনা হইতে পারে কিনা তাহা অবধারণের জনা পুনর্বার ইহার কাছে গেলাম; কিছু এরূপ সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না, কেন না সেখানে ঠিক কেবল একটি পায়েরই ছাপ ছিল—পদাঙ্গুলি গোড়ালি এবং একটি পায়ের প্রত্যক সংশ্বের ছাপ। ইহা কী করিয়া সেখানে আসিল তাহা ব্রিলাম না অথবা লেশমাত্র কল্পনা করিতে পারিলাম না।

90

মনে করো, যদি হাইড পার্কের সমস্ত জায়গা জৃড়িয়া বহুসংখাক কামান থাকিত এবং একই মৃহূর্তে বৈদ্যুতদ্বারা এই সমস্ত কামান হোঁড়া যাইত, তবে যদিও শব্দগুলি একই কালে উৎপন্ন হইত, তথাপি যেখানেই তৃমি দাঁড়াও না কেন, একসঙ্গে সমস্ত শুনিতে পাইতে না; হাতের কাছের কামান হইতে আওয়াজ তোমার কানে প্রথমে পৌছিত এবং অধিকত্র দূরের শব্দ ক্রমশ পরে আসিত। তোমার নিকট হইতে কত দূরে বিদ্যুৎ শ্বুরিত হইয়াছে তাহার হিসাব করিতে গোলে, প্রথমে যে সময়ে তৃমি শ্বুরণ দেখিয়াছিলে এবং তাহার পরে যে সময়ে তাহার অনুবর্তী বক্তুগর্জন শুনিয়াছ, তাহারই মধাকালীন প্রত্যেক পাঁচ সেকেন্ডে এক মাইল ধরিয়া লইতে হইবে আলোক এবং শব্দ একই কালে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু শব্দ প্রত্যেক মাইল উত্তার্গ হইতে পাঁচ সেকেন্ড লয়, অথচ আলোক শব্দের তুলনায় তৎক্ষণাৎ ধাবিত হয় বলা যাইতে পারে। আলো এত দ্রুত চলে যে, এক সেকেন্ডে সাত বারের অধিক পৃথিবীর চারি দিকে তাহা দৌড়িয়া আসিতে পারে। আমাদের চাঁদ আমাদের এত কাছে আছে যে, এই অল্প দূরত্ব অতিক্রম করিতে আলোকের এক সেকেন্ডের কিছিন্দিধিক সময় লাগে। কিন্তু সূর্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের আট মিনিট কালে লাগে। বস্তুত যে-সকল সূর্যরশ্বি এখনই আমাদের চক্ষতে আসিল তাহা আট মিনিট আগে সূর্য ছাডিয়াছে।

ي ٻ

দৈর্ঘ্যে তিনি মাঝারি আয়তনের চেয়ে কিছু বেশি হইবেন। তাঁহার বর্ণ পাণ্টুর ছিল এবং তাঁহার আয়ত কৃষ্ণচক্ষ্ণ তাঁহার মৃথান্তীতে যে একটি গান্তীর্মের বাঞ্জনা অর্পণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মতো প্রফুল্ল মেজাজের লোকের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁহার গড়ন পাতলা ছিল, অস্তত তাঁহার শেষ জীবন পর্যন্ত: কিন্তু তাঁহার বক্ষপট ছিল গভীর, তাঁহার স্কন্ধ প্রশস্ত, তাঁহার দেহ পেশীযুক্ত এবং প্রমাণসংগত। তাঁহার সজ্জা এমনতরো ছিল যাহাতে তাঁহার সুন্দর আকৃতির অনুকৃল শোভা সম্পাদন করিত: তাহা না ছিল অত্যলংকৃত, না চমংকৃতিজনক, কিন্তু মূলাবান।

99

উপযুক্ত প্রকারের এবং উপযুক্ত পরিমাণে জ্বালানি পদার্থ এঞ্জিনের অবশাই চাই, নহিলে ইহা ভালো কাজ করিতে পারে না। উপযুক্ত প্রকারের এবং পরিমাণের তাপজনক খাদ্য মানবদেহের পক্ষেও আবশ্যক, নহির্লে ইহা ভালো কাজ করিতে পারে না। মানবদেহ সকল সময়েই কিছু কাজ করিতেছে— এমন-কি, নিদ্রায় রোগে এবং বিশ্রামকালে। এঞ্জিন গড়িতে হয় এবং মেরামত করিতে হয়, তাহাতে কয়লা ভরিতে হয়, তেল দিতে হয়, এবং তাহাকে কায়দায় রাখিতে হয়। মানবদেহ-সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আমাদের তাপ জোগাইবার খাদা, গড়িয়া তুলিবার, মেরামত করিবার খাদা এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার খাদা চাই। এখন মনে করো, আহার্যভাগুরে আমাদের এই সকল প্রকারের খাদা আছে এবং তাহা বাঁধিবার জনা কয়লা আছে। এই-সব খাদ্য যথা-পরিমাণে আমরা বন্টন করিয়া দিতে নাও পারি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলিতেছি অত্যধিক অথবা অত্যন্ধ উত্তাপ দিবার খাদা, অত্যন্ধ নিয়ন্ত্রণকাজের খাদা, বা অত্যধিক গড়িয়া তুলিবার বা মেরামত করিবার খাদ্য সামগ্রসা নষ্ট করিতে পারে।

## 96

পাখি যেন বায়ুর প্রবাহ বলিলেই হয়, কেবল পাখাগুলি-দ্বারা আকার লাভ করিয়াছে মাত্র; ইহার সকল পালকেই বাতাস আছে, ইহা নিজের সমস্ত কলেবর এবং চর্ম দিয়া বায়ু গ্রহণ করে এবং উড়িবার কালে ইহা বায়ুত্রাড়িত শিখার মতো বায়ুর সংঘর্ষে ক্বল জ্বল করিতে থাকে; ইহা বায়ুর উপরে বিশ্রাম করে, তাহাকে দমন করে, তাহাকে অতিক্রম করে এবং বেগে তাহাকে পরাভৃত করে। ইহা বায়ুই, সেই বায়ু আপনাকে জানিয়াছে, আপনাকে জিতিয়াছে, আপনাকে শাসন করিতেছে। পুনশ্চ, পাখির কঞ্চেও যেন বায়ুবই বাণী দেওয়া হইয়াছে। বায়ুর মধ্যে ধ্বনিমাধুর্যে যাহা-কিছু দুর্বল উদ্ধাম এবং অনাবশাক তাহাই ইহার গানে সুগ্রথিত হইয়া উচিয়াছে।

### 93

যুক্তরাজ্যে চাউলের বার্ষিক খরচ লোক-পিছু ছয় পাউন্তের উর্দ্ধে কখনো চড়ে নাই। ইহার বিরুদ্ধ তুলনায়, আমরা যতটা চাউল খাই যুরোপ তাহার পাঁচগুণ অধিক খাইয়া থাকে এবং ঘন-অধ্যুষিত প্রাচাদেশে প্রত্যেক লোক বংসরে এমন-কি ২৫০ পাউন্ত পর্যন্ত চাউল খাইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্বে বিটিশ দ্বীপের পাঁচ কোটি লোক বংসরে ৭৫ কোটি পাউন্তের অধিক চাউল খাইত এবং জার্মানি বংসরে এক শত কোটি পাউন্তের অধিক চাউল আমদানি করিত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কালিফর্নিয়ায় চাউল-আবাদের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন বিস্তার কৃষিবিভাগের একলার উদ্যম হইতেই লব্ধ। গত মরসুমে স্যাক্রামেন্টো উপতাকায় ৬০,০০০ একারে ধান বোনা হয় এবং পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের ফসল বিক্রয় হয়। এই সবে আরম্ভ। কথিত হইয়াছে যে, প্যাসিফিক উপকূলে বংসরে যে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড চাউল খরচ হয়, তাহার চেয়ে বহুগুণ অধিকতর উৎপাদনের মতো বাবহার্য ধানের জমি কালিফর্নিয়ায় আছে। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রগুল প্লাবিত করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট জলেরও জোগান সেখানে আছে। চাউল-ব্যবসায়ের এই নৃতন প্রয়াস যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিতেছে তাহাতে বোধ হয় মার্কিনেরা ভাতকেই প্রধান খাদারূপে গ্রহণ করিবে। ইহার পোষণগুণ প্রভৃত। অধিকাংশ মার্কিন-পাচকেরা ইহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় জানে না বলিয়া এবং ইহা আঠা আঠা পিশুকারের পাতে দেওয়া হয় বলিয়াই, সম্ভবত বর্তমানে লোকের কাছে ইহার আদরের অভাব।

#### 50

কতকগুলি মরুজাত উদ্ভিদ জলসঞ্চয় করিয়া থাকে; ইহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত অভিসংযোগ-সাধনের সুবিদিত দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদের শিকড়ের. সংস্থান অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ইহার সাহায্যে প্রাপ্তিযোগ্য জলের আয়োজনকে তাহারা প্রকৃষ্ট পরিমাণে নিজের ব্যবহারে লাগাইতে পারে। কালিফর্নিয়ার মোহাব মরুতে F. V. Coville একজাতীয় শাখাবান্ মনসাসিক্ক দেখিয়াছেন; তাহা উনিশ ইঞ্চি উচ্চ এবং তাহার শিকড়ের জাল আঠারো ফিট পরিধির অধিক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এই শিকড়সকল ভৃতলের কেবলমাত্র দৃই হইতে চারি ইঞ্চি পর্যন্ত নীচে চলিয়া গিয়াছে: এইজনা ধারাবর্ষণকে কাজে লাগাইবার পক্ষে ইহারা উপযুক্ত। এই উদ্ভিদের অভ্যন্তরভাগ প্রধানত জলসঞ্চয়কোষে নির্মিত, এমন-কি, ইহাতে শতকরা ৯৬ অংশ পরিমাণে জল সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপে এই উদ্ভিদ একটি জলাধার হইয়া উঠে এবং অনেক সময়েই পানের পক্ষে এই জল সম্পর্ণ উপযুক্ত।

ъ:

জগতের অধিকাংশ রোগই সজীব বীজাণু-দ্বারা সংঘটিত। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ বাতীত ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না এবং ইহারা আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া রক্ত মাংস ধ্বংস করে ও তাহাই খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। প্রধানত ইহাদের আকৃতি চারি প্রকারের: ছোটো ছোটো গুলির মতো. নয় ক্ষুত্র দণ্ডের মতো. নয় দৃই গোলপ্রান্তবিশিষ্ট দণ্ডের মতো. অথবা ক্কুর মতো। ইহারা নিজেকে বিভক্ত করিয়া অথবা ডিম্ব প্রস্নব করিয়া বংশবৃদ্ধি করে; তাহা এমন ভয়ংকর ক্রতবেগে করিয়া থাকে যে একটিমাত্র রোগবীজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বছলক্ষ বীজ উৎপাদন করিতে পারে এবং যে জন্তুকে ইহারা আক্রমণ করিয়াছে, বিষ প্রস্তুত্ত করিয়া, তাহাকে অবশেষে মারিয়া ফেলিতে পারে। সজীব জন্তুদের অভান্তরে প্রবেশ করিবার পূর্বে, মাটির উপরে সঞ্চিত ধূলি এবং ময়লার মধ্যে ইহাদের বাসা থাকে, বিশেষত সে মাটি যদি সেৎসতে হয়।

৮২

একটি বেশ মজবৃত বক্ষের জাপানি যুবক চৌরঙ্গীর রাস্তা বাহিয়া যাইতেছিল, দৃইজন যুরোপীয় ভদলোকের সঙ্গে তাহার ঝগড়া বাধিল; তাহারা স্থানীয় বায়স্কোপশালায় চলিয়াছিল। জাপানি তাহাদের আচরণে বিরক্ত হইয়া বিনা কালবায়ে তাহাদের উভয়কে চিৎ করিয়া পাড়িয়া ফেলিল। নিকটবর্তী কর্মস্থানের দৃইজন দারোয়ান সাহেবদের সহায়তা করিতে ছটিয়া আসিল; কিন্তু যাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে আসিল ইহারাও তাহাদেরই দশা প্রাপ্ত হইল। আরো দৃইজন দারোয়ান এবং দৃইজন কন্সেবল ঘটনাস্থানে ছটিয়া আসিল; তাহাদের আগমনের কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখা গেল তাহারাও রাস্তার মাঝখানে লৃটাইতেছে। জাপানিকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহার জুজুৎসু খেলা আরো কিছু দেখাইবার জনা সে প্রস্তুত আছে। শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জনা সে মিষ্ট হাসিমুখে অনা সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। একজন যুরোপীয় সার্জেণ্ট এই সংকটকালে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গে ফাড়ি-থানায় যাইতে তাহাকে সবিনয় অনুরোধের দ্বারা রাজি করাইল। গতকলা রিপোটে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাকে সাবধান করিয়া ছাডিয়া দেওয়া হইয়াছে।

50

একটি হিন্দুরমণাকে মিথ্যা পরিচয়ে বিবাহ করিবার অপরাধে হরিপুরের পুলিস মনোহর পাল নামক এক ব্যক্তিকে এইমাত্র গ্রেফতার করিয়াছে। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অভিযুক্ত নিজেকে মথুর গাঙ্গুলীর পুত্র ব্রজ গাঙ্গুলী নামে অভিহিত করিয়াছিল এবং সে মাধব চক্রবর্তী নামে একজনের বাড়িতে বাস করিত। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে মাধবের বাড়িতে বার্ষিক দুর্গাপুজা করিত। কানাই চাটুজ্জে নামে একজনের কাদম্বিনী বলিয়া এক অবিবাহিত ভগিনী ছিল। মথুরের পুত্রকে এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল যে, সে সম্মাসী হইয়া তাহার পিতৃগৃহ তাগি করিয়াছিল। মনোহর ইহাই জানিতে পারিয়া সম্মাসীর মতো চলিতে লাগিল এবং লোককে জানাইল যে, সেই মথুরের নিক্তদ্দেশ ছেলে। কানাই তাহার সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের বন্দোবন্ত করে এবং চার বৎসর পূর্বে হিন্দুপ্রথামতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কানাইয়ের কাছে আসিত এবং

একটা ব্যাবসা করিবে বলিয়া জানাইলে কানাই তাহাকে ৬৫০ টাকা দেয়।তাহার আচারব্যবহার কেমন সন্দেহজনক ছিল: পরে তাহার সত্য নাম ও জাতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। কানাইয়ের ভগিনী ইহা জানিতে পারিয়া তাহার ভাইকে বলে যে, তাহাকে উদ্ধার না করিলে সে আত্মহত্যা করিবে। পুলিসকে থবর দেওয়া হইল এবং অভিযুক্ত গ্রেফ্তার হইল। আরো অনুসন্ধান চলিতেছে।

## ₽8

ধনুষ্টদ্ধার যে রোগবীজের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহারা ভূমির উপরিভাগে বাস করে: তাহারা বিশেষভাবে এমন ভূমিতলকে পছন্দ করে যেখানে ঘোড়া কিংবা গোরুর পাল বাস করিতেছে, যেমন আন্তাবল রাস্তা এবং গোলাবাড়ি। গোরু এবং ঘোড়ার শরীর হইতে যে-সকল ত্যাজ্য পদার্থ নির্গত হইয়াছে তাহা এই-সকল রোগবীজের পোষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। তাহারা চর্মের কোনো একটা ক্ষুদ্র ক্ষত কিংবা কাটা ঘা দিয়া কিংবা নাকের কিংবা মুখের ভিতর দিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে।।

#### 60

সেইজন্য যে-সব লোক থালি পায়ে যায়, কিংবা রাস্তায় পড়িয়া গিয়া যাহাদের ঘা লাগে বা আঁচড় লাগে, বিশেষত সেই রাস্তায় যদি ঘোড়া কিংবা গোরুর যাতায়াত থাকে, তবে ধনৃষ্টকারের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অনা লোকদের চেয়ে ইহাদেরই অধিক। যখন ভৃতলের উপরিভাগ শুকাইয়া যায় এবং মলিন পদার্থ উডিয়া বেড়ায়, তখন বাতাসে ভাসমান ধূলি নাক মুখ বা কঙ্গের মধ্যে কিছু পরিমাণ এই রোগবীজ বহন করিয়া আনিতে পারে। আর যদি সেখানে কোনো ক্ষুদ্র ক্ষত থাকে তবে ইহা রক্তে প্রবেশ করিয়া ধনুষ্টকার ঘটাইতে পারে।

#### ৮৬

এই গৃহ Madam Orange এর; তিনি অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর বৃদ্ধা ফরাসী খ্রীলোকের খাটি নিদর্শন; তাঁহার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রের পুরঃসীমায় আছেন। প্রফুল্লভাবে স্বেছ্যারত কর্মশীলতায় তিনি বিশ্বয়জনক— এবং যদিও তাঁহার অল্পই কাপড় আছে এবং বস্তুত টাকা নাই, এবং না আছে কয়লা, না আছে বাতি, না আছে কেরোসিন, এবং পাঁচ হইতে দশ বছর বয়সের চারিটি ছোটো ছোটো শিশুর এবং চারিটি অতান্ত সতেজ মার্কিন সেনানায়কের সেবার ভারে তিনি ভারাক্রান্ত— তথাপি সকল সময়েই তাঁহার মুখে হাসি এবং কষ্ঠে হাস্যাধ্বনি। এক অক্ষর ইংরেজি তিনি বলিতে কিংবা বৃঝিতে পারেন না, আর আমাদের মধ্যে আমিই কেবল এক মাত্র আছি যে লোক ফরাসী শিখিবার জনা, এমন-কি, প্রয়াসও করিয়াছে— সুতরাং কথাবার্তা চালাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া আমাদের কত বড়ো কাণ্ডটাই যে হয় তাহা কল্পনা করিতে পার।

### 49

আমি এই বাপারে নিজের ক্ষমতা-সম্বন্ধে যথার্থ গর্ব অনুভব করি: কারণ আমি দেখিয়াছি, দুইশোরকমের বাধা অক্ষভঙ্গির সাহাযো আমি প্রায় সবই বলিতে পারি। ছোটো শিশুগুলি চমৎকার, তাহাদের লইয়া আমরা সকলে ক্ষেপিয়া গিয়াছি। প্রত্যেকবার যথন আমরা বাড়ির বাহিরে যাই বা বাড়িতে প্রবেশ করি এবং তাহার মধাবতী সময়েও, যতবার তাহাদের মন যায় তাহারা সকলে আসিয়া আমাদের চুম্বন করে। তাহারা অনা একজন ফরাসী স্ত্রীলোকের সম্ভান এবং আমি যতটা বুঝিলাম তাহার স্বামী যুদ্ধে মারা গিয়াছে আর সে নিজে রুগণ, তাই যথন সে পারে তখন যুদ্ধান্তের কারখানায় কিবো সেই রকমের কিছু একটাতে কাজ করে।

যুদ্ধ যত দিন চলে এই ছেলেগুলি Madam Orange-এর কাছে থাকিবে। বস্তুত তাহারা নিঃসম্বল, যথেষ্ট বলিতে যাহা বোঝায় এমন শীতের বস্তু তাহাদের নাই; তাহাদের জনা জিনিসপত্র কিনিয়া দিয়া আমরা ভারী আমোদ পাইয়াছি। বর্ণনাপট্ট লেখকের ক্ষমতা যদি আমার আরো অধিক থাকিত তবে বড়ো ভালো হইত. কেন-না, ইচ্ছা করে এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আর গুহার মতো তাহার ছোটো ঠাগু৷ ঘরটির চিত্র ধরিয়া রাখি, কিন্তু যথাযোগামত করিয়া লিখিতে পারিলাম না।

64

কিছুকাল পূর্বে সকলেই মনে করিত বাতাস যেন কতকটা সমুদ্রেক্ত জলের মতাে, এবং ইহা বাাপ্ত হইয়া আমাদের উপরের এবং চারি দিকের আকাশ পূর্ণ করিয়াছে: নদী বাহিয়া চলিতে চলিতে জলের মাঝখানে যদি একটা গর্ত পাওয়া যাইত— একটা শূনাতামাত্র— যাহার মধাে নৌকাটা পড়িয়া যাইতে পারে, তবে সে একটা ভারী অসুবিধার বাাপার হইত না কি ? অথচ মানুষ যথম উভা-কলে আকাশে ওতে তখন মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটে৷ বাতাসে গর্ত আছে, বায়ুর্বেথর সার্রিথর পক্ষে তাহা পার হইয়া চলা অসম্ভব: তাহার যন্ত্রটা হসাং ভব মারে ও পড়িয়া যায় এবং সেটি যদি বহমান বাতাসের স্রোত্রর মধাে দ্রুত আসিয়া না পৌছে, তবে তাহার গুকতর আপদ ঘটিতে পারে। বাতাসের মধাে কেমন করিয়া যে এইরূপ গর্ত হয়, বৈজ্ঞানিক লােকেরা তাহা খুজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

20

জিনিসপত্রের চড় দামের গতিকে মাদ্রাতে একটা গুকতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছিল। সোমবার সকালে একদল লোক একটি চালের বাজারের রক্ষককে মারপিষ্ট করিয়া লুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আগাগোড়া সমস্ত শহরের দোকানদার লুটের ভয় করিয়া তাহাদের দোকান বন্ধ করিয়াছিল। কালেক্টার এই উৎপাতের জায়গায় মোটরে করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোকেরা তাহারে কছে দাবি করিল যে, তিনি যেন শস্য এবং কাপড় -বাবসায়ীদের প্রতি এই হকুম জারী করেন যে, তাহারা সংগত দামে মাল বিজ্ঞয় করে। তিনি বলিলেন, তাহাদের নালিশ জানাইয়া একটা দরখান্ত দাখিল করিলে বিবেচনা করা হইরে। জনতার লোকেরা দাবি করিল— এখনি হকুম জারী করা হউক। তাহারা কালেক্টারের গাড়ি ঘেরাও করিল এবং পাথর ছুড়িয়া মারিল; তাহার মধ্যে দুটো-একটা কালেক্টারের লাগিল; যাহাই হউক। তিনি চলিয়া যাইতে পারিলেন। অল্প পারেই তিনি রিজার্ড পুলিস লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আরো অর্ধিক শান্তিভঙ্গ ঘটা নিবারণ করিতে কৃতকার্য হইলেন। দোকানগুলি কিন্তু সমস্ত দিন বন্ধ রহিল।

27

চীনের অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর মন্দ হইবার দিকে চলিয়াছে। বর্তমান মুহুর্তে গভর্নমেন্টের আটটি স্বতস্ত্র সৈনাদল ভিন্ন ভিন্ন ভভাগে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করিতেছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দক্ষিণদেশী সৈনাদল লাগিয়া আছে। দশটি প্রদেশকে অল্লাধিক পরিমাণে দসুদলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে: তাহারা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো বাধা না পাইয়া লৃটিতেছে, খুন করিতেছে এবং মানুষ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

৯২

স্থানীয় শৃথলা এবং নিরাপত্তার জন্য যে প্রাদেশিক সৈন্যদলের নিযুক্ত থাকা উচিত তাহারা রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে চলিয়া গিয়াছে, এবং যখনই তাহারা স্বস্থান ছাড়িয়া যায় তথনই বড়ো বড়ো ভূভাগ চোর-ডাকাতের হাতে গিয়া পড়ে। যেখানে সৈনোরা যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া অনুমান করা হয় সেখানে লোকেরা যেরূপ উৎপীড়িত হইতেছে তাহা বাকোর অতীত। গ্রামের লোকেদের ধন লুষ্ঠিত, তাহাদের গৃহ ভশ্মীভৃত এবং তাহারা নিহত হইতেছে। সমস্ত শহর ব্যাপিয়া লুট চলিতেছে, ব্রীলোক ও শিশুরা সৈনিকদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জনা পর্বতে ও দুর্গম স্থানে হাজারে হাজারে আশ্রয় লইতেছে। সৈনোরা ন্যুনতম পরিমাণে লুট করিবার জনা বাহির হইয়াছে।

৯৩

তিন জন কয়েদীকে তাহাদের নিজ নিজ কুঠরি ইইতে অসতর্কতাবশত পালাইয়া যাইতে দিয়াছে বলিয়া সেনট্রাল জেলের একজন সদার ও চৌকিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছিল, আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিচার শেষ করিয়াছেন। একটি দাছিতে ভাঙা কাচ আঠা দিয়া জুড়িয়া তাহাদের কুঠরির লোহার গরাদে কাটিয়া এই তিন জন কয়েদা অতান্ত চত্রতার সহিত পালাইতে পারিয়াছে। তাহার পরে যখন চৌকিদার দরে গেল, তখন তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া ইহারা ইলেকট্রিক তার ধরিয়া নীচে নামিয়া এবং সামানার প্রাচীরের উপরে চড়িয়া পালাইয়া গেল। জেলের সুপারিতৈভেন্ট প্রকাশ করেন যে, অভিযুক্তেরা সে সময়ে শাসনলাঘবয়োগা অবস্থায় কাজ করিতেছিল, যেহেতু কর্মচারীদের মধ্যে ইনফ্রয়েপ্তা সংজ্ঞামক হওয়াতে জেলবাবস্থা বিশৃগ্বলতায় উপনীত হইয়াছিল।

≥8

খোলা জানলার কাছে পাঁচ মিনিট ধরিয়া সচেষ্টভাবে গভীর নিশ্বাস লওয়া, দিন আরম্ভ করার পক্ষে মন্দ সাধনা নহে। ইহাতে ফুসফুসগুলির সকল অংশের স্থিতিস্থাপকতা-রক্ষার চর্চা আপনি ঘটে, এবং তাহাদের মধ্যে রক্তনিশ্চলতার বাধা দেয়। ইহা স্বাস্থ্য এবং সুপরিপাকের সাহায্য এবং কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিকার করে। ইহা নিশ্চিত্যে, অবাধ শ্বাসক্রিয়াকে যে-সকল ব্যায়াম বাধা দেয় সে সমন্তই মন্দ; এবং মোটের উপরে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, অনা ব্যায়ামগুলি যে পরিমাণে শ্বাসক্রিয়ার আনুকূল্য করে এবং তদ্যারা তলপেটের যম্বগুলির এবং হৃদযম্ভের উপকার সাধন করে বছলাংশে সেই পরিমাণেই তাহারা ভালো।

26

আমি একজন ব্রক্ষিক মহিলাকে জানি; একজন ইংরেজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইংরেজিটি অনেকওলি হাঁসের বাচ্ছা কিনিয়াছিলেন, তাহারা বেশ সুন্দর হইয়া বড়ো হইয়াছিল, এবং আমার বন্ধ ইংদের মধ্যে একটি আমাকে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু একদিন যখন দেখিলাম সব হাঁসগুলি অন্তর্ধান করিয়াছে তখন যে কিন্তুপ নিরাশ হইয়াছিলাম কল্পনা করিয়া দেখ। আমার বন্ধ আমাকে বলিলেন— তাহার অবর্তমানে তাহার প্রী নদীর উজানে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে হাঁসগুলি লইয়া গিয়াছিলেন।

৯৬

তাহাদিগকে যে মারা হইবে সে তিনি সহিতে পারেন নাই; এইজন্য তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাহার বন্ধুদের মধ্যে এখানে একটি সেখানে একটি করিয়া বিতরণ করিলেন, কেননা তিনি জানিতেন হাঁসগুলিকে তাহারা ভালো করিয়া রাখিবেন এবং মারিবেন না। যখন তাহার স্বামীর প্রাতরাশের জন্য মূর্ণি মারিতে ছকুম করিতে হইত তখন এই মহিলা ভয়ংকর কট্ট পাইতেন। আমি দেখিয়াছি পাচককে মূর্ণি মারিতে বলিয়া তিনি দৌড়িয়া বারান্দায় গিয়া কানে হাত দিয়া বসিতেন— ভয়, পাছে তাহার চীৎকার তিনি শুনিতে পান।

পর্যবেক্ষণের দ্বারা যতগুলি নিশ্চিততম তথা জানা গিয়াছে তাহারই মধ্যে একটি এই যে, পৃথিবীর কঠিন আবরণাটি স্থিতিস্থাপক-প্রকৃতির। হাসবৃদ্ধিশীল চাপের ক্রিয়াধীনে বৃহৎ ভৃখণ্ডসকল উঠে এবং পড়ে। এইজনা এ কথা অনুমান করা সংগত যে, সুদূর কালে মহাদেশবাাপী দুই-এক মাইল গভীর প্রকাণ্ড হিমসংহতির সঞ্চয় এমন চাপ দিয়াছে যে, তদ্দারা অধিকৃত বৃহৎ ভৃখণ্ডে অধঃসরণ ঘটিয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উত্তর মার্কিন মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ভূমির সুম্পষ্ট এবং সুপ্রতাক্ষ উন্নয়নই এই কথাকে যেন সমর্থন করে। এইচ এল ফেয়ারচাইলড "সায়াপ্ন" পত্রে লিখিবার কালে রলিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা আধুনিক কালে মার্কিন দেশীয় তৃষারাছাদনে যে ভৃখণ্ড আবৃত হইয়াছিল সেই ভৃখণ্ড তাহার বর্তমান প্রতিষ্ঠান্থারে অনেক নীচে অবস্থিত ছিল, এমন সময়ে বরফের চাদর গলিয়া গেলে পর মৃদুমন্দ উত্থানক্রিয়ায় ইহা বর্তমান উচ্চতায় আনীত হইয়াছে।

## 24

ফরাসী সৈনা কেবল তাহার দেশ, তাহার নগর, তাহার কৃষিক্ষেত্র, তাহার গৃহ ছাড়া আর কিছুর জনা যে লড়িতেছে এমন কোনো নিদর্শন সে কখনো দেয় নাই। যে যুদ্ধলালসার চরম লক্ষা যুদ্ধ করা তাহার দ্বারা সে কখনো অভিভৃত হয় না। এই যুদ্ধ অমঙ্গলকাপে উপদ্রবরূপে তাহার প্রিয় স্বদেশকে ধ্বংস করিতেছে ইহাই সে জানে: এবং এই মহামারী হউতে পৃথিবীকে মৃক্ত করাই সে তাহার পিতৃপুরুষের প্রতি, নিজের প্রতি এবং নিজের সন্তানদের প্রতি কর্তবা বলিয়া অনুভব করে। যুদ্ধ যে কত দূর যুক্তিবিক্ষণ্ধ মুঢ়োচিত এবং বর্বর তাহা ব্যাখ্যা করিবার জনা উৎকর্ষবান ফরাসী বিশেষ যত্নশীল, অথচ দেখিবে এই উৎকর্ষবান ফরাসীই তাহার মাতৃভূমির সৈনিক্রেশ পরিধান করিয়া রণমত্ত ভৈরবের মতো কলের কামানের মুখে ধার্বিত হইতেছেন।

#### >>

জাপানের বর্তমানকালীন অবস্থার কঠোরতম বিচারকদের মধ্যে অধ্যাপক হাকুসন কুরিয়াগাওয়া একজন; তিনি ওসাকা মাইনিচি পত্রে ইহাই বলিতে চান যে, রাষ্ট্রনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং ন্যাশনাল জীবনের প্রায় প্রতাক বিভাগে জাপান প্রহসন অভিনয় করিতেছে। তাহার নালিশ এই—রাষ্ট্রনীতিতে অধিকাংশ জাপানি আধুনিক কালের দুই শতাকী পিছনে আছে। তিনি বলেন— পাশচাতা প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিবার কালে তাহাদের অন্তঃস্থিত সারতবৃটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। ধার-করা প্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষসাধনের জন্য জাপান যত্নের ক্রটি করে না. কিন্তু তাহার মতে জীবনের বৃদ্ধিগত দিক এবং আধ্যায়্রিক দিকের চর্চা সে উপেক্ষা করে। যে জাপানি জাতি ধনের প্রতি বিদ্নেষ্বান বলিয়া আখ্যাত, সে কি তলে তলে সকলের চেয়ে ধনের প্রতি আসক্ত নয়?

#### 200

১৬১০ খৃস্টাব্দে Galileo ভেনিসের সেন্ট মার্কের গির্জার উচ্চ ঘন্টামন্দিরের (Campanile) উপর আরোহণ করিয়া সমাগত অভিজ্ঞাতবর্গ ও সেনেটর্দিগকে আপন নব-উদ্ধাবিত দূরবীক্ষণ-যোগে দেখাইলেন যে, শুক্রগ্রহ কলাবিশিষ্ট, চন্দ্রে উচ্চ পর্বতসকল আছে, তাহারা চন্দ্রের বক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ছায়াপাত করে, কৃত্তিকা-নামক তারকাগুচ্ছে— সাতটি নহে— ছত্রিশটি তারা আছে এবং ছায়াপথ তারকায় রেণুময়। কিন্তু শীঘ্রই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিল; ধর্মাধ্যক্ষগণ দেখিলেন যে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত সকল বিপদ্গ্রন্ত হইতেছে। তাহাকে শাব্রদ্রোহিতা ও নান্তিকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। তাহার জ্যোতিববিষয়ক আবিজ্ঞারের উপর অদ্ধসংস্কারের জয়গৌরব তখনকার মতো সম্পূর্ণ হইল।

এই মহান্ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই দেখিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থসকল য়ুরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাসিত এবং তাহাদের প্রকাশ নিষিদ্ধ এবং জানিয়াছিলেন যে মিথ্যা শৃপথ করিয়া তিনি নির্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইলেন— এই পরিচয় লইয়া সমস্ত উত্তর কালের সন্মুখীন হওয়াই তাঁহার ভাগো আছে। গ্যালিলিওকে রোমে প্রথমবার আহ্বান করার মোল বংসর পূর্বে ঐ নগরে Giordano Bruno-কে পৃড়াইয়া মারা হয়। উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি-লাভের উদ্দেশ্যে জ্রমণ করিতে করিতে বুনো ইংলন্ডে আসিয়াছিলেন। সতর্ক বৃদ্ধির প্রণোদনে তিনি প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য ইইতেন এবং তিনি যে অবশোষে ভেনিসে আসিয়া পড়িবেন তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই।

### 502

অন্যান্য ইটালীয় নগর অপেক্ষা এখানে ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা অধিকতর পরিমাণে দেওয়া হইত এবং এখানে কখনো দাহনযুপ স্থাপন করা হয় নাই। গ্রান্ত কেনালের উপরিস্থিত Piazzo Mocenig-এ ইনকুইজিসনের দৃতগণ তাঁহাকে অবশেষে তাড়া করিয়া পাড়িয়া ফেলিল। তাহার বিরুদ্ধে ইনকুইজিসনের প্রথম এই অভিযোগ উপস্থিত হইল যে, তিনি অসংখা জগং আছে বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। Piazzo Campo di Fiore-তে ১৬০০ খৃস্টান্দে তাঁহাকে পুড়াইয়া মারা হয়। গ্যালিলিওর সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে গ্রহগতির নিয়ম আবিষ্কারক কেপলারই সর্বপ্রধান ছিলেন। এ নিয়মগুলি নিউটনের মহন্তর আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়া দেয়।

#### 300

কেপ্লার নিন্দিত ও কারারুদ্ধ হন এবং তাঁহার মতসকলকে বাইবেলের মতের সহিত সংগত করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। তংকালপ্রচলিত জাদুবিদ্যায় অন্ধবিশ্বাস হইতে কেপ্লারের জীবনের এক অতি ভয়ানক অভিজ্ঞতা উদ্ভব হয়। তাঁহার মাসি ও মাকে ডাইনি বলিয়া অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিবার দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। কেপ্লারের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এবং শক্তিশালী বন্ধুদিগের প্রভাবে তাঁহার মাতা রক্ষা পান, কিন্তু বর্ষাধিক কারাবাসকালে তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহার ফলে কয়েক মাস পরে তাঁহার মৃত্য হয়। কেপ্লারের মাসিকে দাহনযুপে পুড়াইয়া মারা হয়।

### 508

ধনী হইবার চেষ্টা ব্রহ্মীর নাই। ধন কামনা করা তাহার স্বভাবসংগত নহে এবং যখন সে তাহা পায় তখন তাহা জমাইবার চেষ্টা করাও তাহার প্রকৃতিবিক্জ। প্রাত্যহিক অভাবের পক্ষে যাহা যথেষ্ট তদতিরিক্ত অর্থের মূল্য তাহার কাছে বেশি নহে। জমির পরে জমি এবং টাকার পরে টাকা বাড়াইয়া তুলিতে সে খেয়াল করে না এবং তাহার টাকা আছে এই ঘটনাটুকুমাত্র তাহাকে কোনো সুখ দেয় না। টাকা দিয়া যেটুকু কেনা যাইতে পারে, টাকার মূল্য তাহার কাছে কেবল সেইটুকু। যখন তাহার সামান্য অভাব পুরিয়া গেল, নিজের জন্য যখন একটি নৃতন রেশমের কাপড় কেনা এবং স্ত্রীকে একটি সোনার বালা দেওয়া হইল, যখন গ্রাম্মগুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে যাত্রাগান শুনাইয়া আমোদ দেওয়া সারা হইল, তখন, কখনো বা তাহার পুর্বেই, সে তাহার অ্বশিষ্ট টাকা দানে খরচ করিয়া ফেলে।

#### 200

পূর্বে যাহা-কিছু আমি মন্দ এবং হীন বলিয়া মনে করিতাম— চাষীদের গ্রাম্যতা, মোটা ভাত, মোটা কাপড়, সাদাসিধা রক্তমের বাসন্থান ও চালচলন— এ সকলই আমার চক্ষে ভালো এবং মহৎ হইয়া

উঠিয়াছে। যাহা বাহ্যত আমাকে অন্য সকলের উর্ধের তুলিয়া দেয়, যাহা তাহাদের হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া দেয়, এমন কিছুতে এখন আমি যোগ দিতে পারি না। পূর্বের ন্যায় এখন আমি আর নিজের সম্বন্ধে বা অন্যের সম্বন্ধে কোনো পদবী পদ বা গুণকে মানবসাধারণের পদবী বা গুণের চেয়ে বড়ো করিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমি যশ বা প্রশংসা সন্ধান করিয়া ফিরিতে পারি না, আমি এমন কোনো উৎকর্ষ ক্রামনা করি না যাহা মানবসাধারণ হইতে আমাকে স্বতন্ত্র করে। আমার সমস্ত সত্তায়— আমার বাসস্থানে, অশন বসনে, আমার লোকব্যবহারে, যাহা-কিছু জনসাধারণ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন না করে, পরস্তু তাহাদের নিকট আকর্ষণ করে, তাহাই কামনা না করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

#### 305

অতি শেশবকালেই সমৃদ্রশুশুকের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। লন্ডন হইতে ব্রিটিশ গায়েনার ডেমেরারাতি আমার প্রথম সমৃদ্রযাত্রাকালে ইহা ঘটে। আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল এবং উত্তর্ব আটলান্টিকের শৈবলোছ্ছয় যে আবর্ত সারাগাসোসাগর নামে সুবিখ্যাত তাহাই পার হইবার সময় আমাদের পুরাতন জাহাজে অলস বায়ুর বৈগ এত দুর্বল ছিল যে, সেই তৃণবর্ণ পিগুগুলিকে ঠেলিয়া আমরা অনেক সময়ে প্রায় পথ করিতে পারিতেছিলাম না। ক্ষণে ক্ষণে আমরা এইসকল শৈবালের মধ্যে বিস্তৃত ফাকা জায়গা পাইতেছিলাম, সেইসকল পরিষ্কার স্থানের কোনো একটিতে মন্দ গামনে চলিতে চলিতে সহসা আমরা এক বৃহৎ ঝাক মাছের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তাহারা সংখ্যায় বছ সহস্র হবৈ এবং তাহারা চলমান সৈন্যগণের মতো নিবিভভাবে দল ব্রিধিয়া সাত্রার দিতেছিল

### 209

একই মৃহুঠে উহারা সকলে যখন পাশ ফিরিল, উহাদের শরীর হইতে তখন একটি আভা প্রক্ষিপ্ত হইল; যেন প্রকাণ্ড একখানি দর্পণ সূর্যালোককে আমার চক্ষুব উপরে কেন্দ্রীভূত করিয়া অকম্মাং আবর্তন করিল। উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া একটি নাবিককে রেলিঙের নিকট লইয়া গিয়া সেখান হইতে কাঁকটি নির্দেশ করিয়া দেখাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা কীং" একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া এবং "শুশুক" এই একটি কথা বলিয়াই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং ব্যাপারটা যে কী ইহাই আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। বাকি দিনটা এই-সব সুন্দর মাছ আরো বেশি করিয়া দেখিবার কামনা হইতে আমি মৃক্তি পাইলাম না। আমি তাহাদের প্রতি এমনই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম, যেন উহাদিগকে আবিষ্কার করার উপরেই আমার জীবন নির্ভর করিতেছে।

#### 204

সহসা ইহাদের এই নিবিভ্সম্বন্ধ স্থপের মধ্যে উহাদের একটি স্বজাতীয় প্রাণী তীরবেগে আসিয়া পড়িল— সে উহাদের অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, অন্তত পক্ষে দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট এবং সেই অনুপাতেই চওড়া হইবে। আমি দেখিলাম, উহারা লক্ষাশূনাভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, যেন জানে না কোথায় পালাইতে হইবে। এই সম্বন্ত তরুণ প্রাণীগুলির মধ্যে উক্ত স্বজাতিখাদক যখন ইতন্তত তীরবেগে ছুটিতে লাগিল তখন তাহাকে ক্ষণকালের জন্য অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল; তাহার পরে জল রক্তে এবং মৎস্যের ভাসমান ছিন্নাংশে এমন মলিন হইয়া গেল যে, কিছুক্ষণের মতো আর এই উৎপাত দেখিতে পাইলাম না।

### 505

সমুদ্রগুণ্ডকের জীবন নিশ্চয়ই অতান্ত সুখের হইবে, কারণ সে বিনা বাধায় মহাসমুদ্র-সকলের উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে প্রমণ করিয়া থাকে। উহার যে-সব শক্ত আছে তাহাদিগকে বেগে ছাড়াইয়া চলিতে ও এড়াইয়া যাইতে সে খুবই সমর্থ। সময়ে সময়ে অসতর্ক হইয়া সে হাঙরের শিকার হইয়া পড়ে, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। এরূপ এক ঘটনা আমি একবার দেখিয়াছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরে, সম্পূর্ণ এক শান্ত দিনে মান্তলের উপরিস্থিত আমার আশ্রয়ন্থান হইতে নীলসমূদ্রের তলে যাহা-কিছু ঘটিতেছে একটি শক্তিশালী দূরবীনের মধ্য দিয়া সেসমন্তই অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। খুর কাছেই প্রকাশু এক কাঠের গুড়ি ভাসিতেছিল। ইহা নিরীক্ষণকালে জমকালো এক সমৃদ্রশুশুক দেখিতে পাইলাম— ইহার চর্ম হইতে সূর্যকিরণে নীল এবং সোনালি আভা ঠিক্রাইতেছে, সে আলস্যভ্রে লেজ নাড়িতে নাড়িতে কার্ছথণ্ডের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, মনে হয় যেন সে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত।

## 550

ঠিক তাহার পশ্চাতে কাষ্ঠখণ্ডের তলদেশ হইতে এক অস্পষ্ট ছায়া নির্গত ইইয়া উপরিভাগে উৎক্ষিপ্ত হইল, সেখানে এক ঘূর্ণি এবং আবিলতা দেখা দিল এবং ঐ সৌখিন সমুদ্রজীবটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল; উহার একখণ্ড চতুর হাঙরের গলার মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইল। অবশ্য দ্বিতীয় অর্ধাংশও সত্তর প্রথমকে অনুসরণ করিয়া হাঙরের কণ্ঠ দিয়া নামিয়া গেল— এবং তখন শেষোক্ত প্রাণীও পুনরায় আপনাকে প্রক্ষম করিল। আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনবার এই হাঙর এইজাপ কৌশলে কৃতকার্য হইল; কিন্তু একমাত্র এই উপলক্ষেই আমি দেখিয়াছিলাম যে, একটি শুশুক চতুরতায় একটি হাঙর-কর্তৃক পরাভৃত হইয়াছে।

#### 222

মধ্যযুগে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল্যে, এক সহত্র খুস্টীয় শকে ক্রগতের নিশ্চিত অবসান ঘটিবে। খুস্টীন সমাজ এই বিশ্বাস লইয়াই জীবননির্বাহ করিত এবং যে ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করিত সেশান্ত্রপ্রাহী বলিয়া গণ্য হইত। মধ্যযুগের অধিকাংশ আইন ও রাজদন্ত দলিল "জগতের আসন্ন দিনান্তকালে" এই বাকোর দ্বারা আরম্ভ করা হইত। দশম শতান্দীর সমাপ্তি যখন নিকটতর হইয়া আসিল তখন ভয়ের পরিমাণও বাড়িয়া উঠিল। যুরোপ যেন তখন তাহার শেষ উইল লিখিয়া সারিল এবং চার্চকে যাহা দান করা হইল তাহার অধিকাংশের তারিখ সেই যুগ হইতেই শুরু। লোকেরা তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতে ইচ্ছা করিল। তাহারা চার্চকে আপন সম্পত্তি দিয়া ফেলিল, বস্তুত সে সম্পত্তিতে তাহাদের আর অধিক প্রয়োজন থাকার কথা ছিল না; এবং সেই একই কারণে সরকারি সম্পত্তির অধিকাংশই পুরোহিতসম্প্রদায়ের অধিকারে আসিল। কিন্তু এক হাজার সালও কাটিয়া গেল এবং আমাদের ভূমণ্ডল তাহার কক্ষের চতুর্দিকে আবর্তন বন্ধ করিল না। তখন হইতে জগতের অন্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিতে অল্প লোকই সাহস করিয়াছে।

## >>>

পুরাকালে লোকেরা ধুমকেতুর সহিত সংঘাতকে ভয় করিত, কিন্তু যখন হইতে এই নভল্চর পদার্থসকল আমাদের নিকট অধিকতর সুবিদিত হইয়াছে তখন তাহারা আর কাহাকেও ভয় দেখাইতে পারে না। ধুমকেতু কোনো প্রাণীর ক্ষতি করিয়াছে এমন একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যাইতে পারে না। তাহাদের পুচ্ছ এত সুক্ষ গ্যাসে নির্মিত যে, বহু সহস্র মাইল পুরু হইলেও তাহা একগ্লাস জলের মতোই স্বচ্ছ। এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই গ্যাস বেন্জইন অথবা পেট্রোলিয়ম বান্পের ছারা গঠিত, কিন্তু ধুমকেতুর যে পুচ্ছ বিমানপথচারী দুই জ্যোতিকের মধ্যবর্তী আকাশের সেতু রচনা করিতে পারে তাহার সমস্ত উপাদান সম্ভবত কয়েকটি মাত্র পিপার সামান্য স্থানের মধ্যে প্রবেশযোগ্য। অতএব পেট্রোলিয়ম-বর্ষণ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু অন্যাসকল বিপত্তি আছে। আমাদের জীবিতকালের মধোই দেখিয়াছি বাহিরের কোনো কারণ বাতিরেকেও আমাদের ভূমগুল বিদীর্ণ ইইয়াছে। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে আগস্ট মাসে সৃণ্ডা দ্বীপে কারাগাতোয়া-নামক একটি ক্ষুদ্র জ্বালামুখীর সমুদ্রভলবতী একটি স্থানে এইরূপ ঘটিয়া অগ্নিময় গর্তের মধ্যে সমুদ্রজনের প্রবেশপথ ইইয়াছিল। অগ্নিগহ্বর সমুদ্রকে মেঘলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল: তাহাতে প্রকাণ্ড তরঙ্গ সৃষ্ট ইইয়া তাহা তউভূমিতে এক শত ফুট উর্দের উচ্জুত ইইয়াছিল। তাহা জ্বালামুখীর নিকটবর্তী সমস্ত শহর ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল এবং পঞ্চাশ হাজার মানুষকে জলমগ্র করিয়াছিল। ইহাই পঞ্চাশ হাজার লোকের পক্ষে জগতের অবসান, এবং সেই অবসান সম্পূর্ণ অপ্রতীক্ষিতভাবেই আসিয়াছিল। এই আপৎপাতের বেগকে বহুগুণিত করিয়া কল্পনা করা যাক— মনে করা যাক হাওয়াই দ্বীপপ্রের Mouno Los নামক পৃথিবীর প্রবলতম দহমান জ্বালামুখী সহসা প্যাসিফিক মহাসাগরে নিমজ্জিত ইইয়াছে; তাহা ইইলে এমন এক তরঙ্গ সহজেই উঠিতে পারে যাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বহু জনসমূহকে ভুবাইয়া দিতে পারে। ইহা বিনা ঘোষণায় কালই, এমন-কি, আক্তই ঘটিতে পারে।

### 228

জাপানে চাউল-লুন্ন-ঘটিত গুরুতর দাঙ্গায় পর্যবসিত যে খাদ্যসমস্যা গত কয়দিনের টেলিগ্রামে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নৃতন ব্যাপার নহে: কারণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রধান আহার্য দ্রব্য পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মে মাসের শেষভাগে য়োকোহামার একজন পত্রলেখক তাহার লিখিত পত্রে নির্দেশ করিয়াছেন যে, বিদেশী চাউল আমদানী ও সংগত মূলো উহার বিক্রয় নিয়ায়ত করার জন্য জ্ঞাপান গভর্নমেন্ট্ কতকগুলি বহুপল্লবিত নিয়মপত্র বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

#### 330

তিনি বলিয়াছিলেন সচরাচর জাপানের প্রয়োজনীয় সমস্ত চাউল প্রায় জাপানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং বিদেশী চাউল-সম্বন্ধে বরাবর জাপানের একটি প্রবল বিরুদ্ধ সংস্কার আছে। যাহা হউক ইদানীং জনসংখ্যার বৃদ্ধি-বশত চাউলের খরচ চাউলের জোগানকে অতিক্রম করিয়াছে। তবুও আমদানি করা আহার্য-দ্রব্যে জাপানের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত অল্প। কারণ, কোরিয়া ও হোকেডোর অনেক স্থান এখনো অনাবাদী পড়িয়া আছে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াও জাপানের একটি বৃহৎ শস্যস্থলী। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চাউল-উৎপাদন অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক নিজ্ঞাশনপথে জাপানি শক্তি ধাবিত হইয়াছে।

## 335

কল্পনা করা যাক, আমাদের পদাতিক সৈন্যের একদল বিশ্রামের জনা গর্তগড়ের বাহিরে আসিয়াছে। মাটির আকারাকা ফাটল বাহিয়া দুই মাইল হাঁটিয়া একটি গ্রামের নিকটে তাহারা উপরিতলে পৌছিয়াছে। গ্রামের প্রবিদকের দেওয়ালকয়টিতে অনেকগুলি ছিদ্র আছে, কিন্তু গ্রামখানির একেবারে ধ্বংস হয় নাই। গ্রামের প্রধান রাস্তায় যখন সৈন্যদল প্রবেশ করিল ঠিক সেই সময় কয়েকটি জার্মান কামান, ঐখানে কোপাও ব্রিটিশ কামান না থাকা সন্থেও আন্দাজে শেল নিক্ষেপ করিয়া গ্রামময় তাহার সন্ধান করিতেছে। আরো অনেক শেল গ্রাম ছাড়াইয়া রাস্তার উপর বেশ একটু ঘন ঘন পড়িতেছে। এই রাস্তা ধরিয়াই সৈন্যদলকে এক মাইল দুই মাইল দুরে ভাঙা বাড়ির মাটির তলের কুটুরিতে তাহাদের যথানির্দিষ্ট বাসায় পৌছিতে হইবে। গ্রামের রাস্তা গ্রামখানির সম্মুখভাগের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত চলিয়া গিয়ছে। যে পর্যন্ত না বর্ষণের ঝড় সাঙ্গ হয়, সে পর্যন্ত রাস্তার প্রিদিকে বাড়িগুলির নিরাপদ ভাগে সৈন্যদিগকে লাইন ভঙ্গ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য দলপতি আদেশ করিলেন।

গর্তগড় হইতে যাহারা অসিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্লান্ত। কোনো একটা ছুতায় থামিবার জনা উৎসুক সৈনাদল কূটারের দ্বারবর্তী সিঁড়ির ধাপের উপর হইতে অসৈনিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিয়া, দীর্ঘকাল গর্তগড়ের কর্তব্যে কাল্যাপনের পর, আমোদ এবং কৌতৃহল অনুভব করিতেছে। কূটারের যে অধিবাসিগণ রাস্তার নিরাপদ অংশে বাস করিতেছে, তাহারা তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া সৈন্যদের সঙ্গে নিরুদ্বিগ্নভাবে আলাপ করিতে লাগিল। পনেরো বছর বয়সের মতো চেহারার এক উনিশ বছরের বালককে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিয়া একজন স্ত্রীলোক তাহাকে একটু গরম কাফি আনিয়া দিল। বালক কাফির মূল্য দিতে চাওয়ায় স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "যুদ্ধের পরে, যুদ্ধের পরে।"

#### 224

বিধবা ছেলেপিলের মায়েরা অথবা যে-সকল ফরাসী এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন তাঁহাদের স্ত্রীরাই এখানকার মতো জায়গায় অধিকাংশ গৃহস্থালীর কর্তৃপক্ষ। উহারা গৃহত্যাগ করিতে ভয় পায়, অথবা অন্যত্র কোথায় যাইবে জানে না. এবং উহারা ইংরেজ সৈনিকদের কাছে স্বল্প কয়েক প্রকারের পণাদ্রব্য মাত্র আর মাটির তলার ভাণ্ডার-ঘরে ও গর্তসকলের মধ্যে যে-সব জিনিসের প্রয়োজনের অস্তু নাই সেই চকোলেট, কমলালেবু, আপেল, শার্ডিন মাছ, মোমবাতি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতে পারে। অন্য স্ত্রীলোকেরা সৈনিকদের কাপড় ধোলাই করিতেছে কিংবা তাহারা জানালায় "বিলাতী বিয়ার" লেখা একখনি কার্ড ঝোলানো ছোটো ছোটো বেসরকারি মদ্যশালা খুলিয়াছে, সেখানে একটি ঘরের চতুর্দিকের দেওয়ালের গায়ে টেবিল সাজানো।

### 279

আমি পীড়িত ছিলাম, অত্যন্ত পীড়িত, এত বেশি যে আমার কলিকাতা-বাসের সমস্ত শেষ মাসটি আমি শ্যাগত ছিলাম এবং লেখা এমন-কি চিন্তা করাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। খুব দুর্বল অবস্থাতেই আমাকে আমার ঘর হইতে জাহাজে লইয়া যাওয়া ইইয়াছিল। কিন্তু আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এখনি আমি প্রায় রোগমুক্ত হইয়াছি। সুমাত্রা দ্বীপের দর্শনলাভ এবং মলয় দ্বীপপুঞ্জের স্বাস্থানায়ক বায়প্রবাহ আশ্চর্য পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এবং যদিও আমি এখনো দুর্বল বোধ করিয়া থাকি তবুও মোটের উপরে বলিতে পারি যে, আমি সুস্থ অবস্থায় এবং ক্ষৃতিতেই আছি। বাট্টা দেশের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত টাম্পানুলী আমি সবেমাত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি। বাট্টারা সুমাত্রার একটি সুবিস্তীর্ণ জনবহুল জাতি; দ্বীপটির যে অংশ চীন ও মেনাক্ষকাবুর মধ্যে সমুদ্রের উভয় তীর পর্যন্ত বাাপ্ত উহারা তাহারই সমগ্রভাগ অধিকার করিয়া বাস করে। তীরপ্রদেশটি বিরলবসতি কিন্তু অভান্তরভাগে অধিবাসিগণ অরণ্যের পত্রপুঞ্জের ন্যায় নিবিড় বলিয়া কথিত আছে। সমস্ত জাতির জনসংখ্যা সম্ভবত দশ লক্ষ হইতে বিশ লক্ষের মধ্যে হইবে।

#### 220

উহাদের বীতিমত শাসনতন্ত্র আছে এবং উহারা মহাবাখী: উহারা প্রায় সকলেই লিখিতে জানে এবং উহাদের নিজের ভাষা এবং বিশেষ এক প্রকার লেখা অক্ষর আছে: উহাদের ভাষায় এবং শব্দে এবং উহাদের কোনো কোনো নিয়মে ও প্রথায় হিন্দুধর্মের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাদের নিজেরও বিশেষ এক প্রকার ধর্ম আছে। উহারা "দিবতা অসসি অসৃসি" নামে এক এবং অদিতীয় দেবতাকে স্বীকার করিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া কল্পিত উহাদের তিনটি বড়ো দেবতা আছে। উহারা যুদ্ধপ্রিয় এবং সমস্ত ব্যবহারেই অত্যন্ত নায়পর ও নিষ্কপট। উহাদের দেশ প্রকৃষ্টভাবে আবাদ করা হইয়াছে এবং এখানে অপরাধ অল্প। উহাদের অনুকৃলে এই সমস্ত কথা বলিবার থাকা

সন্ত্বেও, Mr. Marsden যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বাট্টারা যে নরভূক এ সম্বন্ধে কোনো অপক্ষপাত ব্যক্তির মনে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বাট্টারা মন্দ লোক নহে এবং আমি এখনো সেইরূপ মনে করি, যদিচ তাহারা পরস্পরকে খাইয়া থাকে এবং মানুষের মাংসবলদ বা শৃকরের মাংসের চেয়ে তাহাদের কাছে রুচিকর।

### >2:

এ কথা তোমাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আমি তোমাকে একটি নৃতন রকম সামাজিক অবস্থার বিবরণ জানাইতেছি। বাট্টারা বর্বর নহে, কারণ তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে এবং যাহারা আমাদের ন্যাশনাল স্কুলে পড়িয়া মানুষ, ইহারা সম্পূর্ণ তাহাদেরই মতো এমন কি তাহাদের চেয়ে বেশি চিন্তা করিতে পারে। তাহাদের বহুপ্রাচীন শাস্তানুশাসন আছে এবং এইসকল অনুশাসনের প্রতি শ্রন্ধা এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের অনুষ্ঠানসকলের প্রতি ভক্তি-বশতই তাহারা পরস্পরকে খাইয়া থাকে। এই অনুশাসনে আছে যে, চারিটি বিশেষ অপরাধে অপরাধীকে জীবিত-অবস্থায় খাইতে হইবে। এবং এই অনুশাসনেই বলিতেছে যে, বড়ো বড়ো যুদ্ধে বন্দী-সকলকে জীবিত মৃত বা কবরস্থ সকল অবস্থাতেই আহার করা বৈধ। আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে এবং আমি ইহা যথার্থই বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, এই সকল লোকদের মধ্যে অনেকেই অনা সকল কিছুর চেয়ে মানুষের মাংসই বেশি পছন্দ করিয়া থাকে,কিন্তু এরূপ প্রবৃত্তি সন্তেও বিধিসংগত উপলক্ষ ছাড়া তাহারা কথনো এই লালসাকে প্রশ্রয় দেয় না।

### 222

আমার প্রিয়তম বন্ধু—

আমাদের পরিবারে যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হয়তো White কিংবা আমার বন্ধুদের মধ্যে কাহারও কাছ হইতে কিংবা খবরের কাগজ হইতে এত দিনে খবর পাইয়া থাকিবে। আমি কেবল তোমাকে উহার একটি মোটামুটি নক্সা দিব। আমার প্রিয়তমা ভগিনী উন্মন্ততার ঝোঁকে তাহার আপন মায়ের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বর্তমানে সে পাগলা-গারদে আছে। আমার আশক্ষা হইতেছে যে, তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে।

### 220

ঈশ্বর আমার বৃদ্ধি স্থির রাখিয়াছেন। আমি আহার-পান করি, ঘুমাই এবং আমার বিশ্বাস আমার বিচারশক্তিও বেশ প্রকৃতিস্থ আছে। আমার পিতা বেচারা সামানারূপে আহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ও আমার পিসিকে সেবা করিবার জন্য আমিই আছি। Blue-Coat স্কুলে Mr. Morris আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেছেন, এবং আমাদের আর কোনো বন্ধু নাই কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি খুব শান্ত ও সমাহিত আছি এবং যাহা-কিছু করিতে বাকি ছিল তাহা উত্তমরূপেই করিতে পারিতেছি। যত দূর সম্ভব একখানি ধর্মভাবৃপূর্ণ পত্র লিখিও, কিন্তু যাহা গিয়াছে এবং চুকিয়াছে তাহার কোনো উল্লেখ করিয়ো না।

### >48

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, Coleridge! যদিও ইহা আশ্চর্য শুনাইবে তথাপি আমি বরাবর সমাহিত শাস্ত ছিলাম, তাহার কোনো অন্যথা হয় নাই। এমন-কি, সেই ভয়ানক দিনে এবং ভয়ংকর দৃঃখের মধ্যেও আমি এমন ধৈর্য রক্ষা করিয়াছিলাম যাহাকে বাহিরের লোকে হয়তো ওদাসীন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবে; এই ধৈর্য নৈরাশ্যন্ধনিত নহে। এরূপ বলা কি আমার পক্ষে নির্বৃদ্ধিতা অথবা পাপ হইবে যে, আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্বই আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক আশ্রয় দান করিয়াছিল? আমি বুঝিয়াছিলাম যে, অনুশোচনা করা ছাড়া আমার অন্য কাব্ধ করিবার আছে।

সেই প্রথম দিনের সদ্ধ্যায় আমার পিসি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, দেখিয়া মনে হয় যেন মুমূর্ব্য; আমার পিতা তাঁহার যে কন্যাটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন এবং যে তাঁহাকে কিছু কম ভালোবাসিত না, তাহার দ্বারা আঘাত-হেতু কপালে-পলেস্তারা দেওয়া; পাশের দরে আমার মা একটি শব মাত্র; তবুও আমি আশ্চর্যরূপে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। সেই রাত্রিতে আমি অনিদ্রাবশত চক্ষু বৃদ্ধি নাই, কিন্তু আতঙ্কশূন্য ও নৈরাশাশূন্য হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলাম। তাহার পর হইতে আর একটি দিনও আমার দুমের ব্যাঘাত হয় নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলের 'পরে ভর করার অভ্যাস আমার অনেক দিন ছিল না, ইহাই আমাকে খাড়া রাখিয়াছিল।

## ১২৬

পরিবারের সমস্ত ভার আমার উপরই পড়িয়াছিল, কারণ আম্যুর শ্রাতা (আমি তাঁহার প্রতি ক্ষেহশূন্য হইয়া বলিতেছি না) কোনো কালেই বৃদ্ধ ও দুর্বলের সেবায় উৎসাহী ছিলেন না, বর্তমানে তিনি তাঁহার পায়ের পীড়া লইয়া এই সকল কর্তব্য হইতে দায়মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তখন আমি একাই পড়িয়াছিলাম। ঠিক ইহার পরদিনে, এরপ ঘটনায় সচরাচর যেমন হইয়া থাকে সেইমতোই, আমাদের ঘরে অন্তত বিশ জন লোক রাত্রিভোজনে বসিয়া গিয়াছিল, তাহারা আমাকে তাহাদের সহিত খাইতে বসিতে রাজি করিয়াছিল। তাহারা সকলেই ঘরের মধ্যে আমোদ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ-বা বন্ধুত্ববশত, কেহ-বা কৌতুহলবশত, কেহ-বা স্বার্থবশত, কেহ-বা কৌতুহলবশত, কেহ-বা স্বার্থবশত আসিয়াছিল।

### 229

আমি উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাইব, এমন সময় আমার স্মরণ হইল যে, আমার মৃত মাতা—এমন মা যিনি সারাজীবন সন্তানদের কল্যাণ বাতীত আর কিছু কামনা করেন নাই, পাশের ঘরে, একেবারে পাশের ঘরটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। ঘৃণা, শোকের উত্তেজনা, অনুতাপের মতো একটা কিছু আমার মনের উপর ছুটিয়া আসিল। হুদয়ারেগের যন্ত্রণায় আমি যন্ত্রচালিতের মতো পাশের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার শবাধারের পাশে হাটু গাড়িয়া পড়িলাম ও তাঁহাকে এত শীঘ্র ভুলিবার জনা ঈশ্বরের কাছে গু কখনো কখনো তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিলাম।

## 126

অল্প কয়েক বংসরের পূর্বপর্যন্ত দুয়ার প্রদেশের চা-আবাদী জেলাগুলি ম্যালেরিয়া ও কালান্ধরের জন্য অতান্ত অস্বাস্থ্যকর— এই অখ্যাতি ছিল। শেষে ১৯০৬ সালে যুরোপীয় আবাদকারী যুবকদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি হওয়ায়, ইহার কারণ-অনুসন্ধান প্রবর্তিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, এইসকল রোগ প্রতিনিয়ত ঘটিবার মৃখ্য কারণ, সাধারণত যথেষ্ট কুইনীন ব্যবহার না করা। দৈনিক অল্পমাত্রায় কুইনীন-ব্যবহার বোগপ্রতিষেধক বলিয়া উপদিষ্ট ও প্রায় সমগ্র যুরোপীয় সমাজ-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার ফল হইয়াছে যে: তাহাদের মধ্যে কালাল্পর ঘটা প্রায় থামিয়া গিয়াছে। যথানিয়মে কুইনীন ব্যবহার করায় অনেক যুরোপীয় মহিলা ও শিশু দুয়ার প্রদেশে থাকিয়াই অপেক্ষাকৃত উন্তম স্বাস্থ্য ভোগ করিতে সমর্থ ইইয়াছেন। এক্ষণে দুয়ার প্রদেশকে মোটের উপর একটি স্বাস্থ্যকর জেলা বলা হইয়া থাকে, দশ বৎসর পূর্বে ইহা চিম্ভা করাই অসম্ভব ইইত।

### 223

সম্প্রতি দৃয়ার প্রদেশের সমস্ত যুরোপীয় সরকারি চিকিৎসকদের নিকটে, তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে কুইনীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অনুসন্ধানের ফল ১৯১৭ সালের বাংলার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় রিপোটে প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে য়ুরোপীয়দের মধো কুইনীনের বাবহার শিশু ও বয়ঃপ্রাপ্ত উভয়েরই মধ্যে মোটের উপর বাাপক। এবং একজন চিকিৎসক লিখিতেছেন, "প্রতিষেধক কুইনীন-প্রচলনের পর হইতে ইংলন্ড হইতে সদা-আগত যুবাপুরুষ এবং এই জেলায় জাত য়ুরোপীয় শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যের প্রভৃত উন্নতি দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়াছি।"

### 300

উহারা ম্যান্সেরিয়া জ্বরে প্রায় ততটা বেশি ভোগে না এবং উহাদের শ্লীহাবৃদ্ধিরোগ দৈবাৎ দেখা যায়। কালাজ্বর-রোগের সংখার হ্রাস সুস্পষ্ট বৃঝা যাইতেছে: এবং যত দূর স্মরণ হয়, গত নয় বংসরে যুরোপীয় অধিবাসিগণের মধো আমি চারিটি মাত্র কালাজ্বরের রোগী পাইয়াছিলাম: উহাদের মধো দৃটির রোগ নিতাস্তই সামানা এবং যে একজন রোগীর অবস্থা খ্ব খারাপ ছিল, সে আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, আমার উপদেশ-অনুযায়ী কুইনীন সে বাবহার করিত না। যখন হইতে কুইনীন বাবহার বাপক হইয়াছে তখন হইতে স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতি-সম্বন্ধে বোধ হয় সর্বসাধারণের মতের ঐকা ঘটিয়াছে।

#### 202

আমার উপস্থিতিকাল ঘটনাক্রমে হাটবারের পূর্বদিনের সন্ধায়ে পড়িয়াছিল এবং চারি দিকের প্রতিবেশ হইতে গ্রামবাসীরা তাহাদের পণা দ্রবা লইত্রা ভীড় করিতেছিল। যখন দলের পর দল তাহাদের বছবিধ এবং উজ্জ্বলর্থে রঞ্জিত পোশাক পরিয়া এই ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিল এবং তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ অশ্বলোমনির্মিত পটমণ্ডপ সন্নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার চেয়ে অধিক বিচিত্র ও চিত্রবং দৃশা কল্পনা করা অসম্ভব হইল। দিবালোক ক্ষীণ হইলে যখন সন্ধার অন্ধকার আরম্ভ হইল তখন দৃশাটি আরো চিত্তাকর্ষক ইইয়া উঠিল

### 205

অন্নিসকল প্রজ্বলিত হইলে শিখাগুলি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে লাগিল; এবং অশ্বসহ চতুদিকে বিহরণকারী মুরদিগের শ্যামমূর্তির উপরে, একটিমাত্র কেশগুচ্ছধারী রিফিয়ানদের উপরে এবং তাহাদের পার্শ্ববর্তী লম্বা ও সরল তলোয়ারের উপরে ঐ শিখাগুলি বিবর্ণ পাণ্টুর প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করিল। দূরে স্থলান্তদিশে আমি দীর্ঘ এক সার উটের দল আভাসে জানিলাম মাত্র: উহারা দেখিতে দূরে দিগন্তে কলন্ধবেখার ন্যায়; তাহারা পর্বতের আকা-বাকা পথ বাহিয়া হাটের অভিমুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। যখন জনতার লোকেরা বিশ্রাম করিতে আসিল এবং তাম্বু গাড়িতে লাগিল তখন মানবশিশু ঘোড়া গাধা উট এবং মুরগিতে মিলিয়া রাত্রের মতো একত্র ঘেষাঘেষি হইয়া থাকার সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

## >00

তখন ব্রীলোকেরা তাহাদের সন্ধ্যার খাদ্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল ও ততক্ষণ তাহাদের পাগড়ি-পরা স্বামীরা ব্যক্তভাবে তাহাদের পণাদ্রব্য-উদ্ঘাটনে অথবা তাহাদের জন্তুদলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইল। এই বছবিচিত্র ব্যক্ততাপূর্ণ দুশ্যের মধ্যে আমাদের পক্ষে এতই নৃতন ও চিত্তাকর্ষক জিনিস ছিল যে, এখানে আমরা দীর্ঘকাল বিলম্ব করিতে পারিতাম। কিন্তু অনিচ্ছাসহকারেই এখান হইতে আমরা ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যখন বিশেষ সময়ে প্রতি রাক্রে সন্ধ্যা-উপাসনার জনা শ্বেতপতাকা উন্নমিত করা হয়, সেই সময়ে ধর্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যে হউক, যদি শহরের মধ্যে না থাকে তবে তাহাকে সে রাক্রের মতো বাহিরে নির্মমভাবে অবক্ষ রাখা হয়। অতএব যাহাতে যথাসময়ে আমরা Cazyold গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া এইরূপ একটা বিশ্রী উভয়-সংকট উন্তীর্ণ হইতে পারি সেই জন্য যথাসম্ভব সম্বর ফিরিয়া গেলাম।

পরদিন সূর্যালোকের প্রথম রশ্মিগুলি সেই বিচিত্র জনতাকে দিবসের কর্মব্যাপারে জাগাইয়া তুলিল। সাম্রাজ্যের সকল বিভাগ হইতে সেখানে লোক-সমাগম হইয়াছিল— অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে কৃষ্ণকায়গণ, প্রত্যন্তদেশ হইতে রিফিয়ানেরা, মরুদেশ হইতে আরবেরা, শহরের ইহুদিরা এবং দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনজাতীয় বহুসংখ্যক Berber। সম্প্রদায়ের অপূর্ব সন্মিলনীর প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পণাগুলিকে সর্বোচ্চ সুবিধার হারে বিক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ব্যস্তভাবে ব্যবসায় চালাইতেছিল। এই উদ্যমপূর্ণ পণ্যবিনিময়ের দৃশ্য হইতে কেবল এক দিকে যেমনি ফিরিয়া দাঁড়ানো অমনি, পাথর ইতিয়া মারিলেই পৌছায় এতটা দুরের মধ্যে, আমি মুরীয় কবরস্থান দেখিতে পাইলাম।

#### 200

স্থানটি বিষাদপূর্ণ উজাড় চেহারার। আমাদেরই সমাধিভূমির মতো এখানে ছোটো ছোটো মৃত্তিকান্তপের দ্বারা মৃতদিগের শেষ আবাস নির্দিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত ধনীদের কবর অনুচ্চ শ্বেতবর্গ প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেখানে কোনো খৃষ্টানের প্রবেশের অনুমতি নাই এবং যাহা জীবিত কালে বহুসংখ্যক মুসলমান তীর্থযাত্রীর আশ্রয়, সেই পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে মাথা রাখিয়া মৃতদিগকে সমাহিত করা হয়। যাহা হউক পরবর্তী দিনে, শুক্রবারে, মূরদিগের বিশ্রামবাসরে এই স্থানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি প্রকাশ করিল। খ্রীলোকদের জনতা-দ্বারা উহা অধিকৃত হইল; সকলেই সাদা পোশাকপরা এবং এই স্থানের গুণে তাহাদিগকে ভূতের মতো দেখাইতে লাগিল, অন্তত ইংলন্ডে ভূতের চেহারা আমবা এমনই মনে কবিয়া থাকি।

#### 206

বিচ্ছেদশোকে কেহ কেহ তাহাদের বক্ষে আঘাত করিতেছে এবং যন্ত্রণার কর্ণভেদী স্বরে মৃতদিগকে আহ্বান করিতেছে। সেই সময়ে, যে-সকল সমাধি স্পষ্টতই অনধিক কাল পূর্বেই মৃতদিগকে আবৃত করিয়াছে তাহাদের কাছে কেহ কেহ লুটাইতে লাগিল। অপর কেহ মৃত স্বামীর কবর সজ্জিত করিবার জনা তাজা ফূল লইয়া আসিল এবং যেখানে তাহার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে সেই বিষাদপূর্ণ স্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকিয়া তাহার স্বামীকে (উদ্দেশ করিয়া) বলিল, জীবন এক্ষণে তাহার পক্ষে ভারস্বরূপ, সংসার আপন ভোগের দ্বারা আর তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং তাহার উৎকৃষ্ঠিততম কামনা ও প্রার্থনা এই যে, সে যেন শীঘ্র কবর পার হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার অনুমতি লাভ করে।

#### 209

এই বিলাপসকলের মধ্যে প্রিয় মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিতান্ত অদ্ভূত ও হাস্যুকর যে-সকল উক্তি আমি শুনিলাম, তাহাতে মৃতসম্বন্ধে এই নিঃসংশয় বিশ্বাসের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, যে নগর ও সমাক্ত তাগ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এখনো তিনি প্রবল ঔৎসুকা অনুভব করিয়া থাকেন। একজন স্ত্রীলোক একটি গোরের নিকটে একান্ত গান্তীরমুখে বসিয়া গত সপ্তাহের টাঞ্জিয়ারের যত কিছু গালগল্প, যত কিছু নিন্দা-অপবাদ, যাহা সেইখানে মুখে-মুখে রটিতেছিল এবং যত কিছু গার্হস্থা বিবরণ, যত কলহ ও তাহার মিটমাটের কথা, সমস্তই মৃতবাক্তিকে জানাইতেছিল। একটি অন্ত্রোষ্টিক্রিয়ার মিছিল অকম্বাৎ একটি অমসুণ কাষ্ঠাধারে চারিজন বাহকের স্কল্পে বাহিত একটি মৃতদেহ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

### 204

যাহারা অন্তোষ্টি-সংকারের অনুষ্ঠানে যোগ দেয় তাহারা কবরস্থানে যাইবার পথে কোরাণ হইতে শ্লোক গান করে। এবং তাহারা সমাধিভূমিতে আসিলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা উচ্চারণ করা হয়। তাহার পরে মৃতদেহকে বিনা শবাধারেই গোরের মধ্যে রাখা হয়; অল্প পরিমাণে এক পাশে কাৎ করিয়া শোয়ানো হয়, যাহাতে মুখ মক্কার দিকে ফিরিয়া থাকে। দেহের উপর অল্প মাটি ফেলা হয় এবং জনতা মৃতব্যক্তির বাড়িতে ফিরিয়া যায়। অনুষ্ঠানের সময় পরিবারের ন্ত্রীলোকেরা একত্র হয় এবং বিনা ব্যাঘাতে নিতান্ত অমানুষিক চীৎকার ও বীভৎস উচ্চধ্বনি করিতে থাকে। বস্তুত মৃত্যুর পর হইতেই বরাবর তাহারা এইরূপ কাণ্ড করিয়া আসিতেছে। অন্যুন আটটি দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহারা অধ্যবসায়সহকারে এই ক্লান্তিকর কণ্ঠচালনা করিয়া থাকে।

#### 202

ভাষা মনুষ্যজাতির কেবলমাত্র মহৎ মিলনসাধক নহে, ইহা পরম বিভাগকারীও বটে। যথা, ব্রহ্মদেশে এক জাতি এবং অন্য জাতির মধ্যে তাহাদের নিজদেশীয় পর্বতন্ত্রেণী, নিবিড় বন, বেগবতী নদী কিংবা বিশাল সমুদ্র অপেক্ষা ভাষাই প্রায় অধিকতর অলঙ্যা বাবধান। ধর্ম এবং জাতিগত প্রথার বাধা অপেক্ষা এই বাবধান ভাঙিয়া ফেলা অধিকতর কঠিন। শান-মালভূমিতে কখনো বা একই গ্রামে একই ধর্ম ও প্রায় একই রূপ প্রথা লইয়া যে জাতিসকল পাশাপাশি বাস করিতেছে, একজন দোভাষীর সাহায্য ভিন্ন তাহাদের মধ্যে কোনো বলা-কহা চলিতে পারে না। নিকোবরবর্গের নানা দ্বীপেযে-সকল জাতি-সম্প্রদায় বাস করে, যদিও তাহারা একই মূল-বংশের তথাপি তাহাদের আন্তরইদ্বপিক পণ্যবিনিময়-প্রথা হিন্দুস্থানী অথবা ইংরেজির মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়। যে-সকল আণ্ডামানী জাতিসম্প্রদায় একই দ্বীপে বাস করে তাহারা সঙ্কেতের দ্বারা পরম্পরের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। যে Chin জাতিগুলি একটিমাত্র পর্বতমালার দ্বারা বিভক্ত অথবা একই উপত্যকার ভিন্ন অংশে পরম্পরের দৃষ্টিগোচরেই বাস করে, তাহাদের মধ্যে ভাষার অনুত্রণীয়ে বিচ্ছেদ বর্তমান।

#### 180

যে স্তন্যপায়ী জীব বিশেষ কোনো জৈবক্রিয়ার যন্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সেই প্রাণী সাধারণত বাঁচিতে পারে না। সে তাহার কোনো অঙ্গ হারাইলে তাহা তাহার পক্ষে সংকটজনক হইয়া উঠে। তাহার পাকস্থলী অপসারিত হইলে দ্রুত তাহার সাংঘাতিক ফল ঘটিতে পারে। ইহাই বিশ্বয়ের বিষয় যে, যে-সকল ক্ষতি অনেক সময়ে সামান্য বলিয়া বোধ হয়, স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে তাহাই প্রাণহানিকর হইতে পারে। অঙ্গচ্ছেদ-সম্বন্ধে মংস্যুত অঙ্ক ঘাতকাতর নহে। কিন্তু কীট এই নিয়মের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম, এবং ইহাই জীবনের প্রতি কীটের আকৃষ্টিপরতা সপ্রমাণ করে। যে-সব হানির দ্বারা উন্নত্তর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রায় অচিরাং মৃত্যু ঘটাইতে পারে, অনেকজাতীয় কীট সেইসব হানি অতিক্রম করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ।

## \$8\$

একটি পতক্ষের জীবনীশক্তি দেখিয়া Doctor Miller-এর মনোযোগ এই বিষয়ে প্রথম বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। Doctor Miller স্বয়ং বলিয়াছেন— "আলোচা পতঙ্গটিকে ধরিয়া যথাবিহিতরূপে ক্লোরোফর্ম্ করিয়া আমার একজন সহকারী আমার নিকটে আনিয়াছিলেন। মৃত্যুকে দ্বিগুণতর সুনিশ্চিত করিবার জন্য তাহার বুকের (thorax) ভিতর দিয়া আমি একটি জ্বলন্ত ছুঁচ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলাম। চারি দিন পরে একদিন সন্ধ্যাকালে আমি তাহার প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলাম। তাহাকে আড়ষ্ট এবং মৃত বলিয়া বোধ হইল এবং ভাবিলাম শীঘই এটি আলমারিতে তুলিবার যোগ্য হইবে। পরদিন প্রাতে যখন দেখিলাম সে অনেক ডজন ডিম রাত্রির মধ্যে পাড়িয়া রাখিয়াছে, তখন আমার কিরপ বিশ্বয় হইয়াছিল, কল্পনা করিয়া দেখো।

#### >84

প্রায় সেই সময়েই উহারই নিকট-শ্রেণীয় আর একটি পতঙ্গ-সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।
নমুনার জন্য রক্ষিত পতঙ্গটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে বোধ হওয়াতে একটা তক্তায় আমি তাহাকে
আলপিন্ দিয়া বিধিয়া শুকাইবার জন্য সরাইয়া রাখিলাম। কয়েক রাত্রি পরে একদিন টেবিলের উপর
প্রবল পাখা-নাড়ার শব্দে জাগিয়া উঠিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, পতঙ্গটি পুনরায় তাজা
হইয়া উঠিয়াছে, ধবস্তাধবন্তি করিয়া আলপিন্টা তক্তা হইতে আল্গা করিয়াছে এবং ধড়ফড় করিতে
গিয়া পাখা ছিমবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

#### 280

Bathsheba-র পুত্র Solomon যখন রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল বিশ বংসর। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার সিংহাসনারোহণের সময়টা অনুকৃল ছিল। বেবিলন এসিরিয়া মিশর দুর্বল ছিল, চতুর্দিকের জাতিসকল David-এর দ্বারা বশীভূত হইয়াছিল, এবং Solomon-এর আধিপতো বিরোধী হইতে পারে এমন কোনো শক্তি যথেষ্ট প্রবল ছিল না। অতএব তাঁহার পিতা যে মহাসমৃদ্ধ দায়াধিকার গিয়াছিলেন তাহাই উপভোগ করিতে, রাজধানীর বিস্তার ও শোভা সম্পাদন করিতে, তাঁহার পিতা যে বৃহৎ কীর্তির উপরে তাঁহার হৃদয়কে নিয়োগ করিয়াছিলেন সেই মন্দিররচনা সম্পাদন করিতে, তাঁহার অবসর ছিল। এই কার্যে তিনি টায়ারের রাজা Hiram-এর কাছ হইতে দুর্লভ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। David-এর প্রতি এই যুবকের অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

## \$88

হিবুরা সাদাসিধে কৃষিজীবী লোক ছিল, তাহাদের শিল্পনৈপুণা অল্পই ছিল, পরস্তু Hiram-এর ফিনিসীয় প্রজাদের মধ্যে সৃশিক্ষিত কারিগর ছিল। তন্মধাে যাহারা সর্বোৎকৃষ্ট তাহাদিগকে Solomon-এর হত্তে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করা হইয়াছিল। মন্দির নির্মাণ করিতে সাত বৎসর লাগিল: প্রত্যেক খুটিনাটি কার্য নিখুত হইল— ব্যয়বিষয়ে কোনােই কার্পণা করা হয় নাই। কার্যশেষে দুই-সপ্তাহ-ব্যাপী মহোৎসব পুণ্যবিধিপুর্বক সমাধা করিয়া মন্দির উৎসর্গ করা হইল, এবং ইহাতে দেশের নানা অংশ হইতে বিপুল জনস্রোত আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময় হইতে জেরুজিলাম ইছদীরাজ্যের ধর্মকেন্দ্র হইয়া উঠিল এবং ক্রমে এই মন্দির এমন একটি স্থান হইল যে, প্রত্যেক খাটি ইছদী উৎসুক দৃষ্টিসহকারে তাহার দিকে তাকাইত।

### 384

মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে Solomon-এর নির্মাণ-উদ্যোগ শেষ হইল না। জেরুজিলাম দুর্গবদ্ধ হইল; মহাশোভন রাজবাটীসমূহ নির্মিত হইল; যে নগরে মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো উৎসব-উপলক্ষেদর্শকগণের ভিড় হয় তাহার জন্য জল-সরবরাহের কারখানা ও জল-নিকাশের পথের যে নিতান্ত প্রয়োজন এ কথা Solomon বিশ্বত হন নাই। প্রথম বয়সে শাসনকার্যে নিবিড্ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং দেশটিও সুব্যবস্থিত ছিল। তথাপি তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য ও শীমন্ত প্রাজ্ঞতা সন্ত্বেও Solomon-এর জীবন অসুখী ছিল। যে-সকল প্রলোভন রাজাকে ঘিরিয়া থাকে তিনি অসহায়ভাবে তাহার কবলগ্রন্ত হইয়াছিলেন। তাহার অন্তঃপুর অভ্তপূর্ব পরিমাণে বৃহৎ ছিল; তাহার পত্নীদের মধ্যে শনেকেই প্রতিমাপৃক্ষক হওয়ায় তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহার হদ্য অপহরণ করিয়া লইলেন। তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মকর্মে শিথিল হইতে লাগিলেন— রাজ্যমধ্যে অবাধে প্রতিমাপৃক্ষার অনুমোদন করিলেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে তাহার প্রতি জনাদর হাস পাইয়াছিল।

### >8€

David যে ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন যত দিন তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিল তত দিন সব ভালোই চলিল, কিছু তাহাও যথন নিঃশেষ হইল এবং তাহার অতিসজ্জিত প্রাসাদগুলির ও অসংখ্য ভৃত্যবর্গের সংরক্ষণের জন্য যথন অর্থসংগ্রহ করার প্রয়োজন হইল— তথন রাজকর পীড়াদায়ক ও প্রজাগ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রায় ত্রিশ বংসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চাশের কিছু বেশি বয়সে তিনি মারা গোলেন। Solomon অনেক বিশ্বয়কর সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত সাম্রাজ্য, মহাখ্যাতি এবং অগণিত ধনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। পরস্তু প্রথমত তিনি ভালোই চলিয়াছিলেন, কিছু সমুদ্ধির আনুষঙ্গিক প্রলোভনসমূহ তাহাকে অভিভৃত করিল, এবং শেষের বংসরগুলি তিনি ইন্দ্রিয়সন্তোগে কাটাইয়াছিলেন। তিনি যথন অকালে জীর্গ হইয়া মারা যান, তথন তিনি শূনা রাজকোষ, বিদ্রোহী প্রজা এবং এমন একটি সাম্রাজ্য রাখিয়া গোলেন, যাহা লেশমাত্র স্পর্শে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে প্রস্তুত।

### 189

বরাকর পুলিস সৌশনের কয়েক মাইল দক্ষিণে বরাকর নদীর সহিত ইহার মিলনস্থানে, দামোদর নদ প্রথমে বর্ধমান জিলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ইহা রামীগঞ্জ ও অণ্ডাল অতিক্রম করিয়া বর্ধমান ও বাঁকুড়া জিলার মধ্যবতী ৪৫ মাইল-বাাপী সীমা রচনাপূর্বক দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং খণ্ডযোমের কাছে বর্ধমান জিলায় প্রবেশ করে। এখানে নদী উত্তর-পূর্ব দিকে হঠাৎ বাঁক লয় এবং বর্ধমান শহরের কাছ ঘেঁষিয়া যাওয়ার পর সোজা দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া অবশেষে মোহনপুর গ্রামের নিকটে এই জিলা পরিত্যাগ করে। ইহা অতঃপর শাপুর ও হবিবপুর গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তর দিক হইতে হুগলী জিলায় প্রবেশ করে এবং একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে বাঁকিতে বাঁকিতে আরামবাগ মহকুমাকে জিলার অবশিষ্টাংশ হইতে পৃথক করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।

# 186

রাজবলহাটের উপর দিক হইতে ৮ মাইল দূর পর্যন্ত ইহা হাওড়া এবং হগলী জিলার মধাবতী সীমা রচনা করে। সীমান্তের ৮ মাইল ধরিয়া লইলে হগলী জিলায় এই নদীর মোট দৈর্ঘা প্রায় ২৮ মাইল। তার পর ইহা ওকনা গ্রামের ধার দিয়া হাওড়া জিলায় প্রবেশ করে এবং পরে দক্ষিণে আমতার দিকে প্রবাহিত হয়, আরো ভাটিতে অগ্রসর হইয়া ইহা দক্ষিণ তাঁরে গাইমাটা খাড়ির সহিত মিলিত হয়। আমতা পশ্চাতে ফেলিয়া ইহা বাগনানের অভিমুখে আকার্বাকা দক্ষিণগামী পথ লয় এবং অতঃপর ইহা দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ফলতার ঠোটার অপর ধারে হগলী নদীতে পড়িয়াছে। হাওড়া জিলার মধাগত এবং তাহার সীমাসংলগ্ধ ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৪৫ মাইল।

### \$88

আগে আমার ঘরগুলি ঠিকঠাক করা হউক, তার পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইলে আমি সুখী হইব। ইহা আমার সত্য মুনের কথা, অতএব এমন সন্দেহ করিয়ো না যে তোমাকে এড়াইবার জন্য বলিতেছি। এই যে আমি ঘর সাজাইতেছি, আমার নিজের জন্য ততটা নয়, যতটা তোমার জন্য, মার্চে ভারতের দিকে পাড়ি দিব বলিয়া যে আশা করিতেছি তাহাতে যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক কিছু না ঘটে, তবে তৎপূর্বেই তোমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিব। আমার ইচ্ছা এই যে, আমার সমুদ্রযাত্রার পক্ষে কী দ্রব্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তাহা তুমি Major Watson-এর নিকট খোজ করিয়া রাখো। আমি সহজ্বেই Government-এর নিকট হইতে রাজদৃত, Consul ইত্যাদি এবং কলিকাতা ও মাল্রাজের শাসনকর্তাদিগেরও নিকট পত্র পাইতে পারি।

আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমার সম্পত্তি ও উইল ট্রান্টিদের হাতে অর্পণ করিব এবং তোমাকেও আমি তাহার মধ্যে একজন নিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। H—এর কাছ হইতে কোনো খবর পাই নাই; যখন পাইব, তখন তোমাকে সব বিস্তারিত খবর দিব। এ কথা তোমাকে মানিতে হইবে যে, মোটের উপর আমার মতলবটা মন্দ নয়। এখন যদি আমি স্রমণ না করি, তবে আর কখনো করা ঘটিবে না; ইহা সকল মানুষেরই কোনো না কোনো দিন করা উচিত। গৃহে আটকাইয়া রাখিবার মতো কোনো সম্বন্ধ বর্তমানে আমার নাই, না আছে স্ত্রী, না এমন কোনো ভাইবোন যাহারা নিঃসম্বল। আমি তোমার যত্ম লইব এবং প্রত্যাবর্তনের পর সম্ভবত আমি একজন রাষ্ট্রনীতিক হইতে পারিব। নিজের দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশ-সম্বন্ধ কয়েক বংসরের অভিজ্ঞতা আমাকে উক্ত কাজের জন্য অযোগ্য করিবে না। কেবল স্বজ্ঞতি ছাড়া অন্য কোনো জাতিকে যদি না দেখি, তবে মানবজ্ঞতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিচার করিতে পারিব না। পৃস্তকের ঘারা নহে অভিজ্ঞতার দ্বারাই তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা কর্তব্য।

202

আমরা আমাদের দোলা-বিছানায় চড়িলাম, মেক্সিকীয় লোকগণ তাহাদের অশ্বভরের জিনের উপর মাথা দিয়া মাটিতেই সটান শুইয়া পড়িল এবং শীঘ্রই প্রভু ও ভৃত্য সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল। মধারাত্রির কাছাকাছি কোনো সময়ে চারি দিকের বায়ুমণ্ডল হইতে একটা চাপের ভাব অনুভব করায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বায়ুকে আর বায়ু বলিয়া বোধ হইতেছিল না, উহা যেন কোনো বিষময় উচ্ছাস, হঠাৎ উঠিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমরা যে গিরিসংকটের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহার পশ্চাস্তাগ হইতে কৃষ্ণবর্গ পৃতিবিষাক্ত কুয়াশার ঢেউ গড়াইয়া আসিয়া, তাহাদের অনিষ্টকর প্রভাব আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। ইহা স্বয়ং স্কুর, কুয়াশা-রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে।

202

আমি যখন নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জনা ছট্ফট্ করিতেছি, ঠিক সেই সময়েই একটা মেঘের মতো পদার্থ যেন আসিরা আমার উপরে স্থির হইয়া বসিল এবং আমার হন্ত মুখ কন্ঠ প্রভৃতি দেহের যে কয়টি অংশ তিন পাক বন্ত্রের দ্বারা রক্ষিত না ছিল, সেই সকল অঙ্গে অগ্নিময় সূচীর নাায় সহস্র হল বিদ্ধা করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ নিজের দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহা মৃষ্টিবদ্ধ করিলাম, ও এইরূপ উপায়ে শত শত প্রকাশু মশা ধরিয়া ফেলিলাম! আকাশ তখন ঐ কীটগুলির নিবিড় ঝাকে পরিপূর্ণ হইল, এবং বারংবার তাহাদের বিষাক্ত দংশনের যন্ত্রণাও অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল।

200

আমার নিকট ইইতে প্রায় দশ গজ দূরে Rowley-র দোলা-বিছানা টাঙানো—শীঘ্রই সে মুখর হইয়া উঠিল; আমি শুনিতে পাইলাম যে সে লাথি ছুঁড়িতেছে ও কটুক্তি করিতেছে, এতই সতেজে ও সবলে যে অনা কোনো অবস্থায় হইলে হাসাকর হইত. কিন্তু অবস্থা ঠিক সেই সময়টাতে হাসোর পক্ষে কিছু অতিরিক্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। মশকদংশনের য়ন্ত্রণা এবং আমাদের চারি দিকে প্রতি মুহূর্তেই ঘনায়মান ঐ বিষাক্ত বাম্পের ফলে আমি ইতিমধ্যেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পর্যায়ক্তমে উত্তাপে তপ্ত ও শীতে কম্পিত ইইতেছিলাম, আমার জ্বিহবা শুক্ত এবং মন্তিষ্ক যেন অগ্নিদক্ষ হইতেছিলা

508

সেই ক্ষণে আমাদের কয়েক পাদ দূরেই যন্ত্রণাকাতর ও চরম বিপদাপন্ন ব্রীলোকের আর্ড চীৎকারের ন্যায় একটা চীৎকার শোনা গেল। আমি আমার দোলা-বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে আমার পার্খ দিয়া দুইটি শ্বেতবসনা ও কমনীয়া নারীমূর্তি তীরের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। পলাতকাদের একেবারে পশ্চাতেই প্রকাণ্ড দীর্ঘ পদক্ষেপে ও লাফ দিতে দিতে তিন চারিটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আসিয়া পড়িল, তাহারা পার্থিব কোনো বস্তুরই সদৃশ নয়। তাহাদের শরীরের গঠন নিশ্চিতই মনুষোর ন্যায় কিন্তু তাহাদের চেহারা এমন কুন্ত্রী ও ভয়াবহ, এমন অস্বাভাবিক এবং প্রেতত্ত্বা যে, এ আলোকহীন গিরিসংকটে এবং আমাদের চতৃদিক্ব্যাপী অন্ধকারে উহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে প্রবলতম সাহসিক ব্যক্তিও বিচলিত হইতে পারিত।

200

ঐ অদ্ধত বস্তুগুলির আবির্ভাবে আমি ও Rowley মুহূর্তকাল বিশ্বয়ে গতিশক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু আর একটি কর্ণভেদী আর্তনাদ আমাদের সতর্ক মন ফিরাইয়া আনিল। ঐ স্ত্রীলোক দুইটির মধ্যে একজন হয় উচট খাইয়াছিল, নয়, ক্লান্তিবশত পড়িয়া গিয়াছিল এবং শ্বেতবর্ণ স্থূপের নাায় ভূমিতলে শয়ান ছিল! আর একজনের দেহাবরণ-বস্ত্ব ঐ প্রেত্নমূর্তিদের মধ্যে একজনের করায়ত্ত হইয়াছে, এমন সময় Rowley আশব্ধার আর্তরব্ধে সম্মুখে ধাবিত হইল এবং আপনার ছুরির দ্বারা ঐ ভীষণ জীবটিকে এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। কিন্তুপে ঘটিল তাহা প্রায় না জানিয়াই আমিও সেই সময়েই ঐরূপ আর একটি প্রাণীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঐ যুদ্ধ সমকক্ষের যুদ্ধ ছিল না।

300

আমরা বৃথাই আমাদের ছুরিকা-দারা আঘাত করিতে লাগিলাম, আমাদের প্রতিপক্ষগণ এমন কঠিন লোমাবৃত চর্ম-দারা আচ্ছন্ন ও রক্ষিত ছিল যে, আমাদের ছুরিকাগুলি তীক্ষ্ণ ও সুন্ধাগ্র হইলেও তাহাদের চর্মভেদ করিতে অত্যন্ত বাধা পাইতেছিল, এবং অপর পক্ষে আমরা দীর্ঘ পেশীবহুল ও ঈগল পক্ষীর নখরের ন্যায় দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ নখরশালী অঙ্গুলিযুক্ত বাহু-দারা ধৃত হইলাম! ঐ প্রাণী যখন আমাকে ধরিয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া ভল্লুকের ন্যায় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল তখন তাহার ঐ ভীষণ নখরের আঘাত আমি আমার স্বন্ধে অনৃত্ব করিলাম, তাহার অর্ধমানুষ ও অর্ধপাশব মুখ তখন দম্ভবিকাশপূর্বক আমাকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছিল এবং আমার মুখের ছয় ইঞ্চির মধ্যে তাহার তীক্ষ্ণ ও বিশাল শ্বেত দন্তসকল ঘর্ষণ করিতেছিল।

209

"স্বর্গাধিরাজ ভগবান, এ যে ভয়ানক— রাউলি আমাকে সাহায্য করে।" কিন্তু Rowley আপনার দানবিক বলসন্ত্বেও তাহার ভীষণ প্রতিপক্ষদের বাহুবন্ধনে শিশুর ন্যায় শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সে আমার কয়েক পা দূরেই তাহাদের দৃই জনের সহিত যুবিতেছিল এবং হস্ত হইতে পতিত অথবা বলপূর্বক গৃহীত ছুরিকাটি পুনর্বার অধিকার করিবার জন্য অতিমানুষি চেষ্টা করিতেছিল। নৈরাশ্যের প্রবল বলে তাড়িত একটি ছুরিকাঘাত আমার শক্তর পার্শ্বদেশ ভেদ করিল। ক্রোধ ও যন্ত্রণাবাঞ্জক কর্ণবিধরকর চীৎকার করিয়া ঐ বিকট প্রাণী তাহার বীভংস দেহের সহিত আমাকে আরো সবলে চাপিয়া ধরিল, তাহার তীক্ষ্ণ নথর আরো গভীরভাবে আমার পৃষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া যেন মাংস ছিড়িয়া তুলিতে লাগিল; সে যন্ত্রণা অসহনীয়, আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

300

ঠিক সেই সময় দুম্ দুম্ বন্দুকের শব্দ। দুই, চার, বারোটা বন্দুক ও পিন্তলের শব্দ— তাহার পরেই সমস্বরে সে কী চীৎকার গর্জন ও অপার্থিব হাস্য! আমাকে যে জন্তুটা ধরিয়াছিল সে যেন কিঞ্চিৎ চকিত হইয়া তাহার বাহুবেইন ঈষৎ শিথিল করিল। সেই মুহূর্তে আমার সন্মুখে কে একখানা কৃষ্ণবর্গ হস্ত চালাইয়া দিল, চক্ষু অন্ধকার করিয়া একটা অগ্নিশিখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল এবং একটা তীব্র

চীৎকার শোনা গেল এবং আমি আমার শত্রুর আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। আমার আর কিছুই স্মরণ নাই। যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলাম পুষ্পপল্লবময় একটি নিকুঞ্জের মতো জায়গায় কতকগুলি কম্বলের উপর আমি শয়ান। তখন স্পষ্ট দিন হইয়াছে, সূর্য তখন উজ্জ্বলূলে দীপামান, পুষ্পসকল সুগন্ধ দান করিতেছে এবং বিচিত্রবর্ণপক্ষযুক্ত গুঞ্জং পক্ষীরা প্রাণবান্ সকোণ কাচখণ্ডের নাায় সূর্যালোকে ইতস্তেত তীরবেগে ধাবিত হইতেছে।

#### 200

আমার শ্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং আমার অপরিচিত একজন মেক্সিকীয় ইন্ডিয়ান আমার দিকে কোনো তরল পদার্থে পূর্ণ একটি নারিকেলের মালা অগ্রসর করিয়া ধরিল; সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিয়া তন্মধান্ত পদার্থ পান করিয়া ফেলিলাম। ঐ পানীয়টি আমাকে অনেক পরিমাণে সজীব করিয়া তুলিল এবং কনুইয়ে তর দিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া আমি চারি দিকে চাহিলাম এবং এমন একটি বাস্ততা ও সজীবতা পূর্ণ দৃশা দেখিলাম. যাহা আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে অবোধগম্ম। যে মেক্সিকীয় ব্যক্তিটি তখনো আমার শ্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে এই সকলের অর্থ কী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার স্পেনীয় ভাষাজ্ঞান মনে মনে গুছাইয়া লইলাম।

#### 160

এমন সময় ঐ শিবিরের মধ্যে একটা প্রবল বাস্ততা অনুভব করিলাম এবং দেখিলাম, দীর্ঘ-পর্নী জাতীয় উদ্ভিদের ঝোপের ভিতর হইতে সবে মাত্র একদল লোক বাহির হইয়া আসিয়াছে— উহাদের মধ্যে আমাদের ভতাবর্গকে চিনিতে পারিলাম। ঐ নবাগতগণ কোনো বস্তুর চতুদিকে দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে ভূমির উপর দিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিতেছিল। আমার অনুচর উল্লাসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "উহারা একটি জাম্বো বধ করিয়াছে!" আমি ও Rowley যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম, ঐ দলটি লাফাইতে লাফাইতে ও হাসিতে হাসিতে তাহারি নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, "একটা জাম্বো, একটা জাম্বো হত হইয়াছে!"

### 165

ঐ দলটি একটু ফাঁক হইয়া গেল, আমরা জামাদের পূর্বরাত্রের ভীষণ প্রতিপক্ষদের মধ্যে একটি মৃতাবস্থায় ভূতলে শায়িত দেখিলাম: আমি ও Rowley এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিলাম— "এ কী?" "এই জাস্বোগণ অতি ভয়ানক, এক প্রকার বানর!" আমি বলিলাম, "বানর!" বেচারা Rowley আপনার হস্তম্বেরের সাহায্যে উঠিয়া বসিয়া আমার কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিল, "বানর! আমরা বানরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম! এবং তাহারাই আমাদিগকে এইরূপে আহত করিয়াছে।"

#### 163

চা-বাগানের এক ম্যানেজার লিখিতেছেন যে, "অঙ্কুশক্মি"র চিকিৎসার সফলতায় এই বাগানের কুলিদের স্বাস্থ্য এবং স্বস্তির পক্ষে আশাতীত পরিমাণে উপকার ঘটিয়াছে। পূর্বে বর্ষাকালে নানাপ্রকার পীড়া-বশত প্রত্যাহ আমার প্রায় ১৫০ হইতে ২০০ কুলি বেকার থাকিত। আমি নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, এ বৎসর বেকার কুলিদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬০, এবং প্রায়ই ইহার চেয়ে অনেক কম। Colonel Lane-এর নিজের স্বিচারিত মত এই যে, "ভারতবর্ষকে এই কৃমির সংক্রামকতা হইতে মুক্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর। এবং ইহা সম্পন্ন হইলে বর্তমানে যে ভারতবর্ষকে আমরা জানি, তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ ব্বতম্ব ভারতবর্ষ জন্মলাভ করিবে; তাহা নীরোগতায় স্বাস্থ্যে শক্তিতে এবং সম্পদে

পৃথক্।" তিনি উপসংহারকালে, এই নবভারত কী উপায়ে সৃষ্ট হইতে পারে তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম উপায় তাহার যে পীড়া আছে সেই জ্ঞান; তাহার পরে তাহার রোগের প্রকৃতি, কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে এবং কিরূপে রোগের পুনরাবর্তন নিষেধ করা যায়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান।

#### ১৬৩

তোমাকে আমার লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাংলা দেশের পক্ষে যে জ্ঞানের এত বেশি প্রয়োজন যাহাতে সেই জ্ঞান বিস্তার করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে স্যানিটারী বোর্ডের উপদেশ সংগ্রহ করা হয়। এই বাাধি সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা হইতে দৃইটি কথা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে— প্রথম, যে, ইহা অত্যন্ত দূরবিস্তৃত, এবং দ্বিতীয়, যে, ইহা সহজেই সারিয়া যায়। কিন্তু যদি-বা এই পরাশিত কীট মনুষোর দেহতন্ত্র হইতে বিনাক্রেশে তাড়িত হয় তথাপি ইহার পুনঃসংক্রমণ নিষেধ করা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। এবং সেই পুনঃসংক্রমণ হইতে নিরাপদ হওয়া কেবলমাত্র জনগণের স্বাস্থ্যপালন-সম্বন্ধীয় অভ্যাসসকলের পরিবর্তন-দ্বারাই ঘটিতে পারে। অতএব এইরূপ যেন বোধ হইতেছে যে, এই পরাশিত কীটের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনের চেষ্টার সময় এখনো আসে নাই। কিন্তু যাবৎ বর্তমানে অঙ্কুশকুমির বিক্তদ্ধে নিঃশেষকারী যুদ্ধ চালনা করা সাধা না হয় তাবৎ আমার এই বোধ হয় যে, সংগ্রামের একটা প্রথম উপক্রম হাতে লওয়া বেশ চলে।

#### > 68

উপসংহারে আমি বলি যে, এক্ষণে এ সম্বন্ধে আমাদের যত্টা জ্ঞান আছে তাহাতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাণ্ডলিকে স্থাপিত করা আমাদের পক্ষে অন্যায় নহে যে— (১) বাংলার জনসংখ্যার বৃহদংশ, সম্ভবত শতকরা আশি ভাগ, যাহাতে মোটের উপরে প্রায় তিন কোটি ষাট লক্ষ্ণ লোক বৃঝায়, এই অক্ষুশকৃমির দ্বারা আক্রান্ত: (২) এমন-কি মৃদুসংক্রমণেও জীবনীশক্তির থর্বতা, রক্তহীনতা, জড়তা প্রভৃতি মন্দ ফলের জনা ইহা দায়ী: (৩) অল্পবায়ে এই বাধির প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু (৪) দৃষিত ভূমিতলকে রোগসংক্রমণ হইতে মুক্ত করিলে তবে ইহাকে নিরস্ত করা এবং তদনুসারে ধ্বংস করা যাইতে পারে: এবং (৫) এই রোগের কারণ ও প্রকৃতি -সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তৃত প্রচার এবং তৎপশ্চাতে জনগণের স্বাস্থ্যক্ষা-সম্বন্ধীয় অভ্যাসসকলের পরিবর্তনের দ্বারাই ইহা সন্তাবিত হইতে পারে।

#### 350

মা যখন মারা গেলেন, তখন Catherina-র বয়স পনেরো বংসর মাত্র, সেই জন্য তিনি তখন আপনার কৃটির পরিত্যাগ করিয়া, যে ধর্মযাজকের দ্বারা আশৈশব শিক্ষিত হইয়াছিলেন তাহারই সহিত্বাস করিতে গেলেন। তাহার গৃহে তিনি তাহার পুত্রকন্যার শিক্ষয়িত্রী পরিচারিকারূপে আবাস গ্রহণ করিলেন। Catherina-কে ঐ বৃদ্ধ আপনার সন্তানদেবই একজনের ন্যায় দেখিতেন এবং বাড়ির অন্যাসকলের শিক্ষায় নিযুক্ত যে-সকল শিক্ষক ছিলেন তাহাদিগের দ্বারাই তাহাকে নৃত্যবিদ্যা ও সংগীতে শিক্ষিতা করিতে লাগিলেন এইরূপে Catherina ক্রমশই উন্নতি লাভ করিয়ো চলিলেন যে পর্যন্ত নাধ্যযাজকের মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় পুনশ্চ তাহাকে দারিদ্রো অবতীর্ণ করিল।

#### ১৬৬

লিভোনিয়া প্রদেশ এই সময় যুদ্ধের দ্বারা উচ্ছন্ন হইতেছিল, এবং শোচাতম ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল। ঐসকল দুর্দৈব চিরকালই দরিদ্রের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা দুর্বহ হয়, ঐ কারণে Catherina এত নানা বিদ্যার অধিকারিণী হইয়াও নৈরাশ্যক্তনক অকিঞ্চনতার সর্বপ্রকার দুঃখ ভোগ করিলেন, আহার্য

প্রতিদিনই দুর্গভতর হইয়া উঠায় এবং তাঁহার নিজস্ব সম্বল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তিনি অবশেষে Marionburg নগরে যাত্রা করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার প্রমণকালে একদিন সন্ধ্যার সময় যখন তিনি রাত্রিবাসের জন্য পথপার্শ্ব এক কৃটিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন দৃই জন সৃইডীয় সৈনিকের দ্বারা তিনি উৎপীড়িত হন। ঘটনাক্রমে সেই সময় ঐ স্থান দিয়া একজন সৈন্যদলের উপনায়ক যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত না হইলে উহারা অপমানকে সম্ভবত উপদত্তে প্রবিত্ত করিত।

#### 569

তাঁহার আবির্ভাবে সৈনিকদ্বয় তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইল, কিন্তু Catherina যখন আপনার উদ্ধারকর্তাকে তাঁহার পূর্বতন গুরু, হিতকারী এবং বন্ধু ধর্মযাজকের পুত্র বলিয়া অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন, তখন যেমন বিশ্বিত তেমনি কৃত্ত্ব হইলেন। এই সাক্ষাৎকার Catherina-র পক্ষে সুখকর হইয়াছিল। যে অন্ধ অর্থসন্থল তিনি গৃহ হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা এত দিনে সম্পূর্ণ নিংশেষিত হইয়া গিয়াছিল। যাহারা তাহাকে আপনাদের গৃহে আশ্রয় দান করিয়াছিল তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য পরিচ্ছদগুলি এক এক করিয়া নিংশেষিত হইতেছিল। এই কারণে তাহার বদানা স্বদেশী ব্যক্তিটি পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য যতটা পারেন অর্থ দান করিলেন, একটি অন্ধ জোগাইয়া দিলেন এবং তাহার পিতার বিশ্বাসী বন্ধু Marionburg-এর পরিদর্শক Mr. Gluck-এর নিকট প্রশংসাপত্রও দিলেন।

#### 166

Catherina তৎক্ষণাৎ পরিদর্শকের পরিবারে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের শিক্ষয়িত্রী পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সুমতি ও সৌন্দর্য এত অধিক ছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রভৃ তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন এবং যখন Catherina তাহা প্রত্যাখ্যান করাই সংগত মনে করিলেন তখন তিনি বিশ্বিত হইলেন। যদিও উদ্ধারকর্তার একটি হস্ত কাটা গিয়াছিল এবং যুদ্ধব্যবসায়ে অন্যপ্রকারে তিনি বিকৃতদেহ হইয়াছিলেন, তথাপি কৃতজ্ঞতার ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি উদ্ধারকর্তাকেই বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই কর্মচারী কার্যানুরোধে ঐ নগরে আসিবামাত্র Catherina তাঁহাকে আপনার পাণিদানের প্রস্তাব করিতেই তিনি তাহা উল্লাসের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যেদিন তাহাদের বিবাহ হইল সেই দিনেই ক্লশগণ Marionburg অবরোধ করিল। ঐ দুর্ভাগ্য সৈনিক একটি আক্রমণ ব্যাপারে আহত হইলেন, কিন্তু আর তাহাকে ফিরিতে দেখা গেল না।

#### 262

Marionburg শক্রদ্বারা অধিকৃত হইল এবং আততায়ীদের প্রচণ্ডতা এরূপ ছিল যে, কেবলমাত্র প্রহরী-সৈন্য নয়, নগরের প্রায় সমস্ত অধিবাসী— স্ত্রী পুরুষ ও শিশু তরবারির মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। অবশেষে হত্যাকাণ্ডের যখন প্রায় অবসান হইয়াছে তখন Catherina চুলার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় ধরা পড়িলেন। তিনি এত দিন দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাকে এক্ষণে কঠোর ভাগ্যের আনুগতা করা এবং ক্রীতদাসী হওয়া যে কী তাহা শিক্ষা করিতে হইল। যাহা হউক, এই অবস্থায় তিনি তাঁহার ব্যবহারে ধর্মনিষ্ঠা এবং নম্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার গুণের খ্যাতি রুশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রক্ষা Memsikoff-এর নিকটেও পৌছিল, তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন এবং তাঁশ্লার সৌন্দর্যে বিন্মিত হইয়া তাঁহাকে আপনার ভগিনীর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন।

#### 390

এখানে সকলের ব্যবহারে তিনি তাঁহার গুণের উপযুক্ত শ্রদ্ধা লাভ করিলেন; এ দিকে তাঁহার সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সৌন্দর্যও উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাঁহার দীর্ঘকাল না যাইতেই যখন পীটর্ দি গ্রেট্ প্রিলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, ঘটনাক্রমে Catherina কিছু ফল লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং বিশেষ একটি চারুতার সহিত তাহা পরিবেশন করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী রাজা তাহার সৌন্দর্য দেখিলেন এবং দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন। তিনি পরদিন পুনর্বার আসিলেন, আসিয়া সুন্দরী দাসীকে আহ্বান করিলেন ও তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন যে তাহার বৃদ্ধি তাহার সৌন্দর্য অপেক্ষাও পূর্ণতর।

#### 297

তিনি তৎক্ষণাৎ এই অষ্টাদশ বংসর অপেক্ষাও অল্প বয়সের সুন্দরী লিভোনীয়াবাসিনীর জীবনকাহিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বংশের হীনতা সম্রাটের অভিপ্রায়কে কোনোই বাধা দিল না, তাঁহাদের বিবাহ গোপনে বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হইল; প্রিন্স তাঁহার সভাসদ্দিগকে দৃঢ় করিয়া বলিলেন যে, গুণই একমাত্র সিংহাসনে আরোহণের যোগ্য সোপান। আমরা এখন Catherina-কে অনুচ্চ মৃশ্ময়প্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর হইতে পৃথিবীর বৃহস্তম রাজ্যের অধীশ্বরীরূপে দেখিলাম।

#### 392

এক ডাকেই তোমার দুইখানা চিঠি পাওয়া আমার পক্ষে বড়োই আনন্দময় বিশ্বয়ের কারণ হইয়াছিল। তৃমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়ার পর আমরা ছোটোখাটো দুই এক কথায় তোমার খবর পাইয়াছিলাম, কিন্তু এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ভারতবর্ষে পৌছিয়াই যে তৃমি কান্তে কর্মে বিষম বাস্ত হইয়া পড়িবে তাহা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমাদের এখানে বহু পরিমাণে বৃষ্টি হইয়ছে। একটা বিশেষ রকমের অসুখকর সদিন্ধর সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, এবং সহক্তে এই জ্বরের যতটা অংশ আমাদের পরিবারের ভাগে পড়া উচিত ছিল তাহার চেয়ে বরগ্ধ অনেকটা বেশিই পড়িয়াছে। Elsie-র যে ছোটো ভাগিনেয়টি সারা দিনই তাহার কাছে কাছে থাকে, এবং যাহার মতে জগতে 'Elsie মামী'র মতো খেলার সাধী আর নাই, তাহাকে পাইয়া Elsie খুব সুখী হইয়াছে। আমাদের সকলকেই খুব খাটিতে হইতেছে। এই ভয়জর যুদ্ধের সময়ে আমাদের কাহারও দিনই সহক্তভাবে কাটিতেছে না। তোমাকে আমাদের পরিবারমণ্ডলের অকপট প্রীতি জানাইতেছি।

#### 390

অষ্টাদশ শতাকী পর্যন্ত সকল যুগের সাহিত্যেই দেখা যায় যে, ধুমকেতৃকে লোকে তখন দৃংখের ভীষণ অগ্রদূত বলিয়া বিশ্বাস করিত। লোকের সাধারণত ধারণা ছিল যে, নক্ষত্র ও উদ্ধা ভবিষ্যাৎ শুভ ঘটনার, বিশেষ করিয়া বীর ও মহৎ জনশাসকদের জন্মের ভাবী বার্তা বলে। সূর্যচন্দ্রের গ্রহণগুলি পার্থিব দুর্ঘটনায় প্রকৃতির দুঃখানুভব বাক্ত করে এবং অন্যান্য সমস্ত দৈব সংকেতসমষ্টির অপেক্ষা ধূমকেতৃই শুক্রতর অমঙ্গলের পূর্বসূচনা। যাহারা ইহা ভগবানের প্রেরিত সংকেত বলিয়া স্বীকার না করিত তাহারা নান্তিক নামে কলংকিত হইত। John Knox ইহাদিগকে দেৰতার ক্রোধের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অপর অনেকে পোপপৃক্ষকদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রাজার প্রতি সংকেত ইহার মধ্যে দেখিয়াছিল। Luther ইহাদিগকে শয়তানের কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগকে কলটা তারা বলিতেন।

#### 398

Milton বলেন যে, ধৃমকেতৃ তাহার ভয়াবহ কেশজাল ঝাড়া দিয়া মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহ বর্ষণ করে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম কৃষক পর্যন্ত সমগ্র জ্ঞাতি এই অমঙ্গলের দৃতসকলের আবির্ভাবে ক্ষণে ক্ষণে দারুণতম আতত্তে নিমগ্ন হইত। ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, হ্যালির নামে পরিচিত ধৃমকেতৃর পুনরাগমনে যেমন সৃদ্রব্যাপী ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল পূর্বে আর কখনো তেমন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বিধাতার শেষ বিচারের দিন আগতপ্রায় এই বিশ্বাস ব্যাপক হইয়াছিল। লোকে সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের বিনাশদণ্ডের জ্বন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবার স্বীয় আবির্ভাবে জ্বগৎকে শক্তিত করিয়া তুলিল এবং ভল্পনালয়গুলি ভয়াভিহত জ্বনসজ্যে পূর্ণ হইয়া গেল।

#### 390

তৎকালীন প্রেণ্ নগরের রাজজ্যোতিষী Kepler শাস্তচিত্তে ইহার গতিপথ অনুসরণ করিয়া আবিষ্কার করিলেন যে, সেই পথ চন্দ্রের ভ্রমণকক্ষের বাহিরে। Kepler-এর আবিষ্কারের ঘোষণা তুমুল বাদবিসম্বাদ সৃষ্টি করিল, কারণ, ইহা ধুমকেতু-সম্বন্ধীয় অন্ধ সংস্কারসকলের মূলে আঘাত করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের ন্যায় এত অধুনাতন কালেও রোমের ক্রেমেন্টিন কলেজের Father De Angelis ধুমকেতু সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিশ্বাস সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ধুমকেতুসকল চন্দ্রের নীচে আমাদের বায়ুমগুলেই জন্মে। প্রত্যেক দিব্য বস্তুই নিত্যকালস্থায়ী। আমরা ধুমকেতুর আরম্ভও দেখি সমাপ্তিও দেখি, সূতরাং তাহারা দিব্য জ্যোতিষ্ক নহে। ইহারা বায়ুর শুষ্ক ও মেদযুক্ত পদার্থ হইতে নিঃসৃত এবং ইহারা আকাশ হইতে কোনো শ্বালঙ্ক অথবা বিদ্যুৎ -দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে।

#### 396

Bayonne-এ পৌছিবার পরদিনে আমি Biarritz-এ যাইতে ইচ্ছা করিলাম। পথ না জানাতে আমি একজন Navarre-দেশীয় কৃষককে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "Pont Magour-এর পথ ধরো এবং Prote d' Espagne পর্যন্ত ইহার অনুসরণ করিয়া যাও।" "বিয়ারিজের জন্য একখানা গাড়ি পাওয়া কি সহজ ?" নাভারীয় আমার দিকে তাকাইল, একটু গঞ্জীর হাসি হাসিল এবং নিজ দেশ-প্রচলিত টান দিয়া স্মরুশীয় এই যে কয়টি কথা বলিল তাহার গভীর সত্যতা আমি পরে বৃথিয়াছিলাম— "সাহেব, সেখানে যাওয়া সহজ্ঞ কিন্তু ফিরিয়া আসা শক্ত।"

#### 399

আমি Pont Magour-এর পথ ধরিলাম। এই পথে উঠিতে উঠিতে আমি অনেকগুলি দেওয়ালে লাগানো বিভিন্ন রঙের বিজ্ঞাপনফলক দেখিলাম, সেগুলিতে ভাড়াটে গাড়িওয়ালারা নানা সংগত ভাড়ায় সাধারণকে Biarritz-এ যাইবার জন্য গাড়ি দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। আমি লক্ষ্য করিলাম কিন্তু থেয়াল করিলাম না যে, সকল ঘোষণারই শেষে এই একই বাক্য আছে— "সন্ধ্যা আট ঘটিকা পর্যন্ত ভাড়ার বদল হইবে না।" আমি Prote de Espagne পৌছিলাম। সেখানে সকল প্রকারের শক্ট এলোনেলো ভাবে ঠাসাঠাসি করা আছে। এই ভীড়-করা গাড়ির প্রতি দৃষ্টি দিতে না দিতে দেখিলাম আমি স্বয়ং অক্স্মাৎ আর এক প্রকার ভীড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহারা গাড়োয়ান-দল। এক মুহুর্তে আমার কানে তালা লাগাইয়া দিল। আমি এক যোগে সব-রকম কণ্ঠম্বর, সব-রকম উচ্চারণের টান, সব-রকম অপভাষা, সব-রকম শপথ-বাক্য এবং সব-রকম প্রস্তাবের দ্বারা আক্রান্ত ইইলাম।

#### 396

এক জন আমার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিয়া ফেলিল, "মহাশয়, আমি Castix সাহেবের গাড়োয়ান; গাড়িতে উঠিয়া পড়ুন, এক সীটের ভাড়া ১৫ সৃ।" আর এক জন আমার বাম হস্ত ধরিল, "মহাশয়, আমি Ruspit, আমারও একখানা গাড়ি আছে— বারো সৃ'তে একটি সীট।" তৃতীয় একজন আমার পথ স্কৃড়িয়া দাড়াইল, "আমি Anatole, এই যে আমার গাড়ি; আপনাকে দশ সূতে গাড়ি হাঁকাইয়া

লইয়া যাইব।" চতুর্থ এক ব্যক্তি আমার কানে কানে বলিল, "মহাশয়, Momus-এর সঙ্গে আসুন, আমিই মোমস। ছয় সৃ'তে পূরা দমে বিয়ারিক্তে।" আমার চারি দিকে আর সকলে "পাঁচ সৃ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। "দেখুন মহাশয়, সুন্দর গাড়িখানি— বিয়ারিজের সুলতান; পাঁচ সৃ'তে এক সীট।"

#### 696

যে আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছিল এবং আমার ডান হাত ধরিয়াইছিল সেই শেষকালে সকল কোলাহলের উপরে গলা চড়াইল। সে বলিল, "সাহেব, আমিই আপনার সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছি আমাকেই পছন্দ করা উচিত।" অন্য গাড়োয়ানেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও পনেরো স চায়।" লোকটি অনায়াসে উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি তিন সু চাই।" নিবিড় নিঃশব্দতা বিরাজ করিতে লাগিল। লোকটি বলিল, "আমিই সাহেবের সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছিলাম।" তাহার পরে যখন অন্য প্রতিম্বন্দীরা অবাক্ হইয়া গেছে সেই সুযোগে সে তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির দরজা খুলিল, আমি প্রকৃতিস্থ হইবার সময় পাইবার পুর্বেই আমাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিল, দরজাটা আবার বন্ধ করিল, কোচ বান্ধে চডিয়া বসিল এবং দ্রুত ঘোড়া ছটাইয়া চলিল।

#### 340

গাড়িখানা সম্পূর্ণ নৃতন এবং বেশ ভালো; ঘোড়াগুলি অতি উৎকৃষ্ট। অর্ধ ঘণ্টারও অল্প সময়ে আমরা বিয়ারিক্তে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে পৌছিয়া, সন্তা চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করিতে আনিচ্ছুক ছিলাম বিলিয়া আমি টাকার থলি হইতে পনেরোটি সৃ লইলাম এবং গাড়োয়ানকে তাহাই দিলাম। আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু সে আমার হাত ধরিল। সে বলিল, "মহাশয়, আমার প্রাপা মাত্র তিন সৃ!" আমি উত্তর করিলাম, "হাঁঃ! তুমি আমাকে প্রথমে পনেরো সৃ বলিয়াছিলে। পনেরো সৃই দিব।" "মোটেই না সাহেব! আমি বলিয়াছিলাম আপনাকে তিন সৃ'তে লইব, সৃতরাং ভাড়া তিন সৃ!" এবং উদ্বৃত্ত মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া প্রায় জোর করিয়া সে আমাকে তাহা গছাইয়া দিল। আমি যাইতে যাইতে বলিলাম, "লোকটা খাটি বটে!" অন্যানা যাত্রীরাও আমার মতো তিন সৃ মাত্রই দিয়াছিল।

#### 262

সারাদিন সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল এবং আমি Bayonne-এ ফিরিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং যে উৎকৃষ্ট যান ও সাধু সারথি আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল তাহারই কথা শ্বরণ করিয়া আমি বিশেষ কিছু আনন্দ বোধ করিলাম। যথন আমি পুরাতন বন্দর হইতে ফিরিবার মুখে ঢালু পথে উঠিতেছিলাম তথন সমতল দেশে দূরের ঘড়িগুলিতে আটটা বাজিতেছিল। চারি দিক হইতে যে সব পদাতিক ভিড় করিয়া আসিতেছিল, এবং মনে হইল তাহারা গ্রামের প্রবেশপথে গাড়ি দাড়াইবার জায়গায় যাইতেছে, তাহাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দিই নাই। সন্ধ্যাটি চমৎকার হইয়াছিল, কয়েকটি তারা যেন গোধুলির নির্মল আকাশ বিদীর্ণ করিতে সুরু করিয়াছিল; শাস্তপ্রায় সমুদ্রে বিপুল তৈলাস্তরণের মতো একটি নিস্তেজ অস্বচ্ছ আভা বিরাজ করিতেছিল।

#### 243

অন্ধকার নিবিভ্তর ইইয়া উঠিল এবং অকস্মাৎ কোন্ এক সময়ে Bayonne নগর এবং আমার সরাইখানার চিন্তা আমার ধ্যানের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। আমি আবার চলা আরম্ভ করিলাম এবং যে জায়গা হইতে গাড়ি ছাড়ে সেইখানে আসিয়া পৌছিলাম। একটিমাত্র গাড়ি অবশিষ্ট ছিল। ভূমিতলে স্থাপিত একটি প্রকাশু লষ্ঠনের আলোকে আমি তাহা দেখিলাম। ইহা চারি জনের সীট-বিশিষ্ট গাড়ি। তিনটি সীট ইতিমধ্যেই অধিকৃত। আমি নিকটস্থ হইতে একটি চীৎকারম্বর উঠিল, "এই যে সাহেব, শীঘ্র

করুন, এইটি শেষ সীট্ এবং আমাদেরই শেষ গাড়ি।" আমি আমার সুকাল বেলাকার সারথির কণ্ঠস্বর চিনিলাম। মনুষ্যজাতীয় সেই অপূর্ব পদার্থটিকে আমি পুনর্বার পাইলাম। এই সৌভাগ্য আমার নিকট দৈব্ঘটিত বোধ হইল এবং আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আর এক মুহূর্ত দেরি করিলেই আমি পদব্রজে যাত্রা করিতে বাধ্য হইতাম— খাটি দেড় ক্রোশ পল্লীপথ। আমি বলিলাম, "তোমাকে আবার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।" লোকটি উত্তর দিল, "মহাশয়, তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়ূন।" আমি সত্ত্বর নিজেকে গাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

#### 300

আমি উপবিষ্ট হইলে পর সারথি দরজার হ্যান্ডেলে হাত রাখিয়া আমাকে বলিল, "মহাশয়, জানেন কি যে, ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে?" আমি বলিলাম, "কিসের ঘণ্টা?" "আটটা।" "ঠিক কথা। আমি ঐ রকমই বাজিতে শুনিয়াছি বটে।" উত্তরে লোকটি বলিল, "সাহেব, জানেন যে, সন্ধ্যার আটটার পর ভাড়ার পরিবর্তন হয়। রওয়ানা হইবার পূর্বেই ভাড়া দেওয়া দন্তর।" আমি টাকার থলিটা টানিয়া বাহির করিয়া উত্তর দিলাম, "নিশ্চয়ই, কত ভাড়া?" লোকটি মিষ্টস্বরে উত্তর দিল, "বারো ফ্রাঙ্ক সাহেব!" তৎক্ষণাৎ কার্যপ্রণালীটি বৃঝিলাম। প্রাতঃকালে ইহারা লোকপিছু তিন সৃ হারে দর্শকদিগকে বিয়ারিক্তে গাড়ি করিয়া লাইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে এবং তখনই ভিড় জমিয়া যায়। সন্ধ্যায় লোকপিছু বারো ফ্রাঙ্ক হারে ইহারা সেই ভিড়টিকে Bayonne-এ ফ্রিরাইয়া আনে।

#### 728

৩১শে মে, ৮২। আরু হইতে আমি টোষট্ট বংসরে পা দিলাম। যে পক্ষাঘাত রোগ প্রায় দশা বংসর পূর্বে আমাকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছে, তখন হইতেই নানা দশাস্তরের মধা দিয়া থাকিয়াই গিয়াছে, এখন যেন তাহা বেশ শাস্তভাবে স্থায়ী আড়া গাড়িয়া বসিয়াছে এবং সম্ভবত এই ভাবেই চলিবে। আমি সহক্ষেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বেশি দৃব হাটিতে পারি না; কিন্তু আমার স্ফুর্তি সেরা দরের। আমি প্রায় প্রতিদিনই বাহিরে ঘৃর্বিয়া রেডাই — কখনো কখনো রেলে কি নৌকাপথে শত শত মাইল জুড়িয়া এক একটি লম্বা চক্র দিয়া আসি, বেশির ভাগ সময় খোলা হাওয়ায় থাকি— রোদপোড়া ও মোটাসোটা হইয়াছি; লোকযাত্রা, জনসাধারণ, সমাজের উন্নতি ও সাময়িক সমস্যাসকল সম্বন্ধে আমার ঔৎসুকা বজায় রাখি। দিনের দৃই-তৃতীয়াংশ সময় আমি বেশ আরামে থাকি। আমার মানসিক শক্তি বরাবর যেমন ছিল সেইরূপ সম্পূর্ণ অবিকৃতই আছে, যদিও শারীরিক হিসাবে আমি অর্ধ-অসাড় এবং যত দিন বাঁচি আমার এইরূপ থাকা সম্ভবপর। কিন্তু আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়— আমার বন্ধুরা একান্ত নিষ্ঠাবান ও অনুরক্ত, আত্মীয়ম্বক্তন স্নেহশীল, আর শক্রদিগকে বাস্তবিক হিসাবের মধ্যেই ধরি না।

#### 240

ভারতবর্ষে নানাপ্রকার তালী-জাতীয় বৃক্ষ হইতে ন্যানপক্ষে তিন লক্ষ টন চিনি প্রতিবংসর উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণ চিনির মধ্যে বঙ্গদেশে প্রায় এক লক্ষ টন উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাদ্রাজের যুরোপীয় হৌসগুলি গুড় পরিষ্কার ও চোলাই করিবার অভিপ্রায়ে প্রায় পাঁচিশ হাজার টন গুড় প্রতিবংসর ক্রয় করিয়া থাকে। সূতরাং আমাদের এমন একটি বাবসায় আছে, সহজ্ব বংসরে যাহাতে উৎপন্ন দ্রবোর বাংসরিক মূল্য মোটামুটি পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড। এ বিষয়ে অতি সামান্যই অনুসন্ধান ইইয়াছে। চিনির উৎপাদন হিসাবে তাল্মী-জাতীয় বৃক্ষের শ্রেষ্ঠতা এই যে, বংসর হইতে বংসরাজ্বে তাহার উৎপন্ন চিনির পরিমাণ সমান থাকে এবং ইক্ষুর ন্যায় ইহার উপরে অতিবৃষ্টি বা বন্যার কোনো প্রভাব নাই। চাষের ধরচ নাম মাত্র লাগে; এবং ইক্ষু অপেক্ষা তালে দীর্ঘকাল চিনি করিবার মরসুম সম্বর হয়।

#### 700

অপরস্তু ইক্ষুর বেলায় গুড় তৈয়ারির মণকরা খরচ অপেক্ষা খেজুর ও তালের বেলায় খরচ কম লাগে। উভয়ত্রই চিনির পরিমাণ নানাধিক সমান। তাল-গুড়ের রঙের উন্নতি করিতে পারিলে আরো ভালো দাম পাওয়া যাইতে পারিত। সতর্কতার সহিত সংগৃহীত হইলে তালের রস খুবই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইক্ষু-শর্করা ব্যতীত অন্য জাতীয় চিনি ইহাতে অতিঅল্প থাকে। বাংলা দেশে ভালো পদ্ধতিতে এই রস সংগৃহীত হয় না, কিন্তু এই পদ্ধতির উন্নতি করা যায়। এই রস পাইতে কোনো পেষণযন্ত্র লাগে না।

#### 246

'গুড় হেলথ' কাগজে সম্ভবত সম্পাদক Dr. J. H. Kellogg কর্তৃক কতকটা চমক-লাগানো এই একটি উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, তারুণা ও বার্ধকোর মধাবর্তী কাল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, দমনপ্রাপ্ত না হইলে যে-সকল অবজননকর শক্তি লোক ধ্বংস করিবে তাহাদেরই প্রভাবে এখন বার্ধকোর বিশেষ লক্ষণ অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল দেখা দিতেছে। স্বাস্থ্যবাবস্থা ও প্রতিষেধক ঔষধের উন্নতিসাধন সত্ত্বেও দীর্ঘ আয়ুতে উপনীত হয় এমন ব্যক্তির পরিমাণ পূর্বের চেয়ে এখন অনেক কম। ভাক্তার কেলগ শক্ষা করেন যেন যৌবনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য বার্ধকা মন্দ গতিতে নামিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে অবশেষে আমরা বিশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ হইয়া উঠিব।

#### 700

গত বিশ বংসরের মধ্যে, বিশেষভাবে সভা দেশসকলে, জাতিগত জীর্ণতার প্রমাণ এত প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে যে, বর্তমান কালে কোনো নৃতত্ত্ব-অনুশীলনকারী এ কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না যে,প্রত্যেক সভ্যসমাজে যে-সকল অবজনন-প্রভাব বর্তমান, প্রতাহ তাহার প্রবলতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমূলে দমন প্রাপ্ত না হইলে কালক্রমে তাহা অবশাই লোকধ্বংস করিবে। লোকসংখ্যার অবশিষ্ট ভাগের তুলনায় শতায়ু লোকের পরিমাণের সুস্পষ্ট হুস্বতাই জনগণের অবজননের সুনিশ্চিত প্রমাণসকলের মধ্যে অন্যতম, লেখক প্রায় চল্লিশ বংসর ধরিয়া তংপ্রতি লোকের মনোযোগ অভিনির্দেশ করিতেছেন। ফরাসী দেশে শতায়ু লোকের পরিমাণ জনসংখ্যার এক লক্ষ নকরই হাজারে একজন; ইংলগ্রে দুই লক্ষে একজন, জর্মানিতে সাত লক্ষে একজন।

#### 749

আঞ্চকাল কৃইনাইন এবং অন্যান্য সিদ্ধোনা-ভাত পদার্থের উৎপাদন অত্যধিক পরিমাণে ভাভার ডচ গভনর্মেন্টের হস্তেই আছে। এই প্রবল একচেটিয়া ব্যবসার প্রতিকৃলে ভারতবর্ষে দার্জিলিঙে কয়েকটি এবং উহা অপেক্ষা অন্ধ পরিমাণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নালগিরিতে অবস্থিত কয়েকটি সিদ্ধোনার কৃষিক্ষেত্র আমাদের আছে। বর্তমান কাল পর্যস্ত ভারতবর্ষে সিদ্ধোনার কার্থানা-সকলকে প্রধানত জাভা হইতে ক্রীত বন্ধলের উপর অত্যস্ত বেশি নির্ভর করিতে হইয়াছে। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত যত দিন কুইনাইনের প্রয়োজন অন্ধ ছিল তত দিন বিদেশী গাছ ক্রয় করা হয় নাই এবং বার্ষিক যে ৩০০,০০০ পাউন্ড কুইনাইনের প্রয়োজনর পাওয়া যাইত এবং যাহা হইতে ২৬০০ পাউত কুইনাইন উৎপন্ন হইত, তাহাই ভারতবর্ষের তথনকার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ১৮৯২ ইইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চাহিদা যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রায় ২৫০,০০০ পাউন্ড গাছের ছাল বাংলা দেশেই উৎপন্ন ইইয়াছে, কিন্তু অনুন ২৫১,৫০০ পাউন্ড ক্রয় করা হইয়াছিল এবং তাহা হইতে ৮০০০ পাউন্ড কুইনাইন উৎপন্ন হয়।

#### >20

বাংলার সিক্ষোনা-কৃষিক্ষেত্র সংখ্যায় দুইটি; তাহার মধ্যে যেটি প্রাচীনতর সেটি রিয়াঙ্গ উপত্যকার দুই পার্শ্বে মংপোতে অবস্থিত। ঐ উপত্যকার নদীটি তিস্তা ভ্যালি রেলওয়ের রিয়াঙ্গ স্টেশনে তিস্তার সহিত যুক্ত হইয়াছে। ঐ কৃষিক্ষেত্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, এবং বর্তমানে কৃইনাইন প্রস্তুত করিবার যে কারখানা আছে তাহা উহারই মধ্যে। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রটি এখন ব্যবহার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে অনেক পরিমাণে পুনর্বনান্বিত করা হইয়াছে। যত দিন পর্যস্ত না ঐ বন বাড়িয়া উঠিবে পুনর্বার পরিক্ষৃত হইবে এবং নৃত্রন সিক্ষোনা কৃক্ষগুলি পরিণতি প্রাপ্ত হইবে, তত দিন উহা কাছে লাগাইবার উপযক্ত পরিমাণে গাছের ছাল জোগাইতে পারিবে না।

#### 797

অতএব আরো দশ কি পনেরো বংসব মংপো কৃষিক্ষেত্র ইইতে আবশাকমত সরবরাহের আশা করা নিম্প্রয়োজন। সৌভাগাক্রমে, তখনকার সিঙ্কোনা-কৃষিপরিদর্শক Sir David Prain-এর দূরদর্শিতা ইহার প্রতিকার করিয়া রাখিয়াছিল এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙের কালিম্পং সাবডিভিসনে তিন্তা নদীর পূর্বদিকে একটি নৃতন কৃষিক্ষেত্রর সূচনা করা হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রটিতে প্রায় ৯০০০ একর জমি আছে এবং ইহা একদা ঘনবনাচ্ছন্ন ছিল। কর্ষণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ভূমির অনেকাংশই পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং এখন মংপো কারখানাতে যত গাছের ছাল বাবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই এই মনসঙ্গ কৃষিক্ষেত্র নামে বিদিত স্থান হইতে আসে।

#### 125

আমাদের ভ্রমণকারীগণ পুনর্বার অশ্বারোহণ করিয়া পার্বতা প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; এইবার একটি তরুণ সেনানায়কের অধীনে অশ্বারোহীদের অনেকগুলি সৈনা তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে। তাহারা দস্যার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন বলিয়া সৌজনা-সহকারে এই শরীররক্ষীর দল তাহাদিগকে দান করা হইয়াছে। সুন্দর একটি ছোটো ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ যে হিংস্রমূর্তি ব্যক্তি সমন্ত বাহিনীকে পথ দেখাইয়া যাইতেছে, ও কে— এই কি তোমার প্রশ্ন ? ঐ ব্যক্তি একজন বিখ্যাত দস্যা, নাম Andrea Puzzu. ও শুধু দস্যা নয় সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট শ্রেণীর একজন দস্যা— অপকর্মকারী দানববিশেষ: উহাকে যে রাগাইয়াছে তাহার প্রাণ লওয়া একটা কাকের প্রাণ লওয়ার চেয়ে উহার কাছে অধিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সে এখন অঙ্গীকারবদ্ধ অবস্থায় আছে এবং সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, ঐ অশ্বারোহী দলটিকে সে লিম্বাবা গিরিশ্রেণীর দুর্গম বাধাসকলের মধ্য দিয়া নিরাপদে লইয়া যাইবে; এবং এ কাজে সে বার্থ হইবে না, কারণ নির্দয় দস্যু হইলেও সে আতিথাধর্ম ভঙ্গ করিবে না।

#### 220

ঐ পীড়মন্টদেশীয় তরুণ সেনানায়ক বিশেষরূপে প্রিয়দর্শন, চলনসই ধরনের শিক্ষিত, অতিশয় বিনীত। তিনি দলস্থ অপ্লবয়স্ক বাজিদিগকৈ সাসারীয় (Sassarese) লোকসমাজ-সম্বন্ধে শত শত ক্ষুদ্র কাহিনী বলিয়া আমোদ দিতেছেন। ইটালীয় মাত্রেইই নাায় তিনিও সার্ডিনিয়ার উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ এবং আগামী শরৎকালে কথন্ তিনি তাহার প্রিয় Turin-এ ফিরিয়া যাইরেন, যেন তাহারই প্রতােক ঘণ্টা গুনিতেছেন। তিনি বলেন, "আমার এক জ্যেষ্ঠ প্রাতা যখন ঐ প্রচণ্ড দস্যুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র দলের অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন, তখন এই পর্বতগুলির মধ্যেই কোনো এক স্থানে তিনি বন্দুকের গুলিতে নিহত হন।" ঐ দস্যুগণ চিরকালই গভর্মেন্টের পক্ষে আপদম্বরূপ, উহাদের চিন্তা মনে আসাতেই যে তিনি শিহরিয়া উঠেন তাহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই। তাহার যুবক প্রাতাটি সেরা মানুষ ও সাহসী সেনানায়ক ছিলেন। নর্ঘাতক প্রচ্ছয় আক্রমণকারী দস্যুদলের হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা মহন্তর দশা যে তাহার ভাগো ঘটিল না, ইহাতে তিনি খেদ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

#### >>8

"কিন্তু ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন" বলিয়া এ যুবক নম্রভাবে মস্তক নত করিলেন, উষ্ণ অশ্রুতে তাঁহার সুন্দর চক্ষু দৃটিকে আপনা ও তাঁহার কণ্ঠ কদ্ধ করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, "যাক, উহা ভগবানের ইচ্ছা, এখন এ দস্যাগণ অপেক্ষাকৃত ভদ্র হইয়াছে। কিন্তু এ ভয়াবাহ রাক্ষস পূজ্য—"—তাঁহারা কি পুজ্জুদিগের কথা কখনো শুনিয়াছেন? তাঁহারা কি মেষপালক Scaoccatosএর হত্যার কাহিনী কখনো শুনিয়াছেন? এ কাহিনী শ্রুবায়োগা বটে, এবং তাঁহারা উহা যদি শুনিতে চাহেন তাহা হইলে অশ্বারোহীদের পশ্চাদভাগে Padre Antomo নামে যে এক ব্যক্তি তাহার গিরিসংকটমধান্থ পৌরোহিত্যকর্মক্ষেত্রের উদ্দেশে চলিয়াছেন, তিনি যদি ব্যরেকের মতো তাঁহার বৈকালিক নিদ্রা ত্যাগ করিতে সন্মত হন, তবে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এ কাহিনী সবিশেষ বিত্ত করিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃদ্ধকে তৃষ্ট করিবার জন্য এ পীড্মন্ট্রামী তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন

#### 366

সকলেই রাজী হইলেন এবং যুবক সেনাপতি ঐ প্রস্তাব করিবার জনা সত্তর বাহিনীর পশ্চাদভাগে গেলেন ইতাবসরে ঐ অশ্ববাহিনী পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল সেখানকার দৃশ্য বিচিত্র ও সুন্দর এবং চারি দিকের ধর্বনি সেগুলিও কী মনোহর! বহুদূরে একটি গ্রামা গির্জার ঘণ্টা আপনার শ্রুতিমধৃর শব্দ প্রেরণ করিতেছে ও তাহা নির্মাল ও সুখপ্পর্শ বায়ুর মধ্য দিয়া ধরনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহা ছাড়া মেষদলের গলঘণ্টার ঝংকার, মেষ ও ছাগের ডাক, কুকুরের চীংকার, মেষপালকের একথেয়ে বাশীর সুর এবং মধ্যে মধ্যে কৃষকের সংগীত। তাহার উপরে পাথির গানওছিল— কারণ ইটালীতে পাথি দুর্লভ হইলেও এখানে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে এবং ঐ যে পর্বতচ্ডার দিকে উভিয়া যাইতেছে উহা একটি ঈগলপক্ষী নয় কিং

#### 126

মেষপালকদিগের "Stazzus"-নামক যে এক প্রকার আজ্ঞা আছে তাহারই একটিতে এ॰ ৭ এই দলটি আসিয়া পৌছিল এবং সকলকে থামিবার জন্য সংকেত করা হইল। একটি গিরিনিঝিরিণীর পার্ছে ক্ষেত্রলে আহার্য প্রস্তুত করা হইবে। Padre Antonioকে পীড্মণ্ট্বাসী পরিচিত করাইয়া দিলেন, পাদ্রি একজনের পর একজনকে গভীরভাবে নত হইয়া নমন্ধার করিতে লাগিলেন। সম্মানসূচক আসন বলিয়া একটি শায়িতপ্রায় বৃক্ষকাণ্ডের উপরে পুরোহিত মহাশয়কে অধিষ্ঠিত করা হইল। পুরোহিত সার্ভিনিয়ার গ্রামাপুরোহিতের একটি খাটি নমুনা,তিনি থবকায় ও তাহার আচারব্যবহার সসংকোচ। ত্রিশ এবং ষাউ বৎসরের মধ্যে যে-কোনো একটি বৎসর তাহার বয়স হইতে পারে। তিনি এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছেন এবং গল্প বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু সকলে বিশ্বিত হইয়া দেখিল যে, তিনি সার্ভ ভাষায় কথা বলিলেন না, ইটালীর ভাষাতেও নহে, কিন্তু অতি সুবোধ্য ফরাসী ভাষাতেই।—

#### 166

Scaoccatos একজন ধনী মেষপালক বলিয়া খ্যাত এবং বছসংখ্যক গো এবং মেষপালের অধিকারী ছিলেন। আমি সংগত কারণ-বশতই জানিতাম যে Pietro Leonardo এবং Giovanne Puzzu প্রাতৃত্রয় তাহাদের সম্পত্তির সমতৃলাপ্রায় এই সম্পদের প্রতি ঈর্বা অনুভব করিত এবং তাহাদের মৌখিক বন্ধুত্ব বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। আমি যখন Stazzu পৌছিলাম তখন স্ক্যাকাটোস-গৃহিণী অলিন্দে বসিয়া যথানিয়মে তাহার প্রমশীল অভ্যাস-মতো শস্য বাছিতেছিলেন। তিনি সুন্দর, উদারম্তি ও প্রৌঢ় বয়সের প্রথমদশাবর্তিনী রমণী ছিলেন; যথাযোগ্য অভিবাদনের পর আমি তাহাকে এই ভাবে সম্ভাষণ করিলাম, "তোমার পুত্র Pietroকে নিশ্চয়ই তুমি ঐ ভয়ন্ধর

পরিবারে বিবাহ করিতে উৎসাহ দিবে না।" তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি শসাঝাড়ার চালুনীটাকে একবার উর্ধেব উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তর দিলেন, "আঃ, কাল বিকালেই যে বাগ্দানের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "এখনো সময় আছে।" তাঁহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। "সে আর হইতে পারে না, এখন অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, না ঠাকুর, আপনি জ্ঞানেন যে এখন আর কিছুই করা যায় না।"

#### 124

তিনি যথার্থ কথাই বলিতেছিলেন আমি তাহা অনুভব করিলাম। আমি বলিলাম, "ভালো, সাধৃপুরুষণণ তোমাদিগকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন। Caterina নিজে একটি নম্র তরুণ বালিকা, তাহার কাছ হইতে শঙ্কা করিবার কিছুই নাই, সে তাহার সদগতিপ্রাপ্ত মাতারই সদৃশ এবং পুজ্জু-বংশের রক্তের কোনো কলঙ্ক তাহার মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভালোই হইবে বলিয়া আশা করা যাক।" আমি দেখিলাম যে, আমার কথায় তিনি বিশেষ সাস্ত্বনা লাভ করিলেন না, কারণ পুজ্জুর নামই যথেষ্ট। আমি বলিয়া উঠিলাম, "তাহা হইলে একেবারেই সব স্থির হইয়া গিয়াছে?" "হাঁ একেবারেই স্থির; অবিলম্বে, আসন্ন প্রীষ্টোৎসবের সময় বিবাহ হইবে।" চোখে অম্রুণ্ড হদয়ে অশুভ আশঙ্কা লইয়া তিনি গৃহের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমিও প্রায় তাঁহারই ন্যায় বিষয় হইয়া ষ্টাক্ষ্য হইতে চলিয়া আসিলাম।

#### 566

বাগদানের পর কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে এবং খ্রীষ্টোৎসবও যথন আগতপ্রায় তথন আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকারের পর Sassari হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় দূরে একটি অশ্ববাহিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি অনুমান করিলাম যে, উহা ভবিষাৎ বধূর গৃহসজ্জাবহনকারী মিছিল, ঐ মিছিল আমাদের দেশে বিবাহের সপ্তাহখানেক পূর্বে ইইয়া থাকে— বাস্তবিকও দেখিলাম তাই। গিরিপথ একেবারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলি আসবাবপূর্ণ গোশকট চলিয়াছে, বলদগুলি রঙিন ফিতা ও পুস্পদ্বারা সজ্জিত, তাহাদিগের শৃঙ্গে কমলালেবু বসানো। যাহা হউক, তাহাদের সংখ্যা বিস্তব, কারণ বালিকাটি ধনিগৃহের। কেহ-বা একটা জিনিস বহিতেছে, কেহ-বা আর কিছু— আসবাব, পরিচ্ছদ, ময়দা, তৈল, মদা, পনীর, মিষ্টায়। তাহাদিগের পশ্চাতে সুন্দরী কাাটেরিনা স্বয়ং আসিতেছে; উৎসবসাজে সে সজ্জিতা, তাহার ঘোড়ার মুখ ধরিয়া আসিতেছে তাহারই এক ছোটো ভাই। কী সুন্দরই তাহাকে দেখাইতেছিল! তাহার পশ্চাতে তাহার অনেক সখী, প্রত্যেকেই বধূর জন্য কোনো একটি দ্রব্য বহন করিয়া আসিতেছিল— একখানা আয়না, একটি জপমালা, বধূর আরাধ্য সাধুর চিত্র, একটি কুশুকাষ্ঠ, খ্রীষ্টমাতার প্রতিমৃতি, একটি সেতার ইত্যাদি।

#### 200

প্রত্যেক বালিকাই পূর্ণ উৎসবসজ্জায় সক্ষিতা; বাশীর উচ্চশব্দে অশ্বগুলি কী গর্বভরেই শিরোৎক্ষেপ করিতেছিল! উহাদিগকে সামলাইয়া রাখিতে যুবকদের যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন হইতেছিল, নতুবা বালিকাগণ আসনচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইত। তরুণ Pietro যখন ক্যাটেরিনার পার্বে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন তখন তাহাকেও সেদিন কী সুন্দরই দেখাইতেছিল। আমি উহার পূর্বে ও পরে ঐ শ্রেণীর আরো অনেক মিছিল দেখিয়াছি, কিন্তু আর কখনো আমার মনে ঐরূপ অশুভ আশঙ্কার উদয় হয় নাই, আমার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।— এই পর্যন্ত বলিয়া ঐ সাধু পাদ্রি একটি বিষাদস্চক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং মস্ত এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া আরাম পাইলেন ও মাছি তাড়াইবার জন্য মাথার উপরে একটি অত্যুক্ত্বল বর্ণের সৃতি ক্রমাল অনেকবার ঘুরাইয়া তিনি আপনার কৌতৃহলজ্ঞনক কাহিনীর সূত্র পুনর্বার অবলম্বন করিলেন।—

#### 205

যাক, খ্রীষ্টের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িল এবং আমি কয়েকজ্বন বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, সাসারির গির্জার প্রাঙ্গণে ঐ পুজ্জ্-ভাতৃত্রয়কে গভীরভাবে পরামর্শ করিতে দেখা গিয়াছে এবং ইহা শুভস্চনা করে না। আমি উহা শুনিয়াই অনুভব করিলাম যে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটিবে, কারণ ঐ স্থানে উহাদের কিসের প্রয়োজন? এ দিকে খ্রীষ্টোৎসবের দিন পিয়েট্রো কাাটেরিনা আমাদের প্রচলিত প্রথা-অনুসারে বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিল, যথারীতি ভোজ ও আমোদ-প্রমোদের পর বিশ্রাম করিতে গেল। পরদিন উহাদের বিবাহ হইল, এমন সমারোহ-সহকারে আমাদের পর্বতপ্রদশে ইহার পূর্বে বিবাহ প্রায়্র ঘটে নাই। তরুলী বধু যথন প্রথম বার তাহার নববিবাহিত পতির সহিত এক থালা এবং এক পানপাত্র বাবহার করিল তখন তাহার মূর্তি কী মধুর দেখাইতেছিল। অতঃপর তাহারা যে একই ভাগ্য উভয়ে ভোগ করিবে, আমাদের দেশে এই প্রথা তাহারই নিদর্শনস্বরূপ এবং পতিগৃহে আশ্রয়সন্ধানের পূর্বে ইহাই কন্যার পিতৃগৃহে শেষ আহারগ্রহণ। বরের গৃহাভিমুখে মিছিলটি অতান্ত প্রমোদময় হইয়াছিল। যথাস্থানে গৌছিবামাত্র প্রথা-অনুসারে আনন্দস্যুক বন্দুকধ্বনি করা হইল; দ্বারমণ্ডলে পৃস্পমালা ও ফলের গুচ্ছের মধ্যে বরের মা হাতে একটি গমের পাত্র লইয়া দাড়াইয়াছিলেন, তাহাতে লবণ মিশ্রভ্রত— ঐগুলির প্রথমটি প্রাচুর্যের, দ্বিতীয়াটী আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ।

#### 202

স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী সে কী সগৌরব মৃতিতে দাঁড়াইয়া পুত্রের নববধ্ব সন্মুখে ঐ পাত্রস্থ দ্বাগুলি দ্না উৎক্ষিপ্ত করিলেন, কী আবেগের সহিতই তিনি আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন! নৃতা, ভোক্ত, এবং পৃষ্প মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহারদান অবশ্য প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহ-উৎসবদলের অনেকের মনেই পাথরের মতো কী যেন একটা গুরুভার চাপিয়া রহিল। তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময় আান্ডিয়া স্ক্যাকাটোস যিনি ঐ অশুভ বিবাহদিনের পর হইতেই গম্ভীর আলাপবিমৃথ এবং হতাশভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ ষ্টাচ্জুতে প্রবেশ করিয়া স্ক্যাকাটোস-জায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পত্নী, অনুনয় করিয়া বলিতেছি তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

#### 300

রমণী আমাকে পরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত শিরার ভিতর দিয়া যেন একটা হিমকম্পন প্রবাহিত হইয়া গেল এবং যন্ত্রের ন্যায় স্বামীর পদক্ষেপ অনুসরণ করিয়া উঠান পার হইয়া একটি বন্ধুর পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া কর্ক ও চেইনাট বৃক্ষের একটি কৃদ্র বনে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি থামিলেন এবং ভূমিতলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বিশেষ এক স্থান হইতে কতকগুলি মৃত্তিকার চাপ সরাইয়া দিতে সাহায়া করিবার জন্য তাহার পত্নীকে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া একটি বৃহৎ মাটির কলস তুলিলেন। আান্ড্রিয়া বলিলেন, "এই কলসে ৪০০০ হাজার scudi স্বর্ণমূল্লা আছে, উহা সারাজীবন নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের সঞ্চয়। আমি প্রয়োজনের দিনের জন্য ইহা সযত্রে রক্ষা করিয়াছি, কে যেন আমাকে বলিতেছে যে সেই সময় উপস্থিত। যে কোনো একটা বহিকৎপাতে হয়তো আমার প্রাণ যাইতেও পারে, এবং এই সম্বল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকো ইহা আমার ইচ্ছা নহে।" এই বলিয়া তিনি সেই কলস যত্নপূর্বক পুনর্বার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন, তাহা পুনর্বার মাটির চাপড়া দিয়া আচ্ছাদিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে গঞ্জীরমুখে অপনার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

#### 208

এই স্থানে বেচারি পুরোহিত হৃদয়াবেগের প্রবলতায় অভিভূত হইয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। মহাশয়গণ (Signori). ইহা অতি ভয়ানক কাহিনী, অতি ভয়ানক! যাহা হউক, আমাকে আবার বলিতে হইবে। আমার এই সদ্যোবর্ণিত ঘটনাবলির পরদিনেরই সন্ধ্যাকালে আান্ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস এবং তাঁহার পরিবারবর্গ একত্র কাঠের আগুনের সন্মুখে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবারটি বড়ো সুন্দর, অতি সুন্দর। তরুণ পিয়েট্রো ও তাহার বধু এবং তিনটি ছোটো প্রাতা, তাহাদের মধ্যে একজন একাস্তই শিশু। এই কাহিনী বলিতে আমার হৃদয় বিক্ষত হইয়া উঠিতেছে। স্ক্যাকাটোস-গৃহিণী সান্ধ্যভোজের অবশেষ তুলিয়া রাখিতে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন— এমন সময় কুকুরের প্রচণ্ড টীৎকার, যেন অস্থারোহীদলের পদধ্বনি এবং ক্ষমন্বারে প্রবল্ আঘাতের শব্দ শোনা গোল। একটা আক্রিমাক বেদনা যেন রমণীর হৃদয় ভেদ করিল, তিনি অনুভব করিলেন, সময় আসিতেছে এবং আপনার সর্বকনিষ্ঠ এবং সন্তবত প্রিয়তম পুত্রটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি তাহাকে একটি শূন্য মদের পিপার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, যদি সে বাঁচিতে চায় তবে যেন চুপ করিয়া থাকে।

300

এ দিকে আন্ড্রিয়া দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "বাহিরে কে?" "আমরা মিত্র" এই বিশ্বাসঘাতী উত্তর আসিল। তাঁহার পারী তাঁহার পারো প্রত্যাগত ইইয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন, "সামিন, আমি তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি তুমি দ্বার খুলিয়ো না, উহা পুজ্বুর কণ্ঠস্বর।" "গৃহিণী, আতিথেয়তার প্রয়োজনে ইহা করিতে হইবে, ইহা ধর্মকার্য।" আবার দ্বারে আঘাত হইল, এবার প্রথম বারের অপেক্ষাও প্রবলতর শব্দে— "রাজার দোহাই, আান্ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস, তোমার দরজা খোলো, শীঘ্র খোলো।" দরজা খোলা হইল এবং আ্যান্ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস জিওভ্যানি পুজ্বুর নিজ হস্তের গুলিতে হত হইয়া আপনার বীর্যবতী পত্নীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। তিনি ঐ ভয়ানক ব্যাপার সম্পূর্ণ সংঘটিত হইতে দেখিয়া, ঐ সশস্ত্র হত্যাকারীদলের ভিতর দিয়া যুঝিতে যুঝিতে, কয়েকটি ভীষণ আঘাত লাভ করা সত্ত্বেও বাহির হইয়া পলায়ন করিলেন। Giovanni Puzzuকে সম্বোধন করিয়া একটি তরুণ কণ্ঠ কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "ধর্মপিতা— দেবতার দোহাই, ভগবানের সহিত শান্তি স্থাপনের জন্য আমাকে একমুহূর্ত জীবন ভিক্ষা দাও।" কিন্তু আবেদন বৃথাই হইল, বন্দুকের গুলি ছুটিল এবং যে গুলি তরুণ পিয়েট্রোর মন্তিক্ষ চতুদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল তাহাই তাহার সুশীলা বধ্ব বক্ষ ভেদ করিয়া গেল এবং এক-একটি করিয়া তিনটি পুত্র ও একটি পুত্রবধৃ ছিন্নভিন্ন মৃতদেহস্কুপে একত্র শায়িত হইল।

২০৬

উন্মুক্ত কফিনের ভিতর হতরান্তিগণের দেহ রক্ষিত হইল, প্রত্যোকেরই বক্ষস্থলে এক-একটি কুশ। ভাড়া করা বিলাপকারিণীর দল আসিয়া পৌছিল— আপনারা জানেন যে, উহা অতি প্রাচীন প্রথা, অনা দেশে বোধ করি উহা বহুকাল হইল আর পালিত হয় না— যাহা হউক, তাহারা অসংযত অক্ষভঙ্গি-সহকারে, আলুলায়িতকেশে ভয়াবহ চীংকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদের দলের নেত্রী হত স্ক্যাকাটোসের দেহের উর্ধে বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল এবং গন্তীর অপার্থিব কঠে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল, "চাহিয়া দেখা, বলশালী বাক্তি আজ ধূলায় লুষ্ঠিত, সাধু বাক্তি আজ দস্যহস্তে ভূপতিত। হায়, হায়, হায়! তাহার জীবন উর্বরা গোচারণভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর ন্যায় ছিল, উহা চারি দিকে উর্বরতা দান করিত। হায়, হায়, হায়! তাহার জীবনের দিনগুলি কী শান্তিপূর্ণ ও অক্ষুক্ক ছিল, উহা চতুর্দিকে আশিস বর্ষণ করিত। হায়, হায়, হায়, হায়! কারণ, তিনি সিংহের ন্যায় বীর্যবান ও সাহসী অথচ কপোতের ন্যায় মৃদৃস্বভাব ছিলেন। হায়, হায়, হায়, হায়! তাহার তাহার আত্মা অগ্নিশিখার ন্যায় নির্মল এবং তাহার বাক্য মধ্ব ন্যায় মিষ্ট ছিল। হায়, হায়, হায়, হায়, হায়, হায়।

209

"কিন্তু তোমার ঋণ পরিশোধ হইবে, তোমার ক্ষতসকল ঐ শত্রুর বক্ষেই প্রত্যাবর্তিত হইবে। হায়, হায়, হায়! পার্বত্য গৃধিনী তাহার দেহ ভোগ করিবে এবং দাঁড়কাক তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে। হায়, হায়, হায়, হায়। তোমার রক্তাক্ত অঙ্গাবরণ তোমার প্রতিশোধকারীদিগের হস্তে অবতীর্ণ হইবে, রোমের বিগ্রহস্বরূপে তাহা বংশানুক্রমে রক্ষিত হইতে থাকিবে। হায়, হায়, হায়। অতএব তৃমি তোমার নির্জন সমাধিতে বিশ্রাম লাভ করো, কারণ তোমার হতাার প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব হইবে না। হায়, হায়। হায়। য়য়। এইরপাই ঘটিবে, তোমার হইয়া প্রা প্রতিশোধ দেওয়া হইবে।" এই বিলয়া রমণী তাহার উগ্রবাক প্রবন্ধ সমাপ্ত করিল এবং শেষের দিকে তাহার চীংকার উচ্চতর ও দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়া নাড়ীতে নাড়ীতে যেন স্পদ্দন জাগাইয়া তৃলিল। তখন স্ক্যাকাটোস-গৃহিণী এক হস্তে হত স্বামীর রক্তাক্ত অঙ্গাবরণ লইয়া এবং অন্য হস্তে যে শিশুকে তিনি মদের পিপার ভিতরে লুকাইয়া রবিয়াছিলেন সেই নয় বৎসর বয়স্ক ক্ষুদ্র Michele এর হস্ত ধারণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

#### 204

একবার সেই মৃতদেহের নিশ্চল বিবর্ণ মৃতির দিকে এবং একবার সেই রক্তরঞ্জিত স্মৃতিচিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া এবং ঐ শিশুর ক্লিষ্ট মৃথের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "শপথ করো, মিকেল, শপথ করো যে, তৃমি এই গাইত কার্যের প্রতিশোধ লইবে; স্বর্গবাসী সকল সাধুপুরুষের দোহাই যে, যত দিন না দস্যার নিপাত হয় তত দিন তৃমি কোনো আমোদ করিবে না এবং তোমার আন্মা কোনো শা্ন্তি পাইবে না; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, শপথ করো, এবং ঐ শপথ তোমার বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্ধিত হউক, যত দিন পর্যন্ত ঐ নাায়ানুমোদিত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার মতো তোমার বাহ বলিষ্ঠ এবং চক্ষু স্থিরলক্ষা না হয়।" ঐ বালক খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হে আমার পিতা, আমি তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা কবিতেছি, সাধুপুক্ষণণ আমার সহায় হউন।" এবং ঐ ভীষণ বাকা উচ্চারণকালে তাহার বিশাল নয়নদ্বয় বিক্ষারিত এবং তাহার আরক্ত ক্ষুদ্র অধ্যোষ্ঠি দৃঢ় পাতুর্বণ হইয়া উঠিল। তাহার শিশুমুখ হইতে যখন এক-একটি করিয়া ঐ ভয়ানক কথা বাহির হইতে গুনিলাম তথন ভিতরে ভিতরে লোমহর্ষণ অনুত্ব করিলাম।

#### 203

মহাশয়গণ, আমার আর অল্পই বলিবার আছে, অতি অল্প: যদিও স্বদেশের প্রথা অনুসরণ করিয়া স্ক্যাকাটোস-গৃহিণী প্রতিবংসর ঐ ভয়ানক দিনে তাঁহার পুত্রকে ঐ ভীষণ প্রতিজ্ঞার পুনরুচ্চারণ করাইতেন, তথাপি তিনি প্রতিশোধের আঘাত হানিবার জন্য উহার তরুণ বাহুর বললাভ ও দৃষ্টির অচপলতা-লাভের অপেক্ষা করেন নাই: তাঁহার আপনার হস্তেই প্রতিশোধের উপায় ছিল এবং তিনি অতি প্রবলক্ষপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন: তিনি গভর্মেন্টের নিকটে বিচারপ্রাথী হইলেন এবং আবেদন করিয়া এমন সফলতা লাভ করিলেন যে, ঐ ঘৃণ্য দুরায়া জিওভাানি পুজ্জু সাসারিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল, লিয়োনার্ডো ও পিয়েট্রো La Madalena নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্বাসিত হইল এবং ঐ পরিবারস্থ আরো পাঁচটি ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের ভয়ে পর্বতে পলায়ন করিল— এই আ্যান্ডিয়া তাহাদেরই মধ্যে একজন। মহাশয়গণ, ইহার পরে আর আমার অল্পই বলিবার আছে। যাহাদের নামই ভীতিজনক ছিল এবং যাহাদের ক্ষমতা কোনোই সীমা গ্রাহ্য করিত না, এমন দুরায়াদিগকে সকল প্রকার বিপদাশক্কা স্বীকার করিয়াও সমৃচিত দণ্ডিত করাইবার পরে, স্বীয় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া অ্যান্ডিয়া স্ক্যাকাটোসের বিধবা পত্নী এখন Tempi-র এক সয়্যাসিনীমঠে প্রবেশ করিয়াছেন।

#### 250

ইহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে-সকল যুগে পরাক্রম-বিস্তারকেই ন্যাশনাল অত্যাকান্তক্ষার প্রধান সহায়রূপে আহ্বান করা হইয়াছে সেই যুগগুলিই মানবের শ্রেষ্ঠ বা উচ্চতম ফললাভের জন্য খ্যাত নহে। Cæsar-এর রাজ্যকালে দেশজয় ও আধিপত্য-বিস্তারের পথে রোম যখন নির্মমভাবে যাত্রা করিয়াছিল তথন বছবিস্কৃত অধীন দেশসমূহে তাহার অন্ত্রচালনার সফলতায় মোহ প্রসার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পূর্বকালেই রোম আপন বৃদ্ধিবিকাশের পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল। এশিয়াতে আপন আধিপত্য-বিস্তারের পূর্বে ইন্ধিলন্ট তাহার কলা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাসকল প্রকাশ করিয়াছিল এবং যে এসীরিয়া প্রাচীনকালে সামরিক শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল আন্মোৎকর্ষশক্তি তাহার ছিল না। এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, বৃদ্ধির সাফলালাভ সম্বদ্ধে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের পরের জর্মানি তাহার পূর্ববতী জর্মানির অপেক্ষা মহন্তর।

#### 255

George Brandes বিষাদের সহিত এই তথাটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৮৭০ সালে জর্মান-উপরাজাগুলি সন্মিলনের পর হইতেই জর্মানিতে উদারমতের হ্রাস আরম্ভ হয়। ব্রান্তেস্ বলেন, "বর্তমান প্রজাতির বৃদ্ধ মানুষেরাই মনোভাবে তরুণ, অপর পক্ষে যুবকদের অনেকেই প্রতিমুখ মতগুলির সহিত আপনাদিগকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছে।" শতান্দীর বিগত চতুর্থাংশ সময়ে জর্মানির আর্থিক সমৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিণতি সাহিতো দর্শনে এমন-কি পাতিতোও তেমন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে জন্ম দেয় নাই, যেমন ১৮৭০ খৃস্টান্দের পূর্বে ঘটিয়াছিল। Kantএর সময়েই জর্মানিতে দর্শনের মহাযুগ আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি এমন সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন জর্মানিকে বিস্তীণতর করিবার চিন্তাও কোথাও ছিল না। Goethe এবং Schiller এমন সময় বিরাজমান ছিলেন যখন জর্মন জনসমূহ নেপোলিয়নীয় আধিপতোর ছায়াতলে বাস করিত, এবং যখন লোকেরা স্বাধীনতা-লাতের জনা প্রযাস পাইতেছে সেই সময়ে স্বাধীনতার কবি Heine তাঁহার অমন গানগুলি গাহিয়াছেন।

#### 252

পূর্বে আমি এক আকাশচারী বিদাধের ছিলাম। এক সময়ে আমি হিমালয়ের একটি শিখরের উপর দিয়া যাইতেছিলাম। নীচে মহাদেব তখন গৌরীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; তাঁহাকে উল্লপ্তমন করিয়া যাওয়ায়, তিনি ক্রন্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন, "তুমি মনুষাগর্ভে নিপতিত হও। সেখানে এক বিদাধেরী স্ত্রী লাভ করিয়া ও পুত্রকে তোমার পদে স্থাপিত করিয়া তুমি নিচ্চের পূর্বক্তন্ম অবণ করিবে এবং পুনর্বার বিদ্যাধর্বরূপে জন্মলাভ করিবে।" শিব আমার শাপাবসানকাল জানাইয়া দিয়া তিরোহিত হইলে, আমি অচিবেই ভৃতলে এক বণিগ্রংশে জন্ম লইলাম। আমি বল্লভী-নামক নগরে এক ধনশালী বণিকের প্র হইয়া বাডিয়া উঠিলাম, আমার নাম ছিল বসদন্ত।

#### 230

কালক্রমে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, পিতা আমার জনা একদল পরিচর নিযুক্ত করিলেন, এবং আমি তাঁহার আদেশে বাণিজ্যের জনা দেশান্তরে গমন করিলাম। আমি যখন যাইতেছিলাম তখন একজন দস্য এক অরণো আমাকে আক্রমণ করিল এবং আমার সর্বস্থ লইয়া আমাকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিজেদের পল্লীতে, পশুপ্রাণগ্রাসোদাত কৃতান্তের জিহ্বার নাায় দীর্ঘ ও চঞ্চল রক্তবর্ণ পতাকান্বিত এক ভীষণ চণ্ডীমন্দিরে লইয়া গেল। তাহারা সেখানে আমাকে বলির জনা তাহাদের দেবীপূজারত প্রভূ পুলিন্দকের নিকট উপস্থিত করিল। চণ্ডাল হইলেও, আমাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার হৃদয় করুণাবিগলিত হইল; হৃদয়ের অহৈত্বক স্নেহচাঞ্চলা পূর্বজন্মের সথোর নিদর্শন।

#### 258

অনন্তর সেই শবরপতি হত্যা হইতে আমাকে বাঁচাইয়া যখন নিজেকেই বলি দিয়া পূজা সমাপ্ত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন এক দৈববাণী তাঁহাকে বলিলেন, "এরূপ করিয়ো না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি, আমার নিকট বর প্রার্থনা করো।" তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "দেবি, আপনি প্রসন্না হইয়াছেন; ইহা ছাড়া অন্য কোন্ বরে আমার প্রয়োজন থাকিতে পারে ? তথাপি আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, জন্মান্তরেও যেন এই বণিকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়।" "তথাস্তু" এই বলিয়া দৈববাণী নীরব হইলে, সেই শবর আমাকে প্রভৃত অর্থ দিয়া স্বভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

#### 220

হিমবান্ নামে এক মহাপর্বত আছে— ইহা জগজ্জনীর পিতা এবং কেবল গিরিরাজ নহে, শিবেরও গুরু বটে। বিদ্যাধরগণের আবাসভৃত সেই মহাপর্বতে বিদ্যাধরাধিপতি রাজা জীমৃতকেতৃ বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে পূর্বপুরুষক্রমাগত সার্থকনামা কল্পক্ষ ছিল। এক দিন রাজা জীমৃতকেতৃ তাঁহার উদ্যানে সেই দেবতাত্মক কল্পদ্রমের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে দেব, আমরা আপনার নিকট হইতে সর্বদা সমস্ত দ্রবাই পাইয়া থাকি; আমি পুত্রহীন, অতএব, আমাকে একটি রিজয়ী পুত্রপ্রদান করন।" কল্পদ্রম্য বলিলেন, "রাজন্, আপনার এক জাতিত্মর দানবীর ও সর্বভৃতে দয়াবান পুত্র উৎপন্ন হইবে!" ইহা শ্রবণে রাজা আনন্দিত হইয়া কল্পাক্ষকে প্রণামপূর্বক গমন করিলেন এবং রানীকে এই সংবাদ জানাইয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিলেন।

#### 236

তদনুসারে অচিরেই তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইল এবং পিতা সেই পুত্রের নাম রাখিলেন জীমৃতবাহন। অনস্তর মহাস্ত্র জীমৃতবাহন সর্বভৃতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুকম্পার সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

কালক্রমে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইলে তিনি একদিন জগতের প্রতি অনুকম্পাবশত নির্জনে পিতাকে নিবেদন করিলেন, "তাত, আমি জানি এই সংসারে সমস্ত পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর; কিন্তু একমাত্র মহাপুরুষগণের নির্মল যশই কল্পান্ত পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। যদি পরোপকারজনিত যশ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উদার ব্যক্তিগণের নিকটে তাহার মতো আর কোন ধন প্রাণাপেক্ষাও অধিক মূলাবান পরিগণিত হইতে পারে?"

#### 239

"যে সম্পদে পরের উপকার করিতে পারা যায় না তাহা তো বিদ্যুতের নাায় কেবল ক্ষণকালের জন্য লোকচক্ষুর কষ্টই উৎপাদন করিয়া বিলীন হইয়া যায়। অতএব এই যে আমাদের অধিকারে অভিলয়িত বস্তুপ্রদ কল্পবৃদ্ধর রহিয়াছেন, ইহাকে যদি পরোপকারে লাগাইতে পারা যায় তাহা হইলে ইহার নিকটে সমস্ত ফল পাওয়া যাইবে। অতএব আমি সেইরূপ উপায় গ্রহণ করিতে চাহি, যাহাতে ইহার ধন-দ্বারা প্রার্থী জনসমূহ দারিদ্রা হইতে মৃক্ত হয়।" জীম্তবাহন পিতাকে এই আবেদন জানাইয়া ও তাহার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কল্পদ্রমের নিকটে গমনপূর্বক বলিলেন, "হে দেব, আপনি সর্বদা আমাদিগকে অতীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন। অতএব আজ আপনি আমাদের একটি অভিলাষ পূর্ণ করুন। হে বন্ধু, আপনি এই সমগ্র পৃথিবার দৈন্য উপশম করুন! আপনার জয় হউক, আপনি ধনাথী জগতেরই জনা প্রদন্ত হইয়াছেন।" সেই ত্যাগদীলকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কল্পদ্রম ভৃতলে প্রচুর স্বর্ণবর্ষণ করিলেন এবং লোকেরা তাহাতে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

#### 236

পূর্বকল্পে কাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুরুরতীর্থে গমন করিয়া সেখানে দিবারাত্রি মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তাঁহার জপ করিতে করিতে দেবগণের দৃষ্ট অযুত বংসর চলিয়া গেল। তখন তাঁহার মন্তক হইতে অবিচ্ছিন্ন এক মহৎ জ্যোতি আবির্ভৃত হইল এবং ইহা দশ সহস্র সূর্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে উৎসারিত হইয়া সিদ্ধ প্রভৃতির গতিকে ক্লদ্ধ ও ত্রিভৃবনকে প্রজ্বলিত করিল। তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা আগমন করিয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনার জ্যোতিতে এই সমস্ত ভূবন দগ্ধ হইতেছে। আপনার যে বর অভিলয়িত হয় গ্রহণ করুন।" তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর দিলেন, "রুপ ভিন্ন অন্যত্র যেন আমার অনুরাগ না হয় ইহাই আমার বর, আমি অন্য কিছু চাহি না।"

#### 222

যখন তাঁহারা তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুনয় করিতে লাগিলেন, তখন সেই জ্পকারী সে-স্থান হইতে দূরে গমন করিয়া হিমালয়ের উত্তর পার্ছে থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন। সেখানেও যখন ক্রমশ তাঁহার অসামানা তেজ অসহা হইয়া উঠিল তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বিক্ষুক্ত করিবার জনা প্রলোভন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই আত্মসংযমী অবিচলিত রহিলেন। অনন্তর তাঁহার নিকটে মৃত্যুকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, মর্ত্যের, এত দীর্ঘকাল বাঁচে না, অতএব আপনি নিজের জীবন পরিত্যাগ করুন, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্খন করিবেন না।" ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যদি আমার আয়ুর সীমা পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে লইয়া যাইতেছ না কেন? তুমি কিসের জনা প্রতীক্ষা করিতেছ? হে দেব পাশহস্ত, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রাণ ত্যাগ করিব না, কেননা ইচ্ছা করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে আয়ুঘাতী হইতে হইবে।"

#### 330

এইরূপ বলিলে, তাঁহার প্রভাববশত মৃত্যু যখন তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না, তখন যেমন তিনি আসিয়াছিলেন তেমনিই চলিয়া গোলেন। অনস্তর ইন্দ্র তাঁহাকে বলপূর্বক স্বর্গে লইয়া গোলেন। সেখানে তিনি সেখানকার প্রমোদসন্তোগে বিমুখ হইয়া জপ হইতে বিরত হইলেন না। তাই দেবতারা তাঁহাকে পুনশ্চ ভূলোকে নামাইয়া দিলেন এবং তিনিও হিমালয় প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে যখন দেবতারা সকলেই তাঁহাকে বরগ্রহণে সম্মত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখনসেই পথে রাজা ইম্পবাকু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি মী জপকারীকে বলিলেন, "আপনি যদি দেবগণের নিকট বর গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমার নিকট হইতে গ্রহণ ককন।"

#### 223

জপকারী ইহা প্রবণে হাস্য করিয়া রাজাকে বলিলেন, "আমি দেবগণের নিকট যখন বর গ্রহণ করিতেছি না, তখন আপনি আমাকে বরদান করিতে পারেন।" তিনি এই কথা বলিলে ইক্ষবাকু রাহ্মণকে বলিলেন, "আমি যদি আপনাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ না হই, আপনি আমাকে দিতে পারেন। অতএব আমাকে একটি বর দান করুন।" জপকারী বলিলেন, "আপনার যাহা অভীষ্ট হয় প্রার্থনা করুন. আমি আপনাকে তাহা দিব।" রাজা ইহা শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন, "আমি দান করিব এবং তিনি গ্রহণ করিবেন এই বিহিত বিধান; কিন্তু তিনি দান করিবেন আর আমি গ্রহণ করিব ইহা বিপরীত বিধি।" রাজা যখন এই সংকটসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বিলম্ব করিতেছিলেন তখন দুইটি ব্রাহ্মণ বিবাদ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে দেখিয়া বিচারের জনা তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "এই রাহ্মণ আমাকে দক্ষিণার সহিত একটি গাভী প্রদান করিয়াছেন। আমি ইহাকে তাহা প্রতার্পণ করিতেছি, কিন্তু ইনি আমার হাত হইতে তাহা কেন গ্রহণ করিবেন নাং" অপর ব্যক্তি বলিলেন, "আমি ইহা প্রথমে গ্রহণ করি নাই, আর ইহা প্রার্থনাও করি নাই, তবে ইনি কেন ইহা আমাকৈ বলপুর্বক গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করিতেছেনং"

#### २२२

রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "এই অভিযোগকারীর অভিযোগ ঠিক নহে। আপনি গাভী গ্রহণ করিবার পর যিনি ইহা দিয়াছেন তাঁহাকেই আবার বলপূর্বক ফিরাইয়া দিতেছেন কেন?" রাজা ইহা

# সহজ পাঠ

## প্রথম ভাগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশীত

শাস্তিনিকেতন প্রেসে, রায় সাহেব **জ্রীক্ষাদানন্দ রা**য় কর্ত্ত্বক মুক্তিত ও প্রকাশিত শাস্তিনিকেতন, বীরভূম।

# সহজ পাঠ

## প্রথম ভাগ

অ আ ছোটো খোকা বলে অ আ শেখেনি সে কথা কওয়া। 3 इम है मीर्घ के বসে খায় ক্ষীর খই। **5 5** इम ड मीर्च ड ভাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ। ₹1 ঘন মেঘ বলে ঋ দিন বড বিশ্ৰী। ত ক্র বাটি হাতে এ ঐ शैक (मग्र (म रिम) હ હે ডাক পাডে ও ঔ ভাত আনো বড বৌ।

ক খ গ ঘ
ক খ গ ঘ গান গেয়ে
জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।
ঙ
চরে বসে রাধে ঙ
চোখে তার লাগে ধোঁয়া।
চ ছ জ ঝ
চ ছ জ ঝ দলে দলে
বোঝা নিয়ে হাটে চলে।
এ৪
ক্ষিদে পায় খুকী এ৪
শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ। কিয়োঁ।

व च हे व ট ঠ ড ঢ করে গোল কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল। বলে মুর্দ্ধন্য ণ, চপ করো কথা শোনো। ত থ দ ধ ত থ দ ধ বলে, ভাই আম পাডি চলো যাই। ন রেগে বলে দন্তা ন যাব না তো কক্ষনো। প ফ ব ভ প ফ ব ভ যায় মাঠে সারাদিন ধান কাটে। ম ম চালায় গোরু-গাডি ধান নিয়ে যায় বাডি। य त न व যর ল ব বসে ঘরে এক মনে পড়া করে। শ ষ স শ ষ স বাদল দিনে ঘরে যায় ছাতা কিনে। 5 % শাল মুড়ি দিয়ে হ ক কোণে বসে কাশে খ ক

## প্রথম পাঠ

বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখ।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।
বাঘ আছে আম-বনে।
গায়ে চাকা চাকা দাগ।
পাখি বনে গান গায়।
মাছ জলে খেলা করে।
ডালে ডালে কাক ডাকে।

খালে বক মাছ ধরে। বনে কত মাছি ওড়ে। ওরা সব মৌ-মাছি। ঐখানে মৌ-চাক। তাতে আছে মধু ভরা।

আলো হয়. গেল ভয়। চারি দিক ঝিকি মিক। বায়ু বয় বনময়। বাশ গাছ করে নাচ দীঘিজল ঝল মল। যত কাক দেয় ভাক। খুদিরাম পাড়ে জাম। মধু রায় খেয়া বায়।

<u> अयुनान</u> ধরে হাল। অবিনাশ কাটে ঘাস। ঝাউডাল দেয় তাল। বুডি দাই ক্তাগে নাই। হরিহর বাধে ঘর। পাতৃ পাল আনে চাল। <u> मीननाथ</u> রাধে ভাত। গুরুদাস করে চাষ।

## দ্বিতীয় পাঠ

রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি।

জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে নাল ফুল। ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আরু পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধূনা।

পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মালা নিয়ে ছোটে। ছোটো খোকা দোলা চ'ড়ে দোলে।

থালা ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা।

রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। সাত দিন ছুটি। তিন ভাই মিলে খেলা হবে।

> কালো রাতি গেল ঘুচে, আলো তারে দিল মুছে। পুব দিকে ঘুম-ভাঙা। হাসে উষা চোখ-রাঙা।

নাহি জানি কোপা থেকে ডাক দিল চাঁদেরে কে। ভয়ে ভয়ে পথ খুজি। চাঁদ তাই যায় বৃঝি। তারাগুলি নিয়ে বাতি জেগেছিল সারা রাতি, নেমে এল পথ ভূলে বেলফুলে জুঁইফুলে। বায়ু দিকে দিকে ফেরে ডেকে ডেকে সকলেরে। বনে বনে পাখি জাগে, মেঘে মেঘে রঙ লাগে। জলে জলে ঢেউ ওঠে, ডালে ডালে ফল ফোটে।

## তৃতীয় পাঠ

ঐ সাদা ছাতা। দাদা যায় হাটে। গায়ে লাল জামা। মামা যায় খাতা হাতে। গায়ে সাদা শাল। মামা আনে চাল ডাল। আর কেনে শাক। আর কেনে আটা।

দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আন। দিয়ে। আর, আখ আর জাম চার আনা। বাবা খাবে। কাকা খাবে। আর খাবে মামা। তার পরে কাব্ধ আছে। বাবা কাব্ধে যাবে।

দাদা হাটে যায় টাকা হাতে। চার টাকা। মা বলে, খাজা চাই, গাজা চাই, আর ছানা চাই। আশাদাদা খাবে।

আশাদাদা আৰু ঢাকা থেকে এল। তার বাসা গড়পারে। আশাদাদা আর তার ভাই কালা কাল ঢাকা ফিরে যাবে।

নাম তার মোতিবিল, বহু দূর জল—
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ ক'রে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আকাবাকা।
কোথাও বা ধানক্ষেত জলে আধো ডোবা.
তারি 'পরে রোদ পড়ে কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারিগান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।

### চতুৰ্থ পাঠ

বিনিপিসি, বামি আর দিদি ঐ দিকে আছে। ঐ যে তিনজনে ঘাটে যায়।

বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি নিয়ে নিজে ঘটি মাজে। রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিনদিন কাশি। তার কাছে আছে মা, মাসি আর কিনি।

চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলক্ষেত। তার পরে তিসিক্ষেত। তার পর দীঘি। জল খুব নীল। ধারে ধারে কাদা। জলে আলো ঝিলিমিলি করে। বক মিটি মিটি চায় আর মাছ ধরে।

ঐ যে বামি ঘটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ভাই, ঘড়ি আছে কিং দেখি। ছ'টা যে বাজে, আর দেরি নয়। এইবার আমি বাড়ি যাই। তুমি এসো পিছে পিছে। পাখি খাবে, দেখ এসে।

এ কী পাখি? এ যে টিয়ে পাখি। ও পাখি কি কিছু কথা বলে? কী কথা বলে? ও বলে রাম রাম হরি হরি। ও কী খায়? ও খায় দানা। রানীদিদি ওর বাটি ভ'রে আনে দানা। বুড়ী দাসী আনে জল।

পাখি কি ওড়ে?

না, পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি। ও আগে ছিল বনে। বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জ্বল খেত। দীনু এই পাখি পোষে।

> ছায়ার ঘোমটা মখে টানি আছে আমাদের পাডাখান। দীঘি তার মাঝখানটিতে তালবন তারি চারিভিতে। বাকা এক সরু গলি বেয়ে জল নিতে আসে যত মেয়ে। বাশগাছ ঝকে ঝকে পড়ে. ঝরু ঝরু পাতাগুলি নডে। পথের ধারেতে একখানে হরিমদী বসেছে দোকানে। চাল ডাল বেচে তেল নন. খয়ের সপারি বেচে চন. টেকি পেতে ধান ভানে বড়ী. খোলা পেতে ভাজে খই মডি। विथ गग्ननामी भारत (शाग्र সকাল বেলায় গোরু দোয়। আঙিনায় কানাই বলাই রাশি করে সরিষা কলাই। বডোবউ মেজোবউ মিলে ঘটে দেয় ঘরের পাঁচিল।

## পঞ্চম পাঠ

চুপ করে বসে ঘুম পায়। চলো, ঘুরে আসি। যুব্দ তুলে আনি। আজ খুব শীত। কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ ক'রে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়। দুখি বুড়ী উন্ন-ধারে উবু হয়ে বসে আগুন পোহায় আর গুন্ গুন্ গান গায়।

গুপী টুপি খুলে শাল মুড়ি দিয়ে গুয়ে আছে। ওকে চুপি চুপি ডেকে আনি। ওকে নিয়ে যাব কুলবনে। কুল পেড়ে খাব। কুলগাছে টুনটুনি বাসা করে আছে। তাকে কিছু বলি নে।

আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশি। সেও যাবে কুলরনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়ি-ভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভ'রে নিয়ে বাড়ি যাব। উমা খুশি হবে। উষা খুশি হবে। বেলা হল। মাঠ ধু ধু করে। থেকে থেকে হু হু হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে। চুনি মালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘুঘু ডাকে ঘুঘু।

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে. বৈশাথ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি। চিক্চিক করে বালি, কোথা নাই কাদা, এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। কিচিমিচি করে সেথা শালিখের ঝাক, রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক: আর-পারে আমবন তালবন চলে, গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে। তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে। সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে। বালি দিয়ে মাজে খালা, ঘটিগুলি মাজে, বধুরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাঞে। আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর-ভর— মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর। মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে, ঘোলাজলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে। দুই কুলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া, বরষার উৎসবে ক্রেগে ওঠে পাড়া।

## ষষ্ঠ পাঠ

বেলা যায়। তেল মেখে জলে ডুব দিয়ে আসি। তার পরে খেলা হবে। একা একা খেলা যায় না। ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়। ঐ-যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বংশী সেন। আর ঐ-যে আসে মধু শেঠ আর ক্ষেতৃ শেঠ। ফুটবল খেলা খুব হবে। বল নেই। গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব। তেলিপাড়া মাঠে গিয়ে খেলা হবে। খেলা সেরে ঘরে ফিরে যাব। দেরি হবে না। বাবা নদী থেকে ফিরে এলে তবে যাব। গিয়ে ভাত খেয়ে খাতা নেব। লেখা বাকি আছে।

> এসেছে শরৎ, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার 'পরে---সকালবেলায় ঘাসের আগায শিশিরের রেখা ধরে। আমলকী-বন কাঁপে, যেন তার বুক করে দুরু দুরু-পেয়েছে খবর পাতা-খসানোর সময় হয়েছে শুরু। শিউলির ডালে কডি ভ'রে এল. টগর ফুটিল মেলা. মালতীলতায় খোঁজ নিয়ে যায় মৌমাছি দুই বেলা। গগনে গগনে বরষণ-শেষে মেঘেরা পেয়েছে ছাডা. বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে. নাই কোনো কাব্ধে তাডা। দীঘিভরা জল করে ঢল-ঢল. নানা ফুল ধারে ধারে, কচি ধানগাছে ক্ষেত ভ'রে আছে— হাওয়া দোলা দেয় তারে। যে দিকে তাকাই সোনার আলোয় দেখি-যে ছটির ছবি. পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই পূজার দিনের রবি।

## সপ্তম পাঠ

শৈল এল কই ? ঐ-যে আসে ভেলা চ'ড়ে বৈঠা বেয়ে। ওর আজ্ব পৈতে।
ওরে কৈলাস, দৈ চাই। ভালো ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ। শৈল আজ্ব থৈ দিয়ে দৈ মেখে খাবে।
দৈ তো গয়লা দেয় নি। তৈরি হয় নি। হয়তো বৈকালে দেবে।
পৈতে হবে চিঠি পেয়ে মৈনিমাসি আজ্ব এল। মৈনিমাসি বৈশাখ মাসে ছিল নৈনিতালে। তাকে
যেতে হবে চৈবাসা। তার বাবা থাকে গৈলা।

গৈলা কোথা?

कात्ना ना. रेशना वित्रभातन। स्मर्रेशात्न शांक दिनी देवताशी। এशन स्म शांक तिराधि।

কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভ'রে। বল্ দেখি তুই মালী, হয় সে কেমন ক'রে।

> গাছের ভিতর থেকে করে ওরা যাওয়া-আসা। কোথা থাকে মুখ ঢেকে, কোথা-যে ওদের বাসা।

থাকে ওরা কান পেতে লুকানো ঘরের কোণে, ডাক পড়ে বাতাসেতে কী ক'রে সে ওরা শোনে।

দেরি আর সহে না-যে,
মুখ মেজে তাড়াতাড়ি
কত রঙে ওরা সাজে,
চ'লে আসে ছেড়ে বাড়ি।

ওদের সে-ঘরখানি থাকে কি মাটির কাছে? দাদা বলে, জানি জানি সে-ঘর আকাশে আছে।

> সেথা করে আসা-যাওয়া নানা-রঙা মেঘগুলি— আসে আলো, আসে হাওয়া গোপন দুয়ার খুলি।

এ ছন্দটি দুই মাত্রায় অথবা তিন মাত্রায় পড়া যায়।

**पृ**ष्टे भाडा, यथा—

কাল। ছিল। ডাল। খালি। আন্ত। ফুলে। যায়। ভ'রে।

टिन माडा, यथा-

কাল ছিল ডাল। খালি—।

আৰু ফুলে যায়। ভ'রে—।

তিন মাত্রার তালে পড়লেই ভালো হয়।

## অষ্টম পাঠ

ভোর হ'লো। ধোবা আসে। ঐ তো লোকা ধোবা। গোরা-বান্ধারে বাসা। ওর থোকা খুব মোটা, গাল ফোলা।

ঐ-যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা। খুলে দেখো। আছে ধুতি। আছে জ্ঞামা, মোজা, শাড়ি। আরো কত কী। ওর খুড়ো সুতো বেচে, উল বেচে। ওর মেসো বেচে ফুলের তোড়া। ধোবা কোথা ধৃতি কাচে, জানো? ঐ-যে ডোবা, ওখানে। ওর জল বড়ো ঘোলা। গাধা ছোলা খেতে ভালোবাসে। ওকে কিছু ছোলা খেতে দাও। ছোলা কোথা পাব? ঐ-যে ঘোড়া ছোলা খায়। ওর ঘর খোলা আছে।

ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আৰু বিয়ে। তাই ঢের ঘোড়া এলো, গাড়ি এলো। এক জোড়া হাতি এলো। মেজো মেসো হাতি চ'ড়ে আসে। ওটা বুড়ো হাতি। তার নাতি ঘোড়া চড়ে। কালো ঘোড়া। পিঠে ডোরা দাগ। পায়ে তার ফোড়া, জোরে চলে না। ঢোল বাজে। ঘোড়া ঘোর ভয় পায়।

> দিনে হই এক মতো, রাতে হই আর। রাতে যে স্থপন দেখি মানে কী যে তার। আমাকে ধরিতে যেই এলো ছোটো কাকা স্বপনে গেলাম উডে মেলে দিয়ে পাখা। দুই হাত তলে কাকা বলে, থামো থামো, যেতে হবে ইসকলে, এই বেলা নামো। আমি বলি, কাকা, মিছে করো ঠেচামেচি, আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেচি। ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধন খুজি. আলোর অশোক ফুল চুলে দেব গুঞ্জি। সাত-সাগরের পারে পারিজাত বনে জল দিতে চ'লে যাব আপনার মনে। যেমনি এ কথা বলা অমনি হঠাৎ কডকড রবে বাজ মেলে দিল দাত। ভয়ে কাপি, মা কোথাও নেই কাছাকাছি, ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি বিছানায় আছি।

## নৰম পাঠ

এসো এসো, গৌর এসো। ওরে কৌলু, দৌড়ে যা। চৌকি আন্।
গৌর, হাতে ঐ কৌটো কেন?
ঐ কৌটো ভ'রে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।
ভূমি কী ক'রে এলে গৌর?
নৌকো ক'রে।
কোথা থেকে এলে?
গৌরীপুর থেকে।
পৌষ মাসে যেতে হবে গৌহাটি।
গৌর, জানো ওটা কী পাখি।
ও তো বৌ-কথা-কও।
না, ওটা নয়। ঐ-যে জলে, যেখানে জেলে মৌরলা মাছ ধরে।
ওটা তো পানকৌড়ি।
চলো, এবার খেতে চলো। সৌরিদিদি ভাত নিয়ে ব'সে আছে।

নদীর ঘাটের কাছে নৌকো বাধা আছে. नाइँए यथन याइँ, प्रिच स्म জ্বলের ঢেউয়ে নাচে। আজ গিয়ে সেইখানে দেখি দুরের পানে মাঝনদীতে নৌকো, কোপায় চলে ভাঁটার টানে। জানি না কোন দেশে পৌছে যাবে শেষে. সেখানেতে কেমন মানুষ। থাকে কেমন বেশে। থাকি ঘরের কোণে, সাধ জাগে মোর মনে. অমনি ক'রে যাই ভেসে, ভাই. নতুন নগর বনে। দুর সাগরের পারে. জলের ধারে ধারে. নারিকেলের বনগুলি সব দাঁডিয়ে সারে সারে।

পাহাড়-চূড়া সাভে নীল আকাশের মাঝে, বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া কেউ তা পারে না-যে।

কোন সে বনের তলে নতুন ফুলে ফলে

নতুন নতুন পশু কত বেড়ায় দলে দলে। কত রাতের শেষে নৌকো যে যায় ভেসে। বাবা কেন অপিসে যায়.

যায় না নতুন দেশে?

## দশম পাঠ

বাশগাছে বাদর। যত ঝাকা দেয় ডাল তত কাপে। ওকে দেখে পাচু ভয় পায়, পাছে আঁচড় দেয়। বাশগাছ থেকে লাফ দিয়ে বাদর গেল চাপাগাছে। কী জ্ঞানি, কখন ঝাপ দিয়ে নীচে পড়ে। এইবার বাদর ভয় পেয়েছে। ভোঁদা কুকুর ওকে দেখে ডাকছে। খাদু ওকে ঢিল ছুড়ে তাড়া করেছে। পাঁচটা বেজে গেছে। ঝাকায় কাঁচা আম নিয়ে মধু গলিতে হেঁকে যায়। আধার ঐ-যে চাঁপাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদ। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উড়ে গেল। দূরে ঠাকুর-ঘরে শাঁক বাজে, কাঁসি বাজে। কানাই ছাদে ব'সে বাঁশি বাজায়। ঐ কে যেন কাঁদে। না. কাঁদা নয়, কাঁটা গাছে পোঁচা ডাকে।

> কত দিন ভাবে ফুল উডে যাব কবে. যেথা খুলি সেথা যাব ভারি মঞ্জা হবে। তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা. প্রজাপতি হল, তারে কে করিবে মানা! রোজ রোজ ভাবে ব'সে প্রদীপের আলো উডিতে পেতাম যদি হত বডো ভালো। ভাবিতে ভাবিতে শেষে কবে পেল পাখা. জোনাকি হল সে— বর যায় না তো রাখা। পুকুরের জল ভাবে, চপ ক'রে থাকি. হায় হায়, কী মজায় উডে যায় পাখি। তাই একদিন ব্ঝি ধোয়া-ডানা মেলে মেঘ হয়ে আকালেতে গেল অবহেলে। আমি ভাবি ঘোডা হয়ে মাঠ হব পার. কভ ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার। কভ ভাবি পাখি হয়ে উডিব গগনে। कथाना शत ना सि कि ভাবি যাহা মনে?

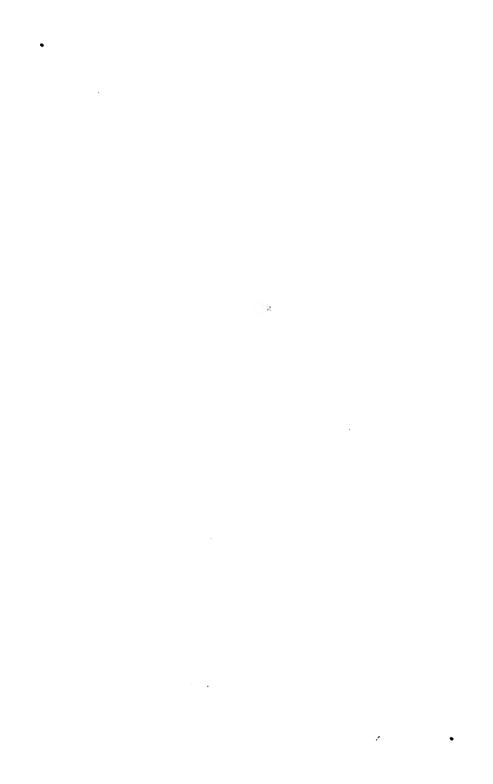

## সহজ পাঠ

দ্বিতীয় ভাগ

## শ্রীরবী**স্ত্রনাথ ঠাকুর** প্রশীত।

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন, বীর্তৃম।

# সহজ পাঠ

## দ্বিতীয় ভাগ

### প্রথম পাঠ

বাদল করেছে মেঘের রঙ ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে ৯টা বাজ্বল। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে ? ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়। সেখানে কংসবধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজসিংহ আসবেন। কংসবধ অভিনয় তাঁকে দেখাবেশ বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি নয়। তিনি পাংশুপুরের রাজা। সংসারবাবু তাঁরি সংসারে কাজ করেন। কাংলা, তুই বুঝি সংসারবাবুর বাসায় চলেছিস? সেখানে কংসবধে সঙ সাজতে হবে। কাংলা, তাের ঝুড়িতে কী? ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, টাাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। সংসারবাবুর মা চেয়েছেন।

## দ্বিতীয় পাঠ

আজ আদানাথবাবুর কনাার বিয়ে— তাঁর এই শলাপুরের বাড়িতে। কন্যার নাম শ্যামা। বরের নাম বৈদানাথ। বরের বাড়ি অহল্যাপাড়ায়। তিনি আর তাঁর ভাই সৌম্য পাটের ব্যাবসা করেন। তাঁর এক ভাই ধৌম্যানাথ কলেজে পড়ে, আর রম্যানাথ ইস্কুলে। আদানাথ বড়ো ভালো লোক। দান-ধাান পূণা কাজে তাঁর মন। দেশের জনা অনেক কাজ করেন। সবাই বলে, তিনি ধন্য। আদানাথবাবু তাঁর ভৃত্য সত্যকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছি তাঁর কন্যার বিবাহে অবশা অবশা যাব। এখানে এসে দেখি, আঙিনায় বাদা বাজছে। চাষীরা এ বংসর ভালো শস্য পেয়েছে। তাই তারা ভিড় ক'রে এসেছে। ভিতরে ঢুকি— সাধা কী! অগত্যা বাইরে ব'সে আছি। দেখছি, ছেলেরা খুশী হয়ে নৃত্য করছে। কেউ বা ব্যাটবল খেলছে। নিতাশরণ ওদের ক্যাপ্টেন।

## হাট

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি— বোঝাই-করা কল্সি হাঁড়ি। গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে-যে যায় ভাগ্নে মদন। হাট বসেছে শুক্রবারে বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে। জ্ঞিনিসপত্র জুটিয়ে এনে গ্রামের মানুষ বেচে কেনে। উচ্ছে বেগুন পটল মূলো, বেতের বোনা ধামা কুলো, সর্বে ছোলা ময়দা আটা, শীতের র্যাপার নকশাকাটা। ঝাঝ্রি কড়া বেড়ি হাতা।
শহর থেকে সস্তা ছাতা।
কল্সি-ভরা এখো গুড়ে
মাছি যত বেড়ায় উড়ে।
খড়ের আটি নৌকো বেয়ে
আনল যত চাষীর মেয়ে।
অন্ধ কানাই পথের 'পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে!
পাড়ার ছেলে স্লানের ঘাটে
জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে।

## তৃতীয় পাঠ

আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। রঙ্গলালবাবুও এখনি আসবেন। আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। সিদ্ধি, তুমি দৌড়ে যাও তো। অনঙ্গদাদাকে ধরো, মোটরগাড়িতে তাঁদের আনবেন। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেব ভিঙ্গি মেধরকে। এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে। ক্ষিতিবাবুর ক্ষেতে একটি ঘাস নেই। অক্ষয়বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ ক'রে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গদিতে হবে। ঈশানবাবু ইঙ্গিতে বলেছেন, তিনি কিছু দান করবেন।

## চতুর্থ পাঠ

চন্দননগর থেকে আনন্দবাবু আস্বেন। তিনি আমার পাড়ার কাজ দেখতে চান। দেখো, যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে ব'লে দিয়ো, তার আতিথো যেন খুঁত না থাকে। তার ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো। তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে। রঙ্গু বেহারাকে বোলো, তার শোবার ঘরে তার তোরঙ্গ যেন রাখে। ঘর বন্ধ যেন না থাকে। সন্ধ্যা হ'লে ঘরে ধুনোর গন্ধ দিয়ো। দীনবন্ধুকে রেখো পাশের ঘরেই। তাদের সঙ্গে সিন্ধুবাবু আস্বেন, তাকে অন্য ঘরে রাখতে হবে। বিন্দুকে ব'লে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই। বন্দেমাতরং গান নন্দী জানে তো? সেই অন্ধ গায়ককেও ডেকে এনো। সে তো মন্দ গায়না।

## পদ্ধম পাঠ

বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকানি চলছে। শিলং পর্বতে ঝর্নার জল বেড়ে উঠল। কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে। সর্বে ক্ষেত ডুবিয়ে দিলে। দুর্গানাথের আঙিনায় জল উঠেছে। তার দর্মার বেড়া ভেঙে গেল। বেচারা গোক্রগুলোর বড়ো দুর্গতি। এক হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চাষীদের কাজকর্ম সব বন্ধ। ঘরে ঘরে সদি-কাশি। কর্তাবাবু বর্ষাতি পাঁরে চলেছেন। সঙ্গে তার আদিলি তুর্কি মিঞা। গর্ত সব ভারে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হল। পাড়ার নর্দমাগুলো জলে ছাপিয়ে গেছে।

ঐখানে মা পুকুরপাড়ে জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে হোথায় হব বনবাসী— কেউ কোখাও নেই।

802

সহজ্ঞ পাঠ

ঐথানে ঝাউতলা জড়ে বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁডে, শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে থাকব দুজনেই। বাঘ ভাল্লক, অনেক আছে— আসবে না কেউ তোমার কাছে. দিনরান্তির কোমর বেঁধে থাকব পাহারাতে। রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাডে মারবে উকি আডে আডে. দেখবে আমি দাঁডিয়ে আছি ধনুক নিয়ে হাতে। আচলেতে খই নিয়ে তুই যেই দাঁডাবি দ্বারে অমনি যত বনের হরিণ আসবে সারে সারে। শিংগুলি সব আকাবাকা, গায়েতে দাগ চাকা চাকা, লুটিয়ে তারা পড়বে ভুয়ে পায়ের কাছে এসে। ওরা সবাই আমায় বোঝে. করবে না ভয় একটুও-যে হাত বুলিয়ে দেব গায়ে— বসবে কাছে ঘেঁসে। ফলসাবনে গাছে গাছে ফল ধ'রে মেঘ ঘনিয়ে আছে. ঐখানেতে ময়র এসে নাচ দেখিয়ে যাবে। শালিখরা সব মিছিমিছি লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি. কাঠবেডালি ল্যাজটি তলে হাত থেকে ধান খাবে।

## ষষ্ঠ পাঠ

উপ্রি নদীর ঝর্না দেখতে যাব। দিনটা বড়ো বিশ্রী। শুনছ বজ্রের শব্দ? শ্রাবণ মাসের বাদ্লা। উপ্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরম্ভ। অবিশ্রাম্ভ ছুটে চলেছে। অনস্ত, এসো একসঙ্গে যাত্রা করা যাক। আমাদের দু-দিন মাত্র ছুটি। কালেজের ছাত্রেরা গেছে ত্রিবেণী, কেউ বা গেছে আত্রাই। গাঁৱাগাছির কাস্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উপ্রির ঝর্নায়। শান্তা কি যেতে পারবে? সে হয়তো শ্রাম্ভ হয়ে পড়বে। পথে যদি জব্দ নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব। সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পাস্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র কিছু থেয়ে নিক্। তার খাবার আগ্রহ দেখি নে। সে ভোরের বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোন ক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।

### সপ্তম পাঠ

শ্রীশকে বোলো, তার শরীর যদি সৃষ্থ থাকে সে যেন বসম্ভর দোকানে যায়। সেখান থেকে খাস্তা কচুরি আনা চাই। আর কিছু পেস্তা বাদাম কিনে আনতে হবে। দোকানের রাস্তা সে জানে তো? বাজারে একটা আন্ত কাতলা মাছ যদি পায়. নিয়ে আসে যেন। আর বস্তা থেকে গুদ্ভি ক'রে ত্রিশটা আলু আনা চাই। এবার আলু খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল আনিয়ে নিয়ো। রাস্তায় রৈধে খেতে হবে, তার বাবস্থা করা দরকার। মনে রেখো— কড়া চাই, খুদ্ভি চাই, জলের পাত্র একটা নিয়ো। অত বাস্ত হয়েছ কেন। আন্তে আন্তে চলো। ক্লান্ত হয়ে পড়বে-যে।

আমি-যে রোজ সকাল হ'লে যাই শহরের দিকে চ'লে তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ডে. সকাল থেকে সারা দুপুর ইট সাজিয়ে ইটের উপর খেয়ালমত দেয়াল তলি গ'ডে। সমস্ত দিন ছাতপিটুনী গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি, অনেক নীচে চলছে গাড়ি ঘোডা। বাসনওয়ালা থালা বাজায়. সুর ক'রে ঐ হাক দিয়ে যায় আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোডা. সাডে চারটে বেজে ওঠে. ছেলেরা সব বাসায় ছোটে হোহো ক'রে উডিয়ে দিয়ে ধুলো,— রোদদুর যেই আসে প'ডে পুবের মুখে কোথা ওডে দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো। আমি তখন দিনের শেষে ভারার থেকে নেমে এসে আবার ফিরে আসি আপন গায়ে. জানো না কি আমার পাড়া যেখানে ওই খৃটি-গাডা পুকুরপাড়ে গান্ধনতলার বাঁয়ে।

## অষ্টম পাঠ

আর্মানি গির্চ্চের কাছে আপিস। যাওয়া মুশকিল হবে। পূর্বদিকের মেঘ ইম্পাতের মতো কালো। পশ্চিম দিকের মেঘ ঘন নীল। সকালে রৌদ্র ছিল, নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেখতে দেখতে বিস্তর মেঘ জমেছে। বাদলা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হলে বাঁচি। শরীরটা অসুস্থ আছে। মাথা ধরেছে, স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আপিসের ভাত এখনো হল না। উনানের আগুনটা উদ্ধিয়ে দাও। ঠাকুর আমার ঝোলে বেন লক্ষা না দেয়। বিষ্কিমকে আমার অঙ্কের খাতাটা আনতে বোলো। দোতলা ঘরের পাল্ছের উপর আছে। কক্ষা খাতা নিয়ে খেলতে গিয়ে তার পাতা ছিড়ে দিয়েছে।

### নবম পাঠ

বৃষ্টি নামল দেখছি সৃষ্টিধর, ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আয়, না পেলে ভারি কট্ট হবে। কেট্ট, শিষ্ট শাস্ত হয়ে ঘরে ব'সে থাকো। দৃষ্টামি কোরো না। বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। সঞ্জীবকে ব'লে দেব, তোমার জনো মিষ্টি লজঞ্চুস এনে দেবে। কাল-যে তোমাকে খেলার খঞ্জনী দিলাম সেটা হারিয়েছ বৃঝিং ও বাড়ি থেকে রঞ্জনকে ডেকে দেব. সে তোমার সঙ্গে খেলা করবে। কাঞ্জিলাল, ব্যাঙগুলো ঘরের মধ্যে আসে-যে, ঘর নষ্ট করবে। ওরে তৃষ্টু, ওদের তাভিয়ে দে। ঘন মেঘে সব অস্পষ্ট হয়ে এলো। আর দৃষ্টি চলে না। বোষ্টমী গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, কষ্ট পাবে।

সেদিন ভোরে দেখি উঠে বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে. রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে বাঁশের ডালে ডালে, ছটির দিনে কেমন সূরে পূজার সানাই বাজায় দূরে, তিনটে শালিখ ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে। শীতের বেলায় দুই পহরে দূরে কাদের ছাদের 'পরে ছোট্ট মেয়ে রোদদুরে দেয় বেগনি রঙের শাড়ি, চেয়ে চেয়ে চুপ ক'রে রই— তেপান্তরের পার বৃঝি ওই, মনে ভাবি ঐখানেতেই আছে রাজার বাডি। থাকত যদি মেঘে-ওডা পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোডা তক্ষনি-যে যেতেম তারে লাগাম দিয়ে ক'ষে, যেতে যেতে নদীর তীরে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছের তলায় ব'সে।

## দশম পাঠ

এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে? কেউ না, বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে। এখন অনেক রাত্রি। উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে— হুকাহুয়া। রাস্তায় ও কি একাগাড়ির শব্দ? না, মেঘ গুরুগুর করছে। উল্লাস, তুমি যাও তো, কুকুরের বাচ্ছাটা বড়ো চেঁচাচ্ছে, ঘুমতে দিচ্ছে না। ওকে শাস্ত ক'রে এসো। ওটা কিসের ডাক উল্লাস? অশথ গাছে পোঁচার ডাক। উচ্ছের ক্ষেত থেকে ঝিল্লি ঐ ঝি ঝি করছে। দরজার পাল্লাটা বাতাসে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে পড়ছে! বদ্ধ করে দাও। ওটা কি কাল্লার শব্দ? না, রাল্লাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে। যাও-না উল্লাস, থামিয়ে দিয়ে এসোগে। আমার ভয় করছে। বড়ো অন্ধকার। ভজ্জুকে ডেকে

দিই। ছি ছি উল্লাস, ভয় করতে লজ্জা করে নাং আচ্ছা, আমি নিজে যাচ্ছি। আর তো রাত নেই। পুব দিক উজ্জ্বল হয়েছে। ও ঘরে বিছানায় খুকী চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও। বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্যে চা আনুক আর কিঞ্চিৎ বিস্কুট। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি। রক্ষামণি, থাকো খুকুর কাছে। তুমিও সাজসজ্জা ক'রে তৈরি থাকো উল্লাস। বেড়াতে যাব। উত্তম কথা। কিন্তু ঘাস ভিজে কেনং এক পত্তন বৃষ্টি হয়ে গেল বৃঝি। এবার লষ্ঠনটা নিবিয়ে দাও। আর মন্টুকে বলো, বারান্দা পরিষ্কার করে দিক। এখনি রেভারেন্ড্ এন্ডার্সেন আসবেন। পশুত মশায়েরও আসবার সময় হল। ঐ শোনো, কুণ্ডুদের বাড়ি ঢং ঢং ক'রে দুটার ঘন্টা বাজল।

> আকাশপারে পরের কোণে কখন যেন অনামান ফাঁক ধরে ঐ মেঘে. মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে বন্ধ চোথের পাতা মেলে আকাশ ওঠে জ্বের। ছিডে-যাওয়া মেঘের থেকে পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে লাগায় ঝিলিমিলি বাশবাগানের মাথায় মাথায় তৈত্লগাছের পাতায় পাতায় হাসায় খিলিখিল। হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে ভলিয়ে দিলে এক নিমেষে বাদলবেলার কথা, হারিয়ে পাওয়া আলোটিরে নাচায় ভালে ফিরে ফিবে কুমকো ফুলের লতা।

## একাদশ পাঠ

ভক্তরামের নৌকো শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভক্তরাম সেই নৌকো সন্তা দামে বিক্রি করে। শক্তিনাথবাবু কিনে নেন। শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। যে-পাড়ায় থাকেন তার নাম ক্রেলেবন্তি। তার বাড়ি খুব মন্ত। সামনে নদী, পিছনে বড়ো রান্তা। তার দরোয়ান শক্তু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে কৃত্তি করে। শক্তিনাথবাবুর চাকরের নাম অক্রব। তার বড়ো ছেলের নাম বিক্রম। ছোটো ছেলের নাম শক্তনাথ। শক্তিবাবু তার নৌকো লাল রঙ ক'রে নিলেন। তার নাম দিলেন রক্তজবা। তিনি মাঝে মাঝে নৌকোয় ক'রে কখনো তিন্তা নদীতে কখনো আত্রই নদীতে কখনো ইচ্ছামতীতে বেড়াতে যান। একদিন অন্তান মাসে পত্র পেলেন, বিপ্রগ্রামে বাঘ এসেছে। শকারে যাত্রা করলেন। সেদিন উক্রবার। শুক্রপক্ষের চন্দ্র সবে অন্ত গেছে। আক্রম বন্দুক নিয়ে চললো। আরো দুটো বল্লম ছিল। সিন্দুকে ছিল গুলি বারুদ। নদীতে প্রবল স্রোত। বেলা যখন দুই প্রহর, নৌকো নন্দ্রগ্রামে গাছে বাঘ।

শক্তিবাবু আর আক্রম বাদ খুঁজতে নামলেন। জঙ্গল ঘন হয়ে এলো। ঘোর অন্ধকার। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন, এক পোড়ো মন্দির। জনপ্রাণী নেই। শক্তিবাবু বললেন, এইখানে একট বিশ্রাম করি। সঙ্গে ছিল লুচি, আলুর দম আর পাঁঠার মাংস। তাই খেলেন। আক্রম খেলো চাট্নি দিয়ে রুটি। তখন বেলা প'ড়ে আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে রৌদ্র পড়ে। প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের উপর কতকণ্ডলো বাঁদর; তাদের লম্বা ল্যান্ড ঝুলছে। শক্তিবাবু কিছু দ্রে গিয়ে দেখলেন, একটা ছোটো সোঁতা। তাতে এক হাঁটুর বেশি জল হবে না। তার ধারে বালি। সেই বালির উপর বড়ো বড়ো থাবার দাগ। নিশ্চয় বাঘের থাবা। শক্তিবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা কর্তব্য। অঘান মাসের বেলা। পশ্চিমে সূর্য অস্ত গোল। সন্ধ্যা হ'তেই ঘোর অন্ধকার। কাছে তেঁতুল গাছ। তার উপরে দুজনে চ'ড়ে বসলেন। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চাদর দিয়ে নিজেদের বাঁধলেন। পাছে ঘুম এলে প'ড়ে যান। কোথাও আলো নেই। তারা দেখা যায় না। কেবল অসংখ্য জোনাকি গাছে গাছে জ্বছে।

শক্তিবাবুর একটু নিরা এসেছে এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ ক'রে একটা শব্দ হওয়াতে চমকে জেগে উঠলেন। দেখলেন কখন বাধন আল্গা হয়ে আক্রম নীচে প'ড়ে গেছে। শক্তিনাথ তাকে দেখতে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। হঠাৎ দেখেন, কাছেই অন্ধকারে দুটো চোখ ছলছল করছে। কী সর্বনাশ! এ তো বাঘের চোখ। বন্দুক তোলবার সময় নেই। ভাগো দুজনের কাছে দুটো বিজ্লি বাতির মশাল ছিল। সে-দুটো যেমনি হঠাৎ ছালানো অমনি বাঘ ভয়ে দৌড় দিলে। সে-রাত্রি আবার দুজনের গাছে কটিল। পরের দিন সকাল হল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা মেলে না, যতই চলেন জঙ্গল বেড়ে যায়। গায়ে কাটার আচড় লাগে। রক্ত পড়ে। থিদে পেয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে। এমন সময় মানুষের গলার শব্দ শোনা গেল। এক দল কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে চলেছে। শক্তিবাবু বললেন— তোমাদের ঘরে নিয়ে চলো। রাস্তা ভুলেছি। কিছু খেতে দাও। নদীর ধারে একটা ঢিবির 'পরে তাদের কুঁড়ে ঘর। গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। কাছে একটা মন্ত বটগাছ। তার ডাল থেকে লম্বা ঝুরি নেমেছে। সেই গাছে যত রাজ্যের পাথির বাসা।

কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন ক'রে খেতে দিলে। তালপাতার ঠোঙায় এনে দিলে টিড়ে আর বনের মধু। আর দিলে ছাগলের দুধ। নদী থেকে ভাড়ে ক'রে এনে দিলে জল। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। শরীর ছিল ক্রান্ত। শক্তিবাবু বটের ছায়ায় শুয়ে ঘুমোলেন। বেলা যখন চার প্রহর তখন কাঠুরিয়াদের সদার পথ দেখিয়ে নৌকোয় তাঁদের পৌছিয়ে দিলে। শক্তিবাবু দশ টাকার নোট বের ক'রে বললেন, বড়ো উপকার করেছ, বক্শিশ লও। সদার হাতজোড় ক'রে বললে, মাপ করবেন, টাকা নিতে পারব না— নিলে অধর্ম হবে। এই ব'লে নমস্কার ক'রে সদার চ'লে গেল।

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিন "চেয়ে দেখো" "চেয়ে দেখো" বলে যেন বিনু। চেয়ে দেখি- ঠোকাঠকি বরগা কড়িতে. কলিকাতা চলিয়াছে নডিতে নড়িতে। ইটে-গড়া গণ্ডার বাডিগুলো সোজা। চলিয়াছে দৃদ্দাড জানালা দরজা। রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ. পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ ধাপ্। দোকান বাজার সব্ নামে আর উঠে, ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে। হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে. হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে। মনমেন্টের দোল যেন ক্ষাাপা হাতি শন্যে দুলায়ে ওড় উঠিয়াছে মাতি। আমাদের ইসকৃল ছোটে হন্হন্, আন্ধের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।

মাাপগুলো দেয়ালেতে করে ছটফট, পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট। ঘণ্টা কেবলি দোলে ঢঙ্ ঢঙ্ বাজে— যত কেন বেলা হোক তবু থামে না-যে। লক্ষ লক্ষ লোক বলে, "থামো থামো. কোথা হতে কোথা যাবে এ কী পাগ্লামো।" কলিকাতা শোনে না কো চলার খেয়ালে— নুতার নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে। আমি মনে মনে ভাবি চিন্তা তো নাই, কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোশ্বাই। मिल्लि लाखारत याक, याक ना आशता, মাথায় পাগভি দেব, পায়েতে নাগরা। কিম্বা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে ইংরেজ হবে সবে বুট হাটে কোটে। কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই দেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই II

## হ্বাদশ পাঠ

শুপ্তিপাড়ার বিশ্বস্তরবাব পান্ধী চ'ঙে চলেছেন সপ্তগ্রামে। ফাল্পন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠাণ্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বস্তরবাবর গায়ে এক মোটা কম্বল। পান্ধীর সঙ্গে চলেছে তার শন্তু চাকর, হাতে এক লমা লাঠি। পান্ধীর ছাদে ওয়ুধের বান্ধ, দড়ি দিয়ে বাধা। শন্তুর গায়ে অন্ধুত জোর। একবার কৃত্তীরার জঙ্গলে তাকে ভল্পকে ধরেছিল। সঙ্গে বন্দুক ছিল না, শুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্পকের সঙ্গে তার যুদ্ধ। হল, শন্তুর হাতের লাঠি থেয়ে ভল্পকের মঞ্চেলও গেল ভেঙে। আর তার উত্থানশক্তি রইল না। আর একবার শন্তু বিশ্বস্তরবাবর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে প্র্যানদীর চরে রান্ধা চল্লতে হবে তথন গ্রীন্ধকালের মধ্যাক। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউগাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা নিয়ে শন্তু ঝাউভাল কেটে আটি বাধল। অসহা রৌদ্র। বড়ো হক্ষা পেয়েছে। নদীতে শন্তু জল থেতে গেল। এমন সময় দেখলে, একটা বান্থরকে ধরেছে কুমীরে। শন্তু এক লক্ষে জলে পড়ে কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বসল। দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমীর যন্ত্রণায় বান্থরকে দিল ছেড়ে। শন্তু স্বায় ঘাটের ইস্টেশন্-মাস্টার মধু বিশ্বাস, তার ছোটো ছেলের অন্ত্রশ্ল, বড়ো কষ্ট পাছেছ।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাশু: সেখানে যখন পান্ধী এল তখন সন্ধা। হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে চলেছে গোন্তে ফিরে: বিশ্বস্তরবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পারো?"

রাথাল বললে, "আপ্তে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীশ্বহাটের মাঠ, তার কাছে শ্বশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।"

ভাক্তার বললেন, "বাবা, রোগী কট্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।" তিল্পুনি খালের ধারে যখন পান্ধী এল, রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আলগা হয়ে পান্ধীর ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল প'ড়ে! ক্যাস্টর অয়েলের শিশি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত ক'রে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দান্ত দৃ-ক্রোশ পথ গেছে এমন সময় মড় মড় ক'রে ডাণ্ডা গেল ভেঙে, পান্ধীটা পড়ল মাটিতে। পান্ধী হালকা কাঠের তৈরি; বিশ্বস্তরবাবুর দেহটি স্থল।

আর উপায় নেই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তারবাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লষ্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্বুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময় বেহারাদের সর্দার বৃদ্ধ এসে বললে, "ঐ-যে কারা আসছে, ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।" বিশ্বস্তরবাবু বললেন. "ভয় কী. তোরা তো সবাই আছিস।"

বুদ্ধু বললে, "বন্ধু পালিয়েছে, পল্লুকেও দেখছি নে। বন্ধি লুকিয়েছে ঐ ঝোপের মধ্যে। ভয়ে বিষ্ণুর হাত-পা আড়ষ্ট।"

শুনে ডাক্তার ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন, "শন্তু।"

শস্তু বললে, "আজ্ঞে!"

ডাক্তার বললেন, "এখন উপায় কী?"

শন্ত্ব বললে, "ভয় নেই, আমি আছি।"

ডাক্তার বললেন, "ওরা-যে পাঁচ জন।"

শন্তু বললে, "আমি যে শন্তু।"

এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে এক লক্ষ দিলে, গর্জন ক'রে বললে, "খবরদার!"

ডাকাতরা অট্টহাস্য ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল ।

তখন শন্তু পান্ধীর সেই ভাঙা ডাণ্ডাখানা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারলে। তারি এক ঘায়ে তিন জন একসঙ্গে প'ড়ে গেল। তার পরে শন্তু লাঠি ঘুরিয়ে যেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাকি দুজনে দিল দৌড।

তখন ডাক্তারবাবু ডাকলেন, "শস্তু!"

শন্তু বললে, "আজ্ঞে!"

বিশ্বস্তরবাবু বললেন, "এইবার বাক্সটা বের করো।"

শস্তু বললে. "কেন, বাক্স নিয়ে কী হবে?"

ডাক্রার বললেন, "ঐ তিন্টে লোকের ডাক্রারী করা চাই। ব্যান্ডেজ বাধতে হবে।"

রাত্রি তথন অন্নই বাকি। বিশ্বস্তরবাবু আর শস্তু দুজনে মিলে তিন জনের শুশ্রুয়া করলেন। সকাল হয়েছে। ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্যের রশ্মি ফেটে পড়ছে। একে একে সব বেহারা ফিরে আসে। বন্ধু এল, পদ্ম এল, বক্সির হাত ধরে এল বিষ্ণু, তথনো তার হংপিণ্ড কম্পমান।

স্টীমার আসিছে ঘাটে, প'ড়ে আসে বেলা.
পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা
এলো দূর দেশ হ'তে; বংসরের পরে
ফিরে আসে যে-যাহার আপনার ঘরে।
জাহাজের ছাদে ভিড়; নানা লোকে নানা
মাদুরে কম্বলে লেপে পেতেছে বিছানা
ঠেসাঠেসি ক'রে। তারি মাঝে হরেরাম
মাথা নেড়ে বাজাইছে হারমোনিয়াম।
বোঝা আছে কত শত— বাক্স কত রূপ
টিন বেত চামড়ার, শুঁটুলির স্তুপ,
থলি ঝুলি ক্যাম্বিশের, ডালা ঝুড়ি ধামা
সব্জিতে ভরা। গায়ে রেশমের জামা,
কোমরে চাদর বাধা, চণ্ডী অবিনাশ
কলিকাতা হ'তে আসে, বদ্ধ শ্যামদাস

অম্বিকা অক্ষয়; নতুন চীনের জুতা করে মসমস, মেরে কৃনুয়ের গুঁতা ভিড ঠেলে আগে চলে— হাতে বাধা ঘড়ি চোখেতে চশমা কারো, সরু এক ছডি সবেগে দুলায়। ঘন ঘন ডাক ছাডে স্টিমারের বাঁশি: কে পড়ে কাহার ঘাড়ে. সবাই সবার আগে যেতে চায় চ'লে— क्रेनाळेनि. वकावकि। मिश्र **भा**त काल চীৎকারস্বরে কাদে। গড গড করে নোঙর ডবিল জলে: শিকলের ডোবে জাহাজ পড়িল বাধা: সিঁড়ি গেল নেমে. এঞ্জিনের ধকধকি সব গেল থেমে। 'কলি' 'কলি' ডাক পডে ডাঙা হতে মুটে দুড়দাড় ক'রে এলো দলে দলে ছটে। তীরে বাজাইয়া হাডি গাহিছে ভক্তন অন্ধ বেণী। যাত্রীদের আন্থ্রীয় স্বজন। অপেক্ষা করিয়া আছে: নাম ধ'রে ডাকে. খ্রিজ খ্রিজ বের করে যে চায় যাহাকে। চলিল গোরুর গাড়ি, চলে পালকী ডলি শ্যাকরা-গাভির ঘোডা উডাইল ধলি। সর্য গেল অস্তাচলে: আধার ঘনালো: হেথা হোথা কেরোসিন সন্ঠনের আলো দলিতে দলিতে যায়, তার পিছে পিছে মাথায় বোঝাই নিয়ে মটেরা চলিছে। শুনা হয় গেল তীর। আকাশের কোণে পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে। দুরে বাশবনে শেয়াল উঠিল ডেকে। মুদীর দোকানে টিম টিম ক'রে দীপ জ্বলে একখানে।

## ত্রয়োদশ পাঠ

উদ্ধব মণ্ডল জাতিতে সন্দোপ। তার অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা। ভূসম্পত্তি যা-কিছু ছিল ঋণের দায়ে বিক্রয় হয়ে গেছে। এখন মজুরি ক'রে কায়ক্রেশে তার দিনপাত হয়।

এ দিকে তার কন্যা নিস্তারিণীর বিবাহ। বরের নাম বটকৃষ্ণ। তার অবস্থা মন্দ নয়। ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য দিয়ে সহজেই সংসারনির্বাহ হয়। বাড়িতে পূজা-অর্চনা ক্রিয়াকর্মও আছে।

আগামী কাল উনিশে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন। বরষাত্রীর দল আসবে। তার জন্যে আহারাদির উদ্যোগ করা চাই। পাড়ার লোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। অভাব তবু যথেষ্ট।

পাড়ার প্রান্তে একটি বড়ো পুষ্করিপী। তার নাম পদ্মপুকুর। বর্তমান ভৃষামী দুর্লভবাবুর পূর্বপুরুষদের আমলে এই পুষ্করিণী সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পেতো। এমন কি গ্রামের গৃহস্থবাড়ির কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে মাছ ধ'রে নেবার বাধা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দুর্লভবাবু সেই অধিকার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। অল্প কিছু দিন আগে খাজনা দিয়ে বৃন্দাবন জেলে তাঁর কাছ থেকে এই। পুকুরে মাছ ধরবার স্বত্ব পেয়েছে।

উদ্ধব এ সংবাদ ঠিকমত জানতো না। তাই সেদিন রাত্রি থাকতে উঠে পদ্মপুকুর থেকে একটা বড়ো দেখে রুইমাছ ধ'রে বাডি আনবার উপক্রম করছে। এমন সময় বিদ্ব ঘটলো।

সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্ধ্রপ্রাশন। খুব সমারোহ ক'রে লোক খাওয়ানো হবে। তারি মাছ-সংগ্রহের জন্য বাবুর কর্মচারী কৃত্তিবাস কয়েক জন জেলে নিয়ে সেই পুষ্করিণীর ধারে এসে উপস্থিত।

দেখে, উদ্ধব এক মস্ত রুই মাছ ধরেছে। সেটা তখনি তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। উদ্ধব কৃত্তিবাসের হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলো। কোনো ফল হ'লো না। ধনঞ্জয় পেয়াদা তাকে বলপূর্বক ধ'রে নিয়ে গেল দুর্লভবাবুর কাছে।

দুর্লভের বিশ্বাস ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে অত্যাচারী ব'লে উদ্ধব তাঁর দুর্নাম **করেছে**। তাই তার উপরে তাঁর বিষম ক্রোধ। বললেন, "তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দণ্ড দিতে হবে।"

ধনঞ্জয় বললেন, "একে ধরে নিয়ে যাও। যতক্ষণ না দশ টাকা দণ্ড আদায় হবে, ছেড়ে দিয়ো না।" উদ্ধব হাতজ্যেড় ক'রে বললে, "আমার দশ পয়সাও নেই। কাল কন্যার বিবাহ। কান্ধ শেষ হয়ে যাক, তার পরে আমাকে শাস্তি দেবেন।"

দুর্লভবাবু তার কাতরবাকে। কর্ণপাত করলেন না। ধনপ্তায় উদ্ধবকে সকল লোকের সম্মুখে অপমান ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল।

দুর্লভের পিসি কাত্যায়নী ঠাকরুন সেদিন অন্ধ্রপ্রাশনের নিমন্ত্রণে অন্তঃপুরে উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধবের স্ত্রী মোক্ষদা তার কাছে এসে কেঁদে পড়ক।

কাত্যায়নী দুর্লভকে ডেকে বললেন, "বাবা, মিষ্টুর হ'য়ো না। উদ্ধবের কন্যার বিবাহে যদি অন্যায় করো তবে তোমার কন্যার অন্ধ্রপ্রাশনে অকল্যাণ হবে। উদ্ধবকে মুক্তি দাও।"

দূর্লভ পিসির অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলেন। কৃত্তিবাসকে ডেকে কাত্যায়নী বললেন, "উদ্ধবের দণ্ডের এই দশ টাকা দিলাম। এখনি তাকে ছেডে দাও।"

উদ্ধব ছাড়া পেলে। কিন্তু অপমানে লক্ষায় তার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

পরদিন গোধূলিলগ্নে নিস্তারিণীর বিবাহ। বেলা যখন চারটে, তখন পাঁচজন বাহক উদ্ধবের কুটীর প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত। কেউ বা এনেছে ঝুড়িতে মাছ, কেউ বা এনেছে হাঁড়িতে দই, কারও হাতে থালায় ভরা সন্দেশ, একজন এনেছে একখানি লাল চেলির শাডি।

পাড়ার লোকের আশ্চর্য লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, "কে পাঠালেন ?" বাহকেরা তার কোনো উত্তর না ক'রে চ'লে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই কুটিরের সম্মুখে এক পান্ধী এসে দাঁড়ালো। তার মধ্যে থেকে নেমে এলেন কাত্যায়নী ঠাককন। উদ্ধব এত সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা করতে প্রতো না। কাত্যায়নী বললেন, "দুর্লভ কাল তোমাকে অপমান করেছে, সে কথা তুমি মনে রেখো না। আমি তোমার কন্যাকে আশীর্বাদ ক'রে যাবো, তাকে ডেকে দাও।"

কাত্যায়নী নিস্তারিণীকে একগাছি সোনার হার পরিয়ে দিলেন। আর তার হাতে এক শত টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন, "এই তোমার যৌতুক।"

> অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে জীর্ণ ফাটল-ধরা— এক কোণে তারি অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী। আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর, আছে এক ল্যাক্ষ-কাটা ডক্ত কুকুর।

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

আর আছে একতারা, বক্ষেতে ধ'রে গুন গুন গান গায় গুঞ্জন-স্বরে। গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন দ-মুঠো অন্ন তারে দুই।বেলা দেন। সাতক্তি ভঞ্জের মস্ত দালান. কঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান। "হরি হরি" রব উঠে অঙ্গনমাঝে, ঝনঝনি ঝনঝনি খঞ্জনী বাজে। ভঞ্জের পিসি তাই সম্ভোষ পান. কৃঞ্জকে করেছেন কম্বল দান। চিডে মুড়কিতে তার ভরি দেন ঝুলি, পৌষে খাওয়ান ডেকে মিঠে পিঠে-পুল। আশ্বিনে হাট বসে ভারি ধুম ক'রে, भशक्रमी त्नोकाग्र घा**ँ** याग्र ভ'त्र— है।काहै।कि छोनाछोनि महा সোরগোन, পশ্চিমী মালারা বাজায় মাদোল। বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি চাকাগুলো ক্রন্সন করে ডাক ছাডি। কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি অন্ধের কঠের গান আগমনী। সেই গান মিলে যায় দুর হতে দুরে শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্ধরে 🏾

# ইংরাজি-পাঠ

# ইংরাজি পাঠ

( প্রথম )

## শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্ৰহ্মচৰ্য্যাশ্ৰম বোলপুৰ

মৃশ্য চার আনা

# ইংরাজি-পাঠ

### LESSON 1

It is Sunday. The boy sits on a mat. He reads. His door is open. The pet cat comes in. The boy takes her on his lap. She is lazy. She shuts her eyes and sleeps. The boy strokes her back. A cart goes by. It makes a noise. The cat wakes up. She jumps down, She wants to play. The boy throws a ball. Look, how pussy runs after it! She is so glad! The boy is very kind. He never hurts his pussy cat.

এই পাঠে যে যে বাকো "না" এবং "কখনো না" যোগ করা চলে সেইগুলিকে ছাত্রদের দ্বারা নেতিবাচক করাইয়া লইবে।

আজ শনিবার। আজ সোমবার ইত্যাদি। বিভাল মাদরে বসিয়া আছে। (নানা লোকের নাম করিয়া) হরি মাদরে বসিয়া আছে ইত্যাদি। বালকটি ভিতরে আসিল। হবি ভিতরে আসিল ইত্যাদি। বালকটি তাহাকে মাদুরের উপর লইল। ("তাহাকে" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও পংলিঙ্গের ভেদ নির্দেশ করিয়া দিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।) মধু পড়িতেছে, যদু পড়িতেছে ইত্যাদি। বাক্স খোলা। বই খোলা। অলস বিডাল ঘুমাইতেছে। অলস বালক তাহার চোখ বন্ধিতেছে। ("তাহার" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও পংলিঙ্গ ভেদ নির্দেশ করিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।) সে দরজা বন্ধ করিতেছে। হরি বান্ধ বন্ধ করিতেছে। অলস বালক ঘমাইতেছে। হরি অলস. মধ অলস ইত্যাদি। বালকটি তাহার মুখে হাত বুলাইতেছে। একটি বিভাল পাশ দিয়া যাইতেছে। একটি বালক পাশ দিয়া যাইতেছে। অলস বালকটি পাশ দিয়া যাইতেছে। দয়ালু বালকটি পাশ দিয়া যাইতেছে। যদু পাশ দিয়া যাইতেছে, মধ পাশ দিয়া যাইতেছে ইত্যাদি। সে একটি শব্দ করিল। গাডিটা একটা শব্দ করিল। বিডাল একটা শব্দ করিল। বিডাল লাফাইয়া পডিল। শ্যাম লাফাইয়া পড়িল, রাম লাফাইয়া পড়িল ইত্যাদি। শ্যাম শব্দ করিল ইত্যাদি। রাম জাগিয়া উঠিল, শ্যাম জাগিয়া উঠিল ইত্যাদি। বিভাল ঘুমাইতে চায়, বালক খেলিতে চায়, শ্যাম বসিতে চায়, রাম দরজা খলিতে চায়, মধু বাক্স বন্ধ করিতে চায়, হরি দৌভাইতে চায়, শ্যাম একটা গোলা ছডিতে চায় ইত্যাদি। হরি একটা গোলা ছুঁডিল ইত্যাদি। দেখ, পুসি কেমন করিয়া ঘুমায়। দেখ, হরি কেমন করিয়া একটা গোলা ছোঁডে! দেখ, বিভালটা কেমন করিয়া চোখ বোজে! দেখ, বালকটি কেমন করিয়া একটা বিডালের পিছনে দৌডায়! দেখ. হরি কেমন করিয়া একটা শকটের পিছনে দৌডায় ইত্যাদি। বিডালটি কতই খশি! বালকটি কতই খশি! রাম কতই খশি ইত্যাদি। দয়ালু বালক কখনই তাহার বিডালকে আঘাত করে না। রাম কখনই তাহার ভাইকে আঘাত করে না (শাাম, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমি কখনো ঘাসের উপর বসি না (Never)। (হরি, মধ্র প্রভৃতি) বিডাল কখনো ঘাসের উপর ঘুমায় না। বালকটি কখনো বিভালকে তাহার কোলে লয় না:

### LESSON 2

The sun is up. The day is warm. The air is dry. I am hot. I sit on the grass The lawn is green. The shade is cool. The water in the tank is deep. I see a fish. It is big. I wash my feet in the water. The water is clear. I make a paper-boat.

See, how it floats! I put some flowers on it. I give it a push. Now it is in deep water. I cannot reach it.

এই পাঠে যেখানে সম্ভব Ist personকে 3rd এবং 3rdকে Ist person করাইয়া লইবে এবং "না" ও "কখনো না" যোগে নেতিবাচক করাইবে।

আমি উঠিয়াছি, হরি উঠিয়াছে, মধু উঠিয়াছে ইত্যাদি। বাতাস গরম। জল গরম।(warm এবং hot দুই শব্দই ব্যবহার করাইবে)। ঘাস শুকনা। পুকুর শুকনা। মাদৃর শুকনা। বালক ঘাসের উপর বসিয়া আছে। বিজাল ঘাসের উপর ঘুমাইয়া আছে: (হরি, মধু প্রভৃতি নাম লইয়া বাকা বলাইবে; যে যে বাকো এইরপ নাম যোগ করিয়া বলানো সম্ভব শিক্ষক তাহা মনে রাখিবেন।) আমি ছায়ায় ঘুমাইয়া আছি (হরি, মধু ইত্যাদি)। আমি তুণোদানের উপর ছায়াটি শীতল। বালকটি মাছ দেখিতে পাইয়াছে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বিজালটি গভীর জলে বড়ো মাছ দেখিতে পাইয়াছে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বালকটি তাহার পা ধুইতেছে (হরি, মধু)। রাম পরিষ্কার জলে তাহার পা ধুইতেছে। বালকটি একটি কাগজের নৌকা বানাইতেছে; হরি একটি বড়ো কাগজের নৌকা বানাইতেছে (মধু, যদু ইত্যাদি)। দেখ আমি কেমন জলের উপর ভাসিতেছি (হরি, মধু ইত্যাদি)। আমি কাগজের নৌকার উপর কতকগুলি ফুল রাখিতেছি (হরি, মধু)। আমি এখন গভীর জলে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বালকটি এখন আমাকে নাগাল পায় না (হরি, মধু)। বালকটি আমাকে একটা ঠোলা দিতেছে (হরি, মধু)। আমি কখনো কাগজের নৌকা বানাই না। বালকটি কখনো আমাকে ঠেলা দেয় না। তিনি কখনো আমাকে জানেন না, আমি কখনো তোমাকে জানি না। তিনি কখনো চাল বিক্রয় করেন না। তুমি কখনই জলে তোমার পা ধোও না (হরি, মধু ইত্যাদি)।

এই বাংলা বাকাগুলিকেও যেখানে সম্ভব person-পরিবর্তন ও নেতিবাচক কবিয়া ভ**র্জমা ক**বিত্তে হইরে।

### LESSON 3

I Know you. You are a grocer. You sell rice, dal, oil and salt. I buy sugar from you. Your shop is near the temple. You go to the town every Monday. You buy your flour there. You come back in a boat with your bags. You send your son to the market. He buys potatoes for you. You rise very early in the morning and go to your shop. There you do your work and read the Ramayana. You are always busy. You close your shop late at night.

person পরিবর্তন করিতে ইইবে। নেতিবাচক করিয়া লইতে ইইবে। 3rd person -ব্যবহারকালে কখনো he এবং কখনো she ব্যবহার করাইতে ইইবে।

তিনি তোমাকে জানেন। আমি একজন মৃদি। তুমি একজন বালক। তুমি মন্ত। তুমি দয়ালু। তুমি খুদি। আমি খুদি। তিনি চাল বিক্রি করেন। আমি তেল বিক্রি করি। আমি তোমার বাড়িতে তেল বিক্রি করি। তুমি আমার দেকানে চিনি বিক্রি কর। তুমি প্রতিদিন আমার কাছ হতে লবণ কেন'। তিনি প্রতি রবিবারে আমার দাকান হতে ময়দা কেনেন। তুমি প্রতি সোমবার মিদরে যাও। তিনি তাঁহার দোকানে ফিরিয়া যান (আমি, তুমি)। বালকটি তাহার স্কুলে ফিরিয়া যায় (আমি, তুমি)। বালকটি প্রতি সোমবারে তাহার স্কুলে ফিরিয়া যায় (আমি, তুমি)। আমি একটা শকটে (cart) করিয়া প্রতি রবিবারে দোকানে ফিরিয়া আসি। তিনি তাঁহার ছেলেকে শহরে পাঠাইয়া দেন (আমি দিই; তুমি দাও)। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বক্তাগুলি নৌকা করিয়া শহরে পাঠাইয়া দেন (আমি তোমার জন্য ময়দা করিয়া শহরে পাঠাইয়া দেন (আমি, তুমি)। তুমি তাহার জন্য আলু কেন'। আমি তোমার জন্য ময়দা

কিনি। তিনি আমার জন্য চিনি কেনেন। তিনি তাঁহার কাজ করেন। আমি তোমার কাজ করি। আমি আমার কাজ করি। তুমি প্রতি সোমবারে তোমার কাজ কর। তুমি সর্বদাই তোমার কাজ কর (আমি)। তিনি সর্বদাই পড়েন। তুমি প্রাতে সকাল সকাল জাগিয়া ওঠ (আমি)। তিনি প্রাতে দেরিতে ওঠেন। আমি প্রাতে দেরিতে আমার দোকান খুলি (তুমি)। তুমি রাত্রে দেরিতে তোমার দরজা বন্ধ কর (আমি)।

যেখানে সম্ভব বাকাগুলিকে আমি, তুমি, তিনি এবং হরি মধু প্রভৃতি নামের যোগে নিম্পন্ন করিতে হইবে। যেমন "তিনি তোমাকে জানেন" এই বাকাটি "আমি তোমাকে জানি, তুমি আমাকে জান, যদু তোমাকে জানে" এইরূপে নানা রূপান্তরে অভ্যাস করাইতে হইবে।

#### LESSON 4

She is a little baby. I am her brother. She is only a year old. Her name is Uma. She can walk a little. She cannot run. She says ma, baba, dada. She plays with the dog. The dog never hurts her. When she sleeps the dog sits by. The moon is up. Ma takes Uma out. Baby likes to see the moon. She smiles and claps her hands. She is happy. Ma sings a song and baby sings with her. Go and call uncle. Baby loves him. Uncle gives her dolls.

gender ও person বদল করিতে হইবে। নেতিবাচক করিতে হইবে।

তুমি খোকা। হরি খোকা। হরি কেবল এক বছরের। বিড়ালটি এক বছরের। তার নাম যদু, মধু, ইত্যাদি। তার নাম রমা, শ্যামা, বামা ইত্যাদি। সে অল্প দৌড়াতে পারে (আমি, তুমি)। সে হাঁটিতে পারে না (আমি, তুমি)। সে অল্প খেলিতে পারে। সে খেলিতে পারে না। সে কুকুরের সঙ্গে খেলিতে পারে না। (আমি, তুমি)। সে যখন খেলা করে কুকুর কাছে বসিয়া থাকে (আমি, তুমি)। সে যখন-হাঁটে কুকুর কাছে হাঁটে (আমি, তুমি)। সৃর্য্য উঠিয়াছে। বালকটি বিড়ালকে বাহিরে লইয়া যায় (আমি, তুমি)। মা রামকে বাহিরে লইয়া যায়। শ্যামকে, মধুকে ইত্যাদি। বিড়াল খেলিতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। কুকুর দৌড়াতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। বালকটি শব্দ করিতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। খোকা ঘুমাইতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। খোকা গোলা ইুড়িতে পারে না (আমি, তুমি)। খোকা গালা কুড়িতে পারে না (আমি, তুমি)। খোকা গান গাহিতে পারে না (আমি, তুমি)। খোকা তাহার হাতে তালি দিতে পারে (আমি, তুমি)। খোকা তাহার মার সঙ্গে চলিতে পারে, গাহিতে পারে, খেলিতে পারে, দৌড়াতে পারে, চলিতে পারে না ইত্যাদি। খুড়া তাহাকে গোলা দেন, মা তাহাকে গোলা দেন (আমি, তুমি)।

যেখানে সম্ভব person ও gender পরিবর্তন করিয়া এবং রাম শ্যাম প্রভৃতি নানা নামের যোগে প্রভাক বাকাটিকে নানারূপে নিম্পন্ন করাইয়া লইবে।

### LESSON 5

It is early morning. The crows are up. Men go to their fields. We hear gongs from the temple. Listen how the birds sing! Our girls rise very early. They sweep their rooms and go to the tank. There they wash their hands and face and fill their jars. Then they come back home and light a fire in the kitchen. Our cows are all out. They go to the meadows to graze. They come back home

in the evening. The lazy boys are still in their bed. They always rise late. Wake them up.

gender, person ও number পরিবর্তন এবং নেতিবাচক করাইতে হইবে।

এখন সন্ধা। এখন রাত্রি। এখন গরম। আমরা উঠিয়াছি। তোমরা উঠিয়াছ। আমি উঠিয়াছি। তমি উঠিয়াছ (যদ, মধ ইত্যাদি)। বালকেরা তাহাদের বিদ্যালয়ে যাইতেছে। বালিকারা তাহাদের বিচানায যাইতেছে (আমি, তমি, তিনি, যদ, মধ ইত্যাদি)। শোন, কেমন বালকেরা গাহিতেছে। শোন, আমি কেমন গাহিতেছি, তুমি গাহিতেছ, তিনি গাহিতেছেন, (যদ, মধ ইত্যাদি)। আমাদের বালকেরা ভোৱে -ওঠে, দেরিতে ওঠে। হরি দেরিতে ওঠে (আমি, তমি, তিনি ইত্যাদি)। বালকেরা তাহাদের স্রেটগুলি ধোয় (আমি, তমি, তিনি, যদ, মধ ইত্যাদি)। আমরা আমাদের মাদুরগুলি ধুই। তোমরা তোমাদের গোলাগুলি ধোও। তাঁহারা তাঁহাদের হাত এবং পা ধোন (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাহারা তাহাদের বিছানা ঝাঁট দেয় (আমি. তমি. তিনি. রাম. শামে ইত্যাদি)। আমরা তোমাদের দোকান ঝাঁট দিই (আমি. তুমি, তিনি, যদু, মধ ইত্যাদি)। আমরা আমাদের রান্নাঘর ঝাঁট দিই (আমি তমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। আমরা আমাদের ঘটা পূর্ণ করি (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। তাহার পরে আমরা (ঘরে, পকরে, দোকানে, রান্নাঘরে) ফিরিয়া আসি (আমি, তমি, তিনি,যদ, মধ ইত্যাদি)। তাহার পরে তোমরা আগুন জ্বাল (আমি, তমি, তিনি, যদ, মধ ইত্যাদি)। তাহার পরে হরি তাহার দোকানে আগুন জ্বালে (ইস্কলে, মাঠে, রান্নাঘরে)। তোমরা সবাই বাহিরে গ্রেছ। আমরা সবাই বাহিরে গেছি (পাখিরা সকলে, বালকেরা সবাই, বালিকারা সবাই, বিডালগুলি সকলে)। আমি (তমি, তিনি রাম. শ্যাম) বাহিরে গেছি। আমরা বিছানায় ঘুমাইতে যাই (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। অলুস বালিকারা এখনো তাহাদের বিছানায় আছে (আমি, তমি, তিনি ইত্যাদি)। আমরা সর্বদাই সকাল সকাল উঠি (আমি, তমি, তিনি ইত্যাদি)। হরিকে জাগাইয়া তোলো (রামকে, শ্যামকে ইত্যাদি)।

### LESSON 6

The old man is blind. I know him. He lives in a small hut. It is near my house. I see him every day. He has a son. The old man calls him Hari. Hari cooks his food. Hari has a good cow. She gives him milk. He gets fish from the tank. He has some land. There he grows rice. He takes his rice to the town. There he sells it. He buys cloth from the weavers. Hari is very strong and good. We all like him.

gender, person এবং has ছাড়া অন্য ক্রিয়ার বচন পরিবর্তন এবং নেতিবাচক করাইতে হইবে।
বড়া লোকগুলি অন্ধ (আমরা, তোমরা, আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু)। আমরা তাহাকে জানি
(তোমরা, তাহারা, আমি, তুমি, তিনি, শ্যাম, রাম)। আমরা তাহাদিগকে জানি (তাহারা, তোমরা
ইত্যাদি)। তাহার একটি ছোটো বিড়াল (গোলা, পাথি, বাড়ি, থোকা, মাদুর, কুকুর, নৌকাং, মাছ,
দোকান, পুকুর, খেলনা, ফুল) আছে (আমার, তোমার, হরির, মধুর)। কুঁড়ে ঘরগুলি আমার বাড়ির
(তোমার, তাঁর বাড়ির) কাছে। মন্দিরগুলি (দোকানগুলি, পুকুরগুলি, বাড়িগুলি, স্কুলগুলি, ক্ষেত্রগুলি,
মাঠগুলি, হুগোদ্যানগুলি) আমার কুঁড়ে ঘরের কাছে (তোমার, তাহার ইত্যাদি)। আমরা তাহাকে
প্রতিদিন (সর্বদা, প্রতি রাত্রে, প্রতি প্রাতে, প্রতি কছরে, প্রতি রবিবারে, প্রতি সোমবারে
ইত্যাদি) দেখি (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু)। মধুর একটি পুত্র (একটি বালক, বালিকা ইত্যাদি)
আছে। বালক তাহাকে মধু বলিয়া ডাকে (যদু, শ্যাম, ইত্যাদি বলিয়া)— কখনো ডাকে না (আমরা,
তোমরা, তাহারা, আমি, তুমি, তিনি, ইত্যাদি)। আমরা তাহার খাদ্য রাধি (তোমরা, তাহারা ইত্যাদি)।

আমরা সর্বদা (প্রতি দিন, প্রতি রাত্রে ইত্যাদি) তাহার খাদ্য রাধি। মধুর একটি ভালো বিড়াল (কুকুর, মাদুর ইত্যাদি) আছে। গাভী তাহাকে দৃধ দেয় (কখনো দেয় না)। গাভীগুলি তাহাকে ভালো দৃধ দেয় (কখনো দেয় না)। তিনি দোকান হইতে মাছ (নুন, তেল, চিনি, চাল, ময়দা, পুতুল, মাদুর) পান (কখনো পান না) (তাহারা, আমরা, তোমরা)। তাহার খানিকটা চিনি (নুন, তেল, চাল, ময়দা, দৃধ) আছে। সেখানে তিনি ভাল জন্মান— কখনো জন্মান না (আমরা, তোমরা)। তিনি তাহার শকট শহরে লইয়া যান (মন্দিরে, দোকানে, বাড়িতে, স্কুলে ইত্যাদি)— কখনো লইয়া যান না (আমরা, তোমরা ইত্যাদি)। সেখানে আমরা তেল বিক্রি করি (তাহারা, তোমরা ইত্যাদি)। হরি মুদির নিকট চাল কেনে (আমি, তৃমি, তিনি, আমরা ইত্যাদি)। আমরা হরির কাছ হইতে দৃধ (ইত্যাদি) কিনি। তোমরা সকলেই হরিকে ভালোবাস (তাহার। ইত্যাদি)।

### LESSON 7

I Have a mango garden. Come and see it. it has fifty trees. I have two men. They watch my garden. It is cool here. You see, the trees have nets over them. Birds cannot peck at the fruits. Hari, here I have a mango. You may take it. It is not ripe. I see, you have a knife. Give it to me. This mango is sour. Have you some salt? These lichi trees have no fruits now. They have fruits early in Baisakh. We get no flowers in our garden. My mother has two pet goats. They eat up small plants. You have a big tank in your garden. Has it good fish? person, genden e number -পরিবর্তন ও নেতিবাচক e প্রস্থাবাচক করাইতে হুইবে।

আমার একটি বইয়ের দোকান আছে (নাই)। এসো. এটা খাও। এসো. এখানে বসো। এসো. এটা লও। এসো. এটা ধোও। এসো. এটা কেন'। এসো. এটা বিক্রি করো। এসো, এটা ঝাঁট দাও। এসো. আন্তন জ্বাল। এসো, একটা গান গাও। টেবিলের উপর একটি বিডাল আছে (The table has a cat on it এবং There is a cat on the table)। টেবিলের উপর কি একটি বিডাল আছে ? বিছানার (বিছানাগুলির) উপরে একটি মাদুর আছে। আমার কাগজের নৌকার (নৌকাগুলির) মধ্যে কতকগুলি ফল আছে (নাই)। আমার দোকানে কিছু চিনি আছে (I have some sugar in my shop এবং There is some sugar in my shop)। হরির দোকানে কিছু তেল আছে (নাই)। আলু আছে, মাছ আছে (বই. গোলা, লবণ, পুতুল, দুধ, কাপড, আম, ছাগল, পাখি, ছবি, ফল, ফল) (নাই)। কাকটি আম ঠোকরাইতেছে। পাখিটি লিচ ঠোকরাইতেছে। কাকগুলি লিচ ঠোকরাইতেছে। পাখিটি আম ঠোকরাইতেছে। পাখিগুলি আম ঠোকরাইতেছে (তোমার পাখি, আমার পাখি, তার পাখি, তোমাদের পাখি, আমাদের পাখি, তাহাদের পাখি)। পাখি পাকা আমে ঠোকর দিতেছে (পাকা লিচতে) (পাখিগুলি, আমার পাখি, তোমার পাখি ইত্যাদি)। আমার একটি টক আম আছে (নাই) (আমার, তোমার, আমাদের, তোমাদের, যদুর, মধুর ইত্যাদি)। তুমি একটা গোলা লইতে পার' (একটা ফল, ফুল, মাছ, বই, পাখি, ছুরি, কাপড, কিছু ময়দা, আল, তেল, লবণ, চিনি) (আমি, সে, আমরা, তোমরা, তাহারা, যদু, মধু)। এই আমগাছে এখন ফল নাই। এই আমগাছে জোষ্ঠ মাসে ফল হয় (জৈষ্ঠের গোডাতেই) (এই লিচ গাছে)।

### LESSON 8

The village has a good school. Jadu learns English there. Jadu has a little brother. He also goes to the school. The school has an old head master. He is very kind to the boys. He comes to see us in our house. He takes the boys to

his home. He has many books in his room. He shows us pictures from his books. The school has nice grounds. We play *Kapati* there. Boys from the village come to watch our games. We have a deep well in our school. It has good water. The school has a hundred boys. Now it is *Puja* time and the boys have a month's holiday.

person, gender, number -পরিবর্তন এবং প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

শহরে একটি ভালো মন্দির আছে। গ্রামে একটি ভালো পুকুর আছে। স্কলে একটি ভালো কপ আছে। যদু স্কুলে সংস্কৃত শেখে (বাংলা শেখে) (আমি, তুমি, হরি, মধু)। যদুর ভাই স্কুলে সংস্কৃত শোখে। যদুর ভাইও (মধুর ভাই, হরির ভাই) স্কলে যায়। যদুর ভাই সংস্কৃতও শোখে, বাংলাও শোখে। যদর ভাই ছেলেদের প্রতি খব দয়াবান (যদর ভাই, মধর ভাই, হরির ভাই)। তিনি আমাদের দোকানে চাল কিনিতে আসেন (যদুর ভাইও, মধুর ভাইও ইত্যাদি)। তিনি আমাদের শহরে ফুল বেচিতে আসেন (যদুর ভাই, মধুর ভাই)। তুমি আমাদের শহরে ফুল বেচিতে আস (যদুর ভাই, মধুর ভাই ইত্যাদি)। তিনি মধুর ভাইকে তাঁহার বাডিতে লইয়া যান (যদুর ভাইকেও ইত্যাদি)। তাঁর স্কলে অনেক ছেলে আছে (আমার, তোমার, হরির)। আমার বাগানে অনেক গাছ আছে (আমার, তোমার ইত্যাদি)। তোমার বাগানে অনেক টক আম আছে। তার বাগানে অনেক পাকা লিচু আছে (টক আম আছে ইত্যাদি)। যদুর ভাই আমাদিগকে তাঁর বই থেকে ছবি দেখান (মধুর ভাই ইত্যাদি)। মধুর ভাই আমাদিগকে তার বাক্স থেকে টাকা দেন। হরি তার পকর থেকে আমাদের মাছ দেন। এই বাডিতে বেশ ক্রমি আছে। এ মন্দিরে বেশ জমি আছে। এই দোকানে বেশ জমি আছে। গ্রাম হতে লোক (men) আমাদের দুধ বেচিতে আসে। শহর হতে যদুর ভাই আমাদের খেলা দেখিতে আসে (মধুর, হরির)। মধ্র ভাইয়ের একটি গভীর পৃষ্করিণী আছে (হরির, যদুর, আমার, তোমার, হরির ভাইয়ের ইত্যাদি)। যদুর ভাইয়ের বাড়িতে একটি গভীর কপ আছে (Jadu's brother has a deep well in his house)। বাগানে একশো গাছ আছে। শহরে একশো বাডি আছে। দোকানে একশো ছাগল আছে। এখন সন্ধ্যা হয়েছে। এখন সকাল হয়েছে। এখন রাত হয়েছে। এখন গ্রম, ঠাণ্ডা। যদু এক মাসের ছুটি পাইয়াছে (আমি, তুমি, যদুর ভাই)।

## LESSON 9

This lane is shady. It leads to the river. It has mango groves and bamboo clumps on both sides. *Kokils* sing in the trees all day long and doves coo among the thick leaves. The mango trees are in flower now. The bees hum and butterflies flit about the branches. The village girls go to the river to fetch water. They laugh and chatter. They have their brass pitchers with them.

person, gender, number-পরিবর্তন এবং নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে:

এই বাগান (বন) ছায়াময়। (বছবচন।) এই গলি (গলিগুলি) দোকানের দিকে লইয়া যায় (বনের দিকে, বাগানের দিকে, তুণোদ্যানের দিকে, মন্দিরের দিকে, শহরের দিকে, গ্রামের দিকে, বাড়ির দিকে, পুকুরের দিকে, মধুর বাড়ির দিকে, যদুর বাড়ির দিকে, সৌশনের দিকে, বিদ্যালয়ের দিকে, ক্ষেত্রের দিকে, আম বাগানের দিকে (mango grove), বাশঝাড়ের দিকে)। আমার বাগানে কতকগুলি বাশঝাড় আছে (বিকল্পে, I have এবং There is যোগ করিয়া) (আমাদের, তোমাদের, তোমার, তার, তাদের, হরির, মধুর ইত্যাদির বাগানে)। গলিতে দুই ধারেই বাড়ি আছে, পুকুর আছে, লিচু গাছ আছে, তুণোদ্যান আছে, দোকান আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত্ত আছে। পুকুরের সকল ধারেই বাশঝাড় আছে, আমবাগান আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত্ত আছে। পুকুরের সকল ধারেই বাশঝাড় আছে, আমবাগান আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত্ত আছে। পুকুরের সকল ধারেই বাশঝাড় আছে, আমবাগান আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত্ত আছে। পুকুরের সকল ধারেই বাশঝাড় আছে, আমবাগান আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত্ত আছে ইত্যাদি)। সে সমস্ত দিন গান করে। তুমি সমস্ত দিন

পড়। তিনি সমস্ত সকাল রাঁধেন। আমি সমস্ত সন্ধ্যা খেলা করি। সে সমস্ত রাত ঘুমায়। (বহুবচন।) ঘন পাতার মধ্যে মৌমাছিরা গুনগুন্ করে। ফুলগুলির চারি ধারে প্রজাপতি উড়িয়া বেড়ায়। প্রজাপতি তাহার ঘরের চারি ধারে উড়িয়া বেড়ায়। মৌমাছিরা ফুলগুলির মধ্যে গুনগুন্ করে। ছেলেরা বাগানের চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়। খোকা তাহার ঘরের চারি দিকে হাঁটিয়া বেড়ায়। খোকা বকে, হাসে এবং হাততালি দেয়। (আমরা, তোমরা, তাহারা, সে, তুমি, আমি, যদু, হরি, ইত্যাদি।) বালকদের সঙ্গে তাহাদের বই আছে। বালিকাদের সঙ্গে তাহাদের ঘড়া আছে। যদুর সঙ্গে তাহাদের ভাই আছে (আমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে)। হরির সঙ্গে তাহার বিড়াল আছে। (কুকুর আছে, গোলা আছে, ফ্রেট আছে, কাপড় আছে।) পাখিরা ঘন ডালের মধ্যে গান করে। এসো, এইখানে আমরা ঘন গাছের মধ্যে বিস। এসো, এইখানে আমরা ঘন ঘাসের মধ্যে শুই।

### LESSON 10

Jadu is very poor. He catches fish and sells them in the market. We have a market every Sunday. Jadu mends his nets in the evening. His boat is old and it leaks. He wants to buy a new boat. But he has no money: His little son is ill. The poor boy has fever. The young doctor is kind. He comes and takes care of the little boy. He never takes any fee from Jadu. Jadu gives him fruits from his trees and nice fish from his tank.

pérson, gender, number-পরিবর্তন, নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

যদুর ভাই গরিব (আমরা, তোমরা ইত্যাদি)। তাহার পিতা গরিব নন (আমার, তোমার ইত্যাদি)। বালকেরা প্রজাপতি ধরে (হরি. যদ, আমি, তমি, তাহারা ইত্যাদি)। যদ পাখি ধরে এবং তাহাদিগকে শহরে বিক্রয় করে। প্রতি রবিবারে আমাদের বোলপরে হাট হয়। প্রতি বহস্পতিবারে তোমাদের গ্রামে হাট হয়। প্রতি সকালে তোমাদের বাড়িতে স্কুল হয়। প্রতি সন্ধাায় তোমাদের স্কুলে খেলা (games) হয়। প্রতি রবিবারে তাহাদের শহরে হাট হয়। আমাদের প্রতিদিনই মাছ হয়। আমাদের প্রতি রবিবার ছুটি হয়। তাহাদের প্রতি বুধবার খেলা হয়। ঘডায় ছিদ্র আছে। নৌকায় ছিদ্র আছে (বুঝাইয়া দেওয়া অবশাক যে, যে ছিদ্ৰের মধ্য দিয়া তরল পদার্থ যায় বা বাহির হয় তাহার সম্বন্ধেই leak শব্দ প্রয়োগ হয়)। আমি একটা নৃতন ঘডা কিনিতে চাই (তমি. সে. তোমরা. তাহারা. যদ ইত্যাদি)। খোকা একটা নতন গোলা কিনিতে চায় (তমি, আমি ইত্যাদি)। মা আমার কাপড সারিয়া দেন (তমি, তিনি, তোমরা, তাহারা ইত্যাদি)। আমার ভাই আমার পুতৃল সারিয়া দেয় (যদুর ভাই, তুমি, তিনি ইত্যাদি)। মা গরিব, মার টাকা নাই (আমার, তোমার, তার, আমাদের, যদুর, মধুর ইত্যাদি)। হরি গরিব নয়, হরির টাকা আছে (মধু, যদু, আমি, তৃমি ইত্যাদি)। যদুর পিতা অসুস্থ (আমি, তুমি, আমরা, তোমরা, মধুর ভাই, হরির ভাই ইত্যাদি)। মার জ্বর হইয়াছে (আমার, তোমার, যদুর, মধুর ইত্যাদি)। যদু আমাকে যতু করে, মা তোমাকে যত্ন করে (সে. তৃমি, আমরা, তোমরা ইত্যাদি)। ডাক্তার হরির কাছ হইতে ফি লন (আমার, তোমার, যদূর, মধুর ইত্যাদি)। মধু তাঁকে তাঁর ফি কখনো দেয় না, সে তাঁকে ফল দেয়। ডাক্তার গরিবের কাছ হইতে কখনো ফি লন না। ডাক্তার তাঁতীর কাছ হইতে কখনো ফি লন না।

## LESSON 11

There are thick, dark clouds in the west. Father says, a storm is near. Look, the dust is up. Do you hear the noise? It is the wind among trees. The dry leaves fly in the air. The storm is upon us. Take care, do not let the baby run

out. Shut the door. Where is mother? Is she in the stall to look after the cows? I must go and help her. The lamps are not lit. Ask my sister to bring me a light.

person, gender, number-পরিবর্তন এবং প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

ভালগুলির উপরে পাতা ঘন ইইয়া আছে। মাদুরের উপরে ধূলা ঘন ইইয়া আছে। প্রভাত আসিল বিলিয়া। সন্ধ্যা আসিল বলিয়া। পশ্চিমে ধূলা উঠিয়াছে। সূর্য পূবে উঠিয়াছে। পাখিরা উঠিয়াছে, তাহাদের গান শুনিতেছি। ছেলেরা উঠিয়াছে, তাহাদের গোলমাল শুনিতেছি। পাখিরা আকাশে উড়িতেছে। মৌমাছিরা পাতাগুলির মধ্যে উড়িতেছে। কুকুরটাকে বাহিরে যাইতে দাও (আমাকে, তোমাকে, যদুকে, মধুকে)। হরিকে বাহিরে দৌড়িয়া যাইতে দিও না। হরি খোকার তদারক করে। মধুছাগলগুলির তদারক করে (বাগানের, মন্দিরের, দোকানের, গ্রামের, পুকুরের, গাছগুলির, তুণোদ্যানের, বাগানের, বাড়ির, ক্ষেতের)। আমাকে পড়িতেই হইবে। ভাইকে আমার সাহায্য করিতেই হইবে। তোমাকে বাহিরে যাইতেই হইবে। তাহাকে গান গাহিতেই হইবে। ইত্যাদি। রান্নাঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই (ঘরে, মন্দিরে, বাড়িতে, দোকানে)। মাকে দুধ আনিতে বল (পুতুল, কাপড়, ফুল, ফল, আম, পাখি, বিড়াল, কুকুর, জাল, নৌকা, ঘড়া, ছুরি, বই, খোকা, গাভী, ছাগল, গোলা)। মা কি গোয়ালে? বোন কি পুকুরে? বাবা কি হাটে? যদু কি শহরে?

### LESSON 12

I go to Calcutta every day to my office. I go by the railway train. I take my breakfast at eight in the morning. Then I walk to the station. Many people go to their office in Calcutta by this train. We meet each other every day in the train and we are very friendly. My office closes after five in the afternoon. My little boy runs out to meet me at the door. He knows I always have some little things in my pocket for him. I let him guess what they are. Some times he guesses right. Some times he makes mistakes. He is very happy when he gets pictures. I bring nice books for his sister.

person, gender, number -পরিবর্তন এবং নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

আমি রেলগাড়ি করিয়া স্কুলে যাই (শহরে যাই, কোন্নগরে যাই, হুগলীতে যাই ইত্যাদি) (আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তাহারা. যদৃ, মধু ইত্যাদি)। প্রত্যেক রবিবারে আমরা রেলগাড়ি করিয়া বর্ধমানে যাই (তোমরা, তারা, সে, তুমি)। তুমি কি সকালে জলখাবার খাও? হরি সকালে জলখাবার খায় (৬টার সময়, ৭টার সময়, ৮টার সময় ইত্যাদি জলখাবার খায়)। হরি এবং শ্যামের পরম্পরে আপিসে দেখা হয় (যদৃ এবং মধুর, সে এবং তাহার ভাইয়ের, রাখাল এবং তাহার বাপের ইত্যাদি)। তাদের মধ্যে বেশ ভাব আছে। হরি এবং খদু বন্ধু (friends), আমরা বন্ধু, তোমরা বন্ধু ইত্যাদি। স্কুল বিকালে চারটের পর বন্ধ হয়। দোকান সকাল আটটায় খোলে এবং বিকাল পাঁচটায় বন্ধ হয়। আপিস সকাল দশটায় খোলে। আমার বাবার অফিস সন্ধ্যা সাতটার পর বন্ধ হয় (যদুর আপিস, হরির আপিস ইত্যাদি)। আমি স্কুল হইতে বাজারে হাটিয়া যাই। আমি দোকান হইতে মিষ্টান্ন কিনি। তিনি যদুর কাছ হইতে মিষ্টান্ন কেনেন (হরি মধুর কাছ হইতে ইত্যাদি)। তুমি বিকালে বাড়িতে ফেরে (তোমরা, সে, তারা ইত্যাদি)। রাম রাত্রে বাড়িতে ফেরে। গলিতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি বাহির হইয়া যাই (মন্দিরে, পুকুরে, দোকানে, শহরে, গ্রামে, তুণোদ্যানে: ক্ষেত্রে)। তিনি জানেন আমার একটি গাভী আছে। তিনি জানেন টেবিলের উপর আমার একটি বই আছে। তিনি জানেন পাকেটে আমার একটি গাভী আছে। তিনি জানেন আমার বান্ধে তার জন্য কিছ

টাকা আছে। খোকা জানে আমার ঘরে তাহার জন্য একটা পুতৃল আছে। হরি জানে আমার ব্যাগে তাহার জন্য কাপড় আছে। মধু জানে হরির নৌকায় তাহার জন্য একটা ছাগল আছে। ধদু জানে শ্যামের দোকানে তাহার জন্য কিছু চিনি আছে। ('সর্বদাই' শব্দ যোগ করিয়া উক্ত বাকাগুলি পুনরায় অনুবাদ করাইয়া লইবে)। তুমি জান না আমার পকেটে, কি আছে। আমি তোমাকে আন্দাক করিতে দিলাম। তুমি ঠিক আন্দাক করিতেছ। তুমি ভুল করিতেছ (তিনি, আমরা, তোমরা, যদু, হরি ইত্যাদি)। রাম কি ক্রয় করে আমি জানি। আমি ঠিক আন্দাক করি আমি ভুল করি না।

### LESSON 13

A man is singing at the door. Who is it? It is Rakhal the blind singer. I like his songs very much. Jadu, go and call him in. Your mother is coming with some milk and sweets. She always gives Rakhal something to eat. Look! the dog is barking at Rakhal. Rakhal is afraid. Whose dog is that? Jadu, do not beat him. I think the dog is going to his master's house. Rakhal, come and sit here. What song are you singing? Is it from the Ramayana? Jadu, why are you teasing your sister? Let her listen to the song. Call your aunt here. I think she is working in the store-room.

person, gender, namber -পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে। এইখানে ছাত্রদিগকে বৃথানো আবশাক যে, পূর্ববর্তী পাঠগুলিতে 3rd person singularএ ক্রিয়াপদে যে যে খানে s যোগে হইয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলই ing প্রত্যয় যোগে নিম্পন্ন হইলে ভালো হয়। শিক্ষক প্রয়োজন বোধ করিলে ছাত্রদিগকে দিয়া পূর্ববর্তী পাঠের ধাতৃরূপ যথাস্থানে ing যোগে পরিবর্তন করাইয়া অভ্যাস করাইবেন।

গৌর দরভার কাছে দাঁডাইয়া আছে (আমি, তমি, যদ, মধ ইত্যাদি)। ককরটা দরজার কাছে ঘমাইতেছে। গোরুর গাড়ি দরজার কাছে দাঁডাইয়া আছে। কাকা কি দরজার কাছে দাঁডাইয়া আছেন? মণি দর্বজ্ঞার কাছে বসিয়া আছে। মণি, যাও, কাকাকে ভিতরে ডাকিয়া আন (বাবাকে, দাদাকে, আমাকে, তোমাকে, যদকে)। দেখ, মণি কাকার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দৌডিতেছে (যদ, হরি ইত্যাদি)। কাকা একটা বড়ো পতল লইয়া আসিতেছেন (বাবা, দাদা, তুমি, সে, হরি, মধ ইত্যাদি।) মণি ককর লইয়া আসিতেছে। ককরকে কিছু খাইতে দাও। মণিকে কিছু খাইতে দাও। ককরটা মণিকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে (হরিকে, যদকে, রামকে ইত্যাদি)। মণি ককরকে ভয় করে (আমি, তমি, সে, আমরা, তোমরা, যদ, মধ ইত্যাদি)। শশী বিভালকে ভয় করে। থোকা অন্ধকারকে ভয় করে। শ্যাম তাহার পিতাকে ভয় করে । আমি আমার জ্যাঠাকে ভয় করি। হরি আমাকে সর্বদাই মারে। দাদা আমাকে মারেন না, তিনি রামকে মারেন। যদ ককরকে মারে, ভাইকে মারে, বোনকে মারে (হরি, শ্যাম ইত্যাদি)। এটা কার বিডাল (ককর, পাখি, ফল, ফল, দোকান, বাড়ি ইত্যাদি)? তমি আমাকে বিরক্ত করিতেছ (সে. তাহারা, যদ, মধ ইত্যাদি)। যদ ককরটাকে বিরক্ত করিতেছে (খোকা, রাম, শ্যাম ইত্যাদি)। আমার বোন এখন গাহিতেছে (আমার ভাই, বাবা, খোকা, পত্র, যদ, মধ ইত্যাদি)। তাকে গান শুনিতে দাও (যদকে, মধকে ইত্যাদি)। মা রান্নাঘরে রাধিতেছেন। আমার বোন গোয়ালে গোরুর তদারক করিতেছে। তোমার ভাই বালকগুলিকে যত্ন করিতেছে (taking care) (আমি, তমি, যদু, মধ ইত্যাদি)।

### LESSON 14

It is a very old tank, the steps of its ghat have big cracks. There are high trees on all sides of it. The thick branches of the mango trees do not let a ray of sunlight reach its water. You can hear the chrip of crickets and the howls of

jackals all day long. The smell of the weeds fills the still air. The water of this tank is bad. The colour of it is green. It gives fever to the people of the huts around it. The women of the village come here to wash their clothes.

ধাতুরূপ, person, gender, number -পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

এই পুকুরের জল ভালো। এই নদীর জল ঠাগু। এই গাছের ছায়া শীতল। এই গাছের ডালগুলি ঘন। শহরের বাড়িগুলি পুরাতন। এই গাছের ফল টক। এই গাছের আমগুলি পাকা। এই গামের মাঠগুলি সবৃদ্ধ। এই বাগানের তৃণোদ্যানটি ছায়াময়। এই পুকুরের মাছ বড়ো। এই শহরের নাম বোলপুর। এই বালকের নাম যদু। এই বাড়ির ঘরগুলি ছোটো। এই গ্রামের মানুষেরা দুধ বিক্রয় করে, বিক্রয় করিতেছে। স্ত্রীলোকটি জলে পা ধোয় (ধুইতেছে)। এই বাড়ির স্ত্রীলোকেরা তাহাদের ঘর ঝাঁট দেয় (দিতেছে)। এই স্কুলের বালকেরা গান করে (গান করিতেছে)। এই স্কুলের বালকেরা হাসে এবং বকে (হাসিতেছে এবং বকিতেছে)। শহরের দোকানগুলি আটটার সময় বন্ধ হয় বন্ধ হইতেছে)। ফুলের গন্ধে আমার ঘর ভরিয়া দেয় (দিতেছে)। সূর্যের চারি দিকে মেঘের বর্ণ লাল। এই শহরের লোকেরা মন্দিরে যায় (যাইতেছে)।

### LESSON 15

It is raining on the other side of the field. The trees look mistry. The cows are running home and the crows are flying to their nests. The wind is damp and it is bringing the smell of the earth. The dark rain-clouds are coming up from the east. Do you hear the patter of rain among the leaves? The shower is now upon us. Oh! how nice it is! The bamboo leaves are all trembling. They seem glad. The birds are chirping in the wood. Where are the girl? Are they fetching water from the river? Go and ask them to hurry home. The daylight is fading and it still rains. The lane is narrow and dark. Mother is waiting for the girls.

ধাতুরূপ, person. gender. number পরিবর্তন ও প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

মাঠের অন্য পারে ধূলা উঠিয়াছে। নদীর অন্য পারে কুটীরগুলি ঝাপসা দেখায় (দেখাইতেছে)। পকরের এই পারে ঘাস সবক দেখায় (দেখাইতেছে)। তোমাকে বেশ ভালো (nice) দেখায় (দেখাইতেছে) (আমাকে, তাহাকে, যদকে, মধকে ইত্যাদি)। ছেলেরা ইহারই মধ্যে বাডিব দিকে দৌডিতেছে। পাথিরা-ইহারই মধ্যে নদীর অন্য পারের দিকে উডিতেছে। ঘরটা স্যাৎসৈতে (বাডি, ঘাস, পাতাগুলা, ঘাটের সিঁড়িগুলা, কাপডগুলা)। বালিকারা জলের থেকে উপরে উঠিয়া আসে (আসিতেছে) (আমি, তুমি, সে, আমরা, তোমরা, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমি গাছের মধ্যে বাতাসের শব্দ শুনিতে পাই (পাইতেছি)। তুমি পাতার মধ্যে বৃষ্টির শব্দ শুনিতে পাও (পাইতেছ)। এইবার আমাদের উপর ঝড আসিয়া পড়িল। পুব দিক হইতে আর্দ্র হাওয়া আসে (আসিতেছে)। আহা কি চমংকার বৃষ্টি। আমের পাতা কাঁপে (কাঁপিতেছে)। ছেলেরা কাঁপে (কাঁপিতেছে)। ছেলেদ্র দেখিয়া খশি মনে ইইতেছে (তোমাকে, তাকে, রামকে, শ্যামকে)। মেয়েরা নদী হইতে তাডাতাডি বাডি আসে (আসিতেছে) (আমরা, তোমরা, তারা, আমি, তমি, সে)। দিনের আলো মান হয় (হইতেছে)। ফুলগুলি স্লান হয় (হইতেছে)। সবুজ রঙাপ্লান হয় (হইতেছে)। পথ অন্ধকার (ঘর, গলি, রাত্রি, সন্ধ্রা, রাগান, আমবাগান)। আমরা মার জন্য অপেক্ষা করি (করিতেছি)। (তোমরা, তারা, আমি, তুমি, সে, বালকরা, বালিকারা, যদু, মধু ইত্যাদি)। ছেলেরা তাহাদের সকালের আহারের (breakfast) জন্য অপেক্ষা করে (করিতেছে)। বালিকারা তাহাদের মাস্টারের জন্য অপেক্ষা করে (করিতেছে)। ফুলগুলি ইহার মধ্যে স্লান হইতেছে। বাঁশপাতা সর্বদাই কাঁপে (কাঁপিতেছে)। ঝড় ইহারই মধ্যে আমাদের উপর

ইংরাজ্ঞ-পাঠ ৪৮৩

আসিয়া পড়িল। চাঁদের চারি দিকে মেঘ সাদা দেখায় (দেখাইতেছে)। এই পুকুরের চারি দিকের কুঁড়েগুলিকে নৃতন বলিয়া মনে হয় (হুইতেছে)। এই বইটিকে ইহারই মধ্যে পুরাতন দেখাইতেছে (কুঁড়েটিকে, শহরটিকে, গোলাটিকে, বাগানটিকে, পুতুলটিকে, কাপডটিকে)।

### LESSON 16

My son will go to the market. Will you show him the way? My son will cross the river first. The ferry boat is on the other shore. It will come back soon. Let us sit here under the shade of the tree. The old man is waiting here with his bundle of straw. He will also go to the market. My son is going to buy fish and some mustard oil. He will also buy some kitchen pots. I will wait for him at the temple. I hope he will come back soon. We will not stop long in this village. We must reach home tomorrow. There is a room in the grocer's shop. We will sleep there to-night. Will you wake us up to-morrow morning?

ধাতুরূপ, person, gender, number-পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে। শিক্ষক যদি আবশ্যক বোধ করেন তবে মাঝে মাঝে পূর্বপাঠের ক্রিয়াপদগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে ভবিষ্যৎকালবাচক করাইয়া লইতে পারেন।

নদীতে যাইবার পথ কি আমাকে দেখাইয়া দিবে (মন্দিরে, শহরে, গ্রামে, ক্ষেতে, স্কলে, দোকানে, স্টেশনে) ? গ্রামটি মাঠের ওপারে। আমি এই মাঠ পার হইব (তমি, তিনি, তারা, আমরা, যদ, মধ ইত্যাদি)। নদীর ওপারে হাট। আমরা নদী পার হইব (আমি, তুমি ইত্যাদি)। এসো, খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করা যাক। এসো, খেয়া নৌকার জন্য এই গাছের ছায়াতলে অপেক্ষা করা যাক। এসো, ঘাসের উপর শোওয়া যাক। এসো, আমরা এই গাছটির চারি দিকে বসি। তাহার কাপডের বাভিলটি লইয়া আমার ভাই দৌডাইতেছে (যদুর ভাই, মধুর ভাই, আমি, তুমি)। তাঁহার কলসী এবং হাঁডিকঁডি লইয়া তিনি নদী পার ইইতেছেন (চালের বস্তা, তেলের বোতল, আমের ঝডি (basket) লইয়া) (আমি, তমি, তাহার। ইত্যাদি)। (উক্ত বাকাগুলিকে ভবিষাৎকালবাচক করিবে।) যদর ভাই চার বস্তা চাল কিনিতে যাইতেছে (আমি, তিনি ইত্যাদি)। (ভবিষাং।) আমি তাঁহার জনা দোকানে অপেক্ষা করিতেছি (তমি, তিনি ইত্যাদি)। (ভবিষাং।) হরিও (also) মধ্র জনা স্কলে অপেক্ষা করিতেছে (যদ, বিপিন, রাখাল ইত্যাদি)। তিনি এই বাডিতে আছেন (is এবং stop এবং live শব্দের প্রভেদ বঝাইয়া দিবে) (আমি, তমি, তারা, আমরা, যদ, মধ ইত্যাদি)। (ভবিষাং।) তিনি এই গ্রামে দীর্ঘকাল আছেন (stop) (আমি, তমি ইত্যাদি)। (ভবিষাং।) আমাদিগকৈ কাল শহরে পৌছিতেই হইবে (আমাকে. তোমাকে, তাকে, তোমাদিগকে ইত্যাদি)। যদকে এই সকালে স্কলে পৌছিতেই হুইবে (আমাকে, তোমাকে ইত্যাদি)। মদি কাল সকালে তোমাকে জাগাইয়া দিবে (আমি, তমি ইত্যাদি)। ভাতি যদকে আজ রাত্রে জাগাইয়া দিবে।

### LESSON 17

The sky is cloudy still; but it will clear up soon, for the wind is blowing hard and clouds are flying fast. It will rain this morning. Look there, the sun is coming out. Get ready to start. There is your bundle of clothes. My big box is under the bed. The children are still sleeping. They will not see us when they wake up, and they will be sorry. We will send them some nice things when we get to town. Do not try to move the box. It is heavy. The porters will carry it to the cart. It will take an hour to get to the railway station. I am going to walk.

Our servant will go with the cart. The train will start in the afternoon. Will you have a bath in the river?

<mark>ধাতুরূপ, person, gender, nu</mark>mber -পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

বাতাস এখনো ভিজা। এখনো অন্ধকার। এখনো ঠাণ্ডা। এখনো গ্রম। (তিনি, আমি, আমবা ইত্যাদি) যদও (also) এখনো ঘুমাইতেছে। কিন্তু মধ ইহারই মধ্যে উঠিয়াছে। যদ সর্বদাই ঘুমাইতেছে। আকাশ শীঘ্রই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই গাছের তলায় অনেক শুকুনো পাতা আছে। কিন্তু শীঘুই ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে (বিকল্পে there is এবং has দিয়া এই বাকাণ্ডাল ইংরাজি করাইবে)। কারণ, আমার ভগিনী ইহা ঝাঁট দিতে আসিতেছে (সে. তাহারা, যদু, মধু ইত্যাদি)। কারণ, জল দিয়া আমি ইহা ধুইব (তুমি, সে, তাহারা, আমরা, যদ, মধু ইত্যাদি)। আমি জোরে (hard) চলিতেছি কিন্তু এখনো আমার স্কলে পৌছিতে পারিতেছি না (তমি, সে, আমরা, তারা, যদ, মধ ইত্যাদি)। আমার ঘোডা সর্বদাই বেগে দৌডায় (তোমার, তার, আমাদের, যদুর ইত্যাদি)। তোমার ঘোডা কখনই বেগে দৌভায় না। কাল বৃষ্টি হইবে না। এখন বৃষ্টি হইতেছে না। আজ বৃষ্টি হইতেছে না। আজ সন্ধায় বৃষ্টি হ**ইবে না। আন্ধু রাত্রে (to-night) বৃষ্টি হইবে না। চাঁদু বাহির হইয়া আসিতেছে। (ভবিষাং।) আমি** বাহির হইয়া আসিতেছি। (ভবিষাং।) আমি যাত্রা করিতে প্রস্তুত হই (তুমি, সে, আমরা, তাহারা, যদু ইত্যাদি)। আমি স্কলে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি (তমি, সে ইত্যাদি)। (ভবিষাং।) আমি কলিকাতায় যাত্রার জনা প্রস্তুত হইতেছি (কাশীতে, মাদ্রাজে, পাঞ্জাবে, তমি, তিনি)। (ভবিষাং।) তোমার খড়ের বাভিল লইয়া যাত্রার জনা প্রস্তুত হও। আমি আমার চালের বস্তা লইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি (তমি, সে)। (ভবিষ্যং।) বালকেরা এখনো ঘাসের উপরে গাছের চারি দিকে ঘুমাইতেছে (বালিকারা, গাভীগুলি, ককরগুলি): তাহারা একটা দোকানে থাকিবে (stop) যখন তাহারা কলিকাতায় পৌছিবে (আমি, তমি ইত্যাদি)। কারণ, সেখানে তাহাদের কোনা বন্ধ নাই (আমার, তোমার ইত্যাদি)। আমি দঃখিত (তমি, তিনি, আমরা, তারা, যদ)। তোমাকে দেখিয়া দঃখিত বোধ হইতেছে (তাহাকে, তাহাদিগকে, যদকে)। তাহাকে দঃখিত দেখাইতেছে (তোমাকে, তাহাদিগকে, রামকে ইত্যাদি)। তিনি দঃখিত হইবেন (আমি, তমি, তোমরা ইত্যাদি)। দৌড়িতে চেষ্টা করিয়ো না। আমি দৌড়িতে চেষ্টা করি না (তমি, তিনি ইত্যাদি)। এই ভারী খড়ের বাভিল আমি বাড়িতে বহিয়া লইয়া যাইব (তমি, তিনি ইত্যাদি)। এই টেবিলটা ভারী, এটা কি তমি নাডিতে পারং খোকা ভারী, তাহাকে তমি বহিতে পারং এই চিনির বস্তা ভারী, মটে ইহা স্টেশানে বহিয়া লইয়া যাইবে। নদীতে যাইতে এক ঘণ্টা লাগে। (ভবিষাং।) শহরে যাইতে এক দিন লাগে। (ভবিষাং।) নদী পার হইতে এক দিন লাগে। (ভবিষাং।) এই পকরের চারি দিকে দৌডিতে এক মিনিট লাগে। (ভবিষাং।) স্টেশানে পৌছিতে কখনই এক ঘন্টা লাগে না। এই নদী পার হইতে কখনই বেশিক্ষণ লাগে না। আমি আজ বিকালে যাত্রা করিব (তমি, তাবা ইত্যাদি)।

## LESSON 18

Now boys, let us play at cats and mice.
Yes, yes! that will be great fun!
I am the pussy cat. Mew, mew, mew.
And what am I?
You are a mouse. You are the brown mouse.
And I?
You are the long mouse.
And I?
You are a short mouse.

And the rest of us?

You are all mice.

No, let us be kittens.

All right, you are my kittens. Let me see, how many kittens are there?

We are four.

And how many mice?

We are six of us. What are we to do?

Here is a bit of paper. This is a piece of bread.

Brown mouse, come and have a bite at it.

Here, long mouse, you also have a bite.

Now, come along, every one of you, and have your share. Now, my kittens, be ready! Are you ready?

Yes, I am ready.

I am ready.

I am also ready.

We are all ready.

When I cry mew, all of you try to catch the mice.

Yes, yes, we shall try to catch them, but they will run away.

Of course, they will run, but you must run after them.

Now, ready! Mew!

I have caught the brown mouse.

Brown mouse, you are dead. You lie down there.

The long mouse is also dead. You lie down there.

The short mouse is also dead. I have caught him.

I have touched the fat mouse. Is he not dead?

No, he is not quite dead vet\*. He can still run away.

You cannot catch me.

Catch me if you can.

Let me see who can catch me.

ছেলেদের মুখস্থ করাইয়া খেলা করাইবে। আবশাক মতো পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে।

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | * |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# আদর্শ প্রশ্ন

## আদর্শ প্রশ্ন \*

## প্রবেশিকা পরীক্ষা

## বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(ক) গদ্য

## পাঠপ্রচয়

ততীয় ভাগ

রোগশত্রু

১। প্রাণ আছে যারই আয়ু ফুরোলেই সে মারা যায়। সেই মৃতবক্ত খেয়ে ফেলে সরিয়ে দেয় দুই দল জীবাণু। তাদের খবর কী জানো বলো।

২। জলে স্থলে বাস করে ছোটো বড়ো জীবজন্ত, সেই সঙ্গে থাকে অসংখ্য জীবাণু। তা ছাড়া তারা থাকে বাতাসে। বিখ্যাত রসায়নবিৎ প্যাস্টর তাদের সম্বর্ধে কী তথা সন্ধান ক'রে বের করেছিলেন বিবৃত করো।

৩। শ্বেতকণা ও লোহিতকণা এই দুই কণার যোগে আমাদের রক্তপ্রবাহ। শরীরে তারা কোন ভিন্ন

ভিন্ন কাজ করে।

৪। বায়ুবিহারী রোগের আকর জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ ক'রে রক্তবিহারী জীবাণুদের সঙ্গে কী রকম দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেয় তার বর্ণনা করো। আমেরিকার একটি বিদ্যালয়

১। যুনাইটেড স্টেটসের 'পোসাম টুট' নামে এক গ্রাম আছে। তাদের বাসিন্দারা ছিল অশিক্ষিত এবং শিক্ষার জনা তাদের উৎসাহ ছিল না। মিস মার্থা বেরি নগর থেকে সেখানে বাস করতে এসেছিলেন, পর্বতের শোভা ভোগ ক'রে সেখানে আরাম করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু নিজের আরাম ভূলে পাহাড়িয়া ছেলেদের শিক্ষাদানব্রতে কেমন ক'রে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার ইতিহাস বর্ণনা করো।

প্রথমে কী কাব্ধ আরম্ভ করলেন। গ্রাম্য ছেলেদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি কী বিচার করেছিলেন। তার কাজ কী রকম ক'রে চলল। যুনাইটেড স্টেটসের দাক্ষিণাতো কাফ্রিরাই হাতের কাজ করে ব'লে শ্বেতকায়রা সে সব কাজ ঘৃণার বিষয় ব'লে মনে করে। মিস মার্থা সেই আপত্তির বিরুদ্ধে কী রকমে কৃতকার্য হয়েছিলেন। যাঁরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ভার নিয়েছিলেন তাঁরা কী রকম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে লেখক আমাদের দেশের লোকের ঔদাসীন্য ও সংকল্পের দুর্বলতা সম্বন্ধে কী বলেছেন জানাও।

## কাবলিওয়ালা

বাঙালী মেয়ের সহিত কাবুলিওয়ালার স্নেহসম্বন্ধের ভিন্তিটি কোন্খানে। कार्युमिखग्रामात সঙ্গে कथन की तकरम मिनित পরিচয় আরম্ভ হলো। মাঝখানে বাধা ঘটল কিসের। মিনির বিবাহ-দিনে জেল-ফেরৎ রহমতের উপস্থিতিতে মিনির

•এই সব প্রশ্নের উত্তর বই থেকে লিখলে আপত্তি নেই— কিন্তু লিখতে হবে নিজের ভাষায়।

বাপের অপ্রসন্মতা কেমন ক'রে মিলিয়ে গেল, কী মনে হলো তাঁর। গল্পের শেষ ভাগে কী বেদনা জেগে উঠল কাবুলীর মনে।

সমস্ত গল্পের মর্মকথাটা কী।

#### বাগান

বাড়ির চারি দিকে একখানি বাগান তৈরি ক'রে তোলা যে বিলাসিতার আড়ম্বর নয়, চরিত্রগঠনের পক্ষে তার যে একটা প্রয়োজন আছে, তার প্রতি অবহেলায় নিজেকে এবং অন্য সকলকে অসম্মান করা হয় সে কথা বৃথিয়ে বলো।

### বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

এই লেখায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে যে বিশেষত্বের কথা পড়েছ তার উল্লেখ ক'রে লেখো। সাক্ষী

সহজ্ঞ ক'রে সরল ভাষায় এই গল্পটি লেখো। এই কথাটি মনে রেখো যে ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কেবল যে রামকানাইয়ের শান্তি হলো তা নয়, তাঁর নিজের সাধুতার খ্যাতি হলে। না। বুদ্ধিমানেরা তাঁকে নির্বোধ ও চতুর লোকেরা তাঁকে দুর্বল ভীক্ত ব'লে অবজ্ঞা করলো,এতেই তাঁর চরিত্রগৌরব আপনার ভিতর থেকে যথার্থ মূল্য পেয়েছে।

## ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম

বাগান প্রবন্ধে যে তত্ত্বটি আছে এই প্রবন্ধে তারই দৃষ্টান্ত (৮ওয়া হয়েছে। গরিব চাষী, কঠিন পরিশ্রমে তাকে দিন কাটাতে হয়, তবু সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে বাসস্থানকে সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যে এই যে উৎসাহ তাকে দেওয়া হয় ভেবে দেখতে গোলে এটা সমস্ত দেশের প্রতি কর্তবাসাধন। দেশকে শ্রীসম্পন্ন ক'রে তোলবার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোকের স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত। এই অধ্যবসায়ের অভাবে আমাদের দেশের পান্নীগ্রামের কী রকম দূরবস্থা তোমার অভিজ্ঞত থেকে তার বর্ণনা করো।

### জাহাজের খোল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশের যে হিতসাধনায় নিজের সর্বস্ব ক্ষয় করেছিলেন এই লেখায় তারি কিজিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই জাহাজ চালানো অবলম্বন ক'রে অনেকে এমন ব্যবসায় ক'রে থাকেন যাতে তাদের অর্থলাভ হতে পারে কিন্তু জ্যোভিরিন্দ্রের ব্যবসায় যে সিদ্ধি-লাভের অভিমুখে ছিল তা অর্থলাভের বিপরীত দিকে। তার সেই দেউলে হওয়া অধ্যবসায়ের বিবরণ আপন ভাষায় লেখা। যে উৎসাহের উৎস তার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়েছিল ব'লে এত বড়ো ক্ষতির মধ্যে তাকে অবসাদগ্রস্ত করতে পারে নি সেইটিই এই প্রবন্ধের মূল কথা।

## উদ্যোগশিক্ষা

দেহে ও মনে. জ্ঞানে ও কর্মে, মানুষকে সম্পর্ণভাবে বৈচে থাকতে হবে— তাকে শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্য এই। পুঁথিগত বিদ্যায় আমরা এমন অভ্যস্ত যে এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করি। চারি দিকের প্রতি আমাদের ঔৎসুকা চ'লে গেছে। নানা প্রয়োজনের দাবি আমাদের চার দিকে অথচ মনের জড়ত্ববশত সে দাবি আপন বৃদ্ধিতে মেটাবার প্রতি উৎসাহ নেই, বহুকেলে বাধা প্রণালীর প্রতি ভর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। এ সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রমে লেখক যে সব বার্গতার লক্ষণ দেখেছেন তারি উদ্লেখ ক'রে প্রসঙ্গিরির আলোচনা করো।

## দেবীর বলি

এই গল্লাংশের মধ্যে যে কয়টি বর্ণনা আছে ভাদের কী রকম ক'রে কলিয়ে তোলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করো। প্রথম জনশূন্য রাত্রি, দ্বিতীয় জন্মসিংহের চরম আত্মনিবেদনের সংকল্প, তৃতীয় মন্দিরে রদুপতির অপেক্ষা, চতুর্থ জয়সিংহের আত্মহনন।

### আহারের অভ্যাস

বাংলাদেশের আহার অত্যন্ত অপথ্য, এ কথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়ে গেছে। অথচ ভোজনে আমাদের ক্লচি এতই অত্যন্ত সংস্কারগত যে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে তার পরিবর্তন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টার গুরুত্ব ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দ-লাগা নিয়ে নয় এই কথা মনে রেখে, সমন্ত বাংলাদেশের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে, আহার সম্বন্ধে আমাদের ক্লচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন করাই চাই— এ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

### দান প্রতিদান

বলাই

এই গল্পে রাধামুকুন্দের যে ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে তাকে নিন্দা করা যায় কি না এবং যদি করা যায় তবে তা কেন নিন্দনীয় বুঝিয়ে বলো।

গাছপালার উপরে বলাইয়ের ভালোবাসা অসামান্য। তাদের প্রাণের নিগৃঢ় আনন্দ ও বেদনা ও যেন আপন ক'রে বুঝতে পারত। গল্পের আরম্ভ অংশে তার যে বর্ণনা আছে সেটা ভালো ক'রে প'ড়ে বোঝবার চেষ্টা করো। গাছপালার সঙ্গে ওর প্রকৃতির সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, কেননা ওর স্বভাবটা স্তর্ম, ওর ভাবনাগুলো অন্তর্মুখী, মেঘের ছায়া, অরগ্যের গন্ধ, বৃষ্টির শব্দ, বিকেল বেলার রোদ্দুর গাছেদের মতোই ও যেন সমস্ত দেহ দিয়ে অনুভব করে; আমের বোল ধরবার সময় আমগাছের মজ্জার ভিতরকার চাঞ্চলা ও যেন নিজের রক্তের মধ্যে জানতে পারত। মাটির ভিতর থেকে গাছের অন্তরগুলো ওর সঙ্গে যেন কথা কইত।

তরুলতা প্রাণের প্রকাশ এনেছিল পৃথিবীতে বছকোটি বছর আগে। সেদিন থেকে আন্ত পর্যন্ত দৃলোক থেকে আলোক দোহন ক'রে নিয়েছে, পৃথিবী থেকে নিয়েছে প্রাণের রস। লেখক বলছেন এই ছেলেটি যেন সেই কোটি বছর আগের বালক, যেন সেই প্রথম প্রাণবিকাশের সমবয়সী। একটি শিমুল গাছের সঙ্গে কী রকম ক'রে আশ্বীয়সম্বন্ধ বেড়ে উঠেছিল এবং তার পরে কী ঘটল তাই বলো।

## কবিতা

### কাঙালিনী

ধনীর ঘরে পুজোর আয়োজন ও সমারোহ আর দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে কাঙালিনী— বিস্তারিত ক'রে এই দুশোর বর্ণনা করো। পুজোবাড়িতে তোমরা যে দৃশ্য দেখেছ সেইটি মনে রেখো। ফাল্পন

জ্যোৎস্নারাত্রে ছেলেটি একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী কল্পনা করেছে, আর তার চারি দিকের দৃশ্যটি কী রকম, তোমাদের ভাষায় বলো। এই কবিতার ছন্দের বিশেষত্ব কী। দুই বিঘা জমি

এই কবিতার ভাবখানি কী বৃঝিয়ে বলো। এই আখ্যানের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে এমন ক'রে রস দেওয়া হয়েছে কেন। পজারিনী

অজাতশক্র প্রাণদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বুদ্ধের পূজা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রাণদণ্ডই পূজার ব্যাঘাত না হয়ে পূজাকে কোন্ চরম মূল্য -দ্বারা মূল্যবান ক'রে তুলেছিল সেই কথাটি প্রকাশ ক'রে লেখো।

मिमि

এ একটি ছবি। বালিকাবয়সী দিদি। তার মনে মাতৃত্বেহ রয়েছে বিকশিত; সে বাইরে কাজকর্ম করতে যাওয়া আসা করে, সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় শিশু ভাইটিক। ছেলেটা খেলা করে আপন মনে, দিদি কাছাকাছি কোথাও আছে এইটি জানলেই সে নিশ্চিম্ভ। এই অত্যন্ত সরল কবিতাটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে কেন লাগে লেখো।
স্পর্শমনি

ভিক্ষুক বান্ধণ যখন দেখলে সনাতন স্পর্শমণিকে নিম্পৃহমনে উপেক্ষা করলেন তখন বুঝতে পারলে যে, লোভেই এই পাধরটাকে মিথো দাম দিয়ে মনকে আসক্ত ক'রে রেখেছে। লোভকে সরিয়ে নিলেই এটা হয় ঢেলা মাত্র। লোভ কখন চলে যায়? বিবাহ

রাজপুতানার ইতিহাস থেকে এই গল্পটি নেওয়া। বিবাহসভায় মেত্রির রাজকুমারকে যুদ্ধে আহ্বান, বিবাহ অসমাপ্ত রেখে বরের যাত্রা রণক্ষেত্র। তার অনতিকাল পরে বিবাহের সাজে চতুর্দোলায় চ'ড়ে বধুর গমন মেত্রিরাজপুরে, সেখানে যুদ্ধে নিহত কুমার তখন চিতাশযায়। সেইখানেই মৃত্যুর মিলনে বরকন্যার অসম্পূর্ণ বিবাহের পরিসমাপ্তি। কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটিকে আগাগোড়া উজ্জ্বল ক'রে মনের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়াই এই কবিতার সার্থকতা।

বিবাহসভায় বরের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান এবং বিবাহের প্রতিহত প্রত্যাশায় কন্যার মৃত্যুকে বরণ এই দুই আকস্মিকতার নিদারুগতায় এই কবিতার রস। এক দিকে করুগতা অন্য দিকে বীর্য মহিমালাড করেছে তারই ব্যাখ্যা করো।

আষাঢ

আবাঢ়ে বর্বা নেমেছে। পল্লীজীবনের একটি উদ্বেগের চাঞ্চলোর উপর এই ছবিটি ঘনিয়ে উঠেছে। সেই উদ্বেগের কী রকম বর্ণনা করা হয়েছে মনের মধ্যে একে নিয়ে তোমাদের ভাষায় প্রকাশ করো। নগরলক্ষ্মী

শ্রাবন্তীপুরীতে দুর্ভিক্ষ যথন দেখা দিল, বৃদ্ধদেব তাঁর শিষাদের জিজ্ঞাসা করলেন এ নগরীর ক্ষুধা-নিবারণের ভার কে নেবে। তাদের প্রত্যেকের উত্তর শুনে বোঝা গেল স্বতন্ত্র বাক্তিগতভাবে কারও সাধ্য নেই এই গুরুতর কর্তব্য সম্পন্ন করা। তথন অনাথপিগুদের কন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বললেন, এই ভার আমি নেব। ভিক্ষুণী আপন নিঃস্বতা সন্ত্বেও এই গুরুভার নিলেন কিসের জোরে। বিশ্ববতী

সুন্দরকে যে নারী সৌন্দর্যে ছাড়িয়ে যেতে চায় সে কি সুন্দরের বিপরীত মনোভাব ও চেষ্টা দ্বারা জগতে কৃতকার্য হতে পারে। সেই প্রয়াসে ফল হল কী। কর্ম

কর্মের বিধান নিষ্ণুর। মানুষের নিবিড়তম বেদনার উপর দিয়েও তার রথচক্র চ'লে যায়। এই কবিতায় যে ভৃত্যটির কথা আছে রাত্রে তার মেয়েটি মারা গেছে, তবু কাব্রুর দাবি থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই কবিতায় যে সকরুণতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা কেবল এ নিয়ে নয়। সকাল বেলায় কয়েক ঘণ্টা কাজে যোগ দিতে তার দেরি হয়েছিল সেইজনা মনিব যখন জুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময় মেয়েটির মৃত্যুসংবাদ পাবামাত্র মনিব লব্বিজত হলেন। প্রভু মনিবের ভেদের উপরেও কোন্ এক জায়গায় উভয়ের গভীর ঐক্য প্রকাশ পেলং

সামান্য ক্ষতি

কাশীর রাজমহিষী যখন সামান্য এক ঘণ্টার কৌতুকে গরিব প্রজ্ঞাদের কুটিরে আগুন লাগিয়ে

দিয়েছিলেন, তখন তিনি অনুভব করতে পারেন নি ক্ষতিটা কতখানি। তার কারণ, তারা ওর কাছে এত ক্ষুদ্র যে ওদের ক্ষতিলাভকে নিজের ক্ষতিলাভের সঙ্গে এক মাপকাঠিতে মাপা তার পক্ষে সহজ ছিল না। সামান্য ব্যক্তির সত্যকার দুঃখ ও রানীর দুঃখের পরিমাণ যে একই এইটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে রাজা কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

বঙ্গলক্ষী
এই কবিতা বাংলাদেশের মাতৃস্বরূপিণী মূর্তির বর্ণনা। মাতা আপন সম্ভানের অযোগ্যতা ক্ষমা
ক'রেও অকৃষ্ঠিত ভাবে ক্ষমাপূর্ণ কল্যাণ বিতরণ করেন, সেই মাতৃধর্ম বঙ্গপ্রকৃতির সঙ্গে কী রকম
মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকাশ ক'রে লেখো।

মূল্যপ্রাপ্তি

স্পর্শমণি কবিতার মধ্যে যে অর্থ পাওয়া গেছে এই কবিতার মধ্যেও সেই অর্থটি আর এক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

অকালে যে পদ্মটি ফুটেছিল সেইটি বৃদ্ধদেবকে পুজোপহার দেবার জন্যে যখন দুই ক্রয়েচ্চুক ভক্তের আগ্রহে তার মূল্য ক্রমশই বেড়ে চলেছিল তখন মালীর মনে হোলো, যাঁর জন্যে এই প্রতিযোগিতা, স্বয়ং তাঁর কাছে এই পদ্মটি নিয়ে গেলে না জ্ঞানি কত স্বর্ণমুদ্রাই পাওয়া যাবে। ভগবান বৃদ্ধের কাছে যাবামাত্র তার মনে মূলোর স্বভাব কী রকম বদলে গেল। কেন গেল। সনাতনের কবিতাটি স্মরণ ক'রে সেটি বৃঝিয়ে দাও।

### মধাহি

মধ্যাহে পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ গন্ধ শব্দ ও চঞ্চলতার সঙ্গে কবিচিন্তের একাত্মকতা এই কবিতার বর্ণনীয় বিষয়। সেটি গদ্য ভাষায় লেখো।

## আদ্য পরীক্ষা বাংলাভাষা ও সাহিত্য (ক) গদ্য

## বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ

## ছোটোনাগপুর

এ লেখাকে ঠিক-মতো শ্রমণবৃত্তান্ত বলা চলে না. কেননা এতে নৃতন পরিচিত স্থান সম্বন্ধে কোনো খবর দেওয়া হয় নি. কেবল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর ছবি দেওয়া হয়েছে। এই ছবিতে দেখা যায় বাংলাদেশের দূশোর সঙ্গে এব তফাং। বাংলাদেশে তোমাদের পরিচিত কোনো পল্লীর ভিতর দিয়ে গোরুর গাড়িতে ক'রে যাত্রা এমন ভাবে বর্ণনা করো যাতে এই লেখার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অসম্ভব কথা

এই গল্পটার মানে একটু ভেবে দেখা যাক। মানুষ চিরকাল গল্প শুনে আসছে, কত রূপকথা, কত কাব্যকথা, তার সংখ্যা নেই। এ রকম প্রশ্ন তার মনে যদি প্রবল হত যে ঠিক এ রকম ঘটনাটি সংসারে ঘটে কি না, তবে সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাকাবাশুলির একটিও টিকতে পারত না। রাবণের দশমুশু অসম্ভব, হনুমানের এক লক্ষে লল্পা পার হওয়া কাল্পনিক, সীতার দৃংখে ধরণী বিদীর্ণ হওয়া অল্পত অত্যক্তি, এই অপবাদ দিয়ে মানুষ গল্প শোনা বন্ধ করে নি। মানুষের কল্পনা এ সমস্ভ অপ্রাকৃত

বিবরণ পার হয়ে পৌঁচেছে সেইখানে গিয়ে যেখানে আছে মানুষের সৃখদুঃখ। গল্পের ভিতর দিয়ে যদি হৃদয়ের সাডা পাওয়া যায় তা হলে মানষ নালিশ করে না।

অসম্ভব পদ্ধ ব'লে যে গল্পটা পড়েছ তার মধ্যে কোন্টুকু অসম্ভব এবং তৎসত্ত্বেও এ গল্পে কৌতৃহল ও বেদনা সত্য হয়ে উঠেছে কেন বুঝিয়ে দাও। এবং যদি পারো এ গল্পটিকে বদল ক'রে দিয়ে সম্ভবপর ক'রে দিয়ে লেখো। বাপের অনুপস্থিতিতে মেয়েটি অরক্ষণীয়া হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি কুলরক্ষার উপযোগী পাত্রে বিয়ে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল এটাকে বাস্তবের রূপ দিয়ে লেখার চেষ্টা করো।

গ**ন্ধ শোনা সম্বন্ধে প্রা**চীন কালের সঙ্গে আধুনিক কালের কচির কী প্রভেদ হয়েছে তাও জানিয়ে দাও।

### কেকাধ্বনি

কেকাধ্বনি বস্তুত কর্কশ অথচ বর্ষার সংগীতের সঙ্গে মিলিয়ে কবিরা তাকে প্রশংসা করেছেন, লেখক এর কারণ যা বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন তোমার ভাষায় তা সহজ্ঞ ক'রে বলো। বাজে কথা

সাহিত্যে দৃটি বিভাগ আছে। এক দরকারী কথার, আর-এক অপ্রয়োজনীয় কথার। লেখক এই দৃই বিভাগের লেখার কী রকম বিচার করেছেন জ্ঞানতে চাই। যে যে বাকো তাঁর বক্তব্য বিষয়ের অর্থ ফুটে উঠেছে বই থেকে তা উদ্ধৃত ক'রে দিলে ক্ষতি হবে না। মাডৈঃ

এই প্রবন্ধে সহমরণের প্রসঙ্গ গৌণভাবে এসেছে কিন্তু এর মুখ্য কথাটা কী। পরনিন্দা

এই প্রবন্ধে পরনিন্দার প্রশংসাচ্ছলে কিছু আছে তার প্রতি বাঙ্গ, কিছু আছে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশংসা। এই কথাটার আলোচনা করো। পনেরো আনা

বাজে কথা প্রবন্ধে যে কথা বলা হয়েছে 'পনেরো আনা' প্রবন্ধে সেই কথাটা আর এক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। দুইয়ের মধ্যে মিল কোথায় ব্যাখ্যা করো।

## **আদ্য পরীক্ষা** বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(ক) পদ্য

## বাংলা কাব্যপরিচয়

রামায়ণ : অযোধ্যাকাশু

রামনির্বাসন গদ্য ভাষায় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে লেখো। নমুনা—

অযোধ্যার রাজ্ঞা দশরথ একদা পাত্রমিত্রগণকে ডেকে বললেন, স্থির করেছি কাল রামের রাজ্যাত্রিফেক হবে; আজ তার আয়োজন করা আকশ্যক।

কৈকেয়ীর এক চেড়ী ছিল তার নাম মন্থরা, সে ভরতের খাত্রীমাতা। সে ঈর্বান্বিতা হয়ে কৈকেয়ীকে গিয়ে বললে, ভরতকে এড়িয়ে রামকে যদি রাজা করা যায় তা হলে অপমানে দুঃখের সাগরে ডুবে মরবি, এর প্রতিবিধান করতে হবে। প্রথমে কৈকেয়ী এ কথায় কান দেন নি কিন্তু বার বার তাঁকে উত্তেজিত করাতে তার মন বিগড়ে গেল, তিনি মন্থরাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী উপায় করা যেতে পারে।

মন্থরা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে, এক সময় তাঁর ব্রণক্ষতের শুশ্রষায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ কৈকেয়ীকে দৃটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন -উপলক্ষে এক বরে রামের চোন্দো বংসর নির্বাসন, আর এক বরে ভরতকে রাজ্যদান প্রার্থনা করতে হবে।

বাকি অংশের সূচি—

কৈকেয়ী সম্ভাষণে কৈকেয়ীর ঘরে দশরথের গমন।

ভৃতলশায়িনী কৈকেয়ীর ক্ষুদ্ধ অবস্থায় দশরথ যখন তাঁকে সাম্বনা দেবার উপলক্ষে তাঁর ক্ষোভের কারণ দূর করতে স্বীকৃত হলেন, তখন শুশৃষাকালীন পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে কৈকেয়ীর দুই বর প্রার্থনা। শুনে রাজার দুঃখবিহ্বল অবস্থা।

এ দিকে অভিষেকসভার বিলম্ব দেখে অন্তঃপুরে এসে দশরথের কাছে সারথি সুমন্ত্রের কারণজিজ্ঞাসা।

কৈকেয়ী-কর্তৃক সমস্ত ঘটনাবিবৃতি ও রাজ্ঞার কাছ থেকে সত্যপালনের দাবি।

সুমন্ত্রের কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনে অন্তঃপুরে গিয়ে পিতার সত্যরক্ষার জন্য রামের কথা দেওয়া।

অন্যায় সত্য-লপ্তয়নের জন্য কুন্ধ লক্ষণের অনুরোধ। পিতৃসত্য-রক্ষায় রামের দৃঢ় সংকল্প। রামের বন্যাত্রায় সীতা ও লক্ষণের অনুগমন।

### মহাভারত

মহাভারতের দৃতিক্রীড়ার বিবরণ পূর্বোক্ত রীতিতে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লেখো। বারমাস্যা

বংসরের ভিন্ন ভিন্ন মাসে সিংহল-রাজকন্যা ধনপতিকে কী উপায়ে ও উপকরণে খুশী করবার প্রস্তাব করছে আপন ভাষায় তার বর্ণনা করো। যেমন—

বৈশাখ মাসে যখন প্রচণ্ড সূর্যের তাপ অসহ। হয় তখন তোমাকে চন্দন মাখিয়ে সুগন্ধ জল দিয়ে স্নান করার, শ্যামলবর্ণ গামছা দিয়ে তোমার গা মুছিয়ে দেব। আর নববর্ষে দান দক্ষিণা দেব ব্রাহ্মণকে। দারুণ জ্যান্ত মাসে তোমাকে আমের রস খাওয়াব তার সঙ্গে নবাং মিশিয়ে।

আষাঢ় মাসে যখন মেঘ গর্জন করে, ময়ূর নাচে, নববর্ষাধারায় মন্ত হয়ে দাদুরী ডাকতে থাকে তখন নৌকায় চোড়ো না, থেকো আমার মন্দিরে, ক্ষীরখণ্ডের সঙ্গে ভোমাকে শালিধানের ভাত বাওয়াব। আষাঢ় মাস সুখের মাস এর মধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত তিন ঋতু একসঙ্গে মিশেছে। ইত্যাদি। গোষ্ঠযাত্রা

গদ্যে লেখো। নমুনা—

সাজো সাজো ব'লে সাড়া প'ড়ে গেল। বলরামের শিঙ্গা বাজতেই রাখালবেশে প্রস্তুত হলো গোয়ালপাড়া। ইত্যাদি।

## বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি লাটিন গ্রীক ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যরচনার প্রথম সাধনা হয় ইংরেজি ভাষায়। এই চতুর্দশপদী বাংলা কবিতায় তাঁর বলবার বিষয়টা কী।

## চিত্রদর্শন

এই কবিতায় যে ছবিগুলির নির্দেশ আছে তাদের বর্ণনা করো।

#### গ্রামাছবি

এই কাবো বর্ণিত পল্লীচিত্র গদ্যে রূপান্তরিত করো। এবার ফিবাও মোরে

এই কবিতায় যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে की তার উপলক্ষ। কবি নিজেকে কোন সংকল্পে উদবোধিত করছেন। তিনি যে-গান শোনাতে প্রস্তুত হলেন তার মর্মকথা কী। মানবলোকের মর্মস্থানে কবি যে-দেবতাকে উপলব্ধি করেছেন মানুষের ইতিহাসে তার আহ্বান কী রকম কাজ করে। নমুনা—

লোকালয়ে কর্মের অন্ত নেই কোথাও বা প্রলয়ের আগুন লেগেছে, কোথাও বা যুদ্ধের শহ্ম বেজেছে, কোথাও বা শোকের ক্রন্সনে আকাশ হয়েছে ধ্বনিত, অন্ধকারাগারে বন্ধনজর্জর অনাথা সহায় প্রার্থনা করছে, স্ফীতকায় অপমানদানব লক্ষ মুখ দিয়ে অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্তশোষণ ক'রে পান করছে, স্বার্থোদ্ধত অবিচার বাখিতের বেদনাকে পরিহাস করছে, ভীত ক্রীতদাস সংকোচে আন্মগোপন করেছে—ইত্যাদি—ইত্যাদি— কিন্তু তুমি কবি, পলাতক বালকের মতো, কেবল বিষণ্ণ-তরুচ্ছায়ায় বনগন্ধবহ তপ্ত বাতাসে দিন কাটিয়ে দিলে একলা বাঁশি বাজিয়ে। ওঠো কবি, তোমার চিত্তের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে তবে তাই তুমি দান করতে এসো। ইত্যাদি— দেবতাব গ্রাস

এই কবিতার গল্প অংশ সংক্ষিপ্ত ক'রে লেখো, কেবল রস দিয়ে লেখো এর বর্ণনাগুলি। যেমন— মৈত্রমহাশয় সাগরসংগমে যেতে প্রস্তুত হলে মোক্ষদা তাঁর সহযাত্রীণী হবার জন্য মিনতি জানালে। বললে তার নাবালক ছেলেটিকে তার মাসির কাছে রেখে যাবে। ব্রাহ্মণ রাজী হলেন। মোক্ষদা ঘাটে এসে দেখে তার ছেলে রাখাল নৌকোতে এসে ব'সে আছে: টানাটানি ক'রে কিছুতেই তাকে ফেরাতে যখন পারলে না, তখন হঠাৎ রাগের মাথায় বললে, চল্, তোকে সাগরে দিয়ে আসি। ব'লেই অনুতন্ত হয়ে অপরাধ-মোচনের জনো নারায়ণকে স্মরণ করলে। মৈত্রমহাশয় চুপিচুপি বললেন, ছি ছি এমন কথা বলবার নয়।

সাগরসংগমের মেলা শেষ হলো, যাত্রীদের ফেরবার পথে ছোয়ারের আশায় ঘাটে নৌকো বাধা। মাসির জনা রাখালের মন ছটফট করছে।

চারি দিকে জল, কেবল জল। চিকন কালো কৃটিল নিষ্ঠুর জল, সাপের মতো কুর খল সে ছল-ভরা, ফেনাগুলি তার লোলুপ, লকলক করছে জিহ্বা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের ফণা তুলে সে ফুঁসে উঠছে, গর্জে উঠছে, লালায়িত মুখে মৃত্তিকার সন্তানদের কামনা করছে। কিন্তু আমাদের স্নেহময়ী মাটি সে মৃক, সে ধুব, সে পুরাতন, শ্যামলা সে কোমলা, সকল উপদ্রব সে সহ্য করে। যে কেউ যেখানেই থাকে তার অদৃশ্য বাহ নিয়ত তাকে টানছে আপন দিগন্তবিস্তত শান্ত বক্ষের দিকে: ইত্যাদি: হতভাগোর গান

হতভাগার দল গাচ্ছে যে, আমরা দুরদৃষ্টকে হেসে পরিহাস ক'রে যাব। সুথের স্ফীতবুকের ছায়াতলে আমাদের আশ্রয় নয়। আমরা সেই রিক্ত সেই সর্বহারার দল, বিশ্বে যারা সর্বজয়ী, গবিতা ভাগ্যদেবীর যারা ক্রীতদাস নয়। এমনি ক'রে বাকি অংশটা সম্পূর্ণ ক'রে দাও।

### বীরপরুষ

বালক তার মাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করবার যে গল্প মনে মনে বানিয়ে তুলেছে সেটি রস **पिरा क्**लिस लिखा।

#### সরলা

এই কবিতায় আপন শক্তিতে আপন ভাগ্যকে জয় করবার অধিকার পেতে চাচ্ছে নারী। দৈবের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ধৈর্য নিয়ে সে পথপ্রান্তে জেগে থাকতে চায় না। নিজে চিনে নিতে চায় নিজের সার্থকতার পথ। সতেজে সে সন্ধানের রথ ছুটিয়ে দিতে চায় দুর্ধর্ব অশ্বকে দৃঢ় বল্গায় বৈধে। সমস্ত

কবিতাটিকে এইরূপে গদো ভাষান্তরিত করো। প্রশ্ন

এই কবিতায় কী **প্রশ্ন করা হয়েছে**।

নতুন কাল

এই কাব্যে বিবৃত সে-কালের বর্ণনা করো।

সমদ্রের প্রতি

এই কবিতাটির বিশেষত্ব এই যে, এর বিষয়টি গম্ভীর অথচ সমস্তটা বাঙ্গের সুরে অবলীলায়িত ভঙ্গিতে লিখিত। অপবাদের ভান ক'রে কবি কী বলছেন সমস্রকে, উদ্ধৃত ক'রে দাও। যথা—

ধরণীর প্রতি তার বাবহার, কিংবা তার নিরর্থক অস্থিরতা। অবশেষে কী ব'লে তাকে প্রশংসা জানাচ্ছেন। যেমন— তার নৃতন দেশসৃষ্টির উদাম, কিংবা মোক্ষকামী তপন্থীর মতো যোগাসনে তার ধানমন্মতা।

দেশের লোক

কবিকর্তৃক বর্ণিত সাধারণ দেশের লোকের দিনযাত্রা ও মনোভাবের ছবিটি আপন ভাষায় প্রকাশ করো।

Passil

বসস্ত যখন শেষ হয়েছে, বিষণ্ণ বিশ্ব যখন নির্মম গ্রীষ্মের পদানত, তখন আধেক ভয়ে আধেক আনন্দে একলা এল চাঁপা, রুদ্রের তপোবনে সাহসিকা অঞ্চরীর মতো।

এই কবিতাটির বাকি অংশটুকু এই রকম ক'রে গদে। লেখো।

गाः

লোকালয়ের মাঝখানে হাটের চালাগুলি, সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বলে না. সকাল বেলায় ঝাঁট পড়ে না. বেচাকেনা সারা হলেই যে যার ঘরে চ'লে যায়। এক সময়ে সংসারে আবশ্যকের ভিড়, আর এক সময়ে প্রয়োজনের শেষে তার শূন্যতা ও উপেক্ষা। এই যে আছে বিপরীতের লীলা, হাটের প্রসঙ্গে কবি তার কী রকম বর্ণনা করেছেন জানাও।

দেখৰ এবার জগৎটাকে

জগৎকে সতা ক'রে দেখতে গেলে কেমন ক'রে দেখতে হবে, তার ভিতরের রহস্য অবারিত হয় কিসের আঘাতে, এ সম্বন্ধে কবি নজকুল ইস্লামের নির্দেশ কী জানাও।

সিশ্ধ

কবি সমুদ্রকে নমস্কার করছেন। তিনি তার মধ্যে কী ভাব দেখেছেন। এক দিকে দেখছেন তার আত্মনিমগ্ন বিরাট উদাসীনা, আর-এক দিকে তার দানের অবিশ্রাম অজস্রতা— সেইসঙ্গে তার হৃত ঐশ্বর্য, রিক্ততার শূনাময়তা, তার গর্জিত ক্রন্দন। কবির ভাষা অনুসরণ ক'বে এই বিচিত্র ভাবের আলোড়নকে ব্যক্ত করো।

গোফচরি

এই কবিতাটির মজা কোন্খানে। আপিসের বড়োবাবু খেপে উঠে গোঁফ-চুরি ব্যাপারটাকে নিশ্চিত সতা ব'লে মনে ক'রে প্রতিবাদকারীদেরকে নির্বোধ বলে তর্জন করছেন। এই অসম্ভব ব্যাপারকে কোনো উচ্চপদস্থ লোক সতা মনে ক'রে আপন মর্যাদা নষ্ট করছে এইটেই কি কৌতুর্কের বিষয়, অথবা যেটা ঘটে নি, যেটা কেউ বিশ্বাস করে নি, সেটাকে বিশ্বাস করার চোখ-টেপা ভঙ্গিতে কবি গম্ভীর ভাবে ব'লে যাচ্ছেন সেইটেই হাসির কথা।

বঙ্গলক্ষ্মী

লক্ষ্মীর উদ্দেশে কবি কী কথা বলছেন।

বনভোজন

কবি কাকে বলছেন বনভোজন। কে ভোজন করাচ্ছে। কী রকম তার বর্ণনা। প্রেমের দেবতা

যিশুখ্রীস্টকে উদ্দেশ ক'রে এই কবিতায় যে নিবেদন আছে তার ব্যাখ্যা করো। বন্দী

কবি কারাবন্দী অবস্থায় পৃথিবীর নানা বন্ধনে বন্দীদের রুথা শ্মরণ করে কী বলছেন লেখো! শুধু এক বেরসিকেরি তরে

এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনাটি তোমার ভাষায় লেখো: মযনামতীব চব

ময়নামতীর চরের বর্ণনা গদা ভাষায় লেখো

### আদ্য পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য (গ) ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণ

### বাংলা ভাষাপরিচয়

একান্ত একলা মানুষ অসম্পূর্ণ, অশিক্ষিত, অসহায়। তাকে মানুষ হতে হয় দূরের এবং নিকটের, অতীতের এবং বর্তমানের বহুলোকের যোগে। তাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় গেচের এবং অগোচর অসংখ্য লোকের সঙ্গে সম্বন্ধে জড়িত হয়ে মানুদের সৃষ্ট কোন উপায়ে আছে প্রধানত যার দ্বারা এই যোগসাধন ঘটে।

বাইরের জগং নানা বস্তুতে তৈরি, যার রূপ আছে, আয়তন আছে, ভার আছে মানুদের মনের মধ্যে আছে সেই জগতের একটি প্রতিরূপ, যার স্থল আকৃতি নেই, বস্তু নেই, বিস্তু ৩; বাঁ নিয়ে গড়া

প্রতীক কাকে বলে

"তিনটে সাদা গোকে" এর মধ্যে 'তিন' এবং 'সাদা' শব্দকে "নির্বস্থক" নাম দেওয়া যায় কেন জ্ঞানের বিষয় ও ভাবের বিষয় -প্রকাশের ভাষায় পার্থকা কী: দৃষ্টাস্ত দেখাও। ভাষা রচনায় কবিত্তের বিশেষত্ব কী।

ভাষার কাজ জ্ঞানের বিষয়ের সংবাদ দেওয়া, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা, হৃদয়ভাবকে প্রতীতিগোচর করা, ভাষার অন্য আর একটি কী কাজ আছে জানাও। কী দিয়ে তার মূল্য নির্ণয় করি।

প্রাকৃত ক্রগতে যা দুঃখজনক সাহিত্যে তা আদর পায় কেন।

প্রাচীন সাহিত্যে কি ছন্দের একমাত্র প্রয়োজন ছিল কাব্যকে সৌন্দর্য দেওয়া।

কোন্ কোন্ অক্ষর-মাত্রা বাংলা ছন্দের মূলে। চলতি ভাষা ও সাধু ভাষার কবিতায় ছন্দোবিন্যাসের প্রভেদ কী।

### মধ্য পরীক্ষা

### বাংলাভাষা ও সাহিতা

### অতিরিক্ত পাঠ্য

### বিশ্বপরিচয়

প্রাকৃত জগৎ আর সচেতন প্রাণীর জগৎ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। এই প্রাণীর জগৎ ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়ে চেতনের কাছে বিশেষত্ব লাভ করে। এই বোধের জগৎ প্রাকৃত জগতের বিপরীত বললেই হয়। প্রকৃতিতে যা বৃহৎ আমাদের কাছে তা ছোটো, যা সচল তা অচল, যা ভারহীন তা ভারবান, যা বৈদ্যুতের আবর্তনমাত্র আমরা তাকে কঠিন তরল ও বায়ব পদার্থরূপে বাবহার করি। যে প্রাকৃত শক্তি আমাদের কাছে সব চেয়ে মূলাবান, যা বিশ্বপরিচয়ের প্রথম ভূমিকা ক'রে দিয়েছে, যা আমাদের বোধের কাছে আলোরূপে প্রতীয়মান, তার গতিবেগ এবং তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে যা প্রতেষ্ঠ তার আলোচনা করো।—

- (क) आला य हल हात प्रव क्रिया निकारित श्रमान (भाराष्ट्रि काथा (थाक:
- (খ) মানুষ আলোর গতিভঙ্গির কী খবর আবিষ্কার করেছে।
- (গ) আলোকের ধারা একটি নয়, অনেকগুলি, সে সম্বন্ধে বলবার কী আছে।
- (ঘ) বিশ্বব্যাপী তেজের কাঁপন সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে।
- (৬) সূর্যালোকের ভিন্ন ভিন্ন রশ্মি সম্বন্ধে বক্তব্য কী। অদৃশ্য রশ্মির কথা বলো।
- (চ) মৌলিক পদার্থের উদ্দীপ্ত গ্যামের বর্ণলিপি থেকে তার পরিচয় পাবার বিবরণ।
- (ছ) যদিও সূর্যের সমষ্টিবদ্ধ আলো সাদা, তবু নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি কেন।
- ১। বিশ্বের সৃক্ষ্মতম মৌলিক ও যৌগিক উপাদানের অর্থ কী।
- ২। এক কালে আটম অর্থাৎ প্রমাণুকে জগতের সৃক্ষ্মতম অবিভাজ্য উপাদান ব'লে মনে করা হত । অবশেষে তাকেও বিভাগ ক'রে কী পাওয়া গেল। যা পাওয়া গেল তার স্বরূপ কী। দুই জ্ঞাতের বৈদ্যুতের কথা।
- ৩। অণু-পরমাণুগুলি যতই ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকে তবু তাদের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে। কেন ফাঁক থাকে।
  - ৪। আমরা যে তাপ অনুভব করি তা কিসের থেকে।
  - ৫। হাইড্রোজেন গ্যামের পরমাণুতে যে দৃটি বৈদ্যুতকণা আছে তাদের ভিন্নতা কী।
  - ৬। ইলেকট্রিসিটির প্রসঙ্গে যে চার্জ কথার ব্যবহার হয় দৃষ্টান্তসহ তার অর্থ ব্যাখ্যা করো।
  - ৭। ইলেকট্রোনের আবর্তন সম্বন্ধে কোনু দুই মত আছে।
- ৮। একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের নিতাতা আছে। কোন্ বিশেষ ধাতুর সাক্ষো তা অপ্রমাণ হয়ে গেল। সে সাক্ষ্য কী রকম।
  - ৯। যে-সব ধাতুকে তেজক্রিয় বলা হয়েছে তাদের স্বভাব কী।
- ১০। ইলেকট্রোন বা প্রোটোন আপন স্বজাতীয় বৈদ্যুতকণার সঙ্গ কিছুতেই স্বীকার করে না। কিছু কোনো পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একাধিক প্রোটোন ঘনিষ্ঠভাবে থাকে, তার থেকে কী প্রমাণ হয়েছে।
  - ১১। কসমিক রশ্মির তথা।
  - ১। নীহারিকার বিবরণ।
- ২। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোকের দূরত্ব দুষ্পরিমেয়। সংখ্যাসংক্তেত তার গণনা লিপিবদ্ধ করতে হলে জায়গা জোড়ে। জ্যোতিষ্কশান্ত্রে কী উপায়ে তাদের প্রকাশ করা হয়।

- ৩। সূর্য যে নক্ষত্রজগতের অন্তর্গত, আলোবছরের পরিমাপে তার ব্যাসের পরিমাণ আন্দাঞ্জে কতথানি।
  - ৪। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব কতখানি।
  - ৫। घन नीन तरঙत आला এবং नान तरुत आलात राष्ट्रियत পतिभाष।
- ৬। কোনো নক্ষত্র যখন আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে বা দৃরে যায় তখন তার আলোর বর্ণালিপিতে কী প্রভেদ ঘটে।
  - ৭। মহাকায় নক্ষত্রদের বৃহত্ত এবং বৈটে সাদা তারাদের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে কারণ আলোচনা করো।
- ৮। আমাদের নক্ষত্রজগতের তারাগুলি ভিন্ন দিকে ভিন্ন বেগে চলেছে অথচ একই নক্ষত্রজগতে একত্রে বাঁধা রয়েছে, তাদের নিজ নিজ স্বাতস্থাও আছে অথচ মূলে তাদের একত্র অবস্থানের ঐক্য। যেন তারা এক নেশন-ভুক্ত অথচ তাদের ব্যক্তিস্বাতস্থোর অভাব নেই— ব্যাপারখানা কী।
  - ১। সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের জন্মগত সম্বন্ধের প্রমাণ।
  - ২। গ্রহদের জন্ম সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ মত কী। আরো কী কী মত আছে।
  - ৩। গাাসদেহী সূর্যের ভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব।
  - ৪। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের বৃহত্ব এবং গুরুত্বের তুলনা।
- ৫। পৃথিবী আপন কাল্পনিক মেকুদণ্ডের চার দিকে ঘুরপাক খায়, সূর্যও তাই করে। উভয়ের ঘুরপাকের সময়ের পার্থক্য কী।
  - ७। সূর্য যে আপনাকে আবর্তন করছে জানা গেল की উপায়ে।
  - ৭ ৷ সূর্যের গায়ের যে কালো দাগ, সাধারণ ভাষায় যাকে সৌরকলন্ধ বলে, তাদের বৃত্তান্তটা কী :
- ৮। নক্ষত্রজগংটা অচিন্তনীয় প্রভৃত তাপপুঞ্জ এই তাপ তো নিতাই খরচ হয়ে চ্লেছে, কিন্তু তাপের তহবিল পূরণ ক'রে রাখে কিন্দে।
  - ১। আদিম ঘূর্ণামান সৌরবাষ্প থেকে সব গ্রহ যে ছিটকিয়ে পড়েছে তার প্রমাণ কী।
- ২। সূর্যের কাছ থেকে পৃথিবীর দূরত্ত্বের সঙ্গে বুধগ্রন্তের দূরত্ত্বের প্রভেদ কী। তার সূর্য প্রদক্ষিণ করতে কত সময় লাগে:
  - ৩। পৃথিবীর স্নাবর্তনকালের ও বৃধগ্রন্থের স্নাবর্তনকালের তুলনা করো।
  - ৪। বৃধগ্রহে বাতাস থাকা সম্ভব নয় কেন, কিন্তু পৃথিবীতে সম্ভব হয়েছে তার কারণ কী।
  - दश्याद्वत ७ जन व्यक्तित इत्यक्ति की उभात्य।
  - ৬। বৃধগ্রহের চেয়ে পৃথিবী কতন্ত্রণ ভারী।
  - ৭। গ্রহপর্যায়ে বৃধগ্রহের পরে আসে শুক্রগ্রহ।
  - ৮। সূর্য থেকে শুক্র কতদূরে, এবং সূর্য-প্রদক্ষিণ করতে তার কত সময় লাগে।
  - ৯। কোন গ্যাসীয় মেঘের ঘন আবরণে এই গ্রহ ঢাকা।
- >০। আদিমকালে পৃথিবীর বায়ব মণ্ডলে জলীয় বাষ্প এবং আঙ্গারিক গ্যাসের প্রাধানা ছিল। ক্রমশ তাদের বর্তমান পরিণতি হলো কী ক'রে।
- ১১। পৃথিবীর পরের গ্রহ মঙ্গল। এর আয়তন কী, এর সূর্য-প্রদক্ষিণ এবং আপনাকে আবর্তনের সময়-পরিমাণ কত।
  - ১২। এর বায়ব মগুলের সংবাদ কী।
  - ১৩। মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা। তাদের আবর্তনের নিয়ম।
  - ১৪। গ্রহিকারা গ্রহলোকের কোন অংশে থাকে।
  - ১৫। উদ্ধাপিতের বিবরণ।
  - ১৬। সূর্য থেকে পৃথিবীর এবং বৃহস্পতিগ্রহের দূরত্বের তুলনা।

- ১৭। বৃহস্পতির তাপমাত্রার পরিমাণ ও তার বায়ুমণ্ডলের উপাদান।
- ১৮। বৃহস্পতির দেহন্তরগুলি কী ভাবে কী পরিমাণে অবস্থিত।
- ১৯। বহস্পতির আয়তন। বহস্পতির উপগ্রহ কযটি।
- ২০। বৃহস্পতির সূর্য-প্রদক্ষিণ ও স্বাবর্তনের সময়-পরিমাণ।
- ২১। বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ লাগা থেকে আলোর গতিবেগ ধরা পড়েছিল কী ক'রে।
- ২২। বৃহস্পতিগ্রহের পরে আসে শনিগ্রহ।
- ২৩। সূর্য থেকে তার দূরত্ব এবং সূর্য-প্রদক্ষিণের সময়-পরিমাণ ও বেগ।
- ২৪। পৃথিবীর তুলনায় শনির বস্তুমাত্রার ওজন।
- ২৫: শনির বড়ো উপগ্রহ কয়টি। টুকরো টুকরো বহুসংখ্যক উপগ্রহের যে মগুলী চক্রাকারে শনিকে ঘিরে, তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের কী মত। একদিন পৃথিবীরও দশা শনির মতো ঘটতে পারে এ রকম অনুমানের কারণ কী।
  - ২৬। শনির বায়ব মণ্ডলের উপাদানের খবর কী পাওয়া গেছে এবং তার দেহস্তরসংস্থান কী রকম।
- ২৭। শনিগ্রহের পরের গ্রহ যুরেনস। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, তার আয়তন, তার সূর্য-প্রদক্ষিণের কাল-পরিমাণ ও গতিবেগ, তার উপগ্রহের সংখ্যা।
- ২৮। (য়ুরেনসের পর আরো দৃটি গ্রহ আছে নেপচুন ও প্লুটো— তারা সূর্য থেকে বহুদূরে থাকাতে আলো উত্তাপ এত কম পায় যে এদের অবস্থা কল্পনা করা যায় না। এদের সম্বন্ধে জ্ঞানা যায় অতি অল্পন্স এদের বিবরণ বিশেষ ক'রে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই।)
  - ১। পৃথিবীর উপরিস্তরের কী রকম পরিণতি-ক্রমে সমুদ্র ও পাহাড়-পর্বত তৈরি হলো।
- ২। পৃথিবীর জ্ঞলীয় বাষ্প গেল তরল হয়ে, কিন্তু বাতাসে যে-সমস্ত গ্যাস সেগুলো তরল হলো না কেন।
  - ৩। পৃথিবীর হাওয়ার প্রধান দৃটি গ্যাস কী। পরস্পরের তুলনায় তাদের পরিমাণ কত।
- ৪। এক ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া জিনিসে যতটা হাওয়ার চাপ পড়ে তার কতটা 'ওজোন'এর মাপ।
  - ৫। পৃথিবীতে বায়ুমগুল থাকার কী কী ফল।
  - ৬। গাছপালা কী উপায়ে আপন দেহে সূর্যের আলো এবং খাদা সঞ্চয় করে।
  - ৭। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের দুটো স্তরের কথা বলা হয়েছে, সে দুটোর বিবরণ কী।
- ৮। বাষ্প-আকারে যখন পৃথিবী ছিল তার থেকে একটা অংশ বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা হয়ে চাঁদ হয়েছে। এই চাঁদ পৃথিবী থেকে কত দূরে থেকে কত দিনে তাকে প্রদক্ষিণ করছে।
  - ৯। চাঁদে বাতাস বা জল নেই কেন।
  - ১০। পৃথিবীসৃষ্টির কতকাল পরে পৃথিবীতে প্রাণের আরম্ভ দেখা গেল। কী আকারে তার আরম্ভ।
  - ১১। সেই আরম্ভ থেকে কী ক'রে প্রাণীদের মধ্যে পরিণতি ঘটতে লাগল।

### অতিরিক্ত প্রশ্ন

### পাঠপ্রচয়

#### চতুর্থ ভাগ

### বিদ্যাসাগরজননী

১। বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর দয়ার বিশেষত্ব কী। সামাজ্ঞিক কী কারণে এইরূপ দয়া আমাদের দেশে দুর্লভ। দৃষ্টান্ত দেখাও।

#### লাইব্রেরি

লাইব্রেরি বিস্ময়কর কী কারণে।

অসভান্ধাতির ভাষায় প্রকাশ শব্দে। সেই সশন্দ ভাষাই আমাদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র উপায় হইলে লাইব্রেরি সম্ভব হইত না। কী অসুবিধা ঘটিত। ভাষাকে চুপ করাইল কিসে।

দ্বিতীয় পাারাগ্রাফের অর্থ ব্যাখ্যা করে।

চতুর্থ পাারাগ্রাফে "এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির" থেকে আরম্ভ করিয়া বাকি অংশের অর্থ কী।

#### গঙ্গার শোভা

'গঙ্গার শোভা' রচনাটির কোন্কোন অংশের বর্ণনা তোমার বিশেষ ভালো লাগিয়াছে।

#### অন্ধিকার প্রবেশ

জয়কালী দেবীর চরিত্রের বিষেশত্ব ব্যাখ্যা করিয়া লেখো। মাধবীমগুপের পবিত্রতা-রক্ষার কর্তব্য অপেক্ষাও তাঁহার কাছে কোন্ কর্তবানীতি কী কারণে শ্রেয় হইয়াছিল।

### বোম্বাই শহর

#### অনুচ্ছেদ

- ১। ২। বোম্বাইয়ের সমুদ্র ও কলিকাতার গঙ্গার মধ্যে প্রভেদ ঘটাইল কিসে।
- ৪। সমুদ্রের বিশেষ মহিমা কী।
- ७। বোষাইয়ের কোন দৃশা লেখকের মন সব চেয়ে হরণ করিয়াছিল।
- ৯। জনসাধারণের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে লেখক কী বলিয়াছেন ব্যাখ্যা করো।
- ১০। কলিকাতার সঙ্গে বোম্বাইয়ের ধনশালিতার প্রভেদ সম্বন্ধে লেখকের মত কী।

### স্বাধীন শিক্ষা

- १। खानप्रधात थनानी की।
- ৬। এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ক্রটি কী লইয়া।
- ৭। এই ক্রটিবশত কী ক্ষতি ঘটে।
- ১০। এ সম্বন্ধে ছাত্রদের কী উপদেশ দেওয়া হইতেছে।
- ১১।১২।১৩।১৪। তথ্যসংগ্রহ, ব্যাকরণ, ধর্মসম্প্রদায়, নৃতত্ত্ব, ব্রতপার্বণ সম্বন্ধীয়।

### ভাতৃপ্রীতি

রাজার দায়িত্ব সম্বন্ধে গোবিন্দমাণিকা নক্ষত্ররায়কে কী বৃঝাইলেন।

### [জীবনম্মতি]

রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রবর্ণনা যতটুকু পড়িয়াছ তাহার ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় করো।

### খোকাবাবু

যেটুকু না রাখিলে নয় সেইটুকুমাত্র রাখিয়া খোকাবাবু গল্পটিকে সংক্ষিপ্ত করো। একটুকু নমুনা দেখাই—

রাইচরণ যখন বাবুদের ঝড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। বাবুদের এক বংসর বয়স্ক একটি শিশুর পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তবা ছিল। সেই শিশুটি কালক্রমে অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসম্ভান জন্মপান্ত করিয়াছে এবং রাইচরণ তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। তাহাকে সে দুই বেলা হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত। বর্বাকাল আসিল। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন ফু।" অনতিদ্রে একটি কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় কদম্ব ফুল ফুটিয়া ছিল, সেই দিকে শিশুর লুব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে ব'সে থাকো, আমি চট ক'রে ফুল তুলে আনছি।" কিছু শিশুর মন সেই মৃহুতেই জলের দিকে ধাবিত হইল। জলের ধারে গেল। একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া খুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল। রাইচরণ গাছ হইতে নামিয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই।

এইরূপে সংক্ষেপ করিয়া সমস্ত গল্পটি সম্পূর্ণ করো।

#### মেলা

মেলার উদ্দেশ্য এই যে, আপন সংকীর্ণ পরিবেষ্টনের বাহিরে পদ্মীর মনকে প্রসারিত করা। কী উপায়ে মেলা আধুনিক কালের উপযোগী হইতে পারে সে সম্বন্ধে লেথকের মত নিজের ভাষায় প্রকাশ করো। এই মেলাগুলির উৎকর্ষ-সাধনকল্পে জমিদারদের কর্তব্য কী। আলোচা বিষয়টি সম্বন্ধে তোমার নিজের যদি বিশেষ বক্তব্য থাকে তবে তাহা ব্যক্ত করো।

### বিদ্যাসাগরের দয়া

বিদ্যাসাগরের দয়াবৃত্তির মধ্যে যে পৌরুষ ছিল দৃষ্টান্তসহ তাহা বাাখা। করো।

### যুরোপের ছবি

কিছু বদল করিয়া চলতি ভাষায় লেখো। নমুনা—

রাত্রে এডেন বন্দরে জাহাজ থামল। সমুদ্রে ঢেউ নেই, ডাঙার পাহাড়গুলির উপরে জ্যোৎস্না পড়েছে। আলসো জড়ানো চোখে সমস্ত যেন স্বপ্নের মতো ঠেকছে। রাত্রেই জাহাজ ছেড়ে দিল।

সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলির 'পরে রৌদ্রের তাপে বাম্পের ছোঁওয়া লেগেছে, জলস্থল যেন তন্দ্রার আবেশে ঝাপসা।

দূরে দূরে এক একটা জাহাজ চোখে পড়ে, মাঝে মাঝে দেখা যায় পাহাড়, জলের থেকে উঠে পড়েছে, এবড়ো-থেবড়ো, কালো, রোদে পোড়া, জনমানবহীন। যেন সমুদ্রের চৌকিদার, আনমনা রয়েছে তাকিয়ে, কে আসে কে যায় খেয়াল রাখে না।

### বিলাসের ফাস

- ১। জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য বাহবা পাওয়া। সাবেক কালে যাহা লইয়া বাহবা পাওয়া যাইত এখন তাহার কী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম প্যারাগ্রাফ হইতে চতুর্থ প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া লেখো।
- ২। ইহার ফলাফল কী এবং ইহার পক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠিতে পারে তাহার মীমাংসা করো। (৫ হইতে ১১ প্যারাগ্রাফ)
  - ৩। বিবাহে পণ-গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তবা কী। (১২ প্যারাগ্রাফ)
  - ৪। বর্তমান কালে দেশে বিলাসিতার ফল কী ঘটিতেছে। (১৩ প্যারাগ্রাফ)

### সম্পত্তি-সমর্পণ

এই গল্পটি সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিয়া সমালোচনা করো। যজ্ঞনাথের স্বভাবের যে-বিশেষত্ব সমস্ত ঘটনার মূল কারণ, তাহা আলোচনার বিষয়।

#### খাদ্য চাই

এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব লইয়া যে সমস্যা উঠিয়াছে এই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া তাহার আলোচনা করো।

### প্রার্থনা

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই কবিতায় যে-সকল প্রার্থনার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে তাহার প্রত্যেকটিরই অভাব আছে। সেগুলিকে স্পষ্ট করিয়া বলো।

### শ্ৰেষ্ঠ ভিকা

এই কবিতাটির তাৎপর্য কী।

### প্রতিনিধি

এ কবিতায় শিবান্ধীর প্রতি তাঁহার শুরু রামদাসের উপদেশের মর্ম ব্যাখ্যা করো।

#### তপস্যা

এই কবিতায় যে পয়ার ছন্দ আছে তাহার বিশেষত্ব কী। সূর্যকে তপস্বীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, গদ্যে তাহা বিশ্লেষণ করো।

#### শরৎ

এই কবিতায় বঙ্গজননীর যে শারদীয়া মৃঠি রচিত হইয়াছে গদ্য ভাষায় তাহার বর্ণনা রূপান্তরিত করো। নমুনা—

হে মাতঃ বঙ্গ, আৰু শরং-প্রভাতে অমল শোভায় সমুজ্জ্বল কী মধুর মূর্তি তোমার দেখিলাম। ভরা নদী তাহার জলধারা আর বহিতে পারে না, মাঠেও ধান আর ধরে না, তোমার বনসভার দোয়েল কোয়েলের গানে আর বিরাম নাই— হে জননী, শরং-প্রভাতে তুমি দাঁড়াইয়া আছ তাহাদের সকলের মাঝখানে। হে জননী, তোমার শুভ আহ্বান নিখিল ভূবনে পরিব্যাপ্ত। তোমার ঘরে ঘরে আজ নৃতন ধানোর নবান্ন। তোমার শস্যের ভার যতই ভরিয়া উঠিবে ততই তোমার আর অবসর থাকিবে না। গ্রামের পথে পথে কাটা শস্যের গদ্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় প্রসারিত হইবে, তোমার আহ্বানলিপি যে পৌছিল সমস্ত ভূবনে।

এইখানে একটি কথা বলা উচিত। কবির এই বর্ণনা শরতের নহে ইহা হেমন্তের আশা করি এই ভ্রম সন্ত্রেও কবিতাটি সম্ভোগ করিবার ব্যাঘাত হইবে না।

### দেবতার বিদায়

এই কবিতাটির অর্থ কী। ইহার সহিত "অনধিকার প্রবেশ" গল্পের মূল কথাটির ঐক্য আছে, বোধ করি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

### বন্দীবীর

এই শ্রেণীর কাব্যে পরীক্ষাপত্রে প্রশ্নোন্তর করিবার কিছু নাই। যাঁহারা ইচ্ছা করেন মৃত্যুস্বীকারী শিখবীরদের কথা ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া পড়িতে পারেন। এইরূপ কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিবার যোগ্য।

#### বঙ্গমাতা

নির্জীব ভালোমানৃষি-চর্চার বিরুদ্ধে কবির ভর্ৎসনা লক্ষ্য করিয়া এই কবিতাটি তোমার ভাষায় লেখো।

### মায়ের সম্মান

গদ্য ভাষায় লেখো। নমুনা—

অপূর্বদের বাড়ি ছিল ধনীর ঘর, আসবাবে ভরা, গাড়িঘোড়া লোকজনে ঠেসাঠেসি ভিড়। এইখানে আশ্রয় লইয়াছিল অপূর্বদের এক মাসি। মোক্ষকামী স্বামী তার ব্রী এবং বালক দুইটি ছেলে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গৈছে ঠিকানা নাই।

কথা ভাষাতেও লেখা চলিতে পারে।

### পদ্মা

পদ্মার প্রতি কবির প্রীতি-সম্বন্ধ এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, প্রশ্নোন্তরের কোনো অবকাশ নাই। পড়িয়া যদি রস পাও সেই যথেষ্ট।

### বিচারক

নির্ভীক কর্তব্যপরায়ণ ত্যাগী ব্রাহ্মণের চ্রিত্র এই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য। তাহার কাছে দর্পান্ধ নৃপতির বিপুল যুদ্ধ-আয়োজন তুচ্ছ। গদ্য ভাষায় বর্ণনা করো।

### বিশ্বদেব

গদ্যে লেখো। যথা, হে বিশ্বদেব, পূর্বগগনে আমার স্বদেশে তোমাকে আজ্ব কী বেশে দেখিলাম। নীল নভস্তলের নির্মল্ আলোকে চিরোজ্জ্বল তোমার ললাট, হিমাচল যেন বরাভয়হস্তকপে তোমার আশীর্বাদ তুলিয়া ধরিয়াছে; আর বক্ষে দূলিতেছে জ্ঞাহ্নবী তোমার হার-আভরণ। হৃদয় খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিমেষের মধ্যে দেখিলাম, বিশ্বদেবতা, তুমি মিলিত হইয়াছ আমার সনালা স্বদেশে।

### मीनमान

ঐশ্বর্যমণ্ডিত মন্দিরে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ভক্ত কেন সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। "দেবতার বিদায়" কবিতার সঙ্গে ইহার ভাবের মিল আছে।

### ভোরের পাখি

ভোরের পাখির ভাবখানা কী। শেষের কয়েকটি শ্লোকে ইহার আসল কথাটি পাওয়া যাইবে। বঝাইয়া দাও।

### আদর্শ প্রশ্ন

### পবিশিষ্ট

# THE NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION, BENGAL

### Fifth Standard Examination, 1906

#### **BENGALI**

#### SECOND PAPER

Full Marks 50

Paper set by—BABU RABINDRA NATH TAGORE
BABU KSHIRODPRASAD VIDYABINODE, M.A

Examiners—

PURNA CHANDRA DE, B.A. KSHETRAMOHAN SEN GUPTA.

N.B. Candidates are required to answer any THREE out of the four questions of this paper.

#### ১। প্রবন্ধ-রচনা

(ক) ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে, কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে বাধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে, নাম পঞ্চবটী, মর্চে সুরবনসম।

গোদাবরীতীরে স্থিত রাম ও সীতার কৃটীর এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করো, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ; অর্থাৎ কৃটীরের সম্মুখবর্তী নদীর তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কি কি গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কে'থায় কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবং লিখ।

অংক্:---

(খ) পুরাণে বা ইতিহাসে যাঁহার চরিতে তোমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করো।

অথবা—

(গ) যে কোনো বাল্যপরিচিত প্রিয় আশ্বীয় বন্ধুর বা পুরাতন ভৃত্যের বা পোষা প্রাণীর কথা ও তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া লিখ।

#### ২। পত্র-বচনা

নির্মালখিত যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া অভিভাবক বা বন্ধু বা যাহাকে ইচ্ছা পত্র লিখ।

- (क) 'মেস' অর্থাৎ ছাত্রাবাসে কিরূপ বাবস্থা আছে এবং সেখানে কিরূপে দিন যাপন করা হয়।
- (খ) বর্তমান বংসরে জলবায় ও শস্যাদি-ঘটিত পল্লীবাসীদের অবস্থা।
- (গ) যে পাড়ায় বাস করো তাহার বর্ণনা।

### ৩। অনুবাদ

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যেটির ইচ্ছা বাংলা করো।

(本) The day is full of the singing of birds, the night is full of stars—Nature

has become all kindness, and it is a kindness clothed upon with splendour.

For nearly two hours have I been lost in the contemplation of this magnificent spectacle. I felt myself in the temple of the Infinite, God's guest in this vast nature. The stars, wandering in the pale ether, drew me far away from earth. What peace beyond the power of words they shed on the adoring soul! I felt the earth floating like a boat in this blue ocean. Such deep and tranquil delight nourishes the whole man— it purifies and ennobles. I surrendered myself— I was all gratitude and docility.

(খ) There was once a king who had three sons. He was equally fond of all of them, and he could not decide to which to leave the kingdom after his death. When the time came for him to die, he called them to his bedside, and said, "My dear children. I have had something on my mind for a long time, which I will now disclose to you; whichever of you is the laziest shall inherit my kingdom."

The eldest said, "Then father, the kingdom will be mine, for I am so lazy that when I lie down to sleep, if something drops into my eye I don't even take the trouble to shut it."

The second said, "Father, the kingdom belongs to me. I am so lazy that when I sit by the fire warming myself. I would sooner let my toes burn than draw my legs back."

The third said, "Father, the kingdom is mine. I am so lazy that if I were going to be hanged and had the rope round my neck, and some one were to give me a sharp knife to cut it with, I would sooner be hanged than raise my hand to the rope."

When his father heard that, he said, "You certainly carry your laziness furthest, and you shall be king."

#### ৪। ব্যাখ্যা

(ক) বর্তমান সভাতা সম্বন্ধে কোনো জাপানী লেখকের নিম্নলিখিত মন্তব্যের সরল ব্যাখা। করো—
"জগতে যুদ্ধ কবে নিরন্ত হইবে? যুরোপে ব্যক্তিগত ধর্মবৃদ্ধি জাগ্রত আছে বটে, কিন্তু সেখানে
জাতিসাধারণের ধর্মবৃদ্ধি সে পরিমাণে সচেতন হয় নাই। লুব্ধস্বভাব জাতিদিগের ন্যায়পরতা থাকিতে
পারে না এবং দুর্বলতর জাতিদের সহিত ব্যবহারকালে তাহারা বীরধর্ম বিশ্বৃত হয়। এ কথা চিন্তা
করিতেও হৃদয়ে বেদনা লাগে যে আজিও বাহুবলই জগতে প্রধান সহায়। যুরোপে এ কি অন্ধুত
বৈপরীতা দেখিতে পাই? এক দিকে হাঁসপাতাল, অন্য দিকে লোকহননের নব নব কৌশল; এক দিকে
যৃষ্টধর্ম-প্রচারক, অন্য দিকে রাষ্ট্রবিস্তারের বিপূল আয়োজন। শান্তিরক্ষার উপায়সাধনের জন্য এ কি
নিদারুল অন্ত্রসক্জা! এসিয়াখণ্ডের প্রাচীন সভাসমাজে এরূপ বৈপরীতা কোনো দিন স্থান পায় নাই।
জাপানের প্রথম অভ্যুদয়ের দিন এরূপ আদর্শ তাহার ছিল না এবং এই আদর্শের প্রতি অগ্রসর হওয়া
তাহার বর্তমান রাজনীতির লক্ষ্য নহে। এসিয়াকে দীর্ঘকাল যে মোহরজনী আচ্ছয় করিয়াছিল,
জাপানের দিক্প্রান্তে তাহার আবরণ যখন কথঞ্জিৎ উল্লোচিত হইল তখন দেখা গেল জগতের
মানবসমাজ এখনো কুহেলিকায় আবিষ্ট। যুরোপ আমাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, কবে সেই
যুরোপ শান্তির কল্যাণ নিজ্ঞ শিক্ষা করিবেং"

#### অথবা---

(খ) নিম্নোদ্ধত যে কোনো একটি কাব্যাংশ গদ্যে প্রকাশ করো। বাক্যগুলিকে পূর্ণতর করিবার জন্য আবশ্যকমত পরিবর্তন বা নৃতন কিছু যোজনা করিলে অবিহিত হইবে না।

(১) (যজ্ঞশালায় গোপনে প্রবিষ্ট লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত নিরন্ত ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দ্বাররোধ কবিতে দেখিয়া কহিলেন)---

> "হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ, নিক্ষা সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, শুলীশস্তনিভ কম্বকর্ণ, ভ্রাতৃপুত্র রাঘববিজয়ী ং নিজগহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ? চণ্ডালে বসাও আনি বাজাব আলযে গ কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তমি পিতত্লা। ছাড দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে, পাঠাইব রামানজে শমনভবনে, লঙ্কার কলন্ধ আজি ভঞ্জিব আহবে।" উত্তরিলা বিভীষণ,— "বৃথা এ সাধনা. ধীমান! রাঘবদাস আমি: কি প্রকারে তাহার বিপক্ষ কাব্রু কবিব বক্ষিতে অনরোধ ?" উন্তবিলা কাত্রবে বাবণি —

"হে পিতবা, তব বাকো ইচ্ছি মরিবারে। রাঘবের দাস তমি ? কেমনে ও মথে আনিলে এ কথা, তাত, কণ্ডো তা দাসোৱ।

কেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস পদ্ধজকাননে: যায় কি সে কভ, প্ৰভ, পঞ্চিল সলিলে, শৈবালদলের ধাম ? মগেন্দ্র কেশরী. তবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাবে শগালে মিরভাবে ?"

(২) (কলিঙ্গদেশে অতিবৃষ্টি)— ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকর। উত্তর পবনে মেঘ করে দর দর ॥ নিমেষেকে ঝাপে মেঘ গগনমগুল। চারি মেঘে বরিয়ে মধলধারে জল ॥ **কলিঙ্গে** থাকিয়া মেঘ করে ঘোর নাদ। প্রলয় ভাবিয়া প্রজা ভাবয়ে বিযাদ ॥ করিকর-সমান বরিষে জলধারা। জলে মহী একাকার, পথ হৈল হারা ॥ ঘন বাজ্ঞধ্বনি চাবি মেঘেব গর্জন। কারো কথা শুনিতে না পায় কোনো জন ॥ পরিচ্ছিল্ল নাহি সন্ধ্যা দিবস বক্তনী। সোঙরে সকল লোক জনক জননী n

ছড় ছড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেই রবির কিরণ ॥
গর্ত ছাড়ি ভূজঙ্গম ভাসি বুলে জলে।
নাহিকো নির্জন স্থান কলিঙ্গ নগরে ॥
মাঝিয়াতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাস্রমাসেতে যেন পড়ে পাকা তাল ॥
চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্বত বিশাল।
উড়ি পড়ে ঘর গোলা করে দোলমাল ॥

#### Seventh Standard Examination, 1906 BENGALI

Second Paper Full Marks 50

## Paper set by—BABU RABINDRA NATH TAGORE Examiner—PANDIT TARAKUMAR KAVIRATNA.

N. B. Candidates are required to answer any three out of the four questions of this paper.

#### ১। প্রবন্ধ-বচনা

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যে কোনোটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ—

(ক) সঞ্চয় ও সঞ্চার।

শক্তিসঞ্জয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হংপিণ্ডে রূধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক; তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষ বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জনা বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভৃত হওয়া এক কালের জনা অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভৃত শক্তি কেবল সর্বতসঞ্চারের জনা পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যমুখে পতিত হয়।

#### (খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য।

And the entire object of true education is to make people not merely do right things, but enjoy the right things: not merely industrious but to love industry: not merely learned, but to love knowledge: not merely pure, but to love purity: not merely just, but to hunger and thirst after justice.

#### অথবা---

(গ) রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

#### ২। পত্র-রচনা

নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া পত্র লিখ-

- (ক) জীবনের কোনো একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ।
- (খ) জীবিকা-অর্জন ও জীবনের লক্ষ্যসাধন সম্বন্ধে যে শিক্ষা ও যে পদ্মা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করো অভিভাবককে তাহার জ্ঞাপন।

#### ৩। অনুবাদ

নিম্নোদ্ধত রচনার ভাবার্থ লিখ। অবিকল অনুবাদ অনাবশাক।

(4) Do you know what slavery means? Suppose a gentleman taken by a Barbary corsair—set to field-work; chained and flogged to it from dawn to eve. Need he be a slave therefore? By no means; he is but a hardly treated prisoner. There is some work which the Barbary corsair will not be able to make him do, such work as a Christian gentleman may not do, that he will not, though he die for it. ..... He is not a whit more slave for that. But suppose he take the pirate's pay, and stretch his back at piratical oars, for due salary—how then? Suppose for fitting price he betray his fellow prisoners, and take up the scourge instead of enduring it—become the smiter instead of the smitten, at the African's bidding—how then? Of all the sheepish notions in our English public "mind". I think the simplest is that slavery is neutralized when you are well paid for it! Whereas it is precisely the fact of its being paid for, which makes it complete. A man who has been sold by another may be but half a slave or none; but the man who has sold himself! He is the accurately Finished Bondsman.

অথবা, নিম্নোদ্ধত রচনার ভাবার্থ লিখ। অবিকল অনুবাদ অনাবশাক।—

(ব) The peasant has become more of an individual, with less sense of his duty to his community and fellows. United action by the village has become more rare. In the old days a village would combine to build a bridge, a road, a well, a monastery. They hardly ever do so now. The majority cannot impose its will on the minority as it used to do. The young men are under less command: they are more selfish, each for himself, and let the community go hang. Hence the community suffers and the individual also. All morality and all strength depend on combinations; the higher the organism, the better the morality and the greater the strength. With the loosening of this comes weakness, a deterioration of mutual understanding and a lower ethical standard. Both these are noticeable to all who knew the villager twenty years ago. ... The people are not able to retain all that was good in their old system and at the same time accept the new. They think that they are antagonistic. Japan, however, knows they are not so. ... The conflict of the old and new is seen continually. Yet must the village system still endure, as without it there would be only chaos. It is one real and living organism that exists, that belongs to the people and which they understand. I am sure they will not let it go entirely.

৪। নিম্নোদ্ধত (ক) ও (খ) দুইটি কাব্যাংশের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গদ্যে প্রকাশ করো। গদ্য রচনারীতির প্রয়োজনানুসারে কিঞ্ছিৎ পরিবর্তন ও নৃতন যোজনা অসঙ্গত হইবে না।—

(ক) (কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর মৃত দেহ)
দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শবচক্র মহাবেলা; প্রশন্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাশুবসৈন্য, উর্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধােমুখে,—
শুণহীন ধনু, পৃষ্টে শরহীন তৃণ।

রথী মহারথিগণ বসিয়া ভৃতলে কাদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন সিক্ত রত্মরাজি পড়ি রত্মাকরতলে। বাণবিদ্ধমীন-মতো পাগুব সকল করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভৃতলে। মুর্চ্ছিত বিরাটপতি; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ। কেন্দ্রস্থলে অভিমন্য, শরের শয্যায়,— সিদ্ধকাম মহাশিশু! ক্ষত কলেবর রক্তজবাসমাবৃত; সম্মিত বদন মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত, —সন্গ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল— নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা মৃচ্ছিতা; মৃচ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা, সহকার-সহ ছিল্লা ব্রততীর মতো। কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত, এই মহাশোকক্ষেত্রে: কেবল অচল এই মহাশোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়;— সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার। চাপি মৃত পুত্রমুখ মায়ের হৃদয়ে দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়, যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে.— আদশ্বীরত্বক্ষে প্রীতির প্রতিমা!

(খ) (কালকেতুর নিকট ভাড়ুদত্তের আগমন) ভেট লয়া কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা আগে ভাঁডুদন্তের পয়ান। ছিড়া জোড়া কোঁচা লম্ব ফোটা-কাটা মহাদন্ত শ্রবণে কলম খরশাণ।। প্রণাম করিয়া বীরে ভাড়ু নিবেদন করে সম্বন্ধ পাতায়া খুড়া খুড়া। মুখে মন্দ মন্দ হাসি, **ছি**ড়া কম্বলে বসি, ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া।। আইলাম বড়োই আশে বসিতে তোমার দেশে আগে ডাকিবে ভাঁড়ু দন্তে। ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ যতেক কায়স্থ দেখ কুলে শীলে বিচারে মহত্বে।। আমি দত্ত বালীর দত্ত কহি যে আপন তত্ত্ব তিন কূলে আমার মিলন। দুই জায়া মোর ধন্যা ঘোষ বসুর কন্যা মিত্রে কৈনু কন্যা সমর্পণ।

#### রবীক্স-রচনাবলী

গঙ্গার দুকুল কাছে

যতেক কায়ন্ত আছে

মোর ঘরে করয়ে ভোজন।

পট্রবস্ত্র অলঙ্কার

দিয়া করি ব্যবহার,

কেহ নাহি করয়ে বন্ধন।।

### Fifth Standard Examination, 1907 BENGALI

Full Marks 50

Paper set by—Babu Rabindra Nath Tagore Babu Kshirod Prosad Vidyabinode, M. A.

Examiner— .. AMULYA Charan VIDYABHUSHAN.

১। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যানির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।"

সমস্ত সমাসগুলি ভাঙিয়া উল্লিখিত বাকাটিকে লিখ।— অথবা—

সমাসব্যবহার-দ্বারা ও সর্বপ্রকারে নিম্নলিখিত বাকাটিতে সংহত করো—

যাঁহার হৃদয় সরল, যাঁহার আচার শুদ্ধ, পতিই যাঁহার প্রাণ এমন স্ত্রীলোককে, কোনো অপরাধ করেন নাই জানিয়াও, যখন আমি অনায়াসে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি তখন এমন কে আছে যে আমা অপেক্ষা মহাপাতকী।

২। সীতার বনবাস গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাটিকে অ**র** কয়েক ছত্রের মধ্যে লিখ। অথবা—

পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তিসম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহার সহিত কবি হেমচন্দ্রের বর্ণনার কি প্রভেদ দেখাইয়া দাও।

৩। অনুবাদ করো-

These old Greeks learnt from all the nations round. From the Phoenicians they learnt shipbuilding; and from the Assyrians they learnt painting and carving, and building in wood and stone; and from the Egyptians they learnt astronomy, and many things which you would not understand. Therefore God rewarded these Greeks, and made them wiser than the people who taught them in everything they learnt; for he loves to see men and children open-hearted, and willing to be taught; and to him who uses what he has got. He gives more and more day by day. So these Greeks grew wise and powerful, and wrote poems which will live till the world's end. And they learnt to carve statues, and build temples, which are still among the wonders of the world, and many other wondrous things God taught them, for which we are wiser this day.

- ৪। (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনো দুইটি উত্তর লিখ।---
- (ক) "পড়ে থাকে দূরগত

জীৰ্ণ অভিলাষ যত

ছিন্ন পতাকার মতো ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে।"

মনের কিরাপ ভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত উপমাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

অথবা---

হাস্রে শরংচাঁদ কিরণ বিস্তারি।

পথে মাঠে কি বাহার

চেয়ে দেখ একবার

পদব্রক্তে পথিকের সারি।

এই বর্ণনাটি ফলাইয়া লিখ।

(খ) পল্লীগ্রামে অন্ধকার রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল; বিধবা ব্রীলোকের রুগণ ছেলেটির জন্য ডাব্রুনর ডাকিবার কোনো লোক নাই জানিয়া অবিনাশ ভীতস্বভাব হইলেও ভয় সংবরণ করিয়া ডাব্রুনরের বাডি গেল।

এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করিয়া লিখ।

অথবা---

কলিকাতার অথবা পরিচিত কোনো গ্রাম বা শহরের কোনো একটি পথের কিয়দংশ যথাযথরূপে বর্ণনা করো।

(গ) মনে করো একশো টাকা লাভ করিয়াছ, এই টাকা লইয়া কী করিতে চাও, তাহা বন্ধুকে জানাইয়া লিখ।

অথবা---

তোমার পাঠাবিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোনটা তোমার বিশেষ ভাবে ভালো লাগে বা লাগে না, তাহার আলোচনা করিয়া পত্র লিখ।

(ঘ) কবি হেমচন্দ্রের যে কবিতা তোমার সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে, তাহার ভাষা, ছন্দ ও কবিত্ব বিচার করো।

('কবিতাবলী' দেখিয়া লিখিতে পারো)

ে। নিম্লোদ্ধত অংশ সরল ভাষায় লিখ---

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতাসহিত জনবন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে দাশরথে, ধর্মচারিণী এই সীতা লোকাপবাদহেতু আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। এই অপাপা পতিপরায়ণা তোমার নিকট প্রত্য়ে প্রদান করিবেন।" রাম বাল্মীকিকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপুর্বক, জনগণের সমক্ষে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে ধর্মজ্ঞ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সতা। আপনার পবিত্র বাকেইে আমার প্রত্যয় হইতেছে। এই জানকীকে আমি পবিত্রা মনে জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদতয়ে তাগ করিয়াছি। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, সাঁতাশপথ-দেশন-জন কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।" তথন কাষায়বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধ্যামুখী মধ্যোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, "আমি রাম ভিন্ন জানি না, আমার এই বাক্য যদি সতা হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।" বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে দিবা সিংহাসন সহসা রসাতল হইতে আবির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী সীতাকে দুই বাছ-দ্বারা গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনারূঢ়া সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পরিষ্টি হইতে লাগিল।

অথবা, নিম্নলিখিত কাব্যাংশ গদ্য করিয়া লিখ—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে, ভূলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে। রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা হরিলেন পৃথিবী কি আপন দৃহিতা? রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে রাজ্যক্ষী তথাপি ছিলেন সন্ধিকটে। আমার সে রাজ্ঞপন্থী হারাইল বনে, কৈকেরীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে। সৌদামিনী যেমন লুকার জ্ঞলধরে লুকাইল তেমন জানকী বনাস্তরে। কনকলতার প্রায়.জনকদৃহিতা বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা। দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ, তারা না হরিতে পারে তিমির আমার— এক সীতা বিহনে সকল অক্ষকার।।

উল্লিখিত কবিতার তৃতীয় ছত্রে চিন্তান্বিতা শব্দটি কাহার বিশেষণ ?

### Seventh Standard Examination, 1907 BENGALI

Full Marks 50

Paper set by—Babu Rabindra Nath Tagore
Examiner: Babu Kshirod Prosad Vidyabinode, M. A.
১ ৷ (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নচারিটির মধ্যে যে-কোনো দুইটির উত্তর লিখ।—

"কি সন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে (季) প্রচেডঃ! হা ধিক ওহে জলদলপতি! এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘা, অক্সেয় তমি ? হায়. এই কি হে তোমার ভূষণ রত্রাকর ? কোন গুণে কহো, দেব, গুনি, কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে গ প্রভঞ্জনবৈরী তমি, প্রভঞ্জনসম ভীম পরাক্রমে! কহে৷ এ নিগড তবে পর তুমি কোন পাপে ? অধম ভালুকে শঙ্খলিয়া যাদকর খেলে তারে লয়ে: কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে? এই যে লক্ষা হৈমবতী পুরী শোভে তব বহ্মঃস্থলে, হে নীলাম্বসামী, কৌস্কভরতন যথা মাধবের বুকে. কেন হে নিৰ্দয় এবে তমি এর প্রতি গ উঠো. বলি. বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি. দর করো অপবাদ: জড়াও এ জ্বালা, ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপ।

রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্করেখা, হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

উল্লিখিত কাব্যাংশকে গদ্য করো। যতদ্র সম্ভব সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাষা সরল করিতে হইবে।

অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য;
ক্ষুদ্রকঠে তোর কলকগ্ঠরব;
ক্ষুদ্রদন্তে তোর মোহন হাস্য;
কচি বাহু দৃটি প্রসারিয়া, ছুটি'
আসিস, ঝাপিয়া আমার বক্ষে;
ক্ষুদ্র মৃষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে;
দৃষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে;
ক্ষুদ্র দৃটি ওই চরণবিক্ষেপে,
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে প্রলক্ষ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে,
সোপান হইতে সোপানে কম্প।

উহা শব্দগুলির পূরণ করিয়া উল্লিখিত কাব্যাংশটিকে গদ্যে লিখ।

(গ) যথাসম্ভবরূপে সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া নিম্নলিখিত গদ্যকে সরল করো—

"সৃর্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্লে দেখিয়াছিলেন, এ সে চক্ষু নহে। সূর্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকম্পনী ভূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, উজ্জ্বল অথচ মন্দর্গতিবিশিষ্ট। স্বপ্লদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্লদৃষ্টা খর্বাকৃতি, সূর্যমুখীর আকার কিঞ্জিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিতলতার ন্যায় সৌন্দর্যভরে দুলিতেছে।"

- (ঘ) চারুপাঠের যে-কোনো গদাপ্রবন্ধের মর্ম সরল ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।
- ২। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের ভাষায় কোনো নৃতন প্রথা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং সে প্রথা পরবর্তী কাব্যে প্রচলিত হইয়াছে কিনা?
- ৩। মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের ছন্দ, ভাষা, ও কাব্যরীতির তুলনা করিয়া আলোচনা করো।(গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে।)

অথবা----

(왕)

মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের যে অংশ তোমার বিশেষ ভালো লাগিয়াছে, সেই অংশের সৌন্দর্য বিচার করো। (গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে।)

অথবা---

অক্ষয়কুমারের সহিত বিদ্যাসাগরের রচনাসম্বন্ধে কি পার্থক্য তাহা আলোচনা করো।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়টিকে বাংলায় ব্যাখ্যা করিয়া লিখ—

There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that imitation is suicide; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till.

- ৫। অনুবাদ করো। বাংলা ভাষার রীতিরক্ষার জন্য যেটুকু পরিবর্তন আবশ্যক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—
- (a) The characteristic of heroism is its persistency. All men have wandering impulses, fits, and starts of generosity. But when you have chosen your part, abide by it, and do not weakly try to reconcile yourself with the world. The heroic cannot be the common, nor the common heroic. Yet we have the weakness to expect the sympathy of people in those actions whose excellence is that they outrun sympathy, and appeal to a tardy justice. If you would serve your brother, because it is fit for you to serve him, do not take back your words when you find that prudent people do not commend you. Adhere to your own act, and congratulate yourself if you have done something strange and extravagant and broken the monotony of a decorous age.

অথবা---

- (b) We are lovers of the beautiful, yet simple in our tastes, and we cultivate the mind without loss of manliness. Wealth we employ, not for talk and ostentation, but when there is a real use for it. To avow poverty with us is no disgrace: the true disgrace is in doing nothing to avoid it. An Athenian citizen does not neglect the state because he takes care of his own household; and even those of us who are engaged in business have a very fair idea of politics. We alone regard a man who takes no interest in public affairs, not as a harmless, but as a useless character. The great impediment to action is, in our opinion, not discussion, but the want of that knowledge which is gained by discussion preparatory to action. For we have a peculiar power of thinking before we act and of acting too, whereas other men are courageous from ignorance but hesitate upon reflection.
- ৬। সাধারণত এ দেশে যেরূপ নিয়মে ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে হয়, তাহার কোনো পরিবর্তন প্রাথনীয় কি না, ছাত্রগণ কি পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে এরূপ উপায়ে তাহার যথার্থ পরীক্ষা হয় কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করো।

অথবা---

মফংখলের ছাত্রগণকে কলিকাতায় মেসে থাকিতে হইলে সুবিধা-অসুবিধা বিশ্ব-বিপদ কি ঘটে তাহার বিচার করো।

অথবা---

মোরাদের চেষ্টায় সম্প্রতি পারস্যদেশে রাষ্ট্রকার্য-চালনার জন্য প্রজাদের প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা পাঠ করিয়া আমাদের দেশের অবস্থার সহিত তুলনা করো—

The question is whether the whole nation can now transform itself with something of Japan's spirit. The Persians are an intellectual people, full of charm and brilliant qualities, but imitation brings them unusual dangers. Instead of their own beautiful carpets, they turn out rugs representing motors or lions in aniline dyes. Instead of their own beautiful music, they listen to comic operas on musical boxes and gramophones. Will their last experiment in

borrowing from Europe be as uncritical? There is reason to hope, not. The very influence of the priests in the movement seems to show that it is a determined stand for nationality against the predominance of outside interference. We cannot doubt that it is part of that strange movement throughout the east which is borrowing European methods to oppose European exploitation.

- ৭। নিম্নলিখিত কোনো একটি বিষয় আলোচনা করিয়া বন্ধকে পত্র লিখ—
- (क) যে পদ্মীতে বাস করে। তাহার উন্নতির জন্য ছুটির সময় তুমি কি করিতে ইচ্ছা করো।
- (খ) শিক্ষার কাল অতীত হইলে নিজের স্বভাব ও সাধ্য -অনুসারে দেশের হিতসাধনের জন্য তুমি কি কাজে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে চাও।

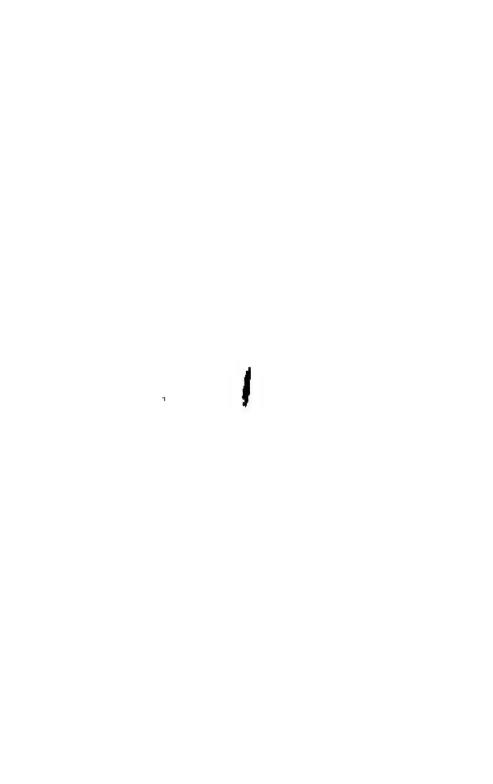

## গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদন্ত ইইল। [ ] বন্ধনী চিহ্নে প্রদন্ত ইংরেজী তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত। কোনো কোনো রচনা-প্রসঙ্গে কবির প্রণিধেয় উক্তি সংকলিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড এবং প্রথম-সপ্তবিংশ খণ্ড, অচলিত সংগ্রহ প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সচী অন্তর্ভুক্ত ইইল।

### আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনশ্বতি'তে লিথিয়াছেন—

'আলোচনা' নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলম্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।— প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৭১

এই পৃস্তকে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫] ইহা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৩। মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকর প্রভৃতির নাম এইরূপ দেওয়া আছে—আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা। এই পৃস্তকের বিষয়সূচী ও প্রবন্ধগুলি যে-সকল মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্দেশ দেওয়া গেল—

| ডুব দেওয়া       | ভারতী                | বৈশাখ ১২৯১     |
|------------------|----------------------|----------------|
| ধর্ম             | ভারতী                | क्रिय १२४०     |
| সৌন্দর্য ও প্রেম | ভারতী                | আষাঢ় ১২৯১     |
| কথাবাৰ্তা        | ভারতী                | শ্রাবণ ১২৯১    |
| আন্মা            | তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকা | শ্রাবণ ১৮০৬ শক |
| বৈষ্ণব কবির গান  | নবজীবন               | কার্তিক ১২৯১   |

### সমালোচনা

এই পৃস্তক ১২৯৪ সালে [২৬ মার্চ ১৮৮৮] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৭।
'সত্যের অংশ' ছাড়া এই পৃস্তকের যাবতীয় প্রবন্ধ 'ভারতী'তে নিম্নলিখিত কালক্রমে প্রকাশিত
হয়—

| TO THE PARTY OF TH | শ্রাবণ ১২৯০    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| অনাবশ্যক<br>তার্কিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | আশ্বিন ১২৯০    |
| বিজ্ঞতা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ट्रिकार्छ ১२৮৯ |
| মেঘনাদবধ কাব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ভাদ্র ১২৮৯     |
| 'বাঙ্গালি কবি নয়' নামে প্রকাশিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ভাদ্র ১২৮৭     |
| সংগীত ও কবিতা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | মাঘ ১২৮৮       |
| বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | বৈশাখ ১২৮৮     |
| ডি গ্রোফভিস্                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | আশ্বিন ১২৮৮    |
| কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | শ্রাবণ ১২৮৮    |

| চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি | ফা <b>ন্থ</b> ন ১২৮৮ |
|----------------------|----------------------|
| বসন্তরায়            | শ্রাবণ ১২৮৯          |
| বাউলের গান           | বৈশাখ ১২৯০           |
| সমস্যা               | ফাল্পন ১২৯১          |
| এক-চোখো সংস্কার      | পৌষ ১২৮৮             |
| একটি পুরাতন কথা      | অগ্রহায়ণ ১২৯১       |

'মেঘনাদবধ কাবা' সম্বন্ধে উত্তরকালে ববীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এরূপ লিখিয়াছেন—ইতিপূর্বেই আমি অল্প বয়সের স্পদ্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অপ্লরস— কাঁচা সমালোচনাও গালি-গালাজ। অনা ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাবোর উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অশ্বেষণ করিতেছিলাম।— প্রথম সংস্করণ, পূ. ১০৭

<sup>2</sup>আলোচনা/ সমালোচনা গ্রন্থদ্বয়ের ইতঃপূর্বে 'পুনর্মুদ্রণ' হয় কেবল হিতবাদী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থাবানীর শেষাংশে (পৃ. ১১৩৭-৭১/ ১০৫৩-১১৩৬) বাংলা ১৩১১ সনে; সমালোচনা গ্রন্থে বহুপরবর্তী কালের রচনা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (ভারতী, জ্যন্তি ১৩০৭) সংকলিত হইলেও পরে যথাযোগা স্থানে অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

সমালোচনার কয়েকটি প্রবন্ধ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য যাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বলা যায়। উল্লিখিত তালিকায় চতুর্থ প্রবন্ধ 'মেঘনাদ্বধকাবা'; এ বিষয়ে এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা নয় তাহা হয়তো সকলেরই জানা আছে; রবীন্দ্রনাথ-কৃত ঐ কাবোর প্রথম আলোচনা বা 'তীব্র সমালোচনা ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রের প্রথম বর্ষে (১২৮৪) শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্পন, এই কয়টি সংখ্যায়।

গ্রন্থের তথা তালিকার শেষ প্রবন্ধটি রচনার, সাধারণ সমক্ষে পাঠের ও পরে ভারতী পত্রে প্রচারের হেতৃম্বরূপ হয় প্রচার পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত (শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৫) হিন্দুধর্ম শীর্ষক বিষ্ক্রমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ।

ইহার অপগে পরে ভারতী ও বালক পত্রে (চৈত্র ১২৯২ : 'সত্য'/ পরবর্তী বৈশাখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সংকলিত, উপস্থিত কেবল আভান্তরীণ প্রমাণে এটিকে রবীন্দ্ররচনা বলা যায়) অনেকগুলি প্রবন্ধকেই সত্য কী এবং সত্যনিষ্ঠা কিরূপ ও কেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমালোচনা-ধৃত (সাময়িক পত্রে প্রচার জানা নাই) 'সত্যের অংশ'ও সেই ধারাতেই রচিত।

'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' যে নামান্তরে ভারতী পত্রে প্রকাশিত তাহার উদ্রেখ করা হইয়াছে তালিকায়। প্রথম প্রচারিত মূল প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ (বিশেষতঃ শেষ ভাগ) গ্রন্থে বর্জন করা হইয়াছে— উক্ত শেষ ভাগে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও কবিকঙ্কণ চন্তী সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে ইহা উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধ প্রচারের করেক বংসর পরে 'নীরব কবি'র প্রসঙ্গটি পুনরুক্তীবিত হয় রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে; ৩০ আষাঢ় ১৩০০ তারিখ দিয়া সেটির সংকলন ছিন্নপত্র বা ছিন্নপত্রাবলীতে।

১-১ ববীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমানখণ্ডের পুনর্মুপ্রণে নৃতন করিয়া সম্পাদনার প্রয়োজন তেমন হয় নাই কিন্তু গ্রন্থপরিচয়ে কিছু নৃতন তথা সংকলন প্রত্যাশিত এবং সংগত। ১-১ চিহ্নিত অনুচ্ছেদ কয়টি সেরূপ সংযোজন। বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ের সর্বশেষ বাক্যাটিও পরিবর্তিত স্থান কাল পারের অনুরোধে নৃতন করিয়া লিখিতে হইয়াছে। গ্রন্থপরিচয় সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীকানাই সামজ্ব। ১৩৮২ বঙ্গান্ধ।

২ প্রষ্টব্য: দেবতন্ত্ব ও হিন্দুধর্ম -অন্তর্গত 'হিন্দুধর্ম', পৃ. ৭৭৬ বন্ধিম রচনাবলী-২ (সাহিত্যসংসদ ১৩৭৬)

উল্লিখিত ৩টি বিষয়েই বহু মূল্যবান তথ্যের সমাহার ও প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্ররচনার সংকলন হইয়াছে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও পুলিনবিহারী সেন -প্রণীত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (আষাঢ় ১৩৮০)— অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিয়া লইবেন।

ইহাও উদ্রেখ থাক, সমালোচনা-ধৃত 'ডি প্রোফন্ডিস' সংক্ষিপ্তাকারে আধুনিক সাহিত্য (১৩১৪) গ্রন্থে এবং 'সংগীত ও কবিতা'/ 'বাউলের গান' মূলানুগ (ভারতী-অনুযায়ী) ঈষৎ বর্ধিতাকারে সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) গ্রন্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থে সংকলনকালে সাময়িক পত্রের পাঠ হইতে বহুশঃ বর্জনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যেমন দেখা যায় পূর্বোক্ত প্রবন্ধে, তেমনি আর-দুইটি রচনায়— 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'/ 'কাবোর অবস্থা-পরিবর্তন'। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতবা এই যে, ইহার বর্জিত শেষ অংশে ধারাবাহিক প্রসঙ্গসূত্রে মেঘনাদবধ কাব্য (মধুসুদন) ও স্বপ্পপ্রয়াণ (দ্বিজেন্দ্রনাথ) হইতে কোনো কোনো রচনাংশ উদ্ধার করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে; কাবাজিজ্ঞাসু রসিক জনের তাহা প্রণিধানযোগ্য বলা যায়। গ্রন্থে সংকলিত ঐ প্রবন্ধেরই একটি অনুচ্ছেদের শেষে যেটুকু বাদ পড়িয়াছে দেখা যায় তাহা "কপি-ছাড়" মাত্র, অর্থাৎ মুদ্রণপ্রমাদ মনে হয়, এ স্থলে দেওয়া গোল। অত্র গ্রন্থে প্.৯৫ ছ.৮ 'ঝতুতে সকলই' এই দুই পদের মধ্যে : 'মন উদাসীন করিয়া তুলে কেন? কেন না, বসন্ত ঝতুতে'।'

### মন্ত্রি-অভিবেক

২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪।

'মন্ত্রি অভিষেক' 'ভারতী ও বালক' মাসিক পত্রিকায় ১২৯৭ সনের বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ. ১-১৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

### ব্রক্ষৌপনিষদ। ব্রহ্মমন্ত্র। ঔপনিষদ ব্রহ্ম

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৭ মাঘ তারিখে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রক্ষৌপনিষদ' নামক একটি পুন্তিকা বাহির হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২৪। এই পুন্তিকাটি এই খণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয় নাই, কারণ ইহা পরে 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 'ব্রক্ষৌপনিষদে'র আখ্যাপত্র এইরূপ—

ব্রক্ষৌপনিষদ। শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বংসরিক ব্রক্ষোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত। কলিকাতা আদি ব্রাক্ষসমাজ যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। ৭ই মাঘ, ১৩০৬ সাল।

'ব্রহ্মমন্ত্র' পরবংসর (১৩০৭) সাম্বংসরিক ব্রন্ধোৎসব উপলক্ষে পঠিত হয়। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩।

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ইহারও পরবংসর (১৩০৮) বাহির হয়। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২। 'ব্রহ্মমন্ত্রে'র সহিতও এই পুস্তকটির বহু স্থলে মিল আছে।

## সংস্কৃতশিক্ষা। দ্বিতীয় ভাগ

'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ভাগ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একই সঙ্গে (১৮৯৬ খৃস্টান্দের ৮ অগস্ট) বাহির হয়। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২, দ্বিতীয় ভাগের ৩৪। দুই ভাগেরই মূল্য তিন আনা করিয়া দ্বিল। দুই খণ্ডই হেমচক্স ভট্টাচার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

### ইংরাজি-সোপান

'ইংরাজি সোপান' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, কোনো খণ্ডেই প্রকাশের কাল দেওয়া নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা হইতে জানা যায়, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ৭ মে ১৯০৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪+৪১; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৫ জুন ১৯০৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮+৪৪। দুই খণ্ডেরই মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকরের নাম-ঠিকানা এইরূপ দেওয়া আছে—

Printed by K.C. Aich, at the Commercial Press

27. Hourtokee Bagan Lane, Calcutta.

প্রথম বণ্ডের দুই ভাগ—(১) উপক্রমণিকা, পৃ. 1-24। (২) ইংরাজি সোপান প্রথম ভাগ ১-৪১।

এই উপক্রমণিকা অংশই পরে 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩২০ সালের ১২ই পৌষ 'ইংরাজি সোপানে'র যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার ভূমিকা বা 'বিশেষ দ্রষ্টবা' অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা "ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা" নামে পরিবর্ধিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

'ইংরাজি সোপান' দ্বিতীয় খণ্ডেরও দুই ভাগ—(১) ইংরাজি সোপান, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১-৩৮। (২) ইংরাজি সোপান, তৃতীয় ভাগ, পৃ. 1-44.

### ইংরাজি-শ্রুতিশিক্ষা

এই পুস্তকথানি 'ইংরাজি সোপান' প্রথম খণ্ডের 'উপক্রমণিকা' অংশের পরিবর্ধিত সংস্করণ। ইহার প্রকাশকাল দেওয়া হয় নাই, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতেও ইহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ১৩১৬ বঙ্গান্দে (১৯০৯) ইহা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বোলপুর। মূল্য চারি আনা।" এ চতুর্থ পৃষ্ঠায় হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত ও হিতবাদী লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত— এইরূপ উল্লেখ আছে। আমরা এই পুস্তকের শেষ বিশ্বভারতী সংস্করণটি পুনমুদ্রিত করিয়াছি; কারণ, রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণটিকে নানা ভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করিয়া উক্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটি বাজারে এখনো প্রচলিত।

### ইংরাজি-সহজশিক্ষা

'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' প্রথম ভাগ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ ঐ সালের চৈত্র মাসে বাহির হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৪৮ ও ৫৮। দুই ভাগই বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রে শ্রমক্রমে প্রকাশকাল "১৩১৬ সাল" লেখা হইয়াছে।

প্রথম ভাগট্রি 'ইংরাজ্জি সোপান' প্রথম ভাগের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ; অনেক স্থলেই মিল লক্ষিত হইবে। "ইংরেজি সহজ্ঞ শিক্ষা" দ্বিতীয় ভাগ, 'ইংরাজ্জি সোপান' দ্বিতীয় ভাগের পরিবর্তিত সংস্করণ।

দই ভাগ পুস্তকই বর্তমানে প্রচলিত।

### অনুবাদ চর্চা

এই পুক্তকথানি ১৯১৭ খৃস্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গান্দে) বাহির হইয়াছিল। এই পুস্তকের বাংলা বাক্যাবলী' (Paragraph) ছাত্রেরা ইংরেজিতে অনুবাদ করিবে ইহাই এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল। Selected Passages for Bengali Translation (1917) পুস্তকে ইংরেজি দেওয়া আছে। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৪০; 'বাকাাবলী' সংখ্যা ছিল ২২৬। পৃস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকর-বিজ্ঞপ্তি এইভাবে দেওয়া আছে—

> Printed by Jagadananda Roy At the Santiniketan Press Brahmacharya-Ashram, Dist. Birbhum

১৩৪০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সামান্য পরিবর্তিত। রচনাবলীতে দ্বিতীয় সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তকও প্রচলিত।

### সহজপাঠ

'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ১৩৩৭ বঙ্গান্ধের বৈশাথ মাসে [১০ মে ১৯৩০] বাহির হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৫৩ ও ৫১। এই দুইটি সচিত্র পৃস্তক অদ্যাবধি প্রচলিত বহিষাছে।

### ইংরাজি-পাঠ

'ইংরাজি পাঠ' কালক্রমে 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা'র পূর্বে বা পরে বলা যায় না। তবে, ইহা ১৯০৯ খৃস্টাব্দে [১০ সেন্টেম্বর] বাহির হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২। ইহা হরিচরণ মান্না -দ্বারা, ২০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত হইয়া, ৭০ কলুটোলা স্ট্রীট, হিতবাদী লাইব্রেরি হইতে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা ও ইংরেজি-সহজ্ঞশিক্ষা যেহেতু ইংরাজি-সোপানের রূপান্তর বলিয়াই গণা হইবে, এজনা শেষোক্তের অব্যবহিত পরে যাওয়াই শ্রেয় মনে হয়। তাহার পরেই ইংরাজি পাঠ দেওয়ার যুক্তি থাকিলেও, নানা কারণে 'রচনাবলী'র বর্তমান মুদ্রণে সেরপ কোনো পরিবর্তন করা হইল না।

### আদর্শ প্রশ্ন

'জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যাবিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী লোকশিক্ষাসংসদের পাঠ্যতালিকা-অবলম্বনে রচিত 'আদর্শ প্রশ্ন। প্রথম ভাগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত' ১৯৪০ সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বভারতীর 'Bulletin No. 27' রূপে প্রকাশিত ও চার আনা মূল্যে প্রচারিত হয়। প্রশ্নপত্রের ধারাপরিবর্তন সম্বন্ধে, 'আদর্শ প্রশ্নে'র ভূমিকায় শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ লেখেন—

'প্রশ্ন করিয়া লিখিত উত্তরের যোগে পরীক্ষক যে পরীক্ষার্থীর বিদার পরিচয় গ্রহণ করিবেন ইহার মধ্যে একটি গুরুতর অসংগতি আছে। প্রচলিত পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সচরাচর ঘটে না— ইহাই অসংগতি। প্রশ্নপত্রের সাংকেতিক ভাষা পরীক্ষকের মর্মজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায়ো পরীক্ষার্থীর বোধগমা হইয়া থাকে। কোন্ প্রশ্নের কী-উত্তর লিখিতে হয় সে বিষয়ে তাহার কিছু জ্ঞান থাকে। এইজপে পূর্বোক্ত অসংগতির আংশিক লাঘব হয়। কিন্তু বিদ্যালয়সংস্পর্শ-বর্জিত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষকের মর্মজ্ঞ এরূপ কোনো মধ্যবতী সহায় না থাকায় বর্তমান পরীক্ষা প্রণালীর অবশাদ্ভাবী অসংগতির দূরীকরণ দুঃসাধা। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে প্রশ্নের ভাষায় যদি এমন কোনো গৃঢ় সংকেত না থাকে যাহা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে। বিদ্যাভ্যাস। করিলেই বোঝা যায়: তাহা হইলে প্রশ্নপত্রের সাহায়ে পরীক্ষা করার পদ্ধতি কথঞ্চিৎ সংগতরূপে প্রচলিত হইতে পারে। এইজন্যই এই পৃত্তকে প্রদন্ত প্রশ্নের নমুনা বিশেষ করিয়া লক্ষা করিবার বিষয়। প্রশ্নগুলির দৈর্ঘ্য সনাতন নিয়মে অভ্যন্ত

পরীক্ষার্থীর দৃষ্টিতে আশঙ্কাজনক বোধ হইলেও অপরের পক্ষে খুবই সহজ্ববোধা হইবে।' 'আদর্শ প্রশ্নের পরিশিষ্টে, ১৯০৬ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ বা ন্যাশনাল কাউলিল অব এড়কেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রশ্নপত্রাবলী মুদ্রিত হইল; Fifth Standard Examination তৎকালীন এন্ট্রান্স পরীক্ষার এবং Seventh Standard Examination তৎকালীন ফার্স্ট আটস পরীক্ষার সমত্ব্যা।

শিক্ষাপরিবদের অধ্যক্ষ ডক্টর হীরালাল রায় এই প্রশ্নপত্রাবলীর এক খণ্ড আমাদের বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য দেন।

# রবীন্দ্র-রচনাবলী **সূচী**

| ব <b>ভা</b> প্তি       | <b>@</b> 23 |
|------------------------|-------------|
| প্রথম ছত্ত্রের-সূচী    | ৫৩৩         |
| শরোনাম-সূচী            | ७8€         |
| ভূমিকা–সূচী            | 950         |
| থত-সূচী                | 953         |
| গ্রন্থ-সূচী            | 929         |
| ভাটোগ <b>ন্ন-সূ</b> চী | ৭৩৩         |

### পাঠসংকেত :

| অ      | =   | অচলিত-সংগ্রহ রবীন্দ্র-রচনাবলী |
|--------|-----|-------------------------------|
| ₹      | =   | উৎসর্গ                        |
| উপ     | =   | উপহার                         |
| গ্ৰ.প. | =   | গ্রন্থপরিচয়                  |
| ना.गी. | = ' | নাট্যগীতি                     |
| 7      | =   | নৃত্যনাট্য                    |
| পরি    | =   | পরিশিষ্ট                      |
| প্র    | =   | প্রবেশক                       |
| ভানু   | =   | ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী       |
| কূ     | =   | ভূমিকা                        |
| সং     | =   | সংযোজন                        |

বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত-সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে এবং প্রচলিত সংস্করণ মূল রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত।

### বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একখানি পূর্ণাঙ্গ সূচীর প্রয়োজন বহু দিন হইতে ছিল। রচনাবলীর সপ্তবিংশ খণ্ড প্রকাশের পর এই কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়।

বর্তমান সূচী-খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সাতাশটি এবং অচলিত দুটি খণ্ডের অন্তর্গত সকল পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-রচনার সূচী বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইল।

এই সূচী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম বিভাগটি প্রথম ছত্রের সূচী : ইহাতে রচনাবলীর অন্তর্গত পূর্ণাঙ্গ কবিতা বা গানের প্রথম ছত্র, উব্দ রচনার শিরোনাম, রচনাটি কোন্ গ্রন্থে এবং রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে কত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাহার নির্দেশ আছে। দ্বিতীয় বিভাগটি শিরোনাম-সূচী : রবীক্স-রচনাবলীর অন্তর্গত কবিতা গান গল্প প্রবন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় রচনার শিরোনাম-অনুযায়ী-সূচী ইহাতে সংকলিত।

পাঠকদের সুবিধার্থে বর্তমান মুদ্রণে আরো কয়েকটি সৃচী যথা—ভূমিকা-সূচী, খণ্ড-সূচী, গ্রন্থ-সূচী, ও ছোটোগল্প-সূচী যুক্ত হইল।

সূচীগুলি যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমে সাজানো হইয়াছে।

বাংলা উচ্চারণে কোনো পার্থকা না থাকায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব-ফলার উচ্চারণ b-এর তুলা হইলে ফ ও ভ -এর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। যথা— 'সম্বন্ধে কার' বা 'সংবরণ' 'সম্পূর্ণ'-র পরে বসিয়াছে (পৃ ৭০৮)। কিন্তু যে ব-ফলা w বা দ্বিরুক্ত বর্ণের তুলা, তাহা ল-এর পর আছে। যথা—'শ্বন্ধুরবাড়ির গ্রাম' 'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা'-র পরে বসিয়াছে (পু ৬৩৩)।

তা ছাড়া ড়=ড, ঢ়=ঢ, য়=য এই সাধারণ নিয়ম মানা হইয়াছে।

গ্রন্থ-মধ্যে যে বানানই থাক, প্রথম ছত্রের সূচীতে 'ঐ' বর্ণটি 'ওই' বানানে তদুপযুক্ত স্থানে বসানো হইয়াছে। যথা—'ওই তোমার ঐ বাঁশিখানি'(পু৫৬০)। শিরোনাম-সূচীতে অবশ্য 'ঐ' বর্ণটিকেই রাখিতে হইয়াছে। যথা—'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'ঐশ্বর্য' (পু ৬৫৮)।

বর্ণানুক্রমে সাজানো হইলেও সমাসবদ্ধ পদগুলিকে মূল পদের পরে বসানো হইয়াছে। যথা—'আকাশতলে উঠল ফুটে', 'আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি' বা 'আকাশের দূরত্ব যে চোখে'-র পরে বসিয়াছে (পু৫১৯)।

অনুরূপ, একটি পদকে স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়া প্রতায়যুক্ত পদ হইতে আলাদা করিয়া সাজ্ঞানো হইয়াছে। অর্থাৎ 'কাল রাতে দেখিনু স্বপন', 'কাল রাত্রে বাদলের দানোয়-পাওয়া' প্রভৃতি 'কালকে রাতে মেঘের গরজ্জনে'-র পূর্বে বসিয়াছে (পু ৫৬৬)।

রবীন্দ্র-রচনায় 'কি' এবং 'কী' স্বতম্ব মর্যাদা পাওয়ায় গ্রন্থমধ্যে যেখানে যে বানান আছে তদনুসারে তাহা সূচীভুক্ত ইইয়াছে।

প্রথম ছত্রের সূচী বলা হইলেও সকল ক্ষেত্রে প্রথম ছত্রই দেওয়া হয় নাই। অর্থবোধের সুবিধার জন্য কোথাও দ্বিতীয় ছত্র বা ছত্রাংশও রাখা হইয়াছে: স্থান-সংকুলানের অনুরোধে কোথাও-বা প্রথম ছত্রের শেষাংশ বর্জিত হইয়াছে।

যে-সকল কবিতা বা গান একাধিক গ্রন্থে মুদ্রিত সেগুলির উল্লেখে প্রথম ছত্ত্রের পুনরাবৃত্তি না করিয়া ফাঁক রাখা হই্য়াছে। দ্র 'অলকে কুসুম না দিয়ো'(পু ৫৩৭) 'আজু তোমারে দেখতে এলেম' (পু ৫৪০). 'বসম্ভপ্রভাতে এক মালতীর ফুল' (পু ৬০৯)।

শিরোনামহীন রচনার ক্ষেত্রে '-' চিহ্ন আছে।

একই কবিতা বা গান একাধিক গ্রন্থে আছে— কোপাও শিরোনাম নাই, সে ক্ষেত্রে প্রথমটিতে

'-' চিহ্ন দিয়া পরে ফাঁক রাখা হইয়াছে। দ্র 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে' (পৃ ৫৭০), 'আব্দ্র তোমারে দেখতে এলেম' (পৃ ৫৪০)।

যে ক্ষেত্রে প্রথমটির শিরোনাম আছে অন্যগুলিতে নাই, সেখানে শিরোনামের জায়গায় পূর্বের মতো '-' চিহ্ন ব্যবহৃত। দ্র 'কত ধৈর্য ধরি' (পৃ ৫৬৪) 'প্রণতি' শিরোনামে মহুয়ায় মুদ্রিত, কিন্তু শেষের কবিতায় উহার কোনো শিরোনাম নাই।

প্রথমটিতে শিরোনাম আছে, দ্বিতীয়টিতে শিরোনামের স্থলে '-' চিহ্ন নাই, ফাঁক আছে, সেখানে একই শিরোনাম উভয় স্থলে বর্তমান এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে। দ্র 'বয়স তথন ছিল কাঁচা' (পু ৬০৭), 'হংকৃত যুদ্ধের বাদ্য' (পু ৬৪২)।

এ প্রসঙ্গে উদ্রেখযোগ্য যে 'আকাজ্জা (পু৫৪১), 'আনমনা' (পু৫৪২), 'বর্ষামঙ্গল' (পু৫৫৯), 'শেষ মিনতি' (পু৫৬৯), 'নৃতন কাল' (পু৫৯৫), 'লক্ষ্যশূন্য' (পৃ।৬২৮) শিরোনামগুলির নীচেও '-' চিহ্ন বসিবে।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা বা গানের পূর্বপাঠ ভাঁহার পাঞ্চুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। কোনো কবিতার ভিন্ন রূপ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিতও হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত যে-সকল কবিতার বা গানের পাঠান্তর প্রথম ছত্রেই সৃচিত হইয়াছে তাহাও এই সৃচীতে দেওয়া হইল। সে-সব ক্ষেত্রে প্রথম কবিতা বা গানের গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ চলিত রূপ, পরে '০' চিহ্ন দিয়া রূপান্তরিত প্রথম ছত্রটুকু দেওয়া হইয়াছে। বর্ণানুক্রমিক সম্বিবেশ প্রাধানা পাওয়ায় ভিন্ন পাঠটিকে কখনো কখনো চলিত পাঠের পূর্বেও বসাইতে হইয়াছে। পাঠান্তরস্চক ছত্রটির পূর্বে সকলক্ষেত্রেই '০' চিহ্ন আছে। দ্র 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে' (পুর্বে৪১)। মহুয়ার অন্তর্গত 'বরণডালা' কবিতার উক্ত পাঠটিই চলিত। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত ঐ কবিতাটিরই মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ 'আজি এই মম সকল ব্যাকুল' 'বরণডালা' শিরোনামেই লিখিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে তাই প্রথমে 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে' লিখিয়া পরে '০' চিহ্ন সহযোগে 'আজি এই মম সকল ব্যাকুল' ছত্রটি লিখিত হইয়াছে।

বর্ণানুক্রমের অনুরোধে অন্যত্র (পু ৫৪১) 'আজি এই মম সকল ব্যাকৃল' প্রথমে লিখিয়া পরে '০' চিহ্ন দিয়া 'আজি এ নিরালা কল্পে' চলিত পাঠটি লিখিত হইয়াছে।

কোনো রচনার পৃষ্ঠান্ধ-নির্দেশে যোজক বা হাইফেন-সংযুক্ত কয়েকটি অন্ধ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, একই রচনার অংশগুলি পরপর কয়েকটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। যথা— 'বিদায় করেছ যারে নয়নজ্জলে' (পৃ ৬১২) মায়ার খেলার এই গানটি 'ওই কে আমায় ফিরে ডাকে' গানের সঙ্গে যুক্তভাবে রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে ৪৩৩ হইতে ৪৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

'ছন্দ' 'সে' প্রভৃতি গদারচনার মধ্যেও বহু স্থলে কবি স্বরচিত দ্বিপদী চতুষ্পদী শ্লোক বা অনুরূপ ক্ষুদ্র কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন; সেগুলিরও প্রথম ছত্র বর্তমান সূচীপত্রভক্ত।

অসম্পূর্ণ হইলেও, এলিয়টের একটি কবিতার কবি-কৃত অনুবাদের প্রথম ছত্র 'এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায়' (পু ৫৫৩) সূচীপত্রে দেওয়া হইয়াছে।

যে-সকল কবিতার কবি-কর্তৃক ইংরাজি তর্জমা রচনাবলীতে পাওয়া গিয়াছে, মূল কবিতার সঙ্গে তাহাও মুদ্রিত। দ্র 'যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি' : 'When by the far-away sea.'— পু ৭৭৭

শিরোনাম-সূচীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কবিতা গান গল্প বা প্রবন্ধের শিরোনামই নয়, মূল গ্রন্থ—ক্ষেত্রবিশেষে প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের অধ্যায়গুলিঞ্চ সূচীর অন্তর্গত হইয়াছে। দ্র 'জীবনম্মৃতি' (পৃ ৬৬৮) এবং তদন্তর্গত অধ্যায় 'কাব্যরচনাচর্চা' (পৃ ৬৬০'); 'চতুরঙ্গ' (পৃ ৬৬৫) এবং তদন্তর্গত অধ্যায় 'জ্যাঠামশায়' (পৃ ৬৬৮)।

একই শিরোনামে ভিন্ন রচনা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে; সে স্থলে শিরোনাম এক হইলেও পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। দ্র 'অন্তর বাহির' (পৃ ৬৫০)। একই শিরোনামে স্বতন্ত্র দৃটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র দৃটি গ্রন্থে মৃদ্রিত।

একই রচনা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকিলে শিরোনাম কেবলমাত্র একবার উদ্রেখ করিয়া পরের ছত্রে শিরোনামের জায়গায় ফাঁক রাখা হইয়াছে। দ্র 'বৃদ্ধভক্তি' (পু ৬৯১)।

পাঠান্তরের ক্ষেত্রে নতুন শিরোনাম না থাকিলে প্রথমে শিরোনাম উল্লেখ করিয়া পরের ছত্রে শিরোনামের জায়গায় ফাঁক রাখা হইয়াছে। দ্র 'প্রায়শ্চিন্ত' (পৃ ৬৮৪), 'বিমুখতা' (পৃ ৬৯০)। রবীস্ত্রনাথ বিভিন্ন গ্রন্থে যে-সকল ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহারও একটি সূচী গ্রন্থ খণ্ড পৃষ্ঠা উল্লেখপূর্বক বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইল।

রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে কোন্ গ্রন্থ এবং কোন্ গ্রন্থ রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে পাওয়া যাইবে পাঠকের সুবিধার্থে তাহারও দৃটি স্বতম্ভ সূচী বর্তমান সংস্করণের অন্তর্গত করা হইল।

গল্পগুলির নাম শিরোনাম-সূচীর মধ্যে থাকিলেও, সমুদয় গল্পের সূচী বর্তমান খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইল।

অধিকাংশ রচনাবলীর একাধিক মুদ্রণ হইয়াছে। সূচীতে যাহাতে পৃষ্ঠান্ধর তারতম্য না ঘটে তাহার জন্য যথাসাধা চেষ্টা সন্ত্বেও কয়েকটি খণ্ডের বিভিন্ন মুদ্রণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যেমন 'আমার কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা' গানটি (প ৮১৯) অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে ৫৩৯ পৃষ্ঠায় আছে, কিন্তু পরবর্তী মুদ্রণে গানটি ৫৪০ পৃষ্ঠায় চলিয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বতন সংস্করণের পৃষ্ঠা চল্তি সংস্করণের পৃষ্ঠার পূর্বে বন্ধনী [ ] মধ্যে মুদ্রিত।...

এই সূচীর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নে শ্রীসতীন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীসূবিমল লাহিড়ীর সহায়তা পাওয়া যায়। শ্রীমানবেন্দ্র পালের সহায়তার বিষয় পূর্বসংস্করণে উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার সহায়তার কথা এবার স্বীকার করি সেই অনবধানজনিত ক্রটির কিছুটা সংশোধন করিবার প্রয়াস করা হইল।

বর্তমান সংস্করণেও তাঁহার সাহাযা উল্লেখযোগা।

সেপ্টেম্বর ১৯৮২

# বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুলভ সংস্করণের শেষ খণ্ড, পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-রচনাবলী সুলভ সংস্করণের চতুর্দশ খণ্ডে প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তবিংশ খণ্ড ও রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। বর্তমান খণ্ডে প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর (১-২৭ ও অচলিত সংগ্রহ ১-২) বর্ণানুক্রমিক সূচী মুদ্রিত হইল।

# প্রথম ছত্রের সূচী

কবিতা বা গানের প্রথম ছত্র ও শিরোনাম, উক্ত কবিতা বা গান কোন্ গ্রন্থে এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে ও পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাহার নির্দেশ দেওয়া হইল। শিরোনামহীন রচনার ক্ষেত্রে '-' চিহ্ন ব্যবস্থাত।

| প্রথম ছত্র                          | শিরোনাম       | গ্ৰন্থ। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| অকালে যখন বসন্ত আসে                 | -             | লেখন।। ৭।। ২১৫              |
| অকৃল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া        | বিদায়        | मानत्री।। ১।। ७८४           |
| অন্নিবীণা বাজাও তুমি                | -             | গীতালি।। ৬।। ২০১            |
| অগ্নিশিখা, এসো এসো                  | -             | গৃহপ্রবেশ।। ১।। ১৯৪         |
| অদ্রানে শীতের রাতে                  | মৃলাপ্রাপ্তি  | कथा ७ कारिनी : कथा।। 8।। 88 |
| অঙ্গের বাধনে বাধাপড়া আমার প্রাণ    | -             | শেষ সপ্তক।। ১।। ১১          |
| অচলবুড়ি, মুখখানি তার               | অচলা বুড়ি    | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮৬         |
| অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে            | -             | বাংলাভাষা-পরিচ: ১৩।। ৫৮৯    |
| অচিস্তা এ ব্রহ্মাণ্ডের লোকলোকাস্তরে | ~             | तित्वना। ४।। ७०२            |
| অচির বসম্ভ হায় এল                  | -             | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩২       |
| অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে             | -             | গীতালি।। ৬।। ২১৭            |
| অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন           | বিজ্ঞয়িনী    | <b>ठि</b> जा।। २।। ১৮%      |
| অজ্ঞস্র দিনের আলো                   | -             | রোগশ্যদয়।। ১৩।। ৯          |
| অজ্ঞানা খনির নৃতন মণির              | নিবেদন        | भरुया।। ৮।। २९              |
| অজ্ঞানা জীবন বাহিনু                 | উদ্যাত        | भरुया।। ৮।। २৫              |
| অজ্ঞানা ফুলের গন্ধের মতো            | -             | लिथन।। १।। २১१              |
| অজ্ঞানা ভাষা দিয়ে                  | -             | खुनिक।। ১৪।। १              |
| অজ্ঞানা সুর কে দিয়ে যায়           | -             | তাসের দেশ।। ১২।। ২৫০        |
| অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা                | -             | कालभृगग्रा।। ১৪।। ७१०       |
| অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে        | -             | সহজ পাঠ ২।। ১৫।।            |
| অত চুপি চুপি কেন কথা কও             | -             | উৎসর্গ।। ৫।। ১২৩            |
| অতল আধার নিশা-পারাবার               | -             | লেখন।। ৭।। ২০৮              |
| অতি দৃরে আকাশের                     | ,             | আরোগ্য।। ১৩।। ৪০            |
| অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়           | -             | स्कृतिक।। ১৪।। १            |
| অতিথিবৎসল, ডেকে নাও                 | -             | পত্রপুট।। ১০।। ২১১          |
| অত্যাচারীর বিজয়তোরণ                | -             | युनिम।। ১৪।। १              |
| অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে      | চালক          | কণিকা।। ৩।। ৬৯              |
| অধর-কিসলয়-রাঙিমা-আকা               | -             | প্রাচীন সাহিত্য।: ৩।। ৭২৭   |
| অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে           | অধরা          | मानारै।। ১२।। ১৬०           |
| অধরের কানে যেন অধরের ভাষা           | চুষন          | किं ও कामना। ১।। ১৯৫        |
| অধিক করি না আশা                     | অনম্ভ জীবন    | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৫৭        |
| অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই           | <b>ৰৱ</b> শেষ | ऋणिका।। ८।। २১१             |
| অধিকার বেশি কার বনের উপর            | অধিকার        | কণিকা।। ৩।। ৬৫              |
| অধীর বাতাস এল সকালে                 | -             | इन्सा ३३॥ ००२               |
|                                     |               |                             |

প্রথম ছব্র শিবোনায় গ্ৰন্থ। বকা। এঞ্চা অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন দৰ্বোধ भागिनी।। २०।। २१४ অনন্ত দিবসরাত্রি কালের উচ্ছাস কডি ও কোমল।। ১।। ২০৭ ক্দ অন্ত অনম্বকালের ভালে মহেন্দ্রের (लिथन।। १।। २১१ অনিঃশেষ প্রাণ অনিঃশেষ মরণের স্রোতে রোগশযাায়।। ১৩।। ৭ অনিতার যত আবর্জনা यानिका। ३८।। १ অনগ্রহ দঃখ করে, দিই, নাহি পাই কণিকা।। ৩।। ৬৩ প্রতেদ অনেক কালের একটিমাত্র দিন শেষ সপ্তকা। ১।। ৮০ অনেক কালের যাত্রা আমার গীতিমালা।। ৬।। ১১৭ অনেক তিয়াধে করেছি ভ্রমণ यम्बिक्र।। ১८।। १ অনেক দিনের এই ডেস্কো বেজি আকাশপ্রদীপ।। ১১।। ৮১ অনেক দিনের কথা সে যে পুরবী।। ৭।। ১৬৩ কিশোর প্রেম यानिका। ১८।। हे অনেক মালা গোপেছি মোর অনেক হল দেৱি বিলম্বিত क्रिका।। ८।। २৫১ অনেক হাজার বছরের শেষ সপ্তক।। ৯।। ৪৬ অন্তব তাব কী বলিতে চায क्या। ३३।। ७५८ অন্তর মম বিকশিত করো গীতাঞ্চলি।। ৬।। ১৫ অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত নাত্রট প্রহাসিনী (সং)।। ১১।। ৪০ অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে तित्वमा।। ८।। ७১১ পরবী।। ৭।। ১৪৫ অন্ধ কেবিন আলোয় আধার গোলা (প্র) ঝড অন্ধ ভমিগর্ভ হতে শুনেছিলে বনবাণী।। ৮।। ৮৯ বক্ষবন্দনা চৈতালি।। ৩।। ২৭ অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি সেহ গ্রাস অন্ধকার গর্ভে থাকে অন্ধ সরীসপ निर्वमा।। ८।। २५% অন্ধকাব তকশাখা দিয়ে গোধুলি মানসী।। ১।। ৩৪১ অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে कथा ७ काठिमी : कथा।। ८।। ১৪ বাহ্মণ অন্ধকারে জানি না কে এল বীথিকা।। ১০।। ১৩ সতাকপ গীতাল।। ७।। ২২৩ অন্ধকারের উৎস হতে यानिक।। 2811 ४ অন্ধকারের পার হতে আনি অন্ধকারের মাঝে আমায় রাজা।। ৫।। ৩১৫ অন্ধকারের সিন্ধতীরে ছডার ছবি।। ১১।। ১০৪ আকাশপ্রদীপ অন্ধতামসগহার হতে (উ) সেজ্বতি।। ১১।। ১২৩ অন্ধরাতে যবে कुन्मा। २२।। ५०२ অন্নের লাগি মাঠে यानिक।। ১৪।। ৮ অন্নহারা গৃহহারা চাই উর্ধ্বপানে क्मिन्न।। 28।। २ অন্য কথা পরে হবে শেষ সপ্তক।। ১।। ৫১ यानिका। ১८।। ৮ অপরাজিতা ফটিল বীথিকা।। ১০।। ৩২ অপরাধ মদি ক'রে থাক অপরাধিনী অপরাহে এসেছিল জন্মদিনে।। ১৩।। ৬৩ क्रिज्ञामि।। ७।। २७ অপরাহে ধলিচ্ছন্ন নগরীর পথে ককণা অপরিচিতের দেখা বিহ্বলতা वीथिका।। ১०।। २७ অপাকা কঠিন ফলের মতন च्छित्र ।। ১८।। रु

| অপুর্বদের বাড়ি                     | মায়ের সম্মান | পলাতকা।। ৭।। ১৫                |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| অবকাশ কর্মে খেলে আপনারি সঙ্গে       | -             | (नथन।। १।। २२०                 |
| অবকাশ ঘোরতর অন্ন                    | পত্র          | वीथिका।। ১०।। ৮०               |
| অবরুদ্ধ ছিল বায়ু                   | -             | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৭           |
| जवस्य । १०। चात्रु                  |               | শেষ সপ্তক (গ্ৰ.প.)।৷ ৯৷৷ ৬৬৭   |
| অবশ নয়ন নিমীলিয়া সৃথ কহে          | সুখের বিলাপ   | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৪          |
| অবসন্ন আলোকের                       | -             | রোগশয্যায়।। ১৩।। ১৭           |
| অবসান হল রাতি                       | _             | स्कृतिक।। ১८।। ১               |
| অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা            | -             | इन्मा। ১১।। ৫৮२                |
| অবুঝ শিশুর আবছায়া                  | অবুঝ মন       | পরিশেষ।। ৮।। ১২৩               |
| অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে             | -             | स्कृतिक।। ১৪।। ১               |
| অবাক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে     | প্রাণের দান   | সেঁজুতি।। ১১।। ১৪৬             |
| অভয় দাও তো বলি আমার wish ক         |               | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৩০   |
|                                     |               | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪০৪         |
| অভাগা যক্ষ যবে                      | -             | इन्म।। ১১।। ७०৮                |
| অভাগা যখন বৈধেছিল তার বাসা          | আশীর্বাদ      | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৪।।৩০৮     |
| অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা               | রাত্রি        | নবজাতক।। ১২।। ১৪৫              |
| অভিশাপ নয় নয়                      | -             | <b>हशानिका</b> (न्)।। ১७।। ১৮৫ |
| অভিসার যাত্রাপথে হৃদয়ের ভার        | -             | इन्म।। ১১।। ७১৯                |
| অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে        | -             | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ২৫             |
| অমন করে আছিস কেন মা গো              | ব্যাকুল       | শিশু। ৫।। ৩১                   |
| অমন দীন নয়নে তুমি                  | প্রত্যাখ্যান  | সোনার তরী।। ২।। ৭৯             |
| অমল কমল সহজে জলের কোলে              | -             | तिद्वमा। ४।। २१১               |
| অমলধারা ঝরনা যেমন                   | -             | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৯             |
| অমৃত যে সতা, তা'র নাহি পরিমাণ       | •             | লেখন।। ৭।। ২২৫                 |
| অমৃতনিঝারে হৃৎপাত্রটি ভরি           |               | इन्सा। २२।। ६७७                |
| অয়ি তম্বী ইছামতী                   | ইছামতী নদী    | চৈতালি।। ৩।। ৪৫                |
| অয়ি ধূলি, অয়ি তৃচ্ছ, অয়ি দীনহীনা | ধূলি          | <u> </u>                       |
| অয়ি প্রতিধ্বনি                     | প্রতিধ্বনি    | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৬৫           |
| অয়ি ভূবনমনোমোহিনী                  | ভারতলক্ষ্মী   | कच्चना।। ८।। ১৪১               |
| অয়ি সন্ধো অনন্ত আকাশতলে            |               | সন্ধ্যাসংগীত ।। ১ ।। ৭         |
| অযুত বংসর আগে হে বসন্ত              | বসম্ভ         | কল্পনা। ৪।। ১৫১                |
| অরুণময়ী তরুণী উষা                  | সাধ           | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৮০           |
| অরূপ বীণা রূপের আড়ালে              | •             | অরূপরতন।। ৭।। ২৯৬              |
| অর্থ কিছু বৃঝি নাই                  | প্রণাম        | পরিশেষ।। ৮।। ১২১               |
| অলকে কুসুম না দিয়ো                 | -             | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৬০৫   |
|                                     |               | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৮২         |
| অলস মনের আকাশেতে (প্র)              | -             | ছড়া।। ১৩।। ৮৭                 |
| অলস শ্যার পাশে                      | -             | আরোগা।। ১৩।। ৫১                |
| অলস সময়-ধারা বেয়ে                 | -             | আরোগ্য।। ১৩।। ৪১               |

| অলি বার বার ফিরে যায়             | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৩      |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|
| অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর          | -            | निर्वमा। । ।। २१८          |
| অল্পেতে খুশি হবে                  | -            | থাপছাড়া।। ১১।। ১১         |
| অশান্তি আজ হানল                   | -            | চিত্রাঙ্গদা (न)।। ১৩।। ১৫৮ |
| অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে     | -            | শেষ বৰ্ষণা৷ ৯৷৷ ২০৮        |
| অব্রুম্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী | বৈতরণী       | কড়ি ও কোমল।। ২।। ২০৬      |
| অসংকোচে করিবে ক'ষে                | ভোজনবীর      | প্রহাসিনী।। ১২।। ১৬        |
| অসংখ্য নক্ষত্ৰ জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে | -            | कानुनी।। ७।। ७৯२           |
| অসীম আকাশ শুনা প্রসারি রাখে       | -            | लिथन।। १।। २১৪             |
| অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে        | -            | শেষ সপ্তক।৷ ৯৷৷ ৬০         |
| অসীম আকাশে মহাতপশ্বী              | প্রতীক্ষা    | সেঁজুতি।। ১১।। ১৪৭         |
| অসীম ধন তো আছে তোমার              | _            | গীতিমালা।। ৬।। ১২৮         |
| অসুস্থ শরীরখানা                   | _            | রোগশযাায়।। ১৩।। ১৬        |
| অস্তরবির আলো-শতদল                 | -            | लियन।। १।। २२०             |
| অস্তরবিরে দিল মেঘমালা             | -            | कृतिक।। ১८।। २             |
| অন্তসিষ্ণুকৃলে এসে রবি (প্র)      | -            | প্রান্তিক।। ১১।। ১০৭       |
| অস্পষ্ট অতীত থেকে                 | চির্যাত্রী   | भाग्यनी।। ১०।। ১৫०         |
| অহো আম্পর্ধা এ কী তোদের নরাধ্য    | •            | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৩  |
| অহো কী দৃঃসহ স্পর্ধা              |              | िठात्रमा (न)।। ১৩।। ১৪৮    |
| আইডিয়াল নিয়ে থাকে               | -            | থাপছাডা।। ১১।। ৬০          |
|                                   |              | इन्सा। ३३।। ५६६            |
| আঃ কাজ কী গোলমালে                 | -            | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০২  |
| আঃ, বেঁচেছি এখন                   | -            | कालमृगग्रा।। ১८।। ७७१      |
|                                   |              | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৭  |
| আঁখি চাহে তব মুখ-পানে             | ছায়া        | मह्या। ४।। ५८              |
| আঁখিতে মিলিল আখি                  | -            | इन्सा। ७३।। ५००            |
| আধার আসিতে রজনীর দীপ              | _            | नितंत्रमा। ४।। २९७         |
| আধার একেরে দেখে                   | _            | লেখন।। ৭।। ২২৪             |
| আধার নিশার                        | _            | गुनिक।। ১८।। ১১            |
| আধার রজনী পোহালো                  | _            | -                          |
| আধার রাতি <b>জ্বেলে</b> ছে বাতি   | _            | इन्हा। ३३।। १८७            |
| আধার শাখা উজল করি                 |              | इन्सा। ५५।। ७२५            |
| আধার সে যেন বিরহিণী বধু           | -            | ভগ্রহদয়।। ১৪।। ৫৪৪        |
| আধারে আবৃত ঘন সংশয়               | -            | लियन।। १।। २১०             |
| আধারে প্রছন্ন ঘন বনে              | -<br>পদধ্বনি | तिर्वमा।। ८।। २१५          |
| আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে      | रामस्यान     | পুরবী।। १।। ১৪৯            |
|                                   | -<br>আশ্বিনে | लिथन।। १।। २১৪             |
| আকাশ আমায় ভরল আলোয়              | आ।वरम        | वीथिका।। ১०।। ৮৯           |
| আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ             | -            | ফার্নী।। ৬।। ৩৮৯           |
|                                   | -            | (लथन।। १।। २२७             |
| আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি      | ব্যোম        | বনবাণী।। ৮।। ১১৫           |

|                                 |             | <del></del>                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| আকাশ ধরা রবিরে ঘিরি             | -           | চিত্রাঙ্গদা (न)।। ১৩।। ১৬৬ |
| আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে | -           | (नथन।। १।। २०৯             |
| আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে           | ঝড়         | (यग्रा।। १।। ১৯०           |
| আকাশে ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ     | শেষ অভিসার  | সানাই।। ১২।। ১৯৬           |
| আকাশে উঠিল বাতাস                | -           | (लयन।। १।। २১०             |
| আকাশে চেয়ে দেখি                | •           | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৭৫         |
| আকাশে ছড়ায়ে বাণী              | •           | स्कृतिक।। ১৪।। ৯           |
| আকাশে তো আমি রাখি নাই           | -           | लियन।। १।। २১७             |
| আকাশে দুই হাতে                  | -           | গীতিমালা।। ৬।। ১৬৬         |
| আকাশে মন কেন তাকায়             | -           | (लयन।। १।। २)१             |
| আকাশে যুগল তারা                 | -           | स्कृतिक।। ১८।। ১०          |
| আকাশে সোনার মেঘ                 | -           | स्कृतिक।। ১८।। ১०          |
| আকাশের আলো মাটির তলায়          | -           | कुनिऋ।। ১८।। ১०            |
| আকাশের ওই আলোর কাঁপন            | -           | इन्म।। ১১।। ৫৪৩            |
| আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে           | -           | स्कृतिक।। ১৪।। ১०          |
| আকাশের তারায় তারায়            | -           | लियन।। १।। २১७             |
| আকাশের দুই দিক হতে              | ক্ষণিক মিলন | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯৪      |
| আকাশের দূরত্ব যে                | প্রলয়      | वीथिका।। ১०।। १२           |
| আকাশের নীল                      | -           | लियन।। १।। २১०             |
| আকাশতলে উঠল ফুটে                | _           | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩৮         |
| আকাশপারে পূবের কোণে             |             | সহজ পাঠ ২।। ১৫।। ৪৬২       |
| আকাশ-ভরা তারার মাঝে             | তারা        | পূরবী।। १।। ১৫৫            |
| 'আকাশ-সিন্ধু-মাঝে এক ঠাই        | •           | উৎमर्ग।। १।। ३२            |
| আগা বলে, আমি বড়ো               | মূল         | किनका।। ७।। ৫৯             |
| আগুন, আমার ভাই                  | -           | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৬১        |
| ০ ওরে আগুন, আমার ভাই            | •           | প্রায়ন্চিত্ত।। ৫।। ২৫৩    |
| o our apon, sings or            |             | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৭৪        |
| আগুন জ্বলিত যবে                 |             | स्कृतिक।। ১৪।। ১०          |
| আগুনে হল আগুনময়                | _           | অরপরতন।। ৭।। ২১৩           |
| আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে    | _           | গীতালি।। ৬।। ১৮১           |
| আগে খোড়া করে দিয়ে             |             | लियन।। १।। २२8             |
| আগ্রহ মোর অধীর অতি              |             | <u> </u>                   |
| আঘাত করে নিলে জিনে              | _           | গীতালি।। ৬।। ১৭৭           |
| আঘাতসংঘাত-মাঝে                  | _           | तितमा। ४।। २४४             |
|                                 | elacted     | मह्या।। ৮।। २२             |
| আচ্ছাদন হতে ডেকে লহো মোরে       | প্রকাশ      | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৭৪         |
| আছ আমার হৃদয় আছ ভরে            |             | उत्पर्वा। हा। ३५           |
| আছি আমি বিন্দুরূপে              | -<br>যাত্রী | क्रिका।। ८।। २১৯           |
| আছে, আছে স্থান                  | વાલા        |                            |
| আছে তোমার বিদো-সাধ্যি জানা      |             | বাদ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০২  |
| আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো        | -           | পত্রপুট।। ১০।। ১০৪         |

প্রথম ছত্র আৰু আমি কথা কহিব না আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম ০ এই আমি একমনে স্পিলাম আৰু এ মনের কোন সীমানায় আজ এই দিনের শেষে আজ এই বাদলার দিন আজ একেলা বসিয়া আজ্ঞ কি, তপন, তুমি যাবে আজ্ঞ কিছু করিব না আর আজ কোনো কাজ নয় আৰু খেলাভাঙার খেলা আজ গড়ি খেলাঘর আৰু জ্যোৎস্নারাতে আজ তুমি কবি শুধু আৰু তমি ছোটো বটে আজ তোমারে দেখতে এলেম

শিরোনাম
সমাপন
আশীর্বাদ
আশীর্বাদ
মায়া
বিচ্ছেদ
জাগ্রত স্বপ্প
অস্তমান রবি
ম্যুতিপ্রতিমা
মানসসুন্দরী
কালিদাসের প্রতি
প্রকাশিতা

আজ দখিনবাতাসে আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়

আজ পুরুবে প্রথম নয়ন মেলিতে টিকা আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি আৰু প্ৰভাৱের আকাশটি এই আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে আজ বস্তুে বিশ্বথাতায় অভিবাদ আজ বারি ঝরে ঝর ঝর আৰু বিকালে কোকিল ভাকে আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে বিকাশ আজ ভাবি মনে-মনে আমি আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে **क्र**श्चिमिन আজ মম জন্মদিন আৰু যেমন করে গাইছে আকাশ আজ শরতের আলোয় আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে আজ্ঞ হল রবিবার আন্তকে আমার বেডা-দেওয়া বাগানে সম্বরণ

अप्राा च्छा। भृष्ठा প্রভাতসংগীত।। ১।। ৮৩ গীতালি (গ্ৰ.প.)। ৬।। ৭৭৫ शीठानि।। ७।। ১৭১ সানাই।। ১২।। ১৬৯ वलाका।। ७।। ३৮১ পনশ্চ।। ৮।। ২৫৪ ছবি ও গান।। ১।। ৯২ কডি ও কোমল।। ১।। ২০৯ ছবি ও গান।। ১।। ১১০ সোনার তরী।। ২।। ৫১ বসম্ভা। ৮।। ৩৫০ युनिऋ।। ১৪।। ১० গীতিমালা।। ৬।। ১৫৫ क्रिडानि।। ७।। ४२ বিচিত্রিতা। ৯।। ২০ বউঠাকুরানীর হাট । ৷ ১ ৷ ৷ '৬২৩ প্রায়শ্চিত্ত।। ৫।। ২২২ পবিত্রাণ।। ১০।। ২৫০ বসস্থা। ৮।। [৩৪৭], ৩৩৪ শারদোৎসব।। ৪।। ৩৭৭ গীতাঞ্জলি 🗆 ৬ 🗆 ১৬ यानाया। १।। ७५० (यद्यो।। १।। ५१% গীতিমালা।। ৬।। ১০৫ বলাকা।। ৬।। ২৮৩ গীতিমালা।। ৬।। ১৬৬ গীতাঞ্লি৷৷ ৬৷৷ ৬৬ ক্ষণিকা । ৪ । । ১৭৮ গীতাপ্তলি৷৷ ৬৷৷ ২৮ (अया।। १ ।। ३४१ শারদোৎসব।। ৪।। ৩৭৩ (यसा।। ७।। ১৭৬ পরিশেষ।। ৮।। ১২৮ उत्प्रशा वा। ४४ (मैर्जुटि।। ১১।। ১२৫ অচলায়তন।। ৬।। ৩২৭ শেষ সপ্তক।। ৯।। ৭১ শেষ বর্ষণ।। ৯।। ২০৭ हजा। ३०।। ३०४ क्रिका।। ८।। २२८

আজকে আমি কতদ্র যে আজকে তবে মিলে সবে

আজি আখি জড়ালো আজি আযাঢের মেঘলা আকাশে আজি উন্মাদ মধনিশি, ওগো আজি এ আঁখির শেষদষ্টির দিনে আজি এ নিরালা কুঞ্জে ০ আজি এই মম সকল ব্যাকল আছি এ প্রভাতে প্রভাতবিহুগ আজি এই আকল আন্থিনে আজি এই মম সকল ব্যাকল ০ আজি এ নিরালা কঞ্চে আজি এই মেঘমক্ত সকালের আজি কমলমকলদল খলিল আজি কি তোমার মধুর মুরতি আজি কোন ধন হতে বিশ্বে আজি গন্ধবিধর সমীরণে আজি জন্মবাসবের বক্ষ ভেদ করি আজি ঝডের রাতে তোমার অভিসার আজি তব জন্মদিনে আজি দখিন দয়ার খোলা

আজি নিৰ্ভয়নিদ্ৰিত ভূবনে

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে আজি ফাল্পুনে দোলপূর্ণিমারাত্রি আজি বরষনমুর্থারত শ্রাবণরাতি আজি বর্ষশেষ-দিনে, গুরুমহাশয় আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

০ আজি বসস্ত আগত দ্বারে আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে আজি মেঘমুক্ত দিন আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে আজি কেবজনী যায় আজি শবততপনে প্রভাতস্বপনে

আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে

পথহারা

মানসী
চৈত্ররজনী
শেষদৃষ্টি
বরণডালা
বরণডালা
নির্ফরের স্বপ্পভঙ্গ
ঝড়ের দিনে
বরণডালা
বরণডালা
বরণডালা
বরণডালা
শরৎ
প্রার্থনা
উত্তিষ্ঠত নিরোধত

-অস্পষ্ট প্রতীক্ষা অভয় -

-অনবচ্ছিন্ন আমি সুখ উৎসর্গ ব্যর্থ যৌবন আকাঞ্জকা

मिछ ভোলানাথ।। १।। ७१ বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৭ বাদ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৩ মাযাব খেলা।। ১।। ৪৩৬ সানাই।। ১২।। ২০২ कवना। ८।। ১১৪ नवकारक।। ১২।। ১०९ মহয়া।। ৮।। ২৩ মহয়া (গ্ৰ.প.)।। ৮।। ৬৯০ প্রভাতসংগীত 🖂 ১ 🖂 ৫০ কল্পনা। ৪।। ১৫৬ মহয়া (গ্ৰ.প.)।। ৮।। ৬৯০ মভযা।। ৮।। ১৩ সানাই।। ১২।। ১৬৫ বাজা।। ৫।। ২৮৩ কল্পনা। ৪।। ১১১ किटानि।। ७।। ८८ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪৩ জন্মদিনে।। ১৩।। ৬৩ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ২৪ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৪ বাজা। ৫।। ২৭৫ অকপবতন।। ৭।। ১৭১ শাপমোচন।। ১১।। ২৩৮ গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৫ স্মারণ।। ৪।। ৩১৯ নবজাতক।। ১২।। ১২৩ বীথিকা।। ১০।। ৭৫ क्रिजानि।। ७।। ७৫ বাজা।। ৫।। ৩১৪ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৪৩ গীতাঞ্জলি (গ্ৰ.প.)।। ৬।। ৭৭০ কছনা।। ৪।। ১৬৪ ठिखा।। २।। ১७८ চৈতালি।। ৩।। ৯ সোনার তরী।। ২।। ৭৬ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯১ यानाया। १।। ७०८

গীতাঞ্চলি।। ৬।।২৩

প্রকাশবেদনা

পাগল

অন্তর্ভম

মৃতি ২

| আজ্জি হতে শতবর্ষ-পরে               | <b>১</b> 800 সাল |
|------------------------------------|------------------|
| আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে | -                |
| আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি      | -                |
| আজিকার অরণ্যসভারে                  | -                |
| আজিকার দিন না ফুরাতে               | শেষ বসস্ত        |
| আজিকে এই সকালবেলাতে                | -                |
| আজিকে গহন কালিমা লেগেছে            | -                |
| আজিকে তুমি ঘুমাও                   | •                |
| আজিকে তোমার মানসসরসে               | ভারতীবন্দনা      |
| আজিকে হয়েছে শান্তি                | মৃত্যুর পরে      |
| আজু সখি, মৃহ মৃহ                   | -                |
| আতার বিচি নিজে পুঁতে               | আতার বিচি        |
| আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে              | -                |
| আদর ক'রে মেয়ের নাম                | -                |
| আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে              | মেঘ              |
| আধখানা বেল খেয়ে কানু বলে          | -                |
| আধবুড়ো ওই মানুষটি মোর             | শ্নির দশা        |
| আধবুড়ো হিন্দুস্থানি               | একজন লোব         |
| আধা রাতে গলা ছেড়ে                 | -                |
| আন গো তোরা কার কী আছে              |                  |
| আনতাঙ্গী বালিকার                   | -                |
|                                    |                  |
| আনন্দগান উঠুক তবে বাজি             | -                |
| আনন্দ্র্যার আগমনে                  | কাঙালিনী         |
| আনন্দেরই স্মুগর থেকে               | -                |
|                                    |                  |
| অনুমূন গো. আনুমূন                  | আনমনা            |

আন্মনা গো. আনমনা
আনিলাম অপরিচিতের নাম
আপন অসীম নিক্ষলতার পাকে
আপন প্রাণের গোপন বাসনা
আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে
আপন মনে যে কামনার
আপন শোভার মূল্য
আপন হতে বাহির হয়ে
আপনাকে এই জ্ঞানা আমার
আপনার কাছ হতে বহদুরে
আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
আপনার ক্ষম্বার-মাঝে
আপনার তমি করিবে গোপন

ठिजा।। २।। ১৯৮ तिर्वमा। । ।। २१४ উৎসর্গ।। ৫।। ১০১ রোগশযাায়।। ১৩।। ২৬ পুরবী।। ৭।। ১৭০ গীতিমালা।। ৬।। ১২৫ উৎসর্গ।। ৫।। ১०৪ স্মরণ।। ৪।। ৩৩২ শৈশবসঙ্গীত। ১৪।। ৭৬৩ विज्ञा। ३।। ५०० ভান্ ৷৷ ১৷৷ ১৪৬ ছডার ছবি।। ১১।। ৯২ ফাল্পনী:। ৬।। ৪০২ থাপছাড়।। ১১।। ২৬ त्यया। १।। ১५8 খাপছাড়া ৷৷ ১১ ৷৷ ৪১ ছডার ছবি।। ১১।। ৯৫ भनका। हा। ३६० থাপছাড়া।। ১১।। ২১ नवीन।। ১১।। २১० প্রকাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৮৪ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৬০ वनाका।। ७।। २१১ কডি ও কোমল।। ১।। ১৬৬ শারদোৎসব।। ৪।। ৩৮০ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১৭ প্রবী।। ৭।। ১৩৬ শাপমোচন।। ১১।। ২৩৭ শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৬৪ (लथन।। १।। २১৬ মানসী।। ১।। ৩২৬ ছবি ও গান।। ১।। ১०৫ वीथिका।। ১०।। ७० क्वित्र।। ১८।। ১১ গীতালি।। ७।। २०৮ গীতিমালা।। ৬।। ১৫৪ পরিশেষ।। ৮।। ১৩৬ শ্মরণ।। ৪।। ৩২৪ कुलिका। ३८।। ३३

উৎসর্গ।। ৫।। ৮०

| প্রথম ছত্ত্                     | শিরোনাম              | अह।। चछ।। शृष्टी          |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| আপনারে তুমি সহজে ভূলিয়া থাক (উ |                      | वनाका।। ७।। २८১           |
| আপনারে দীপ করি জ্বালো           | -                    | कुनिज्ञ।। ১८।। ১১         |
| আপনারে নিবেদন                   | _                    | क्लिन।। ১८।। ১১           |
| আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে    | -                    | <b>लिय</b> न।। १।। २२৫    |
| আপনি কণ্টক আমি,                 | আত্মাভিমান           | किं ७ कामना। ১।। २১७      |
| আপনি ফুল লুকিয়ে বনছায়ে        |                      | कुनिक।। ১८।। ১১           |
| আপিস থেকে ঘরে এসে               | -                    | খাপছাড়া।। ১১।। ৩০        |
| আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি    | -                    | तितमा।। ८।। २१৮           |
| আবার আহ্বান                     | অশেষ                 | कन्नना। ४।। ১४৮           |
| আবার এরা ঘিরেছে মোর মন          | -                    | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩১        |
| আবার এসেছে আষাঢ়                | -                    | গীতাঞ্চা। ৬।। ৬৬          |
| আবার জাগিনু আমি                 | বিশ্ময়              | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৮          |
| আবার মোরে পাগল করে              | শূন্য হৃদয়ের আকাজকা |                           |
| আবার যদি ইচ্ছা কর               |                      | গীতালি।। ৬।। ২১৬          |
| আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে       | -                    | গীতালি।। ৬।। ১৭৯          |
| আমরা কি সতাই চাই                | -                    | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৬৩        |
| আমরা কোথায় আছি                 | -                    | निर्वमा। । ।। २৯८         |
| আমরা খুঁজি খেলার সাথি           | -                    | ফা <b>রু</b> নী।। ৬।। ৩৯৭ |
| আমরা খেলা খেলেছিলেম             | নৃতন                 | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৬     |
| আমরা চলি সমুখপানে               | -                    | বলাকা।। ৬।। ২৪৬           |
| আমরা চাষ করি আনন্দে             | -                    | অচলায়তন।। ৬।। ৩১৯        |
|                                 |                      | छ्र∓।। १।। २8৫            |
| আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র         | -                    | তাসের দেশ।। ১২।। ২৪২      |
| আমরা ছিলেম প্রতিবেশী            | ক্ৰি                 | শ্যाমनी।। ১০।। ১৫৮        |
| আমরা তারেই জানি                 | - 5 (5               | ञ्चायाजन।। ७।। ७७७        |
| সামরা তো আজ পুরাতনের            | আশীর্বাদী            | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২২     |
| আমরা দুজনে একটি গায়ে থাকি      | এক গাঁয়ে            | क्रिका।। ८।। २२०          |
| আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা         | নির্ভয়              | मह्या।। ৮।। २৯            |
| আমরা নৃতন প্রাণের চর            | -                    | का <b>च्</b> नी।। ७।। ७৯৮ |
| আমরা নৃতন যৌবনেরই দৃত           | -                    | তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৩      |
| আমরা বসব তোমার সনে              | -                    | প্রায়ন্দিন্ত।। ৫।। ২২৫   |
|                                 |                      | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৬০       |
| আমরা বৈধেছি কাশের গুচ্ছ         | -                    | শারদোৎসব।। ৪।। ७৯২        |
|                                 |                      | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১৮        |
|                                 |                      | यागुर्माथ।। १।। ७२७       |
| আমরা যাব যেখানে কোনো            | -                    | শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৯৫     |
| আমরা লক্ষীছাড়ার দল             | -                    | বাশরি।। ১২।। ২৮৬          |
| ০ আমরা বাস্তছাড়ার দল           | -                    | বসম্ভা। ৮।। ৩৩৮           |
| আমরা সবাই রাজা                  | -                    | त्राक्ता। १।। २१৮         |
|                                 |                      | অরূপরতন।। ৭।। ২৭৩         |

| আমাকে এনে দিল এই              | -                | পত্রপুট।। ১০।। ১১৫              |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| আমাকে যে বাঁধবে ধরে           | -                | প্রায়শ্চিন্ত।। ৫।। ২২৭         |
|                               |                  | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৫১             |
|                               |                  | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৬০             |
| আমাকে শুনতে দাও               | প্রাণের রস       | न्गामली।। ১०।। ১৪৭              |
| আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা      | -                | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬২            |
| আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত      | -                | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৬৬     |
| আমাদের এই নদীর কৃলে           | কূলে             | क्रिका।। ८।: २১৮                |
| আমাদের এই পল্লিখানি           | -                | উৎসর্গ।। ৫।। ১২১                |
| আমাদের কালে গোষ্ঠে            | নৃতন কাল         | পুনশ্চ।। ৮।। ২৩৭                |
| আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে     | -                | ফার্নী।। ৬।। ৩৯৯                |
| আমাদের ছোটো নদী               | -                | সহজ পাঠ ১।। ১৫।। ৪৪৮            |
| আমাদের পাকবে না চুল গো        | -                | ফা <b>ন্থ</b> নী।। ৬।। ৩৯৪      |
| আমাদের ভয় কাহারে             | -                | ফাল্পনী।। ৬।। ৩৯৬               |
| আমায় অমনি খুশি করে রাখো      | বর্ষাসন্ধ্যা     | খেয়া।। ৫।। ২০২                 |
| আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো          | -                | নটীর পূজা।। ৯।। ২৪৯             |
| আমায় ছ-জনায় মিলে            | -                | রাজর্ষি।। ১।। ৭৫২               |
| আমায় দোষী করো                | -                | <b>ठ</b> खानिका (नृ)।। ১०।। ১৭৯ |
| আমায় বাঁধবে যদি কাব্জের ডোরে | -                | গীতিমালা।। ৬।। ১৫৭              |
| আমায় বোলো না গাহিতে          | বঙ্গবাসীর প্রতি  | কড়িও কোমল।। ১।। ২১৮            |
| আমায় ভালো বাসবে না সে        | -                | ঘরে-বাইরে।। ৪।। ৫৬৬             |
| আমায় ভূলতে দিতে              | •                | গীতিমালা।। ৬।। ১৪৮              |
| আমায় যদি মনটি দেবে           | অসাবধান          | ক্ষণিকা।। ৪।। ২১৫               |
| আমার অঙ্গে অঙ্গে              | -                | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫৪     |
| আমার অভিমানের বদলে            | -                | অরূপরতন।। ৭।। ২৯৩               |
| আমার আর হবে না দেরি           | -                | গীতালা। ৬।। ২০৩                 |
|                               |                  | অরূপরতন।। ৭।। ২৯৪               |
| আমার এ গান ছেড়েছে তার        | -                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৮৩              |
| আমার এ গান তৃমি               | অস্তাচলের পরপারে | किं ও कामना। ১।। २०৯            |
| আমার এ গান, মা গো             | <b>মঙ্গলগীত</b>  | কড়িও কোমল।। ১।। ১৮৪            |
| আমার এ গান শুনবে তৃমি যদি     | গান শোনা         | (यग्रा।। ७।। ১৯২                |
| আমার এ ঘরে আপনার করে          | -                | तित्वमा।। ८।। २७०               |
| আমার এ জন্মদিন-মাঝে           | -                | শেষ লেখা।। ১৩।। ১২১             |
| আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু      | -                | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৬১              |
| আমার এ ভাগ্যরাজ্ঞা            | ভাগ্যরাজ্য       | নবজাতক।। ১২।। ১১৬               |
| আমার এ মানসের কানন কাঙাল      | -                | निद्यम्।। ८।। ७०९               |
| আমার এই ছোটো কলস              | •                | শেব সপ্তক (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৭১    |
| আমার এই ছোটো কলসখানি          | ঘট ভরা           | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১২৪        |
| আমার এই ছোটো কলসিটা           | -                | শেষ সপ্তক।। ১।। ৭৭              |
| আমার এই পথ চাওয়াতেই          | _                | গীতিমাল্য।। ৬।। ১১০             |
|                               |                  |                                 |

|                                  | _           |                             |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| প্রথম ছত্র                       | শিরোনাম     | গ্ৰন্থ ।। প্ৰ               |
| আমার এই রিক্ত ডালি               | -           | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫৩ |
| আমার একলা ঘরের আড়াল             | -           | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৫৯          |
| আমার কন্ঠ তাঁরে ডাকে             | -           | গীতিমালা।। ৬।। ১৩৬          |
| আমার কাছে রাজা আমার              | -           | वनाका।। ७।। २११             |
| আমার কাছে শুনতে চেয়েছ           | -           | শেষ সপ্তকা। ৯।। ৬২          |
| আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস | -           | রোগশয্যায়।। ১৩।। ২৩        |
| আমার কোথায় সে উবাময়ী প্রতিমা   | -           | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৯  |
| ০ কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা      | -           | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৯   |
| আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে      | -           | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৫১          |
| আমার খোকা করে গো যদি মনে         | চাতুরী      | निखा। १।। ১८                |
| আমার খোকার কত যে দোষ             | বিচার       | निखा। हा ५०                 |
| আমার খোলা জানালাতে               | -           | উৎসর্গ।। ৫।। ১১১            |
| আমার গোধৃলিলগন এল বুঝি কাছে      | গোধৃলি লগ্ন | বেয়া।। ৫।। ১৬২             |
| আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই      | -           | শ্বরণ।। ৪।। ৩২১             |
| আমার ঘরের সম্মুখেই               | বোবার বাণী  | পরিশেষ।। ৮।। ১৯১            |
| আমার ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন      | -           | রাজা।। ৫।। ২৯৩              |
| আমার চিত্ত তোমায় নিতা হবে       | -           | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৮৯          |
| আমার হাঁটা চুল ছিল               | -           | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৬৯    |
| আমার ছুটি আসছে কাছে              | ছুটি        | সেঁজুতি।। ১১।। ১৫১          |
| আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে    | -           | পত্রপুট।। ১০।। ১০১          |
| আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া         | -           | শামা।। ১৩।। ১৯৪             |
| আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়     | -           | অরূপরতন।। ৭।। ২৭২           |
| আমার তরে পথের `পরে               | আহ্বান      | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৭            |
| আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু         | -           | রোগশযায়।। ১৩।। ১৩          |
| আমার নয়ন তব নয়নের              | সন্ধান      | मह्या।। ৮।। ১१              |
| আমার নয়ন তোমার নয়নতলে          | -           | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৫৪         |
| আমার নয়ন-ভূলানো এলে             | -           | শারদোৎসব।। ৪।। ৩৯৩, ৩৯৭     |
|                                  |             | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ১৯          |
|                                  |             | यानानाम।। १।। ७२৮, ७७১      |
| আমার নাই-বা হল পারে যাওয়া       | घाट         | খেয়া।। ৫।। ১৪৬             |
| আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে  | -           | গীতাঞ্জলি।। ৬।) ৯২          |
| আমার নিকড়িয়া রসের রসিক         | -           | ঘরে-বাইরে।। ৪।। ৫২৭         |
| আমার নৌকো বাঁধা ছিল              | পদ্মায়     | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮২         |
| আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো        | -           | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৪৩         |
| আমার পরান যাহা চায়              | -           | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২১       |
| আমার পাচকবর গদাধর মিশ্র          | -           | খাপছাড়া।। ১১।। ৩১          |
| আমার প্রাণ যে ব্যাকৃল হয়েছে     | -           | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬৯        |
| আমার প্রাণের গানের পাখির দল      | •           | लियन।। १।। २১৫              |
| আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে     | <b>(क</b>   | ছবি ও গান।। ১।। ৯১          |
| আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে       | -           | গীতিমালা।। ৬।। ১৬৭          |
|                                  |             |                             |

|                               | Granis        |
|-------------------------------|---------------|
| প্রথম ছত্ত্র                  | শিরোনাম       |
| আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে | -             |
| আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি    | ছায়াছবি      |
| আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন       | -             |
| আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে     |               |
| আমার বয়সে                    | ফাঁক          |
| আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে    | -             |
| আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর       | -             |
| আমার বোঝা এতই করি ভারী        | -             |
| আমার ব্যথা যখন আনে আমায়      | -             |
| আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়    | -             |
| আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে     | -             |
| আমার মন বলে চাই চাই গো        | -             |
| আমার মনে একটুও নেই            | অমর্ত         |
| আমার মনের জানলাটি             | -             |
| আমার মা না হয়ে তুমি          | অন্য মা       |
| আমার মাঝারে যে আছে            | -             |
| আমার মাঝে তোমার লীলা হবে      | -             |
| আমার মাথা নত করে দাও          | -             |
| আমার মালার ফুলের দলে          | -             |
| আমার মিলন লাগি তুমি           | -             |
| আমার মৃখের কথা তোমার          | -             |
| আমার যাবার সময় হল            | -             |
| আমার যে আসে কাছে              | -             |
| আমার যে সব দিতে হবে           | -             |
| আমার যেতে ইচ্ছে করে           | মাঝি          |
| আমার যৌবনস্বপ্নে যেন          | যৌবনস্বপ্ন    |
| আমার রাজার বাড়ি কোপায়       | রাজ্ঞার বাড়ি |
| আমার রাত পোহাল                | -             |
| আমার লিখন ফুটে পথধারে         | -             |
| : The same voice murmurs      | -             |
| আমার শেষবেলাকার ঘরখানি        | -             |
| আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ      | -             |
| আমার সকল কাঁটা ধনা ক্রে       | -             |
| আমার সকল নিয়ে বসে আছি        | -             |
| আমার সকল রসের ধারা            | -             |
| আমার সুরের সাধন রইল পড়ে      | -             |
| আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে | -             |

গ্ৰন্থ। খণ্ড।। পঠা বাজা।। ৫।। ২৮০ অবপরতন।। ৭।। ২৭৪ সানাই।। ১২।। ১৬৫ লেখন।। ৭।। ২০৮ শেষ সপ্তকা। ৯।। ৭২ পুনশ্চ।। ৮।: ২৪৬ গীতিমালা।। ৬।। ১৫২ लिथन।। १।। २०३ গীতাঞ্চলি-গীতিমালা-গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৭ গীতিমালা।। ৬।। ১৪৫ গীতিমালা।। ৬।। ১৪৪ গ্ৰহপ্ৰবেশ।। ৯।। ১৮৫ তাসের দেশ।। ১২।। ২৩৮ সৈজতি।। ১১।। ১৩১ वनाका।। ७।। २৮२ শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৭৫ उत्प्रश्री। वा ४व গীতাঞ্চলি। ৬। ৮৬ গীতাঞ্চলি। ৬।৷ ১৩ চণ্ডালিকা (ন)।। ১৩।। ১৬৯ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩১ গীতিমালা।। ৬।। ১৩৪ বউঠাকরানীর হাট।। ১।। ৬৪৫ গীতিমালা।। ৬।। ১৩৫ গীতিমালা।। ৬।। ১৬২ निखा। दा। ७० কডি ও কোমল।। ১।। ১৯ निखा। दा। ७० <u>(निष वर्षन।। ১।। २১७</u> (मर्थन।। १।। ১৫৯ শেষ সপ্তক।। ১।। ১০৮

নৈবেদ্য । ৪ । ৩০২ গীতিমাল্য । ৬ ৷ ১৩৭ রাজা ৷ ৫ ৷ ১৯৩ অরপরতন ৷ ৭ ৷ ১৯২ গীতালি ৷ ৬ ৷ ১৭৯ গীতালি ৷ ৬ ৷ ১১০ গীতিমালা ৷ ৬ ৷ ১৫৮

| প্রথম ছত্ত                   | শিরোনাম             | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা         |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| আমার হৃদয়ে অতীত শ্বৃতির     |                     |                                 |
| : I carry in my heart        | -                   | পারস্যে (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৮৪     |
| আমার হৃদয় প্রাণ             | मञ्जा               | সোনার তরী।। ২।। ৮১              |
| আমার হৃদয়ভূমি-মাঝখানে       | অচল স্মৃতি          | সোনার তরী।। ২।। ১১০             |
| আমারই চেতনার রঙে             | আমি                 | माग्रमी।। ১०।। ১৪২              |
| আমারে কে নিবি ভাই            | -                   | বিসর্জন।। ১।। ৫৬৪               |
| আমারে ডাক দিল কে             | -                   | यानाया। १।। ७১১                 |
| আমারে ডেকো না আঞ্চি          | বিজনে               | किं ७ कामना। ।।। २)२            |
| আমারে তুমি অশেষ করেছ         | •                   | গীতিমাল্য।। ৬।। ১২৩             |
| আমারে দিই তোমার হাতে         | -                   | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫১             |
| আমারে পড়েছে আৰু ডাক (প্র)   | -                   | গরসর।। ১৩।। ৪৭১                 |
| আমারে পাড়ায় পাড়ায়        | -                   | প্রায়ন্চিন্ত।। ৫।। ২৩৭         |
|                              |                     | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৫৪             |
|                              |                     | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৬২             |
| আমারে ফিরায়ে লহো            | বসুন্ধরা            | সোনার তরী।। ২।। ১১              |
| আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক | রোম্যান্টিক         | नवकाठक।। ১২।। ১৩৬               |
| আমারে যদি জাগালে আজি নাপ     | -                   | গীতাঞ্লি।। ৬।। ৬০               |
| আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে   | আহ্বান              | প্রবী।। ৭।। ১২৫                 |
| আমারে সাহস দাও               | म <del>ुक</del> ि ১ | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৬                |
| আমারে সৃজন করি               | -                   | नित्वमा। ।। २৯১                 |
| আমি অতি পুরাতন               | -                   | क्लिका। ১८।। ১১                 |
| আমি অধম অবিশ্বাসী            | -                   | গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-            |
|                              |                     | গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৫           |
| আমি অন্তঃপুরের মেয়ে         | সাধারণ মেয়ে        | <b>भूनन्छ।। ५।। २५</b> ०        |
| আমি আজ কানাই মাস্টার         | মাস্টারবাবু         | निखा। दा। २२                    |
| আমি আমায় করব বড়ো           | -                   | গীতিমালা।। ৬।। ১১৮              |
| আমি এ কেবল মিছে বলি          | আত্মসমর্পণ          | মানসী।। ১।। ২৩৯                 |
| আমি এ পথের ধারে              | মূল্য               | বীথিকা।। ১০।। ৮৬                |
| আমি একলা চলেছি এ ভবে         | -                   | वित्रक्रन।। ১।। ৫৪২             |
| আমি একাকিনী যবে              | গৃহশক্র             | हिजा।। २।। ১৯०                  |
| আমি এখন সময় করেছি           | প্রতীক্ষা           | त्यग्रा। १।। >>>                |
| আমি এলেম তোমার দ্বারে        | -                   | শাপমোচন।। ১১।। ২৩৭              |
| আমি কারে ডাকি গো             | -                   | व्यव्याग्रज्या। ७।। ७२१         |
| আমি কারেও বুঝি নে            | -                   | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৪           |
| আমি কী বলে করিব নিবেদন       | -                   | ব্যঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৩৬২           |
| ০ আমি তোমারে করিব নিবেদন     | -                   | চিত্রাঙ্গদা (न्)।। ১৩।। ১৫১<br> |
| আমি কেবল তোমার দাসী          | -                   | রাজা।। ৫।। ৩০৩                  |
| আমি কেবল ফুল জোগাব           | -                   | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২৬    |
| <u> </u>                     |                     | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪০৮          |
| আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন    | কাল্পানক            | कन्नना॥ ४॥ ১७१                  |

প্রথম ছত্র আমি কেমন করিয়া জানাব মিলন আমি চঞ্চল হে আমি চলে গেলে আমি চাই তাঁরে প্রার্থী আমি চাহিতে এসেছি আমি চিত্রাঙ্গদা আমি চেয়ে আছি আমি ছেডেই দিতে রাজি আছি আমি জানি পুরাতন এই বইখানি আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে আমি জেনে শুনে বিষ আমি তারেই খড়ে বেডাই আমি তারেই জানি আমি তো চাহি নি কিছু ০ এখনো ভোরের অলস নয়নে আমি তো বঝেছি সব আমি তোমার প্রেমে আমি তোমারি মাটির কন্যা আমি তোমারে করিব নিবেদন ০ আমি কী বলে করিব নিবেদন যুগল আমি থাকি একা আমি দেখব না, দেখব না আমি ধরা দিয়েছি গোঁ আমি নিশিদিন আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন বিরহ ભશ আমি পথ, দুরে দুরে আমি পথিক, পথ আমারি ০ আমি পথিক পথ যে পরানের সাথে খেলিব ঝলন আমি প্রজাপতি ফিরি রঙিন আমি ফিবুব না রে, ফিবুব না আর

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে
আমি বদল করেছি আমার বাসা
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
আমি বিকাব না কিছুতে আর
আমি বিন্দুমাত্র আলো
আমি বেসেছিলেম ভালো
আমি ভালোবাসি আমার
আমি ভালোবাসি, দেব

শিরোনাম অবর্জিত ভূমান্তর পরানো বই পিয়াসী হৃদয়-অকাশ হাণজ্ঞ প্রার্থনা ধ্রবসত্য

দুই তীরে

গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা त्थ्या।। १।। ১१৪ फ़ैरमर्गा। ता। ४० নবজাতক।। ১২।। ১৩৮ **हशामिका** (न्)।। ১७।। ১৭৭ কল্পনা। ৪।। ১৩৯ চিত্রাঙ্গদা (ন)।। ১৩।। ১৬৪ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৬৮ क्रिका।। 8।। २०8 পরিশেষ।। ৮।। ১৭৬ (लथन।। १।। २১७ মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৫ ঋষ্টেশাধ।। ৭।। ৩১৪ हलालिका।। ১২।। २১৯ ক্রনা। ৪।। ১১৫ কছনা (গ্ৰ প.)।। ৪।। ৫৩৪ মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭ বাব্রা।। ৫।। ৩০১ हर्शानका।। ১২।। **२२**४ চিত্রাঙ্গদা (ন)।। ১৩।। ১৫১ বাঙ্গকৌতক।। ৪।। ৩৬২ বিচিত্রিতা ৷৷ ১ ৷৷ ২৬ **हशांनिका** (न्)।। ১७।। ১৮২ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৭ বাক্সা ও বানী।। ১।। ৫০৬ কভি ও কোমল।। ১।। ১৮৮ পুরবী।। ৭।। ৩১৪ গীতালি।। ৬।। ২১৫ গীতালি (গ্র.প.)।। ৬।। ৭৭৫ সোনার তরী।। ২।। ৭২ কণিকা।। ৩।। ৫৫ প্রায়ন্দির।। ৫।। ২৬৫ পরিত্রাণ।। ১০।। ২৮৪ তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৮ শেষ সপ্তক।। ৯।। ৫৭ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ১৩ (यग्ना।। १।। २०७ किनका।। ७।। १১ क्लिन।। 2811 22 क्रिका।। ८।। २२১ तिर्वमा।। ।।। ७००

| প্রথম ছত্র                |
|---------------------------|
| আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম |
| আমি মারের সাগর পাড়ি দেব  |
| আমি যখন ছিলেম অন্ধ        |
| আমি যখন ছোটো ছিলুম        |
| আমি যখন পাঠশালাতে যাই     |
| আমি যদি জন্ম নিতেম        |
| আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে     |
| আমি যাব না গো অমনি চলে    |
| ০ আমি বিদায় নিয়ে যাব না |
| আমি যারে ভালোবাসি         |
| আমি যে আর সইতে পারি নে    |
| আমি যে তোমায় জানি        |
| আমি যে বেশ সুখে আছি       |
| আমি যে বেসেছি ভালো        |
| আমি যে রোজ সকাল হলে       |
| ০ বয়স আমার হবে তিরিশ     |
| আমি যে সব নিতে চাই        |
| আমি যেদিন সভায় গেলেম     |
| আমি যেন গোধূলিগগন         |
| আমি রাত্রি, তুমি ফুল      |
| আমি রূপে তোমায় ভোলাব না  |
|                           |
| আমি শরৎশেষের মেঘের মতো    |

আমি শুধু বলেছিলেম আমি ভধু মালা গাঁথি আমি সকল নিয়ে বসে আছি আমি হব না তাপস, হব না আমি হাল ছাডলে তবে আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল আমি হেথায় থাকি শুধু আমিই শুধু রইনু বাকি আম্র কহে, এক দিন আম্র, তোর কী হইতে ইচ্ছা আয় আমাদের অঙ্গনে আয় দুঃখ, আয় তুই আয় মা আমার সাথে আয় রে তবে মাত রে সবে আয় রে বসম্ভ, হেথা

আয় রে মোরা ফসল কাটি

| শিরোনাম          | গ্ৰন্থ।। পৃষ্ঠা           |
|------------------|---------------------------|
| কৃপণ             | (यग्रा। १।। ১৬৭           |
| -                | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৪৮       |
| -                | অরপরতন।। ৭।। ২৬৬          |
| -                | গল্পর।। ১৩।। ৪৯৬          |
| বিচিত্র সাধ      | निखा। १।। २১              |
| সেকাল            | क्रिका।। ८।। ১৯৭          |
| লুকোচুরি         | निचा। १।। ४०              |
| -                | काजुनी।। ७।। ८১२          |
| -                | ফারুনী (গ্র.প.)।। ৬।। ৭৯: |
| -                | উৎসর্গ।। ৫।। ১০৮          |
| -                | গীতালি।। ৬।। ১৭৮          |
| অন্তর্তম         | क्किनिया। ४।। २०४         |
| কবি              | क्विना। ४।। २०१           |
| -                | वनाका।। ७।। २१১           |
| -                | সহজ পাঠ २।। ১৫।। १८७०     |
| রাজমিস্ত্রী      | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৭৯     |
| -                | অচলায়তন।। ৬।। ৩৪৫        |
| মালা             | পলাতকা।। ৭।। ২৮           |
| <b>ষৈত</b>       | मह्या।। ৮।। ১৬            |
| শেষ উপহার        | মানসী।। ১।। ৩৪৭           |
| -                | রাজা।। ৫।। ২৯৮            |
| •                | অরপরতন।। ৭।। ২৮৪          |
| नीना             | বেয়া।। ৫।। ১৬৩           |
| জ্যোতিষ-শাস্ত্র  | मिखा। १।। ७१              |
| ছোটো ফুল         | কড়িও কোমল।। ১।। ১৯৫      |
| -                | नवीन।। ১১।। २১७           |
| প্রতিজ্ঞা        | क्रिका।। ८।। २०२          |
| -                | গীতিমালা।। ৬।। ১০৯        |
| -                | গীতালি।। ৬।। ১৭৫          |
| -                | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৯     |
| -                | गीठाअला। ७।। ७०           |
| -                | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।।৬৭   |
| পর-বিচারে গৃহভেদ | কণিকা।। ৩।। ৫৯            |
| আকাঞ্জনা         | কণিকা।।৩।। ৬১             |
| -                | वनवागी।। ৮।। ১১৪          |
| দুঃখ-আবাহন       | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৭     |
| -                | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৩ |
| -                | काचुनी।। ७।। ८১৯          |
| -                | गूनिका। ১८।। ১২           |

**छ्लानिका (नृ) ध. भ. ।। ১७।। १৫**१

| প্রথম ছত্ত্র                         | শিরোনাম          | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা             |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| আয় লো সন্ধনি, সবে মিলে              | T IGAI-II-       | कामभृगग्रा।। ১৪।। ৬৬৩               |
| আয়না দেখেই চমকে বলে                 |                  | राभ्याम् ।। ১১।। २৯                 |
| আর আমায় আমি নিজের শিরে              | _                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৯                  |
| আর কত দুরে নিয়ে যাবে                | নিরুদ্দেশ যাত্রা | সোনার তরী।। ২।। ১১৩                 |
| আর কি আমি ছাড়ব তোরে                 | -                | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।। ৬৮৭           |
| আর কেন, আর কেন                       | -                | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭               |
| আর দেরি করিস নে                      | _                | <b>ठशानिका</b> (न)।। ১०।। ১৮৫       |
| আর নহে আর নয়                        | _                | অচলায়তন।। ৬।। ৩৪৭                  |
| আর না, আর না, এখানে আর না            | -                | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৭          |
| जात्र मा, जात्र मा, जनात्म जात्र मा  |                  | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৭           |
| আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি           | _                | कानुनी।। ७।। ८०৫                    |
| আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া           | _                | গীতাঞ্চা। ৬।। ২৭                    |
| আর রেখো না আঁধারে আমায়              | -                | নটার পূজা।। ৯।। ২৩৮                 |
| আরঙক্ষেব ভারত যবে                    | মানী             | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। ৫৫       |
| আরবার কোলে এল শরতের                  | মাটিতে-আলোতে     | वीथिका।। ১०।। ४२                    |
| আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন             | -                | खन्मिन्त।। ১৩।। ৬১                  |
| আরম্ভিছে শীতকাল                      | पुँरे मिन        | मन्नामःगीछ।। ১।। २৯                 |
| আরে, কী এত ভাবনা                     | -                | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৬          |
|                                      |                  | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১1। ৪০১           |
| আরেক দিনের কথা                       | সঙ্গী            | চৈতালি।। ৩।। ২৫                     |
| আরো আঘাত সইবে আমার                   | -                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬২                  |
| আরো আরো প্রভূ, আরো আরো               | -                | <del>প্রায়শ্চিত্ত</del> ।। ৫।। ১১৭ |
| -                                    |                  | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৫০                 |
|                                      |                  | পরিব্রাণ।। ১০।। ২৫৮                 |
| আরো একবার যদি পারি                   | •                | শেষ দেখা।। ১৩।। ১১৭                 |
| আরো কিছুখন না-হয় বসিয়ো             | গুপুধন           | <b>मरुगा। ৮।। ९</b> २               |
| আরো চাই যে, আরো চাই গো               | -                | গীতিমাল্য।। ৬॥। ১৫১                 |
| আরোগ্যের পথে যখন পেলেম               | -                | রোগশয্যায়।। ১৩।। ২২                |
| আর্দ্র তীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে | আকাওকা           | मानत्री।। २।। २८९                   |
| আলো আমার আলো ওগো                     | -                | ञाठमाग्रञ्म।। ७।। ७८२               |
| আলো আসে দিনে দিনে                    | -                | स्कृतिक।। ১८।। ১२                   |
| আলো এল যে শ্বারে তব                  | -                | क्षा। ३३।। ५०४                      |
| আলো তার পদচিহ্ন                      | -                | <b>ग्रुमित्र</b> ।। ১৪।। ১৩         |
| व्याला नारे, मिन लिय रल, ७८३         | -                | উৎসর্গ।। ৫।।,১১৮                    |
| আলো যরে ভালোবেসে মালা দেয়           | -                | (मर्थन।। १।। २১১                    |
| আলো যার মিট্মিটে                     | -                | গ্রসন্থ।। ১৩।। ৪৮৪                  |
| আলো যে আজ গান করে                    | -                | গীতালি।। ৬।। ২০১                    |
| আলোযে যায়রে দেখা                    | -                | गीणामा। ७।। ১৭৫                     |
| আলো হয়, গেল ভয়                     | -                | সহজ পাঠ ১।। ১৫।।৪৪৫                 |
| আলোয় আলোকময় ক'রে হে                | -                | পীতাঞ্জি।। ৬।। ৩৭                   |

| প্রথম হ্য                     | শিরোনাম             | अह ।। चर्चा नृष्टी             |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| আলোর অমল কমলখানি              | শরতের ধ্যান         | नर्देशका। ३॥ २९४               |
| আলোহীন বাহিরের আশাহীন         | -                   | म्बना। १।। ১११                 |
| আলোকে আসিয়া এরা              | _                   | উৎসর্গ।। ৫।। ১১৩               |
| আলোকের অন্তরে যে আনন্দের      | _                   | আরোগ্য।। ১৩।। ৫৫               |
| আলোকের আভা তার                | অসম্ভব ছবি          | मानारे।। ১२।। २०७              |
| আলোকের সাথে মেলে              | -                   | मिथन।। १।। २১१                 |
| আলোকের স্মৃতি                 | _                   | <b>क्रम</b> ना। १।। २১১        |
| আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই       | -                   | তপতী।। ১১।। ১৮২                |
| আলোকরসে মাতাল রাতে            | দোল                 | निष्ताक।। ১।। २৯৬              |
| আশার আলোকে                    | -                   | कृषिका। ১८।। ১৩                |
| আশ্রমের হে বালিকা             | আশ্ৰমবালিকা         | পরিশেষ।। ৮।। ১৬৮               |
| আশ্রমস্থা হে শাল, বনস্পতি     | বসৃস্ত-উৎসব         | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২২          |
| আন্বিনের মাঝামাঝি             | পূজার সাজ           | निष्णा दा। ६१                  |
| আন্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া  | योजा                | পুরবী।। १।। ১০৪                |
| আষাঢ়সদ্ধ্যা ঘনিয়ে এল        | -                   | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ২৩             |
| আসন দিলে অনাহুতে              | -                   | इन्सा। ३५।। ७०७                |
| আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব | -                   | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৩৭             |
| আসা-যাওয়ার পথ চলেছে          | -                   | কুলিঙ্গ।। ১৪।। ১৩              |
| আসিবে সে, আছি সেই আশাতে       | অদেখা               | পূরবী।। १।। ১৮০                |
| আসিল দিয়াড়ি হাতে            | -                   | গল্পন্থ।। ১৩।। ৪৮৮             |
| আসে অব <del>গু</del> ষ্ঠিতা   | মেঘমালা             | বীথিকা।। ১০।। ৪৪               |
| আসে তো আসুক রাতি              | -                   | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৭৭   |
|                               |                     | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৫৩         |
| আহা, আৰু এ বসন্তে             | -                   | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৬          |
| আহা কেমনে বধিল তোরে           | -                   | कालभृगग्रा।। ১৪।। ७৭১          |
| আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা  | -                   | त्राका।। १।। २৯२               |
| 6. 6                          |                     | অরপরতন।। ৭।। ২৮২               |
| আহা মরি মরি                   | -                   | भागा।। २०।। ১৯२                |
|                               |                     | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৬     |
| ইটকাঠে গড়া নীরস খাচার (উ)    |                     |                                |
| হচকাতে গড়া নারস বাচার (৬)    | -                   | गामनी।। ১०।। ১७९               |
| ইটের গাদার নীচে               | -                   | খাপছাড়া।। ১১।। ২৬             |
| ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে | -                   | প্রাচীন সাহিত্য।। ৩।। ৭২৮      |
| ইচ্ছে করে মা, যদি তুই         | <b>पृ</b> रयात्रानी | শিশু ভোলানাথ।। १।। ११          |
| ০ ঐখানে মা পুকুরপাড়ে         | -                   | <b>महक शां</b> ठ २।। ১৫।। ৪.৫৮ |
| ইচ্ছে। সেই তো ভাঙছে           | -                   | जारमत सम्म ।। ১२।। २৫७         |
| ইতিহাস-বিশারদ গণেশ ধুরন্ধর    | -                   | খাপছাড়া।। ১১।। ১৬             |
| ইদিলপুরেতে বাস নরহরি শর্মা    | -                   | খাপছাড়া।। ১১।। ১৭             |
| ইয়ারিং ছিল তার দু কানেই      | -                   | খাপছাড়া।। ১১।। ৪১             |

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

| প্ৰথম ছব্ৰ                      | শিরোনাম          | श्रहा। चला। भृष्ठा          |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ইরান, তোমার যত বুলবুল           | পারস্যে জন্মদিনে | পরিশেষ।। ৮।। ২৮৩            |
|                                 |                  | পারসো (গ্র.প.)।। ১১।। ৫১৭   |
| : Iran, all the roses           |                  | পারসো (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৮৬   |
| ইরাবতীর মোহানামুখে              | মোহানা           | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৩            |
| ইস্কুল-এড়ায়নে                 | -                | খাপছাড়া।। ১১।। ৪০          |
| ইস্টিমারের ক্যাবিনটাতে          | যাত্রা           | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৮৩        |
| ইহাদের করো আশীর্বাদ             | আশীর্বাদ         | निखा। १।। १०                |
| ঈশানের পূঞ্জমেঘ অন্ধবেগে        | বৰ্ষশেষ          | कन्नना। ४।। ১৫২             |
| ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই   | •                | कृतिका। ১८।। ১৩             |
| উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার       | মানী             | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৬            |
| উজ্ঞাড় করে লও হে আমার          | -                | শোধবোধ।। ৯।। ১৫৬            |
| উচ্জ্বল শ্যামল বৰ্ণ             | শ্যামা           | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭২        |
| উ <b>জ্ব</b> লে ভয় তার         | -                | থাপছাড়া।। ১১।। ২৮          |
| উঠ, ব্রাগ তবে                   | পথিক             | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৯৯       |
| উডিয়ে ধ্বক্কা অন্রভেদী রথে     | -                | গীতাঞালি।। ৬।। ৭৯           |
| উতল ধারা বাদল ঝরে               | -                | অচলায়তন।। ৬।। ৩৩৯          |
| উতল সাগরের অধীর ক্রন্দ্রন       | •                | लियन।। १।। २२२              |
| উতল হাওয়া লাগল আমার            | -                | তাসের দেশ।। ১২।। ২৫০        |
| উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে | মাঝারির সতর্কতা  | কণিকা।। ৩।। ৬৪              |
| উত্তরদিগন্ত ব্যাপি              | -                | इन्म।। ১১।। ৫৬२             |
| উত্তরে দুয়ার রুদ্ধ             | পরিণয়মঙ্গল      | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৯       |
| উন্তীৰ্ণ হয়েছ তুমি             | উৰ্জ্ঞীবন        | মহ্য়া (গ্র.প.)।। ৮।। ৬৮৯   |
| ০ ভশ্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো         | উচ্জীবন          | भरुया।। ৮।। ५               |
|                                 |                  | মহ্য়া (গ্র.প.)।। ৮।। ৬৮৯   |
| উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ     | -                | इन्सा। ५५॥ ५८४              |
| উদয়ান্ত দুই তটে                | অন্ধকার          | পুরবী।। ৭।। ১৯৮             |
| উদাস হাওয়ার পূথে পথে           | যাবার আগে        | मानाहै।। ১२।। ১৬১           |
| উদ্ভান্ত সেই আদিম যুগে          | -                | পত্রপুট।। ১০।। ১৩১          |
| ০ উদ্দ্রাপ্ত আদিম যুগে যবে      | আফ্রিকা          | পত্রপুট (গ্র.প.)।। ১০।। ৬৬৬ |
| ০ উদ্দ্রাপ্ত আদিম যুগে          | আফ্রিকা          | পত্রপুট (গ্র.প.)।৷ ১০।৷ ৬৬৪ |
| উদ্যোগী পুরুষসিংহ               | -                | আত্মশক্তি।। ২।। ৫৭৮         |
| উপর আকাশে সান্ধানো              | প্রায়ন্চিত্ত    | नवकाठक।। ১২।। ১০৮           |
| ০ বহু শত শত বংসর ব্যাপি         | -                | নবজাতক (গ্র. প.)।। ১২।। ৬৯১ |
| উপরে যাবার সিড়ি                | উন্নতি           | श्रुनण्डा। ४।। २৯२          |
| উপরে শ্রোতের ভরে ভাসে           | সিন্ধুগৰ্ভ       | কড়িও কোমল।। ১।। ২০৭        |
| উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে           | •                | वित्रर्कन।। ১।। ৫৫৩         |
| উবা একা একা আধারের দ্বারে       | -                | विश्वा। १।। २১७             |
| উর্মি তৃমি, চঞ্চলা              | -                | स्वित्र।। ১८।। ১०           |
| ঋষি কবি বলেছেন                  | •                | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৯৬          |
| এ সন্ধকারে ডুবাও তোমার          | -                | त्राब्बा। १।। ७०৮           |

| প্রথম ছত্র                      | শিরোনাম      | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| এ অসীম গগনের তীরে               | -            | इन्म।। >>।। ४३१             |
| এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়     | -            | निर्वमा। । ।। २१३           |
| এ আমির আবরণ                     | -            | আরোগ্য।। ১৩।। ৫৫            |
| এ কথা জানিতে তুমি               | -            | বলাকা।। ৬।। ২৫৩             |
| এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই      | -            | तिरामा।। ८।। ७०१            |
| এ কথা সে কথা মনে আসে            | -            | আরোগ্য।। ১৩।। ৫১            |
| এ কথা শ্মরণে রাখা কেন গো কঠিন   | _            | নৈবেদ্য।। ৪।। ৩০৩           |
| এ কি এ, এ কি এ, স্থিরচপলা       | -            | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৮  |
|                                 |              | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৮   |
| এ কি এ ঘোর বন                   | -            | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৫  |
|                                 |              | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৯   |
| এ কি তবে সবি সতা                | প্রণয়প্রশ্ন | कद्मना।। ८।। ১১৯            |
| একি রহস্য, একি আনন্দরাশি        | -            | শেষের কবিতা।। ৫।।৪৯৬        |
| এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া         | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৬       |
| এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ   | -            | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৩        |
| এ কী আনন্দ                      | -            | नामा।। ১७।। ১৯৬             |
|                                 |              | পরিশোধ (না. গী.)।। ১৩।। ২০৭ |
| এ কী কৌতৃক নিতান্তন             | অন্তর্যামী   | চিত্রা।। ২।। ১৫৮            |
| এ কী খেলা হে সুন্দরী            | -            | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৩           |
|                                 |              | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৬  |
| এ কেমন হল মন আমার               | -            | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৬  |
|                                 |              | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০১   |
| এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায়      | -            | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৬৭    |
| এ ঘরে ফুরালো খেলা               | শেষ কথা      | নবজাতক।। ১২।। ১৬৪           |
| এ চিকন তব লাবণা যবে দেখি        | ক্ষণিক       | সানাই।। ১২।। ১৫৭            |
| এ জন্মের লাগি                   | -            | শ্যামা।। ১৩।। ২০০           |
|                                 |              | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১০  |
| এ জন্মের সাথে লগ স্থপ্নের       | -            | প্রান্তিক।। ১১।। ১১০        |
| এ জীবনসূর্য যবে অস্তে গেল চলি   | আশা          | कच्चना।। ८।। ১২০            |
| এ জীবনে সৃন্দরের                | -            | আরোগ্য।। ১৩।। ৫৩            |
| এ তো খেলা নয়, খেলা নয়         | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩০       |
| এ তো বড়ো র <del>ঙ্গ</del> জাদু | রঙ্গ         | প্রহাসিনী।। ১২।। ১২         |
| এ তো সহজ কথা                    | আমগাছ        | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৯        |
| এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো           | -            | গীতালি।। ৬।। ২১৮            |
| এ দুৰ্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় | -            | निर्वमा। । ।। २५%           |
| এ দ্যুলোক মধুময়                | -            | আরোগ্য।। ১৩।। ৩৫            |
| এ ধৃসর জীবনের গোধৃলি            | নতুন রঙ      | সানাই।। ১২।। ১৫৯            |
| এ নতুন জন্ম নতুন জন্ম           | -            | हर्शिक्का (न्)।। ১७।। ১९७   |
| এ नमीत कमध्वनि त्यथाय वात्क ना  | -            | নৈবেদ্য।। ৪।। ৩০০           |
| এ পথ গেছে কোন্খানে              | -            | অচলায়তন।। ৬।। ৩১৮          |
|                                 |              | 物帯   9   288                |

| প্রথম ছত্ত্                                         | শিরোনাম         | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| এ পারে চলে বর                                       | বরবধ            | বিচিত্রিতা। ৯।। ২০        |
| এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি                             | রাতের গাড়ি     | नवकाठक।। ১২।। ১২১         |
| এ বেলা ডাক পড়েছে কোন্খানে                          | •               | বসন্তা। ৮:। ৩৪৯           |
| এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে                           | -               | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭     |
| এ মণিহার আমায় নাহি সাজে                            | -               | গীতিমালা।। ৬।। ১২৯        |
| এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ                          | উচ্ছাল          | माननी।। ১।। ७४२           |
| এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়ন্ধাল                    | -               | निर्वमा।। ८।। २৯৪         |
| এ মোহ ক'দিন থাকে                                    | মোহ             | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৩     |
| এ যে মোর আবরণ                                       | -               | त्राष्ट्रा। १।। २१১       |
| এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের                            | অক্ষতা          | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯      |
| এ লেখা মোর শুন্যম্বীপের                             | ছুটির লেখা      | वैथिका।। ১०।। ২৩          |
| এ শুধু অলস মায়া                                    | গান-রচনা        | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৫     |
|                                                     |                 | শাপমোচন।। ১১।। ২৩১        |
| এ সংসারে আছে বহু অপরাধ                              | বিরোধ           | वीथिका।। ১०।। ४৯          |
| এ সংসারে একদিন নববধূবেশে                            | -               | স্মরণ।। ৪।। ৩২৬           |
| এই অজানা সাগরজলে                                    | তে হি নো দিবসাঃ | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৫          |
| এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে                      | -               | গীতালি।। ৬।। ২০৯          |
| এই আমি একমনে সঁপিলাম                                | আশীৰ্বাদ        | গীতালি।। ৬।। ১৭১          |
| ০ আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম                            | আশীৰ্বাদ        | গীতালি (গ্ৰ.প.)।। ৬।। ৫০২ |
| এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কৃলে                          | •               | গীতিমালা।। ৬।। ১৪৯        |
| এই একলা মোদের হান্ডার মানুষ                         | •               | অচলায়তন।। ৬।। ৩২৩        |
| এই কথা সদা ভনি                                      | শেষ প্রতিষ্ঠা   | <u> भनाउका।। १।। ८१</u>   |
| এই কথাটা ধরে রাখিস                                  | -               | গীতালি।। ৬।। ১৯৬          |
| এই কথাটাই ছিলেম ভূলে                                | -               | काचूनी।। ७।। ८०৯          |
| এই করেছ ভালো নিঠুর                                  | -               | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৬২        |
| এই ক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে                       | •               | वनाका।। ७।। २৯०           |
| এই ঘরে আগে পাছে                                     | জানা-অজানা      | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৬      |
| এই ছবি রাজপুতানার                                   | রাজপুতানা       | नवकाठक।। ১২।। ১১७         |
| এই জগতের শক্তমনিব                                   | খেলা            | ছুড়ার ছবি।। ১১।। ১০০     |
| এই জ্যোৎসারাতে                                      | •               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৫৮        |
| এই তীর্থ-দেবতার                                     | -               | गीठानि।। ७।। २२৯          |
| এই তো তোমার আলোক-ধেনু                               | -               | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৬৩       |
| এই তো তোমার প্রেম, ওগো                              | -               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ২৯        |
| এই দুয়ারটি খোলা                                    | -               | गीठियाना।। ७।। ১১৫        |
| এই দেহখানা বহন করে                                  | •               | পত্রপুট।। ১০।। ১১৭        |
| এই দেহটির ভেলা নিয়ে                                | -               | वमाका। ७।। २१৯            |
| <b>এই निर्धार गणनाशैन</b>                           | •               | গীতानि।। ७।। २२१          |
| এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা                        | -               | तिर्वमा।। ८।। २৯१         |
| এই পেটিका ष्यामात वृत्कत<br>এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে | -               | न्यामा। ५७।। ५৯०          |
| व्यक्ष । यदम्यात्रा । यद्रा                         | চিরস্তন         | পরিশেষ।। ৮।। ১৫১          |

### প্রথম ছত্র

এই বেলা সবে মিলে চলো হো ০ বনে বনে সবে মিলে চলো হো এই মলিন বস্তু ছাডতে হবে এই মহাবিশ্বতলে এই মোর জীবনের মহাদেশে এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে মৌমাছিদের ঘরছাডা এই যে এরা আঙিনাতে এই যে এল সেই আমারি এই যে কালো মাটির বাসা এই যে জ্বগৎ হেরি আমি এই যে ব্যথা এল আমার দ্বারে ০ ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে এই यে त्राष्ठा क्रिनि मिया এই যে সবার সামানা পথ এই যে হেরি গো দেবী

এই যেন ডক্তের মন এই লভিনু সঙ্গ তব এই শরৎ-আলোর কমল-বনে এই শহরে এই তো প্রথম আসা এই সবুৰু পাহাড়গুলোর মধ্যে এই সে পরম মূল্য এক আছে মণিদিদি এক কালে এই অজয় নদী এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ এক ডোবে বাধা আছি

এক দিকে কামিনীর ডালে একদিন এই দেখা এক যদি আর হয় এক যে আছে বৃডি এক যে ছিল চাঁদের কোণায় এক যে ছিল বাঘ এক যে ছিল রাজা এক রজনীর বরষনে শুং এক হাতে ওর কুপাণ আছে একা আমি ফিরব না আর একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব একা তমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে

শিরোনাম রূপ-বিরূপ অনুগ্ৰহ সাঞ আমি

বাসাবাডি

ञक्य नमी

খেলনার মুক্তি

কীটের সংসার দৰ্লভ জন্ম অপবিবর্তনীয

বুড়ি রাজাও রানী প্রভাতে

বারে

# अहा। थला। शृष्टी

বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৪ কালমগয়া।। ১৪।। ৬৬৪ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩৫ রোগশযাায়।। ১৩।। ১ नवकाठक।। ১২।। ১৪৭ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৭ অচলায়তন।। ৬।। ৩৩৫ গীতিমালা।। ৬।। ১১৬ 5411 5511 488 গীতালি।। ৬।। ১৮৪ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ২২ গীতালি (গ্ৰ.প.)।। ৬।। ৭৭৩ गीजानि।। ७।। २১८ বিচিত্রিতা।। ১।। ১৯ শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১২৬ বাদ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৯ বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪১০ क्विनिम्।। ১৪।। ১৩ গীতিমালা।। ৬।। ১৬৩ গীতালি।। ৬।। ১৮০ ছডার ছবি।। ১১।। ৯৬ সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৬৯ युः नित्र।। ১८।। ১८ প্ৰশ্চা। ৮।। ১৮৪ ছডার ছবি।। ১১।। ১০১ Ø 11 2011 836 বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৪ বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৮ পনশ্চ।। ৮।। ২৭৩ क्रिजामि।। ७।। ১७ কণিকা।। ৩।। ৬৮ युग्निका। ३८।। ३८ শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৬ याडी।। ১०।। ८৮७ শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬৯ त्थ्या।। ७।। ১৫১ গীতালি।। ৬।। ১৮৩ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৫৯ (मथन।। १।। २२8 বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩৪

### त्रवी<del>य</del>-त्रुघनावनी

| প্রথম ছত্র                         | শিরোনাম       |
|------------------------------------|---------------|
| ০ একা আছ নিৰ্জন প্ৰভাতে            | [দ্বারে]      |
| একা বসে আছি হেথায়                 | -             |
| একা ব'সে সংসারের                   | _             |
| একই লতাবিতান বেয়ে                 | অস্থানে       |
| একটা কোপাও ভুল হয়েছে              | অসংগতি [ে     |
| ০ ভাগ্য তাহার ভুল করেছে            | বেসুর         |
| একটা খোঁড়া ঘোড়ার 'পরে            | -             |
| একটি একটি করে তোমার                | -             |
| একটি কথা শুনিবারে                  | -             |
| একটি কথা শোনো                      | -             |
| একটি কথার লাগি                     | -             |
| একটি দিন পড়িছে মনে মোর            | ছায়াছবি      |
| একটি নমস্কারে, প্রভূ               | -             |
| একটি পুষ্পকলি                      | _             |
| একটি মেয়ে আছে জানি                | পরিচয়        |
| একটি মেয়ে একেলা সাঁঝের বেলা       | একাকিনী       |
| একটুখানি সোনার বি <del>ন্</del> দু | আদরিণী        |
| একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে           | -             |
| একদা এলোচুলে কোন্ ভূলে             | ক্ষণিক মিলন   |
| একদা তুমি অঙ্গ ধরি                 | মদনভস্মেব প্  |
| একদা তুলসীদাস জ্ঞাহ্নবীর তীরে      | স্বামীলাভ     |
| একদা পরমম্লা জন্মকণ                | -             |
| ০ জন্মের দিন করেছিল দান            | -             |
| ০ জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি         | -             |
| একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে            | কণ্টকের কথ    |
| একদা প্রাতে কৃঞ্জতলে               | नात्रीत्र मान |
| একদা বসন্তে মোর বনশাখে             | ঋতু-অবসান     |
| একদা विकल्प युगन उक्त भूल          | বাপী          |
| একদিন আবাঢ়ে নামল                  | -             |
| একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের            | শ্বতি-পাথেয়  |
| একদিন গর্জিয়া কহিল মহিষ           | নৃত্ন চাল     |
| একদিন তরীখানা থেমেছিল              | পরিচয়        |
| একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাক দিয়ে       | -             |
| একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে        | পরিচয়        |
| একদিন यून मिसाइिल, शग्न            | -             |
| একদিন মুখে এল নৃতন এ নাম           | নামকরণ        |
| একদিন যারা মেরেছিল তারে            | বড়োদিন       |
| একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু       | -             |
| একদিন শান্ত হলে                    | বাতাবির চারা  |
| একদিন শিখন্তক গোবিন্দ নির্জনে      | শেষ শিক্ষা    |

গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পূচা বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৬ রোগশযাায়।। ১৩।। ৮ আরোগা।। ১৩।। ৪০ পনশ্চ।। ৮।। ৩১৪ চ [বেসুর] বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৫ বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৭ খাপছাডা।। ১১।। ৩৫ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৪৮ इन्सा। ३३॥ ४८७ क्सा। ११।। ८८७ क्रम् ।। २२।। ४८७ वीथिका।। '১०।। ১৮ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৯৫ लिथन।। १।। ১৬৬ निखा। वा। वऽ ছবি ও গান।। ১।। ৯৬ ছবি ও গান।। ১।। ৯৮ নৈবেদ্য।। ৪।। ২৯৪ यानशी।। ১।। २०४ ার পর্বে कवना।। ८।। ১১১ कथा ও कार्टिनी : कथा।। 8।। 8) প্রান্তিক।। ১১।। ১১৬ প্রান্তিক (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭২ প্রান্তিক (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭৩ সোনার তরী।। ২।। ১১১ िंगा। २।। ३৯८ वीथिका।। ১०।। ৮৭ मह्या। ৮।। ८८ পত্রপট।। ১০।। ১০৭ শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১১৭ किन्या। ७।। ৫১ **ट्रिक**ि।। ১১।। ১৪৮ শেষ সপ্তক।৷ ১৷৷ ৪০ क्रिजामि।। ७।। २৯ **(मर्थना। १।। ১**७१ व्याकामश्रमीभा। ১२।। ৮৯ খ (খ.প.)!! ১৪!! ৮৪২ **मरक** शार्थ २।। ३৫।। ८७७ শেব সপ্তক (সং)।। ১।। ১১৮ कथा ७ कारिनी : कथा।। ८।। ७२

| প্রথম ছত্র                     | শিরোনাম         | গ্রন্থ । বর ।। বঞ্চা |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| একলা আমি বাহির হলেম            | -               | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ও    |
| একলা ঘরে বসে আছি               | বাদল            | ছবি ও গান।। ১।       |
| একলা বসে বাদলশেয়ে             | -               | শেষ বর্ষণ।। ৯।।      |
| একলা বসে, হেরো, তোমার ছবি      | ছবি             | বীথিকা।। ১০।। ও      |
| একলা হোথায় বসে আছে            | খাটুলি          | ছড়ার ছবি।। ১১।      |
| একাকিনী বসে থাকে               | একাকিনী         | বিচিত্রিতা।। ৯।। :   |
| একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়  | -               | নৈবেদা।। ৪।। ৩৫      |
| এখন আমার সময় হল               | -               | বসস্তা। ৮।। ৩৪৮      |
| এখন কৰ্কি বল্                  | •               | বাশ্মীকিপ্রতিভা।।    |
|                                |                 | বাল্মীকিপ্রতিভা।।    |
| এখনি আসিনু তার দ্বারে          | -               | इन्हा। ३३।। ৫८०      |
| এখনো অঙ্কুর যাহা               | -               | न्युनिक।। ১৪।। ১     |
| এখনো কেন সময় নাহি হল          | -               | পরিশোধ (না.গী.       |
| এখনো গেল না আধার               | -               | অরূপরতন।। ৭।।        |
| এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে        | -               | গীতিমাল্য।। ৬।।      |
| এখনো তো বড়ো হই নি আমি         | ছোটোবড়ো        | मिछा। १।। २१         |
| এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা      | কৃতার্থ         | क्रिका।। ८।। २।      |
| এখনো ভোরের অলস নয়নে           | -               | কল্পনা (গ্ৰ.প.)।।    |
| ০ আমি তো চাহি নি কিছু          | পিয়াসী         | কল্পনা।। ৪।। ১১      |
| এখানে তো বাঁধা পথের            | -               | গীতালি।। ৬।। ২       |
| এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে      | -               | গীতিমাল্য।। ৬।।      |
| এত বড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধ-ঘেরা   | মঙ্গলগীত        | কড়িও কোমল।।         |
| এত রঙ্গ শিখেছে কোথা মৃশুমালিনী | -               | বান্মীকিপ্রতিভা।।    |
| এতক্ষণে বৃঝি এলি রে            | -               | কালমৃগয়া।। ১৪।      |
| এতটুকু আধার যদি                | -               | গীতালি।। ৬।। ১       |
| এতদিন তুমি স্থা                | -               | শ্যামা।। ১৩।। ১      |
| এতদিন পরে প্রভাতে`এসেছ         | <b>पृ</b> र्षिन | ক্ষণিকা।। ৪।। ২      |
| এতদিন বুঝি নাই                 | -               | মায়ার খেলা।। ১      |
| এতদিন যে বসেছিলেম              | -               | काञ्चनी।। ७।। ८      |
| এতদিনে বৃঝিলাম                 | কবি             | বীথিকা।। ১০।।        |
| এদের পানে তাকাই আমি            | -               | গীতালি।। ৬।। ২       |
| এনেছি মোরা শিকার               | -               | কালমৃগয়া।। ১৪       |
| ০ এনেছি মোরা পুটের ভার         | -               | বাশ্মীকিপ্রতিভা।।    |
| এনেছে কবে বিদেশী সখা           | পরদেশী          | वनवागी।। ৮।। ১       |
| এবার অবশুষ্ঠন খোলো             | -               | শেষ বর্ষণ।। ১।।      |
| এবার আমায় ডাকলে দূরে          | -               | গীতালি।। ৬।। :       |
| এবার চঙ্গিনু তবে               | বিদায়          | कन्नना। । ।। ১५      |
| এবার তো যৌবনের কাছে            | -               | ফাল্পুনী।। ७।। ৪     |
| এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে    | -               | গীতিমাল্য।। ৬।।      |
| এবার নীরব করে দাও হে তোমার     | -               | গীতাঞ্লী।। ৬।।       |
|                                |                 |                      |

| প্রথম ছব্র                       | শিরোনাম     | अप् ।। यथा। शृष्ठी          |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো     | _           | বসন্ত।। ৮।। ৩৫০             |
| এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার       | _           | গীতিমালা।। ৬।। ১১৯          |
|                                  |             | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৮  |
| এবার মিলন হাওয়ায় হাওয়ায়      | -           | শেষরক্ষা।৷ ১০।৷ ২৩১         |
| এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো         | -           | বলাকা।। ৬।। ২৪৪             |
| এবার সখী, সোনার মৃগ              | -           | বাঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৩৬৭        |
| এবারে ফাল্পনের দিনে              | •           | वनाका।। ७।। २१७             |
| এবারের মতো করো শেষ               | সমাপন       | পুরবী।। १।। ১৬০             |
| এমন ক'দিন কাটে আর                | হলাহল       | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ২৯       |
| এমন দিনে তারে বলা যায়           | বর্ষার দিনে | মানসী।। ১।। ৩২৮             |
| এমন মানুষ আছে                    | -           | न्यूनिक।। ১৪।। ১৪           |
| এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে       | •           | গীতিমালা।। ৬।। ১২৪          |
| এরা পরকে আপন করে                 | -           | রাজা ও রানী।। ১।। ৪৮১       |
| এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম        | -           | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৮       |
| এরে ক্ষমা করো সখা                | -           | চিত্রাঙ্গদা (नृ)।। ১৩।। ১৫৫ |
| এরে ভিখারি সাক্ষায়ে             | -           | গীতিমালা।। ৬।। ১৬৫          |
| এল আহ্বান, ওরে তুই ত্বরা কর্     | আসন্ন রাতি  | বীথিকা।। ১০।। ৩৫            |
| এল বেলা পাতা ঝরাবারে             | শেষ বেলা    | নবজাতক।। ১২।। ১৪৬           |
| এল সে জর্মনির থেকে               | ঘরছাড়া     | পুনশ্চ।। ৮।। ৩১৫            |
| এলেম নতুন দেশে                   | -           | তাসের দেশ।। ১২।। ২৩৯        |
| এসেছি অনাহৃত                     | অকাল ঘুম    | न्गायनी।। ১०।। ১৫৬          |
|                                  |             | न्गामनी (श.भ.)।। ১०।। ७१১   |
| এসেছি গো এসেছি                   | -           | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৩       |
| এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো | -           | न्गामा।। ১७।। २०२           |
|                                  |             | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১১  |
| এসেছি সুদূর কাল থেকে             | আগন্তক      | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৬            |
| এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে      | কৃপণা       | मानारै।। ১२।। ১৬৪           |
| এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা           | -           | चूनित्र।। ১८।। ১८           |
| এসেছিল বহু আগে যারা              | অনাগতা      | বিচিত্রিতা। ৯।। ৩১          |
| এসেছিলে काँठा कीवत्नव            | মিলভাঙা     | न्गामनी।। ১०।। ১७१          |
| এসেছিলে তবু আস নাই               | দ্বিধা      | मानारै।। ১२।। ১৭৮           |
| এসেছে শরৎ হিমের পরশ              | -           | সহজ পাঠ ১।। ১৫।। ৪৪৯        |
| এসো অন্তরে গন্তীর নির্বাক        | নিৰ্বাক     | পত্রপুট (গ্র.প.)।৷ ১০।৷ ৬৬৯ |
| ০ কথার উপরে কথা চলেছ সান্ধিয়ে   | -           | পত্রপুট।। ১০।। ১৩৩          |
| এসো আমার ঘরে                     |             | माश्रसाहन।। ১১।। २७७        |
| <b>এ</b> সো এসো প্রয়ে           | -           | न्यामा।। ५७।। २०५, २०२      |
|                                  |             | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১১  |
| এসো এসো এসো হে বৈশাখ             | বৈশাখ-আবাহন | निर्वाखा। ৯।। २७२           |
| এসো এসো পুরুবোন্তম               | -           | চিত্রাঙ্গদা (नृ)।। ১৩।। ১৬৩ |
| এসো এসো ফিরে এসো                 | -           | गद्मक्षा ३०॥ ७०१            |

| প্রথম হত্ত                     | শিরোনাম           | अह।। च्छ।। शृष्ठी            |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| এসো এসো বসন্ত ধরাতলে           | -                 | भारादि स्था।। ১।। ८०४        |
|                                |                   | চিত্রাঙ্গদা (न्)।। ১৩।। ১৬৫  |
| এসো এসো হে তৃষ্ণার জল          | -                 | भागत्माहन।। ১১।। २७०         |
| এসো, ছেড়ে এসো সখী,            | মরীচিকা           | किं ७ कामना। २।। २०८         |
| এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে        | -                 | <b>শে</b> ষবর্ষণ।। ৯।। ২০৬   |
|                                |                   | खारनगाथा।। ১७।। ১७२          |
| এসো পাপ, এসো সৃন্দরী           | -                 | चत्त्र-वार्टेत्त्र।। ८।। ১৬৬ |
| এসো বসন্ত, এসো <b>আৰু</b> তুমি | -                 | স্মরণ।। ৪।। ৩২৮              |
| এসো মন, এসো তোমাতে আমাতে       | -                 | ভগ্নহাদয়।৷ ১৪।৷ ৫৭৬         |
| এসো মোর কাছে                   | -                 | चूनिक।। ১८।। ১৫              |
| এসো শরতের অমল মহিমা            | -                 | म्य वर्षणा। ।। २७०           |
| এসোহে এসো, সজল ঘন              | -                 | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩২           |
| ও অকৃলের কৃল, ও অগতির গতি      | -                 | অচলায়তন।। ৬।। ৩৩৬           |
|                                |                   | कुरू।। १।। २००               |
| ও আমার অভিমানী মেয়ে           | অভিমানিনী         | ছবি ও গান।। ১।। ১২৪          |
| ও আমার চাঁদের আলো              | -                 | বসন্ত।। ৮।। ৩৪৪              |
|                                |                   | শাপমোচন।। ১১।। ২৩৩           |
| ও আমার ধাানেরই ধন              | -                 | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ২২০       |
| ও আমার মন যখন জাগলি নারে       | •                 | গীতালি।। ৬।। ১৮৬             |
| ০ ওরে মন, যখন জাগলি না রে      | -                 | गृहश्रातम्।। ১९।। ১२৯        |
| ও কথা বোলো না তারে             | প্রেমমরীচিকা      | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৪        |
| ও कि এল, ও कि এল না            | -                 | শাপমোচন।। ১১।। ২৪১           |
| ও কী সুরে গান গাস, হৃদয়       | হৃদয়ের গীতিধ্বনি | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৬        |
| ও কেন ভালোবাসা                 | -                 | निनी।। ১८।। ৭১৯              |
| ও চাঁদ, চোখের জলের             | -                 | রক্তকরবী।। ৮।। ২৭১           |
| ও তো আর ফিরবে না রে            | -                 | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৪৭          |
| ও, দেখবি রে ভাই                | -                 | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৫৯         |
| ও নিঠুর, আরো কি বাণ            | -                 | গীতালি।। ৬।। ১৭৬             |
| ও ভাই, দেখে যা                 | •                 | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৫৯         |
| ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই        | -                 | শেষরক্ষা।। ১০।। ১৯৬          |
| ও যে চেরিফুল তব বনবিহারিণী     | -                 | लियन।। १।। २२२               |
| ও যে মানে না মানা              | -                 | थायन्छ।। १।। २७०             |
| ওই অমল হাতে রন্ধনী প্রাতে      | -                 | গীতালি।। ৬।। ১৯৭             |
| ওই আঁখি রে                     | -                 | त्राका ७ त्रानी।। ১।। ८९९    |
| ওই আসে ঐ অতি ভৈরব হরবে         | বর্বামঙ্গল        | कन्नना। ।।। ১०७              |
|                                |                   | <b>(गर वर्ष</b> ण।। ৯।। २১०  |
|                                |                   | खारगगाथा।। ১७।। ১२৯          |
| ওই কথা বলো সখা                 | -                 | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৯        |
| ওই কি এলে আকাশ-পারে            | প্রত্যাশা         | निज्ञाकः।। ১।। २७१           |
| ওই কে আমায় কিরে ডাকে          | -                 | মারার খেলা।। ১।। ৪৩৩         |

### রবীক্স-রচনাবলী

| প্রথম ছব্র                            | শিরোনাম          |
|---------------------------------------|------------------|
| ওই কে গো হেসে চায়                    | _                |
| ওই ছাপাখানাটার ভৃত                    | তুমি             |
| ওই জানালার কাছে বসে আছে               | সুখস্বপ্ন        |
| ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি            | তনু              |
| ওই ভোমার ঐ বাশিখানি                   | বালি             |
| ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো             | _                |
| ওই দেখো মা আকাশ ছেয়ে                 | ছুটির দিনে       |
| ওই দেহপানে চেয়ে                      | শ্বৃতি           |
| <b>उ</b> रे नात्म এकिन धना रुन        | বুদ্ধদেবের প্রতি |
| ওই বুঝি বাশি বাজে                     | -                |
|                                       |                  |
| ওই মধুর মুখ জাগে মনে                  | -                |
| ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে           | ~                |
| ওই মহামানব আসে                        | -                |
|                                       |                  |
| ওই মেঘ করে বুঝি গগনে                  | _                |
| ওই যে তপনের রশ্মির কম্পন              | -                |
| ওই যে তোমার মানসপ্রজাপতি              | মরীচিকা          |
| ওই যে রাতের তারা                      | জ্যোতিষী         |
| ওই যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার       |                  |
| ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন         | নিশ্বল প্রয়াস   |
| ওই যেখানে শিরীষ গাছে                  | পলাতকা           |
| <b>৪ই রে তরী দিল খুলে</b>             | -                |
| ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে             |                  |
| ওই শোনো গো, অতিথ বুঝি আঞ              | অতিথি            |
| ওই শোনো ভাই বিশু                      | ধর্মপ্রচার       |
| ওইখানে মা পুকুরপাড়ে                  | 744019           |
| ० हैएक करत भा, यनि दुई                | দুয়োরানী        |
| <b>७८क ड्रै</b> रसा ना. ड्रैरसा ना हि | नु दशासाना       |
| ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না              |                  |
| <b>७</b> वर्ता प्रथी, वर्ता           | _                |
| ওকে বোঝা গেল না                       | _                |
| ওগো অনন্ত কালো                        | -                |
| ওগো, আপন রসৈ মাতে কারা                | _                |
|                                       |                  |
| ওগো আমার এই জীবনের                    | -                |
|                                       |                  |

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার

০ ওগো কর্ণধার সৃষ্টি তোমার

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর

কর্ণধার

मीमा

श्रम ।। चला। भन्ना মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৭ প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫২ ছবি ও গান।। ১।। ৯২ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৮ त्यसा। १।। ১৫৮ **हशामिका** (न)।। ১७।। ১৮১ मिखा। तम ७० কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৯ পরিশেষ।। ৮।। ২০৫ রাজা ও রানী।। ১।। ৪৮৬ শাপমোচন।। ১১।। ২৪০ মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩০ গহপ্রবেশ।। ৯।। ১৯০ শেষ কোখা। ১৩।। ১১৮ সভাতার সংকট।। ১৩।। ৫৪৫ বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৯ 5411 5511 680 বিচিত্রিতা। ৯।। ১৬ শিশু ভোলানাথ।৷ ৭৷৷ ৬৪ গীতानि।। ७।। २०७ यानश्री।। ১।। २७8 পলাতকা।: ৭।। ৫ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৫১ পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৯ लिथन।। १।। २১৯ क्रिका।। ८।। ३३७ मानशी।। ১।। ৩১৮ সহজ পাঠ ২।। ১৫।। ৪৫৮ শিশু ভোলানাথ!! ৭!! ৭৭ **हशानिका** (न)।। ১७।। ১৭०-৭১ **श्रायन्त्रियः**।। ४।। ३৫९ মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৪ মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৮ लिथन।। १।। २०৯ গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৭ গীতা@লি।। ৬।। ৭৭ मानारै।। ১२।। ১৫२. সানাই (1.4.)।। ১২।। १०० গীতালি।। ৬।। ১৭৭ অরাপরতন।। ৭।। ২৮৬

| ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি - রোগশযায়।। ১৩।। ১০ ওগো আমার হৃদয়বাসী - গীতালি।। ৬।। ২০৯ ওগো এত প্রেম-আশা বিলাপ কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯০ ওগো, এমন সোনার মায়াখানি বর্বাপ্রভাত বেয়া।। ৫।। ২০১ তগো কর্পয়র, সৃষ্টি তোমার লীলা সানাই (য়.প)।। ১২ ।। ৭৪০ ০ ওগো আমার প্রাণের কর্পয়ার কর্পয়র সানাই ।। ১২ ।। ১৫২ ওগো কাঙাল, আমারে ভিখারি কালা।। ৪।। ১০২ ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি ভৈরবী গান বিলাপ কড়ি ও কোমল।। ১।। ৩১৫ বিলা কে যায় বাশরি বাজায়ে গান কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯২ বিগো ডেকো না মোরে ডেকো না বিলা তর্মা, জাগাইয়ো ভোরে - সন্ধায়ে মতো হও বিগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে - সন্ধায় মতো হও বিগো তোমার চক্ষু দিয়ে - চণ্ডালিকা। ২২।। ২১৮ বিগো তোমার কক্ষু দিয়ে - চণ্ডালিকা।। ১২।। ২১৮ বিগো, তোরা কে যাবি পারে - চণ্ডালিকা।। ১২।। ২১৮ বিগো, তোরা বল তো এরে অবারিত বিগো দাখাময়ী চোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | শিরোনাম          | ग्रहा। यथा। পृष्ठा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| ওগো আমার হৃদয়বাসী ওগো আমার হৃদয়বাসী ওগো এত প্রেম-আশা বিলাপ বর্ষাপ্রভাত ব্যা এত প্রেম-আশা বর্ষাপ্রভাত ব্যা কর্পয়র সৃষ্টি তোমার লীলা ০ ওগো কর্পয়র কর্পয়র কর্পয়র বিলাপ ০ ওগো আমার প্রাণের কর্পয়র বিলাপ ০ ব্যায়ার নামার বিলাপ ০ ব্যায়ার নামার ব্রেমের বিলাপ ০ ব্যায়ার নামার ব্রেমের বিলাপ ০ ক্রিম্রের ব্রেমার ভায়য়র বিলাল ০ ব্রেমার বিলাপ ০ ক্রিমার ব্রেমার বিলামার বিলাপ ০ কর্ময়র ব্রেমার ব্রেমার বিলাপ ০ কর্ময়র ব্রেমার বিলাপ ০ ক্রেমার বিলাপ ০ ক্রেমার বিলাপ ০ ক্রেমার বিলাপ ০ ব্রেমার বিলাপ ০ ব্রেমার বিলাপ ০ ক্রেমার বিলামার বিলাপ ০ কর্ময়র ব্রেমার বিলামার বিলাপ ০ ক্রেমার বিলামার বিলামার বিলাপ ০ ক্রেমার বিলামার বিলাপ ০ ক্রেমার বিলামার বিলামার বিলাপ  কর্মার বিলামার বিলামার বিলাপ কর্ময়র বিলামার বিলা | প্রথম ছত্ত্র                      | ार्प्रामान       |                    |
| ন্ত্রণা এত প্রেম-আশা বিলাপ কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯০ প্রগা, এমন সোনার মায়াখানি বর্ষাপ্রভাত ধ্যায়।। ৫।। ২০১ প্রগা কর্ণধার, সৃষ্টি তোমার লীলা সানাই (গ্র.প)।। ১২ ।। ৭৪০ ০ ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার কর্ণধার কর্ণধার সানাই ।। ১২ ।। ১৫২ প্রগা কাঙাল, আমারে ভিথারি কন্ধনা।। ৪।। ১০২ প্রগা কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি ভৈরবী গান কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯২ প্রগা ডেকো না মোরে ডেকো না - চগুলিকা। ১।। ১৯২ প্রগা ডক্রলী - পর্রপুট।। ১০।। ১২৫ প্রগা তারা, জাগাইয়ো ভোরে - প্রাণ্ডা তারা, জাগাইয়ো ভোরে - প্রাণ্ডা তারা, অমনি সন্ধার মতো হও সন্ধায় মানসী।। ১।। ৩৪৬ প্রগা তোমার কন্ধু দিয়ে - চগুলিকা। ১২।। ২১৮ প্রগা তোমার কন্ধু দিয়ে - চগুলিকা। ১২।। ২২৮ বিরক্তমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ প্রগা, তোরা কে যাবি পারে - চগুলিকা। ১২।। ২১৮ ক্রেগা, তোরা কল্ তো এরে অবারিত প্রয়া। ৫।। ১৬০ ক্রোণা দখিন হাওয়া - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | -                |                    |
| ন্ত্রগা, এমন সোনার মায়াখানি বর্ষাপ্রভাত ব্যায়া ৫।। ২০১ প্রগা কর্গধার, সৃষ্টি তোমার লীলা ০ ওগো আমার প্রাণের কর্গধার কর্গধার কর্গধার সানাই (গ্র.প) ।। ১২ ।। ৭৪০ ০ ওগো আমার প্রাণের কর্গধার কর্গধার সানাই ।। ১২ ।। ১৫২ বিগো কাঞ্চাল, আমারে ভিখারি কর্মনা।। ৪।। ১০২ বিগো কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি তরবী গান কড়ি ও কোমলা। ১।। ১৯২ বিগো কে বায় বাঁশরি বাজায়ে গান কড়ি ও কোমলা। ১।। ১৯২ বিগো তরেলা না মারে ডেকো না বিগো তরেলা বিগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে বিগো তুমি, অমনি সন্ধাার মতো হও বিগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে বিগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে বিগো তোমার চক্ষু দিয়ে বিগো, তোরা কে যাবি পারে বিগো, তোরা কে বাবি পারে বিগো, তোরা বল তো এবে বিগো দায়াময়ী চোর ব্যা দায়াময়ী চোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | -                |                    |
| ওগো কর্ণধার, সৃষ্টি তোমার লীলা  ত ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার  কর্ণধার  কর্ণধার  কর্ণধার  কর্ণধার  কর্মনা। ৪।। ১২ ।। ১৫২  কর্মনা। ৪।। ১২২  ওগো কাঙাল, আমারে  তিথারি  কর্মনা। ৪।। ১১২  ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি  ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে  গান  কড়ি ও কোমলা। ১।। ১৯২  কণ্ডা তরুলী  তগো তরুলী  তগো তরুলী  তগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে  বগো তুমি, অমনি সন্ধার মতো হও  সন্ধায়  বগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে  বগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে  বগো তোমার চক্ষু দিয়ে  বগো, তোরা কে যাবি পারে  বগো, তোরা কল্ তো এরে  বগো দখিন হাওয়া  বগো দখাময়ী চোর  সানাই (গ্র.প) ।। ১২ ।। ৭৪০  কর্মনা। ১।। ১২ ।। ১২২  কর্মনা। ১।। ১৯২  কর্মনা। ১।। ১৯২  কর্মনানসা। ১।। ১৯৬  কর্মান-সভা।। ৮।। ৪২৩  কর্মান সভা।। ৬।। ১৮৯  কর্মান স্যাময়ী চোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                  | •                  |
| ০ ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার কর্ণধার কর্ণধার সানাই ।। ১২ ।। ১৫২ ওগো কাঙাল, আমারে ভিথারি কর্মনা।। ৪।। ১০২ ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি ভৈরবী গান কড়ি ও কোমলা। ১।। ১৯২ ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে গান কড়ি ও কোমলা। ১।। ১৯২ ওগো তেকো না মোরে ডেকো না ওগো তরুলী ওগো তরুলী ওগো তরা, জাগাইয়ো ভোরে বগো তুমি, অমনি সন্ধাার মতো হও সন্ধাায় ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে বগো তোমার চক্ষু দিয়ে বগো, তোরা কে যাবি পারে বগো, তোরা বল্ তো এরে বগো দখিন হাওয়া বগো দযাময়ী চোর  কর্ণধার কর্পধার কর্মনা। ১।। ১২ ।। ১২২ কর্মার ক্রমান কর্মার ব্যা ব্যা ব্যা ব্যা বিজ্ঞা বিজ্ঞা বির্মা                      | ওগো, এমন সোনার মায়াখান           | বষাপ্রভাত        | -                  |
| ওগো কাঙাল, আমারে ভিথারি কর্মনা। ৪।। ১০২ ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে গান কড়িও কামলা। ১।। ১৯২ ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে গান কড়িও কামলা। ১।। ১৯২ ওগো তেকো না মোরে ডেকো না ওগো তরনী ওগো তরা, জাগাইয়াে ভারে বগো তুমি, অমনি সন্ধাার মতো হও সন্ধাায় বগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে ওগো, তোরা কে যাবি পারে বগো, তোরা বল্ তো এরে বগো দখিন হাওয়া বগো দখাময়ী চোর  ভিথারি ক্মানি।। ১।। ১০২ কর্মান-সভা। ৮।। ৪২৩ ব্যা দখিন হাওয়া বগো দযাময়ী চোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |                    |
| ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি ভৈরবী গান কড়ি ও কোমলা। ১।। ১১৫ ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে গান কড়ি ও কোমলা। ১।। ১৯২ ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না ওগো তরুলী ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে ওগো তুমি, অমনি সন্ধার মতো হও বগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে ওগো তোমরা বত পাড়ার মেয়ে ওগো, তোমরা ককু দিয়ে ওগো, তোরা কে যাবি পারে ওগো, তোরা বল্ তো এরে ওগো, তোরা বল্ তা এরে ওগো দখিন হাওয়া ওগো দয়াময়ী চোর  মানসী। ১।। ১১৫ ক্রালিকা। ১২।। ১২৮ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ ব্যা দখিন হাওয়া ওগো দয়াময়ী চোর  মানসী। ১।। ১৬০ ক্রালিকা।। ১।। ১৬০ ক্রালিকা।। ১।। ১৮৯ ক্রালিকা।। ১।। ১৮৯ ক্রালিকা।। ১।। ১৮৯ ক্রালিকা।। ১।। ১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |                    |
| ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে গান কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯২ ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না ওগো তরুলী তরুলী তরো তরার, জাগাইয়ো ভোরে তগো তুমি, অমনি সন্ধার মতো হও প্রগা তোমরা যত পাড়ার মেয়ে তগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে তগো তোমরা ককু দিয়ে তগো, তোরা কে যাবি পারে তগো, তোরা বল্ তো এবে তগো দখিন হাওয়া তগো দযাময়ী চোর  কড়ি ও কোমলা। ১।। ১৯২ কণ্ডালিকা। ১।। ১৩।। ১৭৪ ক্রালিকা। তামা ১৪৬ কণ্ডালিকা। ১২।। ১৬৮ চরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ ক্রো। ক্রান্ত ব্যায়া। ৫।। ১৬০ ক্রো দয়াময়ী চোর  কজিপতির নির্বন্ধা। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |                    |
| প্রগা ডেকো না মোরে ডেকো না - চণ্ডালিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৭৪ পরপূট। ১০।। ১২৫ পরপূট। ১০।। ১২৫ পরপূট। ১০।। ১২৫ পরপূট। ১০।। ১২৫ পরপূটা, অমনি সন্ধার মতো হও সন্ধায় মানসী।। ১।। ৩৪৬ পরপা তোমরা যত পাড়ার মেয়ে - চণ্ডালিকা। (নৃ)।। ১৩।। ১৭১ পর্যো তোমরা কক্ষু দিয়ে - চণ্ডালিকা।। ১২।। ২১৮ পর্যো, তোরা কে যাবি পারে - চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ প্রগা, তোরা বল তো এবে অবারিত খেয়া।। ৫।। ১৬০ পর্যো দখিন হাওয়া - ফান্ধনী।। ৬।। ৩৮৯ প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                  |                    |
| প্রপে তরুণী - পরপুট। (১০। ১২৫ প্রগো তরুণী - পরপুট। (১০। ১২৫ প্রগো তরা, জাগাইয়ো ভোরে - ফুলিঙ্গ। ১৪। ১৫ প্রগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও সন্ধ্যায় মানসী।। ১।। ৩৪৬ প্রগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে - চগুলিকা। (২)।। ১৩।। ১৭১ প্রগো তোমার চক্ষু দিয়ে - চগুলিকা।। ১২।। ২১৮ প্রগো, তোরা কে যাবি পারে - চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ প্রগো, তোরা কল্ তো এরে অবারিত খেয়া।। ৫।। ১৬০ প্রগো দখিন হাওয়া - ফান্থনী।। ৬।। ৩৮৯ প্রগো দয়াময়ী চোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | গান              | •                  |
| ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে - ক্মূলিঙ্গ। ১৪।। ১৫ ওগো তুমি, অমনি সন্ধার মতো হও সন্ধায় মানসী।। ১।। ৩৪৬ ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে - চগুলিকা।। ১২।। ১২৮ ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে - চগুলিকা।। ১২।। ২১৮ ওগো, তোরা কে যাবি পারে - চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ ওগো, তোরা বল্ তো এরে অবারিত বেয়া।। ৫।। ১৬০ ওগো দখিন হাওয়া - ফাল্লনী।। ৬।। ৩৮৯ ওগো দয়াময়ী চোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | •                |                    |
| ওগো তৃমি, অমনি সন্ধার মতো হও সন্ধায়  ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে - চগুলিকা। ১২।। ১৭১  ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে - চগুলিকা।। ১২।। ২১৮  ওগো, তোরা কে যাবি পারে - চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩  ওগো, তোরা বল্ তো এরে অবারিত যেয়া।। ৫।। ১৬০  ওগো দখিন হাওয়া - ফাল্পনী।। ৬।। ৩৮৯  ওগো দয়াময়ী চোর - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | -                |                    |
| ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে - চগুলিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৭১ ওগো তোমার চক্ষ দিয়ে - চগুলিকা।। ১২।। ২১৮ ওগো, তোরা কে যাবি পারে - চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ ওগো, তোরা বল্ তো এরে অবারিত খেয়া।। ৫।। ১৬০ ওগো দখিন হাওয়া - ফাল্পনী।। ৬।। ৩৮৯ ওগো দযাময়ী চোর - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | •                | •                  |
| ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে - চগুলিকা।। ১২।। ২১৮ ওগো, তোরা কে যাবি পারে - চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩ ওগো, তোরা বল তো এরে অবারিত খেয়া।। ৫।। ১৬০ ওগো দখিন হাওয়া - ফাল্পনী।। ৬।। ৩৮৯ ওগো দযাময়ী চোর - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | সন্ধ্যায়        |                    |
| ওগো, তোরা কে যাবি পারে - চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪২৩<br>ওগো, তোরা বল তো এরে অবারিত বেয়া।। ৫।। ১৬০<br>ওগো দখিন হাওয়া - ফাল্পনী।। ৬।। ৩৮৯<br>ওগো দযাময়ী চোর - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | -                |                    |
| ওগো, তোরা বল্ তো এরে অবারিত বেয়া।। ৫।। ১৬০<br>ওগো দখিন হাওয়া - ফাল্লনী।। ৬।। ৩৮৯<br>ওগো দয়াময়ী চোর - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | -                |                    |
| ওগো দখিন হাওয়া - ফাল্পনী।। ৬।। ৩৮৯<br>ওগো দয়াময়ী চোর - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | •                | •                  |
| ওগো দয়াময়ী চোর - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | অবারিত           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | -                |                    |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ওগো দয়াময়ী চোর                  | -                |                    |
| চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                  | -                  |
| ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও - মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | •                |                    |
| ওগো নদী, আপন বেগে - ফান্ধনী।। ৬।। ৩৯০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | -                |                    |
| ওগো, নিশীথে কখন এসেছিলে মুক্তিপাশ খেয়া।। ৫।। ১৫০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | মুক্তিপাশ        |                    |
| ওগো পথিক, দিনের শেষে - গীতিমালা।। ৬।। ১১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | -                |                    |
| ওগো পসারিন। দুর্গি আয় পসারিনী কল্পনা।। ৪।। ১১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =                                 | পসারিনী          |                    |
| ওগো পুরবাসী, আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে - বিসর্জন।। ১।। ৫৬৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | -                | , . ,              |
| ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী উন্নতিলক্ষণ কল্পনা।। ৪।। ১৪৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |                    |
| ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে মার্জনা কল্পনা। । ।। ১১৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |                    |
| ওগো বর, ওগো বঁধু বালিকাবধু বেয়া।। ৫।। ১৫৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | -                |                    |
| ওগো বসম্ভ, হে ভূবনজয়ী বসম্ভ মহুয়া। ৮।। ১১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  | ` .                |
| ওগো বাশিওআলা বাশিওআলা শামলী।। ১০।। ১৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                  |                    |
| ওগো বৈতরণী বৈতরণী প্রবী।। ৭।। ১৭৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |                    |
| ওগো, ভালো করে বলে যাও ভালো করে বলে যাও মানসী।। ১।। ৩৩৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | ভালো করে বলে যাং | अभागमा।। ५।। ७७८   |
| ওগো মা, ঐ কথাই তো ভালো - চণ্ডালিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৭৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | -                |                    |
| ওগোমা, রাজ্ঞার দুলাল গেল চলি ত্যাগ বেয়া।। ৫।। ১৪৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                  |                    |
| ওগোমা, রাজ্ঞার দুলাল, যাবে আজি শুভক্ষণ খেয়া।। ৫।। ১৪৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ওগো মা, রাজ্ঞার দুলাল যাবে আজি    | <u> ওডকণ</u>     |                    |
| ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময় মৃত্যু কণিকা।। ৩।। ৭০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শুন্যময় | 1                |                    |
| ন্তলো মোর না-পাওয়া প্রবী।। ৭।। ১৯০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |                    |
| ওগোমোর নাহি যে বাণী বাণীহার। সানাই।। ১২।। ১৯৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                 | বাণীহারা         |                    |
| अरुगा स्मान, ना यपि कथ - गीठा खनि।। ७।। ৫২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ওগো মৌন, না যদি কও                | -                | গাতাঞ্জাল।। ৬।। ৫২ |

ওরে চিরভিক্

. প্রথম ছত্ত শিরোনাম अह ।। चला। शृष्ठी ওগো যৌবন-তরী क्रिका।। ।।। २८७ যৌবনবিদায ওগো শান্ত পাষাণমূরতি তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৬ ওগো শীত, ওগো শুদ্র শীত নটরাজ।। ১।। ২৮৩ ওগো শেফালিবনের মনের কামনা গীতিমালা।। ৬।। ১০৬ শেষ वर्षणा। ।।। २১৪ কডি ও কোমল।। ১।। ১৮৮ ওগো, শোনো কে বাজায় বাশি ওগো শ্যামলী, আৰু প্ৰাবণে माामनी।। ১১।। ১৮৪ गा। यनी ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার শ্রাবণগাথা।: ১৩।। ১৩৪ ওগো সখী, দেখি দেখি মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৯ ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনালো বর্ষা-মঙ্গল নটরাজ।। ১।। ১৭০ ওগো সৃষী প্রাণ, তোমাদের এই আগন্তক মানসী।। ১।। ৩৪৪ ওগো সুন্দর চোর **টৌরপঞ্চাশিকা** क्वना।। ८।। ১०৮ ০ বহু বৰ্ষ হতে তব <u>চৌরপঞ্চাশিকা</u> কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৪ ওগো হংসের পাতি লেখন।। ৭।। ২২১ ওগো হৃদয়-বনের শিকারি প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২৪ ওডার আনন্দে পাখি क्वित्र।। ১८।। ১৫ ওদের কথায় ধাদা লাগে গীতিমালা।। ৬।। ১৪৯ ওদের সাথে মেলাও, যারা গীতিমালা।। ৬।। ১৫৫ ওপার হতে এপার-পানে চিব্রদিনের দাগা পলাতকা।। ৭।। ৬ ওমা, ওমা, ওমা, ফিরিয়ে নে চগুলিকা (न)।। ५०।। ১৮৫ ওর ভাব দৈখে যে পায় হাসি याद्रनी।। ७।। ४०४ ওর মানের এ বাধ श्रायन्ति छ।। १।। २२२ ওরা অকারণে চঞ্চল नवीन।। ১১।। ২১৩ শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৮ ওরা অস্তাজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত পত্রপুট।। ১০।। ১২৬ ওরা এসে আমাকে বলে শেষ সপ্তক।৷ ৯।৷ ৯৪ ওরা কি কিছু বোঝে वीथिका।। ১०।। ८२ রূপকার ওরা চলেছে দিঘির ধারে ঘাটের পথ (अग्रा।। १।। ১८८ ওরা তো সব পথের মানুষ संबुंडि।। ১১।। ১৫० চলাচল ওরে আগুন, আমার ভাই প্রায়ন্ডির।। ৫।। ২৫৩ পরিত্রাণ।। ১০।। ২৭৪ ০ আগুন, আমার ভাই মুক্তধারা।। ৭।। ২২৫ ওরে আমার কর্মহারা উৎमर्गा। १।। ১०৯ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১২ ওরে আশা, কেন তোর আশার নৈরাশা ওরে ওরে ওরে আমার মন व्यव्यायञ्चा। ७।। ७७३ 285 11911 285 **उ**द्ध कवि, मन्ना रुख अन কবির বয়স क्रिका।। ८।। ১৮१ ওরে গৃহবাসী, তোরা नवीन।। ১১।। २১२ ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে

শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৭

श्राष्ट्रिक।। ১১।। ১১०

| প্রথম ছত্ত্র                               | শিরোনাম                           | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ওরে ঝড় নেমে আয়                           | -                                 | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৫           |
|                                            |                                   | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৪৯     |
| ওরে তুই জগৎ-ফুলের কীট                      | আহ্বানসংগীত                       | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৪৭            |
| ওরে তোদের ত্বর সহে না আর                   | -                                 | वनाका।। ७।। २१२                 |
| ওরে তোরা কি জানিস কেউ                      | -                                 | नमी।। २।। ১२১                   |
| ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা                   | -                                 | वनाका।। ७।। २८७                 |
| ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক                      | -                                 | বসন্ত।। ৮।। ৩৫১                 |
| ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী        | n -                               | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩৩           |
| ওরে পাখি                                   | -                                 | শেষ লেখা।। ১৩।। ১৭০             |
| ওরে পাষাণী                                 | -                                 | <b>ह्यानिका</b> (न्)।। ১७।। ১৮७ |
| ওরে প্রজ্ঞাপতি, মায়া দিয়ে কে যে          | <b>एक</b>                         | निष्याक्त ।। ३।। २৯८, ७४२       |
| ওরে বাছা, দেখতে পারি নে                    | -                                 | <b>हशानिका</b> (नृ)।। ১७।। २৮०  |
| ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে                      | -                                 | काजूनी।। ७।। ७৯১                |
| ওরে ভীক্ন, তোমার হাতে                      | -                                 | গীতালি।। ৬।। ১৯৯                |
| <b>७</b> द्ध मन यथन कांशिन ना द्व          | -                                 | गृर्थात्म।। ७।। ১৮৬             |
| ০ ও আমার মন যখন জাগলি না রে                | 1 -                               | গীতালি।। ৬।। ১৮৬                |
| ওরে মাঝি, ওরে আমার                         | -                                 | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৯০              |
| ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে               | মাতাল                             | क्रिनिका।। ८।। ১৭৩              |
| ওরে মৃত্যু, জ্বানি তুই                     | প্রতীকা                           | সোনার তরী।। ২।। ৪৭              |
| ওরে মোর শিশু ভোলানাথ                       | শিশু ভোলানাথ                      | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫১           |
| ওরে মৌনমৃক, কেন আছিস নীরবে                 |                                   | निर्वमा। । । २৯৯                |
| ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদ্রদেশে            | याजी                              | চৈতালি।। ৩।। ৪০                 |
| ওরে যেতে হবে, আর দেরি নাই                  | -                                 | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।। ৬৪৫       |
| ওরে লেজ, হারা লেজ                          | -                                 | स्त्रा। २०।। ७৯৪                |
| ওরে শিকল তোমায় কোলে করে                   | •                                 | প্রায়ন্ডিন্ত।। ৫।। ২৫৪         |
| ওরে শিকল তোমায় অঙ্গে ধরে                  | •                                 | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৭৫             |
| ওরে সাবধানী পথিক                           | -                                 | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৭৭    |
|                                            |                                   | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৫৩          |
| <b>७</b> त्ना, त्रार्थ (म, मिथ, त्रार्थ (म | -                                 | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২২           |
| ওলো শেফালি                                 | •                                 | (मय वर्षणा। %।। २५८             |
| ওহে অন্তরতম                                | জীবনদেবতা                         | विज्ञा। २।। <b>५</b> ३४         |
| ওহে নবীন অতিথি                             | নবীন অতিথি                        | निखा। १।। ८৮                    |
| <b>उट्ट भाष्ट्र, हत्ना भर</b> थ            | -                                 | इन्मो। ३५।। ४७१                 |
| কই পালম্ব, কই রে কম্বল                     | -                                 | इन्सा। ३५॥ ७०६                  |
| কখন ঘুমিয়েছিনু                            | -                                 | রোগশযাায়।। ১৩।। ১৮             |
| कथन मिला পরায়ে                            | -                                 | नवीन।। ১১।। २১१                 |
|                                            | TOTAL SELECTION                   | मार्गामा ३३।। २७४               |
| কখন বসন্ত গোল                              | বসন্ত-অবসান<br>মৌলানা জিয়াউন্দীন | কড়িও কোমল।। ১।। ১৮৭            |
| কখনো কখনো কোনো অবসরে                       | ৰোগালা ।অমাওলাল                   | नवकाठक।। ১२।। ১२२               |
| কঠিন পাথর কাটি                             | •                                 | स्कृतिक।। ১८।। ১৫               |

| প্রথম ছ্ত্র                     | শিরোনাম         | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| কঠিন বেদনার তাপস দোহে           | -               | পরিশোধ (না-গী-)।। ১৩।। ২১২    |
| কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে             | -               | অচলায়তন।। ৬।। ৩২০            |
| কত অন্ধানারে জানাইলে তৃমি       | -               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১৪            |
| কত কাল রবে বলো ভারত রে          | _               | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৩২  |
|                                 |                 | চিরকুমার - সভা।। ৮।। ৪০৫      |
| কত কী যে আসে কত কী যে (প্র)     | -               | কথা ও কাহিনী: কাহিনী।। ৪।। ৮১ |
| কত দিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে      | -               | ভগ্নহদয়।। ১৪।। ৫২৫           |
| কত দিন ভাবে ফুল                 | -               | সহজ পাঠ ১।। ১৫।। ৪৫৩          |
| কত দিন যে তুমি আমায়            | -               | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৪০           |
| কত দিবা কত বিভাবরী              | -               | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩১         |
| কত ধৈর্য ধরি                    | প্রণতি          | भक्या।। ৮।। ১०२               |
|                                 | -               | শেষের কবিতা।। ৫।। ৩৪২         |
| কত-না তুষারপৃঞ্জ আছে সৃপ্ত হয়ে | -               | तिद्वमा। । ।। २५७             |
| কত-না দিনের দেখা                | মনের মানুষ      | নটরাজ।। ১।। ২৯৩               |
| কত বড়ো আমি                     | সন্দেহের কারণ   | কণিকা।। ৩।। ৬২                |
| কতবার মনে করি পূর্ণিমানিশীথে    | শ্রান্তি        | मानमी ।। ১ ।। २१৫             |
| কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে       |                 | वनाका।: ७।! २७१               |
| কথা কও, কথা কও (প্র)            | -               | কথা ও কাহিনী: কথা।। ৪।: ১৭    |
| কথা কহ কথা কহ                   | -               | इन्सा। ३३।। ४৯८               |
| কথা কোস নে লো রাই               | -               | প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৭৩   |
| 'কথা চাই' 'কথা চাই' হাঁকে       | -               | <b>गृनिक</b> । ১৪।। ১৫        |
| কথা ছিল এক-তরীতে                | -               | গীতাঞ্জালি।। ৬।। ৫৮           |
| কথার উপরে কথা                   | -,              | পত্রপুট।। ১০।। ১৩৩            |
| ০এসো অন্তরে গম্ভীর নির্বাক্     | -               | পত্রপুট (গ্র.প.)।। ১০।। ৬৬৯   |
| কদমাগঞ্জ উজাড় করে              | -               | ছড়া।। ১৩।। ১০                |
| কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা    | তীর্থযাত্রী     | পুনন্ত।। ৮।। ২৯৮              |
| কন্কনে শীত তাই                  | -               | খাপছাড়া।। ১১।। ২৭            |
| কনে দেখা হয়ে গেছে              | -               | খাপছাড়া ৷৷ ১১ ৷৷ ৫৯          |
| কনের পণের আশে                   | -               | খাপছাড়া।। ১১।। ২৮            |
| কবরীতে ফুল শুকাল                | -               | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।। ৬০৭     |
| কবি হয়ে দোল উৎসবে              | <u>জবাবদিহি</u> | नवकाठक।। ১২।। ১৩০             |
| কবির রচনা তব মন্দিরে            | প্রতার্পণ       | वीथिका।। ১०।। ১৫              |
| কবিবর, কবে কোন্ বিশ্বৃত বরষে    | মেঘদৃত          | মানসী।। ১।। ৩৩৫               |
| কবে আমি বাহির হলেম              | -               | গীতাঞ্জিলি।। ৬।।৪৮            |
| কমল ফুটে অগম জলে                | -               | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ১৬           |
| করিয়াছি বাণীর সাধনা            | -               | <u>क्रमा</u> पित्।। ১৩।। ७१   |
| করেছিনু যত সুরের সাধন           | মায়া           | শৈজুতি। ১১।। ১৫০              |
| कर्ल मिना वृभकायून              | -               | इन्सा। >>।। ५६६               |
| কর্ম আপন দিনের মজুরি            | -               | দেখন।। ৭।। ২১৬                |
| कर्म यथन (मयठा रहा जूए वहन      | ছিন্ন পত্ৰ      | পদাতকা।। ৭।। ৩৫               |

| প্ৰথম ছব্ৰ                        | শিরোনাম           | গ্ৰন্থ।। পৃষ্ঠা             |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| কলকতামে চলা গয়ো রে               | নাসিক হইতে        |                             |
|                                   | খুড়ার পত্র       | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫    |
| কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ           | কাকলী             | মহয়া।। ৮।। ৫৩              |
| কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে      |                   | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৫        |
| কল্লোলমুখর দিন                    | -                 | स्कृतिक।। ১৪।। ১৬           |
| কহিল কঞ্চির বেড়া                 | নম্ভা             | कंनिका।। ७।। ৫৭             |
| কহিল কাঁসার ঘটি                   | শক্তির সীমা       | किनका।। ७।। ৫১              |
| কহিল গভীর রাত্রে                  | বৈরাগ্য           | চৈতালি।। ৩।। ১৩             |
| किंटन जाता, क्वानिय जालाथानि      | -                 | स्कृतिक।। ১৪।। ১৬           |
| কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে     | গরক্তের আত্মীয়তা | किनका।। ७।। ৫৯              |
| কহিল ভিক্ষার ঝুলি, হে টাকার তোড়া | সাম্যনীতি         | কণিকা।। ৩।। ৫৯              |
| কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল           | উচ্চের প্রয়োজন   | কণিকা।। ৩।। ৫৭              |
| কহিলা হবু, শুন গো গোবুরায়        | জুতা-আবিষ্কার     | कन्नना। । ।। ১২৮            |
| কহিলাম, ওগো রানী                  | <b>इ</b> छानिया   | পুরবী।। ৭।। ২০২             |
| কহিলেন, বসুন্ধরা                  | সত্যের আবিষ্কার   | কণিকা।। ৩।। ৬৯              |
| কহো কহো মোরে প্রিয়ে              | -                 | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৯           |
|                                   |                   | পরিশোধ (না.গী)।। ১৩।। ২০৯   |
| কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে          | দান               | পুরবী।। ৭।। ১৫৯             |
| কাঁচড়াপাড়াতে এক ছিল রাজপুত্তর   | -                 | খাপছাড়া।। ১১।। ১২          |
| কাঁচা ধানের খেতে যেমন             | -                 | গীতালি।। ৬।। ১৯৩            |
| কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে            | -                 | (लथन।। १।। २२)              |
| কাঁটার সংখ্যা ঈর্ষাভরে            | -                 | ফুলিঙ্গ। ১৪।। ১৪            |
| কাঠালের ভৃতি-পচা                  | অনসৃয়া           | সানাই।। ১২।। ১৯৩            |
| কাঁদালে তুমি মোরে                 | -                 | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৪৫         |
| কাঁদিতে হবে রে                    | -                 | শ্যামা।। ১৩।। ২৭৯           |
| 111.65                            |                   | পরিশোধ (না. গী.)।। ১৩।। ২১০ |
| कार्य भरे, तल                     | -                 | খাপছাড়া।। ১১।। ৬০          |
| 1161                              |                   | इन्स्।। ১১।। ৫৪৪            |
| কাঁপিছে দেহলতা থরথর               | -                 | इन्दा। >>।। ৫৯०             |
| কাপিলে পাতা, নড়িলে পাখি          | -                 | इम्म।। ১১।। ७৫७             |
| काका वर्लन, সময় হरल              | মর্তবাসী          | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮২       |
| কাছে আছে দেখিতে না পাও            |                   | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২১       |
| কাছে এল পূজার ছুটি                | ছুটির আয়োজন      | পুনশ্চ।। ৮।। ৩১৬            |
| কাছে ছিলে দূরে গেলে               | -                 | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩২       |
| কাছে তার যাই যদি                  | _                 | ভশ্বসময়।। ১৪।। ৫৫৬         |
|                                   | লাজময়ী           | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৪       |
| কাছে থাকার আড়ালখানা              | _                 | লেখন।। ৭।। ২১৯              |
| कार्ट्स थांकि यरव                 | _                 | कृतिक।। ১৪।। ১৬             |
| কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো         | -                 | শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৮     |
| কাছে যবে ছিল                      | _                 | (भवतका।। ১०।। ১৯৮           |

## त्रवीच-त्रठनावली

| শিরোনাম      |
|--------------|
| হাদয়ের ধন   |
| তৃতীয়া      |
| -            |
| _            |
| -            |
| কাঠবিড়ালি   |
| -            |
| -            |
| সমালোচক      |
| -            |
| প্রার্থনা    |
| মা-লক্ষ্মী   |
| _            |
| স্যাকরা      |
| -            |
| - 0          |
| -            |
| অভিমান       |
| -            |
| শান্তিমন্ত্র |
| ধ্যান        |
| -            |
| -            |
| উপলক         |
| -            |
| -            |
| স্থপ্ন       |
|              |

কাল রাত্রে বাদলের দানোয়-পাওয়া

কালি মধ্যামিনীতে জ্যোৎস্থানিশীথে

কাল সকালে উঠব মোরা

कामि शासा भविशस

কালুর খাবার শখ

কালের যাত্রার ধ্বনি

कामी कामी वर्ला दा आक

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত

কালকে রাতে মেঘের গরজনে

কালরাত্রে

নষ্ট স্বপ্ন

রাত্রে ও প্রভাতে

अप्र ।। चला। शृंहा यानत्री।। ১।। २७৫ পরবী।। १।। ১৭৮ क्वित्र।। ১८।। ১७ **ठशानिका** (न)।। ১०।। ১৭২ **लियना।** १।। २२८ वीथिका।। ১०।। ৫৩ गीठानि।। ७।। २०७ लियन।। १।। २२७ किका।। ७ ।। ५० নৈবেদা। ৪।। ২৬৯ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৫ मिखा। दा। दक मिय वर्षणा। २।। २) ८ বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৮ বাংলাভাষা-পরিচয়।। ১৩।। ৫৮৬ গীতিমালা।। ৬।। ১৪৫ অরপরতন।। ৭।। ২৮১ প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৪১ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪১১ क्रिडामि।। ७।। २৯ नित्वमा।। ।।। २৮२ क्रिजानि।। ७।। ८२ वीथिका।। ১०।। ১১ সহজ পাঠ ১।। ১৫।। ৪৪৯ क्यमित्।। ১७।। ७२ किनका।। ७।। ७८ ভগহাদয় ৷৷ ১৪ ৷৷ ৫৩৬ উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩৪ क्रिजनि।। ७।। ১১ भागमी।। ১०।। ১৭১ कामभूगग्रा।। ১৪।। ७७० क्रिका।। ८।। २১२ किया।। २।। ১৯৬ निविमा।। ८।। २৮७ বাশ্মীকিপ্রতিদা।। ১।। ৩৯৯ বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৪ খাপছাডা।। ১১।। ১৮ खन्मिदिन।। ১७।। ७१ यक्या।। ৮।। १८ শেবের কবিতা।। ৫।। ৫২৩

| প্রথম ছত্র                   | শিরোনাম                  | श्रद्ध ।। चन्छ।। शर्छ।          |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| কালো অন্ধকারের তলায়         | -                        | শেব সপ্তক।। ১।। ৫৬              |
| কালো অশ্ব অন্তরে যে          | কালো ঘোড়া               | বিচিত্রিতা।। ১।। ৩০             |
| 'কালো তুমি'— শুনি জাম কহে    | জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের | •                               |
| •                            | সম্ভোগ                   | কণিকা।। ৩।। ৬০                  |
| কালো মেঘ আকাশের              | -                        | कृतिक।। ১८।। ১৭                 |
| কালো রাতি গেল ঘুচে           | -                        | সহজ্ঞ পাঠ ১।। ১৫।। ৪৪৫          |
| কাশীর গল্প শুনেছিলুম         | কাশী                     | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭৯             |
| কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে    | অনাবশ্যক                 | <b>ट्यग्रा</b> ।। १।। ১৫৯       |
| কাহারে জড়াতে চাহে           | বাহ                      | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯৬           |
| কাহারে পরাব রাখি             | রাখিপূর্ণিমা             | मह्या।। ৮।। 88                  |
| কাহারে হেরিলাম               | -                        | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫৫     |
| কি করিনু হায়                | -                        | कानभूगग्रा।। 58।। ७७৮           |
| কি হল আমার 🔅 বৃঝিবা সন্ধনী   | -                        | ভগ্নহদয়।। ১৪।। ৫৬৩             |
| কিনু গোয়ালার গলি            | বালি                     | <b>পুনन्छ।। ৮।। २</b> ৯०        |
| কিশোরগায়ের পুবের পাড়ায়    | পিস্নি                   | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৬৯             |
| কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে | সমুদ্র                   | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৮           |
| কিসের হরষ কোলাহল             | পুনর্মিলন                | প্রভাতসংগীত।। ১।। ১১            |
| কী অসীম সাহস তোর             | •                        | চ্ণালিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৭৯        |
| কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা       | নিঃস্ব                   | वीथिका।। ১०।। ৯०                |
| কী কথা বলিব বলে              | •                        | উৎসূর্গ (সং)।। ৫।। ১৩০          |
| কী কথা বলিস তুই              | •                        | <b>চশু</b> निका (नृ)।। ১७।। ১৭৬ |
| की कतिया সाधिल               | •                        | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৯               |
|                              |                          | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৯      |
| ক্রী ঘোর নিশীপ, নীরব ধরা     | -                        | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬৩            |
| की कत्ना तराइ, त्रिक्        | অনাবশ্যকের আবশ্যক        |                                 |
| কী জানি কী ভেবেছ মনে         | -                        | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২১    |
|                              |                          | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৩৯৭          |
| কী দশা হল আমার               | -                        | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৬      |
| ০হা, কী দশা হল আমার          | -                        | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৩       |
| কী দোষ করেছি তোমার           | -                        | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬৯            |
| কী দোবে বাধিলে আমায়         | -                        | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০১       |
| কী পাই, কী জমা করি           | -                        | <b>गुनिक</b> ।। ১৪।। ১৭         |
| কী বলিনু আমি                 | -                        | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৮       |
|                              |                          | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৮      |
| की विलल, की अनिनाम           | -                        | कालमृगग्रा।। ১८।। ৬৭०           |
| কী বেদনা মোর                 | বাদলরাত্রি               | বীথিকা।। ১০।: ৭৯                |
| কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ       | -                        | চিত্রাঙ্গদা (नृ)।। ১৩।। ১৬০     |
| কী যে কোপা হেপা-হোপা         | -                        | स्कृतिक।। ১८।। ১९               |
| কী যে ভাবিস তুই অন্য মনে     | -                        | <b>हशामिका (न)।। ১०।। ১</b> ९১  |
| की त्रत्रत्र्या-वत्रवामात्न  | চাতক                     | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৮        |

| প্রথম ছত্ত্র                     | শিরোনাম          | अह।।     |
|----------------------------------|------------------|----------|
| কী স্বপ্নে কাটালে তুমি           | অহল্যার প্রতি    | মানস     |
| कीर्টित मग्रा कतित्या कृत        | •                | লেখন     |
| কীৰ্তি যত গড়ে তুলি <sup>`</sup> | -                | न्यू लि: |
| কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে               | -                | খাপছ     |
| কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ       | -                | উৎসং     |
| কুজ্ঝটিজাল যেই সরে গেল           | মংপু পাহাড়ে     | নবজা     |
| কুঞ্জকৃটিরের মিগ্ধ অলিন্দের 'পর  |                  | প্রক্তাণ |
|                                  |                  | চিরকু    |
| কুঞ্জ-পথে পথে চাদ উকি দেয়       | -                | প্রজাপ   |
|                                  |                  | চিরকু    |
| কৃঞ্জপথে জ্যোৎস্নারাতে           | -                | ছন।।     |
| কুড়াল কহিল, ভিক্ষা মাগি         | রাষ্ট্রনীতি      | কণিক     |
| কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দৃঃখ    |                  | লেখন     |
| কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী  | কুমার            | বিচিত্রি |
| ০ নবজাগরণ-চঞ্চল তব পাখা          | নিভীক            | বিচিত্রি |
| কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি         | হাট              | সহজ      |
| কুয়াশা, নিকটে থাকি              | কুয়াশার আক্ষেপ  | কণিক     |
| কুয়াশা যদি বা ফেলে              | •                | লেখন     |
| কুয়াশার জাল আবরি রেখেছে         | মাতা             | বীথিক    |
| কুরচি, তোমার লাগি                | কুরচি            | বনবার্   |
| কুষাণ্ডের মনে মনে বড়ো অভিমান    | যথার্থ আপন       | কণিক     |
| কুসুমের গিয়েছে সৌরভ             | বাকি             | কড়ি গ   |
| কুসুমের শোভা কুসুমের অবসানে      | -                | শ্বুলিঙ  |
| কৃন্তির আথড়ায় ভিন্তিকে ধরে     | -                | ज्न ।    |
| কূল থেকে মোর গানের তরী           | -                | গীতাৰি   |
| কৃতাঞ্জলি কর কহে                 | श्रहर्ग । मात्न  | কণিক     |
| কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি           | <b>কৃষ্ণ</b> কলি | ক্ষণিক   |
| কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ                | মরণস্বপ্র        | মানসী    |
| কৃষ্ণপক্ষে আধবানা চাঁদ           | জাগরণ            | খেয়া।   |
| কে আমার ভাষাহীন অন্তরে           | আদিতম            | বীথিক    |
| কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া       | ভূপে             | মানসী    |
| কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে           | -                | কালমৃ    |
|                                  |                  | বাশ্মী   |
| কে এসে যায় ফিরে ফিরে            | সে আমার জননী রে  | কল্পনা   |
| কে গো অন্তরতর সে                 |                  | গীতিম    |
| কে গো তুমি গরবিনী                | গরবিনী           | বীথিক    |
| কে গোতৃমি বিদেশী                 | -                | গীতিম    |
|                                  |                  | . 6      |

কে জানে এ কি ভালো

কে ডাকে! আমি কভ ফিরে নাহি চাই-

কে জানে কোথা সে

च्छा। शृष्ठी तिए ।। १।। 264 116 115 711 2811 29 হাডা।। ১১।। ২৩ र्जा। ७।। ४८ कि।।,১২ । ১২৭ পতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৯ মার-সভা।। ৮।। ৪৪৪ পতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৭০ মার-সভা।। ৮।। ৪৪৫ 1 2211 634 ना। जा। वव 874 116 115 उटा।। ।।। >> ত্রতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৪ भारे सा उदा। 849 मा। ७।। ५8 025 11P 11F ह्या १०८ ।। वि नी।। ४।। ३१ ना। ७।। ७১ ও কোমল।। ১।। ১৮৯ 711 3811 39 3311 448 नि।। ७।। २১० ना। जा। ५० मा। ।। २०५ 111 311 300 11 611 228 FILL 2011 28 रा। ३१। २७३ পায়া।। ১৪।। ৬৬৭ কিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৫ 111 811 505 माला।। ७।। ১२२ CP 1106 1119 मामा।। ७।। ১১२ মানসী।। ১।। ৩৩৩

कामभूगग्रा।। ১८।। ७९०

মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৩

| প্রথম ছত্ত                      |
|---------------------------------|
| কে তুই লো হরহাদি                |
| কে তুমি গো খুলিয়াছ             |
| কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানবহাদয়ে |
| কে তুমি ফিরিছ পরি               |
| কে তোমারে দিল প্রাণ             |
| কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা        |
| কে নিবি গো কিনে আমায়           |
| কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া         |
| কে বলে সব ফেলে যাবি             |
| কে বলেছে তোমায় বঁধু            |
|                                 |

কে রে তুই, গুরে স্বার্থ
কে লইবে মোর কার্য
কেউ ফেনা নয়
কেউ যে কারে চিনি নাকো
কোঁচো কয়, নীচ মাটি
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
কেন আর মিথা আশা
০ যে থাকে থাক্-না দ্বারে
কেন আসিতেছ মৃগ্ধ
কেন এ কম্পিত প্রেম
কেন এলি রে, ভালোবাসিলি
কেন গো আপন মনে শ্রমিছ

কেন গো এমন স্থনে বাক্তে তব বাঁশি কেন
কেন গো যাবার বেলা শর্মে
কেন গো যাবার বেলা শর্মে
কেন গো সাগর এমন চপল কেন চুপ করে আছি মৌন
কেন চেথের জলে কেন তবে কেড়ে নিলে বাক্ত
কেন তার মুখ ভার
কেন তোমরা আমায় ডাক কেন ধরে রাখা
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় কেন নিবে গেল বাতি
কেন পাছ এ চঞ্চলতা শেষ

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কেন মনে হয় শিরোনাম হরহাদে কালিকা -শূন্য গৃহে পরবেশ

-ঘুমচোরা

স্বার্থ
কর্তব্যগ্রহণ
অচেনা
স্বদেশদ্বেষী
মরীচিকা
ভীক

লীলা গানের স্মৃতি

গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৬ ভগহদয়।৷ ১৪।৷ ৪৭৯ यानत्री।। ১।। २१२ চৈতালি।। ৩।। ২৯ वनाका।। ७।। २৫৯ বসন্তা৷ ৮৷৷ ৩৪৫ গীতিমালা।। ৬।। ১২৭ मिखा। १।। ३३ व গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৭৫ প্রায়ন্চিত্ত।। ৫।। ২২৮ পরিত্রাণ।। ১০।। ২৬০ চৈতালি।। ৩।। ৪১ কণিকা।। ৩।। ৬৫ শেষসপ্তক।। ১।। ৫৪ क्रिका।। ८।। ५৮৫ किका।। ७।। ७० চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫৮ গীতালি (গ্ৰ.প.)!! ৬!! ৭৭২ গীতानि।। ७।। ১৮৪ ठिजा।। २।। ১৯১ বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৫ মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৮ বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৯ বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৯ কডি ও কোমল।। ১।। ২০৩ নটরাজ্ঞ।। ৯।। ২৭৬ শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৭৫ वैश्विका।। ১०।। २৯ কডি ও কোমল।। ১।। ২১৭ গীতিমালা।। ৬।। ১৫৭ মানসী।। ১।। ২৮২ इन्सा। ३३।। ७३४ গীতিমালা।। ৬।। ১৫৯ नवीन।। ১১।। २১৫ তাসের দেশ।। ১২।। ২৫৪ ठिजा।। २।। २०० **न**টরাজ।। ১।। ২৭২ নটরাজ (গ্র.প.)।। ১।। ৬৮১

कद्मना।। ।।। ১०৫

সানাই।। ১২।। ১১২

| প্রথম ছত্ত                                          | শিরোনাম          | अष् ।। चला। शृष्ठी           |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| কেন মার' সিধ-কাটা ধূর্তে                            | _                | খাপছাড়া।। ১১।। ৩৮           |
| কেন যে মন ভোলে আমার                                 | •                | यान्द्रनाथ।। १।। ७३२         |
| কেন রাজা ডাকিস কেন                                  | -                | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৪    |
| কেন রে ক্লান্তি আসে                                 | -                | চিত्रात्रमा (न्)।। ১৩।। ১৫৯  |
| কেন সারাদিন ধীরে ধীরে                               | -                | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৬০৫ |
|                                                     |                  | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৮২       |
| কেবল তব মুখের পানে                                  | -                | উৎসর্গ।। ৫।। १৮              |
| কেবল থাকিস সরে সরে                                  | -                | গীতিমালা।। ৬।। ১৩৫           |
| কেবলি অহরহ মনে মনে                                  | -                | इन्म।। ३३।। ७१७              |
| কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে                         | -                | গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-          |
|                                                     |                  | গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৩        |
| কেমন করে তড়িৎ-আলোয়                                | -                | গীতালা। ৬।। ২২৬              |
| কেমন গো আমাদের                                      | অতীত ও ভবিষ্যৎ   | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৫২        |
| কেরোসিন-শিখা বলে                                    | কুটুম্বিতা-বিচার | কণিকা।। ৩।। ৫৯               |
| কো ুঁহু বোলবি মোয়                                  | -                | ভানু।। ১।। ১৫৩               |
| কোটি কোটি ছোটো ছোটো                                 | অনস্ত মরণ        | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৫৯         |
| কোথা আছ? ডাকি আমি                                   | আহ্বান           | मह्या।। ৮।। ८८               |
| কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত                            | নগরসংগীত         | ठिखा।। २।। ১৭०               |
| কোপা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি                     | প্রচ্ছন্ন        | ट्यंगा। ७।। ১৯৮              |
| কোপা তুমি গেলে যে মোটরে                             | পলাতকা           | अशिमिनी।। ১२।। २८            |
| काथा बारेत मृत यात्र त उँए                          | -                | রাজা।। ৫।। ২৭৪               |
|                                                     |                  | অরপরতন।। ৭।। ২৬৯             |
|                                                     |                  | माश्रामाजन।। ১১।। २७१        |
| কোপা যাও মহারাজ                                     | নরকবাস           | कारिनी।। ७।। ১०৯             |
| কোথা যে উধাও হল                                     | -                | শেষ वर्षणा। ।। २०१           |
| কোপা রাত্রি, কোপা দিন                               | চিরদিন           | কড়িও কোমল।। ১।। ২১৬         |
| কোথা রে তরুর ছায়া                                  | বনের ছায়া       | कि ७ कामन।। ১।। ১৭১          |
| কোপা লুকাইলে                                        | •                | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৯    |
|                                                     |                  | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৯   |
| কোথা হতে আসিয়াছি                                   |                  | निर्वमा।। ८।। २५७            |
| কোপা হতে দুই চক্ষে                                  | সান্ধনা          | विद्या। २।। ३৮८              |
| কোপা হতে পেলে তৃমি                                  | বনস্পতি          | वीथिका।। ১०।। ७১             |
| কোপাও আমার হারিয়ে যাবার                            | রূপকথায়         | मानारै।। ১२।। ১৭১            |
| কোপায় আকাশ কোপায় ধৃলি                             |                  | चुनित्र।। ১८।। ১৮            |
| কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো                          | -                | गीणक्षमा। ७।। २२             |
| কোপায় জুড়াতে আছে ঠাই                              | -                | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৪    |
| কোপায় যেতে ইচ্ছে করে<br>কোপায় সে উষাময়ী প্রতিমা  | সংশয়ী           | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬৯        |
| •                                                   | -                | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৯    |
| ০ আমার কোপায় সে উবাময়ী<br>কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো | -                | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৯   |
| জোল্ জনরাল বগের আ <b>লো</b>                         | -                | শামা।। ১৩।। ১৯৬              |

| প্রথম ছত্ত                       | <u> শিরোনাম</u>      | গ্রন্থ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা        |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| কোন অ্যাচিত আশার আলো             | -                    | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৭    |
| কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ        | -                    | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪১            |
| কোন্ ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে   |                      | বলাকা। ৬।। ২৭৪                |
| কোন্ খ'সে-পড়া তারা              | _                    | स्कृतिक।। ১৪।। ১৮             |
| কোন খেপামির তালে নাচে            | -                    | कानुनी।। ७।। ७৯৯              |
| কোন গহন অরণ্যে                   | -                    | শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৮       |
| কোন ছলনা এ যে                    | -                    | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ২৫৬   |
| কোন ছায়াখানি                    | ছায়াসঙ্গিনী         | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২১           |
| ০ জীবনের প্রথম ফাল্পুনী          | ছায়া                | বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৪ |
| কোন দেবতা সে. কী পরিহাসে         | - /// no             | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫৭   |
| কোন বাধনের গ্রন্থি বাধিল         | -                    | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৯             |
| কোন বাণিজ্যে নিবাস তোমার         | বাণিজো বসতে লক্ষ্মীঃ | क्रिका।। ८।। २०৯              |
| কোন বারতা পাঠালে মোর পরানে       | -                    | গীতালি।। ৬।। ১৯০              |
| কোন বারতার করিল প্রচার           | আষাঢ়                | নটরাজ।। ৯।। ২৬৮               |
| কোন ভাঙনের পথে এলে               | ভাঙন                 | সানাই।। ১২।। ১৮৮              |
| কোন সে কালের কণ্ঠ হতে            | নতুন কাল             | সেঁজুতি।। ১১।। ১৩৯            |
| কোন্সে সৃদূর মৈত্রী              | সিয়াম               | পরিশেষ।। ৮।। ২০৪              |
| কোন হাটে তুই বিকোতে চাস          | যথাস্থান             | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৮১             |
| কোমল দুখানি বাহ শরমে লতায়ে      | হৃদয়-আসন            | কড়িও কোমল।। ১।। ১৯৯          |
| কোরো না কোরো না লব্জা            | -                    | <b>त्निर्वमा। ४।। ७०</b> ৯    |
| কোলাহল তো বারণ হল                | -                    | গীতিমাল্য।। ৬।। ১১১           |
| কোলে ছিল সুরে-বাধা বীণা          | ব্যাঘাত              | ष्टिजा।। २।। ১৫९              |
| কোশলনূপতির তুলনা নাই             | মন্তকবিক্রয়         | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। २৯ |
| ক্রমে স্লান হয়ে আসে             | -                    | त्निर्वमा।। ८।। २৮०           |
| ক্লান্ত মোর লেখনীর               | -                    | स्कृतिक।। ১८।। ১৮             |
| ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল         | -                    | नवीन।। ১১।। २১९               |
| ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভূ    |                      | গীতালি।। ৬।। ২০৩              |
| ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় | -                    | আরোগ্য।। ১৩।। ৫৪              |
| ক্ষণকালের গীতি                   | -                    | स्कृतिक।। ১८।। ১৮             |
| ক্ষণিক ধ্বনির শত-উচ্ছাসে         | -                    | स्कृतिऋ।। ১৪।। ১৮             |
| ক্ষণিকারে দেখেছিলে (উ)           | -                    | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৬৯             |
| ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো             | বিদায়               | कन्नना।। ८।। ১৫১              |
| ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো         | -                    | भागा।। ১७।। २००               |
|                                  |                      | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১০    |
| ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো       | -                    | চণ্ডালিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৭২     |
| ক্ষমা করো মোরে তাত               | -                    | कालभृगग्रा।। ১৪।। ७৭১         |
| ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বভরে          | ভাবী কাল             | পুরবী।। ৭।। ১৬০               |
| ক্ষমিতে পারিলাম না যে            | _                    | <b>भागा।। ५७।। २०२</b>        |
|                                  |                      | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১১    |
| ক্ষান্ত করিয়াছ তৃমি আপনারে      | -                    | উৎসর্গ।। ৫।। ১০১              |

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম ছত্র ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা কান্তবৃড়ির দিদিশাশুড়ির ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ক্ষুদ্র-আপন-মাঝে ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দ্য়া कुक हिरू अंक निरम ক্ষৃভিত সাগরে নিভৃত তরীর গেহ খড়দয়ে যেতে যদি সোজা এস খুল্না ধ্বর এল, সময় আমার গেছে খবর পেলেম কল্য **খরবায়ু বয় বেগে** বাঁচার পাখি ছিল খাল বলে, মোর লাগি খুঁজতে যখন এলাম সেদিন খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা খুদিরাম ক'সে টান খুব তার বোলচাল

খুলে আৰু বলি, ওগো নব্য খুলে দাও দ্বার খুশি হ তুই আপন মনে

খেদ্বাব্র এধা পুকুর খেয়ানৌকা পারাপার করে খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে খেলা কর, খেলা কর খেলার খেয়ালবশে কাগন্তের তরী খেলাঘর বাধতে লেগেছি খেলাধুলো সব রহিল পড়িয়া খোপা আর এলোচুলে খোকা থাকে জগৎ-মায়ের অন্তঃপুরে খোকা মাকে শুধায় ডেকে খোকার চোখে যে ঘুম আসে খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে

খোলো খোলো হে আকাশ খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে

খোলো খোলো দ্বার

শিরোনাম
সন্ধ্যা
ঐশ্বর্য
ছবি
সময়হারা
দুই পাখি
নদীর প্রতি খাল
প্রকাশ
বিজ্ঞ
অটোগ্রাফ
(খেয়া

বের। --পাথির পালক আত্মশক্রতা ভিতরে ও বাহিরে ব্লশ্মকথা খোকার রাজ্য -

ক্ষণিকা --পরশপাথর

মার ।। রও।। ১৯৯। िजा।। २।। ১८० খাপছাড়া।। ১১।। ১১ চৈতালি।। ৩।। ৬২ युन्निक।। ১८।। ১৮ **চণ্ডালিকা** (नृ)।। ১৩।। ১৮৩ পূরবী।। ৭।। ১২৯ श्रुनिऋ।। ১৪।। ১৯ থাপছাড়া।। ১১।। ৪৬ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৮৫ থাপছাড়া।। ১১।। ২৭ তাসের দেশ।। ১২।। ২৩৩ সোনার তরী।। ২।। ৩৫ किंग्का।। ७।। ७১ পূরবী।। १।। ১৫১ শিশু।৷ ৫৷৷ ২৩ খাপছাড়া।। ১১।। ৪৮ থাপছাড়া।। ১১।। ৬০ इन्म।। ১১।। ৫৫১ প্রহাসিনী।। ১২।। ২৭ রোগশয্যায়।। ১৩।। ২৪ গীতালি।। ৬।। ১৯৮ গীতালি (গ্ৰ.প.)।। ৬।। ৭৭৩ इजा। ३०।। ३०० চৈতালি।। ৩।। ১৭ গরসর।। ১৩।। ৪৮০ ভগহাদয়।৷ ১৪।৷ ৫৪২ (नर्मा। १।। २১৯ गृश्वर्यम्।। ।। । । । । १११ শিশু। ৫।। ৫৬ किंका।। ७।। ৫৫ **लिखा। ७।। ১৮ निखा। ७।। १** मिछ।। ६।। ५० निखा। १।। ५१ त्राका।। १।। २१১ অরপরতন।। ৭।। ২৬৮ পুরবী।। ৭।। ১৩২ খাপছাড়া।। ১১।। ২৩ আরোগ্য।। ১৩।। ৪৫

সোনার তরী।। ২।। ৩০

| প্রথম ছত্র               |
|--------------------------|
| গগন ঢাকা ঘন মেঘে         |
| গগনে গগনে আপনার মনে      |
| গগনে গগনে নব নব দেশে রবি |
| গগনে গগনে যায় হাকি      |
| গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা   |
| গণিতে রেলেটিভিটি         |
| গত দিবসের বার্থ প্রাণের  |
| গতি আমার এসে             |
| গন্ধ চলে যায়, হায়      |
| গন্ধর্ব সৌরসেন           |
| গববুরাজ্ঞার পাতে         |
| গভীর রজনী, নীরব ধরণী     |
| গভীর সুরে গভীর কথা       |
| গয়লা ছিল শিউনন্দন       |
| গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার |
| গর্ব করে নিই নে ও নাম    |
| গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি  |
| গহন কুসুমকুঞ্জমাঝে       |
| গহন রজনী-মাঝে            |
| গহনে গহনে যা রে তোরা     |
|                          |

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম গাছ দেয় ফল গাছের কথা মনে রাখি গাছের পাতায় লেখন লেখে গাছগুলি মুছে-ফেলা গাড়িতে মদের পিপে গান আমার যায় ভেসে যায় গান গাওয়ালে আমায় তুমি গান গাহি ব'লে কেন অহংকার করা গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা গান দিয়ে যে তোমায় খুঞ্জি গানের কাঙাল এ বীণার তার গানের ডালি ভরে দে গো গানের সাজি এনেছি আজি গানখানি মোর দিনু উপহার গানগুলি বেদনার খেলা গানগুলি মোর শৈবালেরি দল গান্ধী মহারাজের শিষ্য

| প্রথম ছত্ত্রের সূচী  |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| শিরোনাম              | 5                                     |
| নদীপথে               | (                                     |
| मीमा                 | 7                                     |
| -                    | (                                     |
| -                    | 7                                     |
| সোনার তরী            | (                                     |
| -                    | 7                                     |
| -                    | *                                     |
| -                    | 5                                     |
| তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে | 3                                     |
| শাপমোচন              | 9                                     |
| -                    | *                                     |
| প্রতিশোধ             | 7                                     |
| ভীক্তা               | 7                                     |
| সুধিয়া              | Ę                                     |
| পত্ৰদৃতী             | 5                                     |
| -                    | 5                                     |
| -<br>-               | ē                                     |
| -                    | V                                     |
| -                    | (                                     |
| -                    | 3                                     |
|                      | 3                                     |
| পথে                  | •                                     |
| -                    | ,                                     |
| -                    | ,                                     |
| -                    | ,                                     |
| -<br>-<br>-          | 7                                     |
| -                    | (                                     |
| -                    | 4                                     |
| -<br>কবির অহংকার     |                                       |
| 4143 45/413          |                                       |
|                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| _                    |                                       |
| _                    | 2                                     |
| গানের সাজি           |                                       |
| - HG-141 - HI GI     | 3                                     |
|                      |                                       |

বেদনার লীলা

গান্ধী মহারাজ

গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা সোনার তরী।। ২।। ৬২ নটরাজ।। ৯।। ২৬৯ (नथन।। १।। २)२ তাসের দেশ।। ১২।। ২৫০ সোনার তরী।: ২।। ৯ থাপছাড়া।। ১১।। ৪৪ कृतिऋ।। ১८।। ১৯ गोञ्जि।। ७।। २२७ কণিকা।। ৩।। ৬৫ পুনন্দ।। ৮।। ৩২৫ থাপছাড়া।। ১১।। ৩০ শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৫৬ ক্ষণিকা।। ৪।। ১৯২ ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮৭ প্রহাসিনী (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৮৩ গীতাঞ্চলि।। ७।। ५८ इज़ा। ১०।। ১०० ভানু।। ১।। ১৪৪ রোগশয্যায়।। ১৩।। ১২ বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৫ কালমুগয়া।। ১৪।। ৬৬৫ ক্ষণিকা।। ৪।। ২০৩ कुलिन।। ১৪।। ১৯ कृतिऋ।। ১८।। ১৯ कृतिक।। ১৪।। २० युनिम।। ১८।। ১৯ থাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৮ শেষ বর্ষণ।। ৯।। ২১৬ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১১ কড়ি ও কোমল।। ২।। ২১১ গীতিমাল্য।। ৬।। ১৬৪ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৮৬ लिथन।। १।। २১১ নবীন।। ১১।। ২১১ পুরবী।। ৭।। ১১৪ स्वित्र।। ১৪।। २० পুরবী।। ৭।। ১৬২ বসন্ত।। ৮।। ৩৪৬ মহাত্মা গান্ধী (গ্ৰ.প.)। ১৪। ৮৩৩

| প্রথম ছত্র                        | শিরোনাম           | গ্রন্থ ।। পঞ্চা                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| গাব তোমার সুরে                    | •                 | গীতিমালা।। ৬।। ১৩৭                 |
| গাবার মতো হয় নি কোনো গান         | -                 | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৮৫                 |
| গায়ে আমার পুলক লাগে              | -                 | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩৫                 |
| গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা          | গানভঙ্গ           | কথা ও কাহিনী : কাহিনী।। ৪।।৮৩      |
| গিন্নির কানে শোনা ঘটে             | -                 | খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৭            |
| গিরি যে তুষার নিজে রাখে           | -                 | (मर्थन।। १।। २১৯                   |
| গিরির দুরাশা উড়িবারে             | একটি মাত্র        | लचन।। १।। २२२                      |
| গিরিনদী বালির মধ্যে               | -                 | क्रिका।। ८।। २১७                   |
| গিরিকক হতে আজি                    |                   | स्वित्र।। ১৪।। ২০                  |
| গির্জাঘরের ভিতরটি স্লিগ্ধ         | পৃজালয়ের অন্তরে  | খুষ্ট (গ্ৰ.প.)।। ১৪।। ৮৪৩          |
| গুণীর লাগিয়া বাঁশি               | -                 | (मथन।। १।। २১৪                     |
| গুপ্তিপাড়ায় জন্ম তাহার          | -                 | শাপছাড়া।। ১১।। ২২                 |
| গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ        | -                 | চিত্রাঙ্গাদা (नृ)।। ১৩।। ১৪৮       |
| শুকু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে    | স্নানসমাপন        | <b>श्रनक</b> ।। ৮।। ७०৮            |
| গুরুচরণ করো শরণ-অ                 | -                 | সুক্তির উপায়।। ১৩।। ২১৮           |
| গুরুপদে মন করো অর্পণ              | -                 | মৃক্তির উপায়।। ১৩।। ২২৪           |
| গোড়ামি সত্যেরে চায়              | -                 | सूर्णित्र।। ১৪।। २०                |
| গোয়ার কেবল গায়ের জোরেই          | -                 | लियन।। १।। २১৫                     |
| গোড়াতেই ঢাক বান্ধনা              | -                 | इन्सा ३३॥ ११७                      |
| গোধূলি নিঃশব্দে আসি               | -                 | স্মরণ।। ৪।। ৩৩১                    |
| গোধৃলিতে নামল আধার (প্র)          | আকাশপ্রদীপ        | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬১               |
| গোধৃলি-অন্ধকারে                   | শূন্যঘর           | পরিশেষ।। ৮।। ১৬২                   |
| গোপন কথাটি রবে না গোপনে           | -                 | তাসের দেশ।। ১২।। ২৩৬               |
| গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে             | •                 | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৪৪              |
| গোলাপ বলে, ওগো বাতাস              | বাতাস             | পুরবী।। १।। ১৪০                    |
| গৌরবর্ণ নধর দেহ                   | মাকাল             | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৩                |
| গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ       | -                 | आग्रिक्सि।। १८।। १७५               |
|                                   |                   | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৮১                |
| গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা          | দেবতার গ্রাস      | कथा ७ कार्रिनी : कार्रिनी।। ८।। ৮৯ |
| ঘটিজল বলে, ওগো মহাপারাবার         | অস্ফুট ও পরিস্ফুট | কণিকা।। ৩।। ৬৬                     |
| ঘড়িতে দম দাও নি তুমি মৃলে        | -                 | कृतिक।। ১८।। २०                    |
| ঘণ্টা বাজে দূরে                   | -                 | আরোগা।। ১৩।। ৩৭                    |
| ঘন অন্ধকার রাত                    | <b>ৰ</b> প্প      | गाम्मी।। ১०।। ১৪৫                  |
| ঘন অশ্রুবাম্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে | সাবিত্রী          | পুরবী।। १।। ১২২                    |
| ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তৃপে      |                   | कुलिक।। ১८।। २०                    |
| ঘন কালো মেঘ তার পিছনে             | •                 | চণালিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৮৩            |
| ঘন মেঘভার গগনতলে                  |                   | E4117711669                        |
| ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে        | -                 | শ্মরণ।। ৪।। ৩২১                    |
| ঘরেতে শ্রমর এল গুনগুনিয়ে         | -                 | व्यव्याग्रजना। ७।। ७२२             |
|                                   |                   | তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৯               |
|                                   |                   |                                    |

| প্রথম ছত্ত                           | শিরোনাম          | গ্ৰন্থ। প্ৰ                      |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| ঘরের থেকে এনেছিলেম                   | _                | গীতामि।। ७।। २১১                 |
| ঘাটে বসে আছি আনমনা                   |                  | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৭৬                |
| ঘাসি কামারের বাড়ি সাড়া             | -                | খাপছাড়া।। ১১।। ২০               |
| ঘাসে আছে ভিটামিন                     | -                | শাপছাড়া।। ১১।। ১৭               |
| ঘুম কেন নেই তোরি চোখে                | -                | গীতালি।। ৬।। ১৭৮                 |
| ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন                 | শান্তিগীত        | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৯            |
| ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি              | ঘুম              | ছবি ও গান।। ১।। ১০০              |
| ঘুমের আধার কোটরের তলে                | •                | লেখন।। ৭।। ২০৮                   |
| ঘুমের ঘন গহন হতে                     | -                | <b>हशानिका</b> (न्)।।।ऽ० ।। ,ऽ৮८ |
| ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম                 | সুপ্তোখিতা       | সোনার তরী।। ২।। ১৮               |
| ঘোষালের বক্তৃতা                      |                  | খাপছাড়া।। ১১।। ২৩               |
| চক্মকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়        | _                | हन्सा। ३५।। ६७४                  |
| চকোরী ফুকারি কাঁদে                   | অসম্পূর্ণ সংবাদ  | কণিকা।। ৩।। ৫৩                   |
| চক্ষু কর্ণ বৃদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি    | মৃক্তি           | সোনার তরী।। ২।। ১০৮              |
| চকু-'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে    |                  | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৮১     |
|                                      |                  | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৫৭           |
| চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো                | -                | <b>ठ</b> ञानिका।। ১२।। २১१       |
| ·                                    |                  | <b>ठ</b> ञानिका (न)।। ১७।। ১৭৭   |
| চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে       | ঈষৎ দয়া         | वीथिका।। ১०।। ८०                 |
| <b>ठ</b> ुर्फिनी এल <b>त्रि</b> स    | প্রতিমা          | मह्या।। ৮।। ७०                   |
| চতুৰ্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় | প্রশ্ন           | নবজাতক।। ১২।। ১৩৫                |
| চন্দনধৃপের গন্ধ                      | মিলন্যাত্রা      | वीथिका।। ১०।। ৫৬                 |
| চন্দ্ৰ কহে, বিশ্বে আলো               | নিজের ও সাধারণের | কণিকা।। ৩।। ৬৪                   |
| চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী           | একাকী            | मह्या।। ৮।। ७९                   |
| চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি         | প্রভাতী          | পুরবী।। १।। ১৭৬                  |
| চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে             |                  | गीिंज्यामा।। ७।। ১७৪             |
|                                      |                  | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৮       |
| চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি          | বিলাপ            | निष्ठताछ ।। ৯।। ২৭৭              |
|                                      | -                | নটরাজ (গ্র.প.)।। ১।। ৬৮২         |
| চল্ চল্ ভাই                          | -                | বাদ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৫        |
|                                      |                  | কালমৃগয়ী।। ১৪।। ৬৬৫             |
| চলতি ভাষায় যারে বলে থাকে            | অপাক-বিপাক       | প্রহাসিনী।। ১২।। ১৭              |
| চলার পথের যত বাধা                    | -                | कृतिक।। ১৪।। २১                  |
| চলি গো, চলি গো                       | -                | काजुनी।। ७।। ८००                 |
| চলিতে চলিতে খেলার পুতুল              | -                | (लर्थन।। १।। २১०                 |
| চলিতে চলিতে চরণে উছলে                | -                | इन्स।। ১১।। ४२৮                  |
|                                      |                  | स्कृतिक।। ১৪।। २১                |
| চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে    | আশিস-গ্ৰহণ       | চৈতালি।। ৩।। ৪৬                  |
| চলে গেছে মোর বীণাপাণি                | গীতহীন           | क्रेजिन।। ७।। ১०                 |
| চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার          | পরিতাক্ত         | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৩            |

| চলে যার, মরি হায়, বসন্তের দিন চলেছিল সারা প্রহর চলেছিলে পাড়ার পথে চলেছে উজান ঠিলি তরণী তোমার চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া  চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়্তরে চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়্তরে চলেছে তরণী মোর লাস্ত বায়্তরে চলেছে তরণী মোর লাস্ত বায়্তরে চলা নিয়ম-মতে চাই গো আমি তোমারে চাই চাও যদি সত্যরূপে  চার যদি সত্যরূপে  চাদ, হাসো হাসো  চাদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী চাদের সাথে চকোরীর হারা বছর কেটেছে  প্রকাশ কল্পনা ৪০০  কল্পন |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন  চলেছিল সারা প্রহর  চলেছিলে পাড়ার পথে  চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার  চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া  চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়ুভরে  চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়ুভরে  চলা নিয়ম-মতে  চাই গো আমি তোমারে চাই  চাও যদি সত্যরূপে  চাদ, হাসো হাসো  চাদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী  চলের সন্ধা। ১০০ কর্মনা (গ্র.প.)।। ৪০৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| চলেছিল সারা প্রহর সন্ধা। স্কৈছ্তি।। ১১।। ১৩৫ চলেছেল পাড়ার পথে ক্ষণেক দেখা ক্ষণিকা।। ৪।। ২২৭ চলেছে উজান ঠিলি তরণী তোমার নববধু মহুয়া।। ৮।। ৬৮ চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া - প্রজাপতির নির্বন্ধা। ২।। ৫৬৫ চরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪১ চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়ুভরে নদীযাত্রা চৈতালি।। ৩।। ৩৭ চলো নিয়ম-মতে - তাসের দেশা। ১২।। ২৪৪ চাই গো আমি তোমারে চাই - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬১ চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২ চাদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭ ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পন। (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার নববধু মছয়া।। ৮।। ৬৮ চলেছে ছুটিয় পলাতকা হিয় - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪১ চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়ুভরে নদীযাত্রা চৈতালি।। ৩।। ৩৭ চলো নিয়ম-মতে - তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৪ চাই গো আমি তোমারে চাই - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬১ চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২ চাদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭ ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (য়.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া - প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৫ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪১ চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়ুভরে নদীযাত্রা চৈতালি।। ৩।। ৩৭ চলো নিয়ম-মতে - তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৪ চাই গো আমি তোমারে চাই - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬১ চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২ চাদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭ চাদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| চিরকুমার-সভা।।৮।। ৪৪১  চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়ুভরে নদীযাত্রা  চলো নিয়ম-মতে - তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৪  চাই গো আমি তোমারে চাই - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬১  চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১  চাদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২  চাদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭  চাদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১  চাদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪১  চলেছে তরণী মোর শাস্ত বায়ুভরে নদীযাত্রা চৈতালি।। ৩।। ৩৭  চলো নিয়ম-মতে - তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৪  চাই গো আমি তোমারে চাই - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬১  চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১  চাদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২  চাদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭  কুলিঙ্গ। ১৪।। ২১  চাদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চলো নিয়ম-মতে - তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৪ চাই গো আমি তোমারে চাই - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬১ চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২ চাদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭ চাদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| চলো নিয়ম-মতে - তাসের দেশ। । ২২। ২৪৪ চাই গো আমি তোমারে চাই - গীতাঞ্জলি।। ৬। । ৬১ চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ। ১৪।। ২১ চাঁদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২ চাঁদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭ চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১ চাঁদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| চাও যদি সত্যরূপে - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১  চাঁদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন।। ৭।। ২২২  চাঁদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭  চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী - ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২১  চাঁদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| চাও যদি সত্যরূপে - শুদুলিঙ্গ । ১৪। ১১  চাঁদ কহে, শোন্ শুকতারা - লেখন । ৭। । ২২২  চাঁদ, হাসো হাসো - মায়ার খেলা । ১। । ৪৩৭  শুদুলিঙ্গ ৷ ১৪। ১১  চাঁদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.) । । ৪। । ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| চাঁদ, হাসো হাসো       -       মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৭         চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী       -       ফুলিঙ্গা। ১৪।। ২১         চাঁদের সাথে চকোরীর       ধরা পড়া       কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী - ফুলিঙ্গ । ১৪।। ২১<br>চাঁদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| চাঁদের সাথে চকোরীর ধরা পড়া কল্পনা (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৩৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| organist the state of the state       |
| ০ হাজার হাজার বছর কেটেছে প্রকাশ কল্পনা !! ৪ ৷! ১৬৯ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চাঁদের হাসির বাধ ভেঙেছে - পরিত্রাণ।। ১০।। ২৭৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>है।। १२ कि.</b> कि. हि. हि. हि. हि. हि. हि. हि. हि. हि. ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর - লেখন।। ৭।। ২০৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| চামেলির ঘনছায়া-বিতানে - ছন্দ।। ১১।। ৫৫৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজ্ঞা বিদায়-বরণ শাম্মলী।। ১০।। ১৫২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| চারি দিকে কেহ নাই পোড়ো বাড়ি ছবি ও গান।। ১।। ১২৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| চারি দিকে খেলিতেছে মেঘ গান আরম্ভ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| চারি দিকে তর্ক উঠে মঙ্গলগীত ২ কড়ি ও কোমল। ১।। ১৮৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| চাষের সময়ে যদিও করি নি হেলা - ছন্দু । । ১১।। ৫৫২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सृतिक।। ১৪।। २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চাহনি তাহার, সব কোলাহল পিয়ালী মহয়া।। ৮।। ৫৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>हिन्ह वादत वादत</b> - हन्म ।। ১১।। ৫৩१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सृतिक।। ১৪।। ২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চাহিছে কীট মৌমাছির - শুলিঙ্গ।। ১৪।। ২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| চাহিয়া প্রভাতর্রবির নয়নে - লেখন।। ৭।। ২১৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| টিড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন - তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| চিঠি কই! দিন গেল পত্রের প্রত্যাশা মানসী।। ১।। ২৭৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| চিঠি তব পড়িলাম আধুনিকা প্রহাসিনী।। ১২।। ৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| চিত্ত আজ্ঞি দৃঃখদোলে আন্দোলিত - ছন্দ।। ১১।। ৫৮০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| চিত্ত আমার হারাল আজ্জ - গীতাঞ্জলি।। ७।। ৫২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>िंख (यथा ७ग्नग्ना</b> - त्नित्वमा । । १ । १ ३ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| চিত্তকোণে ছন্দে তব মায়া মহুয়া।। ৮।। ১৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| চি <b>স্তাহরণ দালালে</b> র বাড়ি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| চিমনি ফেটেছে দেখে - ছন্দ।। ১১।। ৫৫৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| শিরোনাম      | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পূচা                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | इन्दा। >>।। ५५8                                                                     |
| অধীরা        | मानाहै।। ১२।। ১৭২                                                                   |
| -            | উৎসর্গ।। ৫।। ১১৩                                                                    |
| দায়মোচন     | মহয়া।। ৮।। ৩৩                                                                      |
| -            | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৫৫                                                                  |
| ~            | আরোগা।। ১৩।। ৪৮                                                                     |
| -            | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৩৫                                                        |
|              | চিরকুমার-সভা।। ৮।: ৪০৯                                                              |
| পত্রোত্তর    | সেঁজুতি।। ১১।। ১২৮                                                                  |
| -            | শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৯৯                                                               |
| বিচিত্রা     | পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৬৯৮                                                           |
| বিচিত্রা     | পরিশেষ।। ৮।। ১২২                                                                    |
| -            | <b>≖</b> गामा।। ১७।। ১৯৩                                                            |
|              | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৬                                                          |
| শেষ হিসাব    | নবজাতক।। ১২।। ১৩৯                                                                   |
| সুখের শ্মৃতি | ছবি ও গান।। ১।। ১০২                                                                 |
| -            | इन्सा। ১১।। ७১৯                                                                     |
| -            | (नथन।। १।। २२)                                                                      |
|              | চৈতালি।। ৩।। ২৩                                                                     |
| ক্ষণিক       | বীথিকা।। ১০।। ৪১                                                                    |
| -            | इन्म।। ১১।। ৫৩৮                                                                     |
|              | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২২                                                                 |
| -            | পত্রপুট।। ১০।। ১১২                                                                  |
| -            | অরূপরতন।। ৭।। ২৬৩                                                                   |
| -            | स्कृतिक।। ১৪।। २२                                                                   |
| -            | গীতালি।। ৬।। ২০০                                                                    |
| -            | काजुनी।। ७।। ८১৫                                                                    |
|              | পূরবী।। ৭।। ২০২                                                                     |
|              | ছড়ার ছবি।। ১১।। ১০০                                                                |
| পর ও আত্মীয় | কণিকা।। ৩।। ৬৭                                                                      |
| -            | ফাল্পনী।। ৬।। ৩৯৭                                                                   |
| -            | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০২                                                           |
| -            | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৭৩                                                                  |
| যথাকর্তবা    | কণিকা।। ৩।। ৫৩                                                                      |
| -            | শেষের কবিতা।। ৫।। ৫০০                                                               |
| -            | সহজ পাঠ ১।। ১৫।। ৬১৭                                                                |
| -            | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৬০                                                         |
| কামিনী ফুল   | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৩                                                               |
| দৃত          | मह्या।। ৮।। ७১                                                                      |
| -            | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৬০                                                                  |
|              | - অধীরা - দায়মোচন বিচিত্রা বিচিত্রা বিচিত্রা - শেষ হিসাব সুথের স্মৃতি পুঁটু ক্ষণিক |

পরিণয়

বিচিত্রা

বিচিত্রা

পথসঙ্গী

ছেলেটা

ধরাতল

শ্ৰেত

পাষাণী

চিত্রা

বাত্রি

**मिग्रानी** 

জীবন

মৃত্যুর আহ্বান

্থলা

প্রথম ছত্র ছিল চিত্ৰকল্পনায় ছিলাম নিদ্রাগত ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী ছিলাম যবে মায়ের কোলে ০ চুরি করে নিয়ে গেলে ছিলে-যে পথের সাথি **ड्रै**र्सा ना, **ड्रै**स्सा ना उरत ছুটল কেন মহেন্দ্রের ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে ছেডা মেঘের আলো পড়ে ছেডে গেলে হে চঞ্চলা ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ ছোটো কথা, ছোটো গীত ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার ছোটো খোকা বলে অ আ ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস ছোট্র আমার মেয়ে জগৎ জুড়ে উদার সূরে জগৎ-পারাবারের তীরে (প্র) জগৎ-ম্রোতে ভেসে চলো জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ জগতে তুমি রাজা জগতের বাতাস করুণা জগতের মাঝখানে যুগে যুগে ব্রুগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে ন্ধগতেরে জড়াইয়া শত পাকে ভটিল সংসার ব্ৰুড়ায়ে আছে বাধা জ্ঞডিয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে জনতার মাঝে দেখিতে পাই নে জননী, কন্যারে আরু বিদায়ের ক্ষণে জননী জননী ব'লে ডাকি জননী, তোমার করুণ চরণখানি জনমিয়া এ সংসারে জন্ম মৃত্যু দোহে মিলে জন্ম মোদের রাতের আধার জন্ম মোর বহি যবে জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে

শিরোনাম ग्रहा। ४७।। शृष्ठा পরিশেষ।। ৮।। ১৫১ পরিশেষ।। ৮।। ১৮১ ছোটো প্রাণ মানসী।। ১।। ২৩৪ বিরহানন্দ পরিশেষ।। ৮।। ১২২ পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৬৯৮ পরিশেষ।। ৮।। ১৬৭ কডি ও কোমল।। ১।। ২০৪ পবিত্র প্রেম इन्सा ३३॥ ११८ কাগজের নৌকা শিশু। ৫।। ৬০ ছড়া।। ১৩।। ৯৭ ক্ষণিকা।। ৪।। ১৭৭ অনবসর প্রশ্ব। ৮। ২৫৬ ছবি ও গান।। ১।। ১৯ শেষদান প্নশ্চ।। ৮।। ২৫২ চৈতালি।। ৩।। ৩০ কাঠের সিঙ্গি ছডার ছবি।। ১১।। ৭০ সহজ্ব পাঠ ১।। ১৫।। ৬১১ শিশুর জীবন শিশু ভোলানাথ।। १।। ৫২ হাবিয়ে-যাওয়া পলাতকা।: १।। ৪৬ शीडा**छ**लि। ७।। २० निखा। दा। द প্রভাতসংগীত । : ১ ৷ ৷ ৭৬ গীতাঞ্জালি।। ৬।। ৩৬ শান্তিনিকেতন । ৭ ৷ ৷ ৫৭৯ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ২৭ द्वाशनयायि।। ३७।। ३८ চিত্রা ৷৷ ২ ৷৷ ১৩৩ ক্ডি ও কোমল।। ১।। ২০৬ क्रमामितः। ১৩।। ৮० গীতাঞ্চলি। ৬।। ৯৬ গীতাঞ্চলি৷৷ ৬৷৷ ৮৪ মহয়।।৮।।৫৪ বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩৫ कनाविषाग्र চৈতালি।। ৩।। ৩৬ ভয়ের দুরাশা গীতাঞ্চল।। ৬।। ২০ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩৭ গান-সমাপন क्रिका।। ७४। ७৮ (मधन।। १।। २) व वैश्विका।। ३०।। ৫० নব পরিচয়

পুরবী।। ৭।। ১৫৮

| প্রথম ছত্র                         | শিরোনাম                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| জন্মেছি তোমার মাঝে                 | অজ্ঞাত বিশ্ব                      |
| জন্মেছি নিশীথে আমি                 | এ <b>জ</b> াত বিশ্ব<br>নিশীথজ্ঞগৎ |
| জন্মেছিনু সৃক্ষ তারে বাধা মন নিয়া | ধ্বনি<br>ধ্বনি                    |
| জন্মের দিন করেছিল দান              | 7714                              |
| ০ জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি         | _                                 |
| ০ একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে   | _                                 |
| জন্মকালেই ওর লিখে দিল কৃষ্ঠি       | _                                 |
| জন্মদিন আসে বারে বারে              | _                                 |
| জন্মবাসরের ঘটে                     | -                                 |
| জ্বমল সতেরো টাকা                   | _                                 |
| জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না    | -                                 |
| জয় করেছিনু মন তাহা বুঝি নাই       | মুক্তি                            |
| জয় জয় তাসবংশ-অবতংশ               | 710                               |
|                                    |                                   |
|                                    |                                   |
| জয় ভৈরব জয় শংকর                  | -                                 |
|                                    |                                   |
| জয় হোক মহারানী                    | আবেদন                             |
| क्रग्रिक क्रग्न क्रग्न ताकन        | -                                 |
| জয়যাত্রায় যাও গো                 | _                                 |
| জর্মন প্রোফেসর                     | -                                 |
| জল এনে দে রে বাছা                  | _                                 |
| জল দাও আমায় জল দাও                | _                                 |
| জলে বাসা বৈধেছিলেম                 | পত্ৰ                              |
| জলে ভরা নয়নপাতে                   | -                                 |
| জলস্পর্শ করব না আর                 | নকল গড়                           |
| জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে          | দানরিক্ত                          |
| জাগরণে যায় বিভাবরী                | -                                 |
| জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না         | ব্যথিতা                           |
| জাগার থেকেই ঘুমোই                  | ঘুমের তম্ব                        |
| জাগে নি এখনো জাগে নি               | 1044 04                           |
| জাগো জাগো আলসশয়নবিলগ্ন            | _                                 |
| জাগো নির্মল নেত্রে                 | _                                 |
| TO IT I TOTAL OF TOWN              |                                   |
| कारंगा तत कारंगा तत िख कारंगा तत   | -                                 |
| জাগো হে প্রাচীন প্রাচী             | প্রাচী                            |
| कार्गा द्र क्रम कार्गा             | -                                 |
| জ্ঞান তুমি, রান্তিরে নাই মোর সাথি  |                                   |
| gir, an our the tells this         |                                   |

জ্ঞান না কি পিছনে তোমার

জ্ঞানার বাঁশি হাতে নিয়ে

গ্রন্থ। বন্ধা। পৃষ্ঠা
চৈতালি।। ৩।। ৩৬
ছবি ও গান।। ১।। ১২৫
আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৭
প্রান্তিক (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭৩
প্রান্তিক।। ১১।। ১১৬
খাপছাড়া।। ১১।। ১৯
ক্মুলিঙ্গ।। ১৪।। ২৩
জন্মদিনে।। ১৩।। ৬০
খাপছাড়া।। ১১।। ৩৮
শেষরক্ষা।। ১০।। ২৩৫
বীথিকা।। ১০।। ৮৩
তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৫
তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৫

মুক্তধারা।। ৭।। ৩৩৫, ৩৪৭, ৩৬৮, ৩৭১

ठिजा।। २।। ১৭৪ কালমূগয়া।। ১৪।। ৬৬৫ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪১৫ খাপছাডা।। ১১।। ৫৮ কালমুগয়া।; ১৪।। ৬৬১ চণ্ডानिका (न)।। ১৩।। ১৭২ कि ७ कामन।। ১।। ১৭৫ E411-3311 669 कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। १७ কণিকা।। ৩।। ৫৬ শাপমোচন।। ১১।। ২৩২ मानारै।। ১२।। ১৬० **শिশু** ভোলানাথ।। १।। ৮० **ठशानिका** (न)।। ১०।। ১৮৪ তপতী।। ১১।। ১৯৯ গীতাঞ্চলি-গীতিমালা-গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৩ স্মরণ।। ৪।। ৩৩১ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১১ जभजी।। ১১।। ১৮२ খাপছাড়া।। ১১।। ৪৫ न्यामा।। ১७।। ১৮৯ कुलिन।। ১৪।। २७

| প্রথম ছত্র                    |
|-------------------------------|
| জ্ঞানি আমার পায়ের শব্দ       |
| জ্ঞানি আমি, ছোটো আমার ঠাই     |
| জানি আমি মোর কাব্য            |
| জানি আমি, সুখে দুঃখে          |
| জানি গো দিন যাবে              |
| জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে    |
| জ্ঞানি জ্ঞানি তুমি এসেছ এ-পথে |
| জ্ঞানি তুমি ফিরে আসিবে আবার   |
| জ্ঞানি দিন অবসান হবে          |
| জ্ঞানি নাই গো সাধন তোমার      |
| জ্ঞানি হে, যবে প্রভাত হবে     |
| জাপান, তোমার সিদ্ধু অধীর      |
| জামাই মহিম এল                 |
| জ্ঞাল কহে, পদ্ধ আমি উঠাব না   |
| জিরাফের বাবা বলে              |
| জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে     |
| জীবন আমার চলছে যেমন           |
| জীবন আমার যে অমৃত             |
| জীবন পবিত্র জানি              |
| জীবন যখন ছিল ফুলের মতো        |
| জীবন যখন শুকায়ে যায়         |
| জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত    |
| জীবনৈ আমার যত আনন্দ           |
| জীবনে জীবন প্রথম মিলন         |
|                               |

জীবনে তব প্রভাত এল জীবনে নানা সৃথদুংথের জীবনে পরম লগন জীবনে যত পূজা জীবনে যা চিরদিন জীবনের অনেক ধন পাই নি জীবনের আশি বর্ষে জীবনের কিছু হল না হায়

জীবনের দীপে তব জীবনের দৃঃখে শোকে তাপে জীবনের প্রথম ফাল্পনী ০ কোন ছায়াখানি সঙ্গে তব জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা ০ জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি শিরোনাম 정립 সষ্টিকর্তা গতি বাদলসন্ধ্যা প্রার্থনা অবসান পবিণাম ভালো মন্দ জীবনমধ্যাক প্রেমালাপ তেঁতুলের ফুল

- গীতাঞ্জলি।। ও তেঁতুলের ফুল শ্যামলী।। ১০ - জন্মদিনে।। ১০ - বাল্মীকিপ্রতিভ বাল্মীকিপ্রতিভ - ফুলিঙ্গ।। ১৪ - রোগশযায়।। ছায়া বিচিত্রিতা। এ ছায়াসঙ্গিনী বিচিত্রিতা।। ৯ জীবনমরণ পরিশেষ (গ্র.\*

श्रष्ट ।। यद्याः भृष्टा বলাকা।। ৬।। ২৮১ সানাই।। ১২।। ২০৬ পুরবী।। ৭।। ১৯১ সোনার তরী।। ২।। ১০৮ গীতিমালা।। ৬।। ১৩২ গীতাঞ্জলি। ৬। ১৪ वीथिका।। ১०।। १৮ নটবাজ।। ১।। ২১২ সানাই।। ১২।। ২০৮ গীতিমালা।। ৬।। ১৪৮ কল্পনা। ৪।। ১৬৬ শ্বনিঙ্গা। ১৪।। ২৩ থাপছাডা।। ১১।। ২০ কণিকা।। ৩।। ৬৩ খাপছাডা।। ১১।। ৪২ মানসী।। ১।। ২৭৩ शीटिमाला। ५।। ১৫० গীতালি । ৬ ৷ ৷ ২২১ শেষ লেখা।৷ ১৩।৷ ১১৮ গীতিমালা ৷ ৷ ৬ ৷ ৷ ১৩০ গীতাঞ্জলি ৷৷ ৬ ৷৷ ৪৫ মায়ার খেলা।। ১।। ৪২০ तित्वमा। । ।। ३७৮

মানসী।। ১।। ৩২৩ स्मृतिक।। ১८।। २८ পত্রপুট।। ১০।। ১৯ भागि।। ১७।। ১৯১ গীতাঞ্চলি।। ৬।৷১৪ গীতাঞ্জলি।। ৬।।৯৫ भाग्रमी।। ১०।। ১৫৩ क्रमामित्सा। ५०।। ५५ বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৭ বাদ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৮ यानिका। ३८।। ३८ রোগশযাায়।। ১৩।। ২৭ বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৪ বিচিত্রিতা।। ৯।। ২১ পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৭০৫ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২০

| প্রথম ছত্র                       | শিরোনাম          | গ্রন্থ ।। বও।। পঞ্চা       |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে | -                | নৈবেদ্য।। ৪।। ৩০৮          |
| জীবন-খাতার অনেক পাতাই            | -                | (लथन।। १।। २১৯             |
| জীবনদেবতা তব                     | -                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২৩        |
| জীবনবহনভাগা নিতা আশীর্বাদে       | _                | জग्रामित्न।। ১७।। १৯       |
| জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি         | জীবনমরণ          | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২০      |
| ০ জীবন মরণের বাজায়ে মন্দিরা     | জীবনমরণ          | পরিশেষ (গ্র. প)।। ৮।। ৭৪৫  |
| জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে       | -                | গৃহপ্রবেশ।। ৯।। ২০০        |
| জীবনমরণের স্রোতের ধারা           | মিলন             | পুরবী।। ৭।। ১৯৭            |
| জীবনযাত্রার পথে                  | -                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২৩        |
| জীবনরহস্য যায়                   | -                | स्कृतिऋ।। ১৪।। ২৪          |
| জ্বীবন-স্রোতে ঢেউয়ের 'পরে       | -                | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৩৯        |
| জীর্ণ জয়তোরণ-ধৃলি-'পর           | -                | (लथन।। १।। २১১             |
| জুড়ালো রে দিনের দাহ             | দিঘি             | বেয়া।। ৫।। ১৮৮            |
| জেনো প্রেম চিরঋণী                | -                | भागमा।। ১७।। ১৯৭           |
|                                  |                  | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৭ |
| জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা        | -                | লেখন।। ৭।। ২১২             |
| জ্যোতির্ময় তীর হতে আধারসাগরে    | তারকার আত্মহত্যা | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১০      |
| জ্যোতিষীরা বলে                   | কেন              | নবজাতক।। ১২।। ১১১          |
| ০ শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে         | -                | নবজাতক (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৯৩ |
| জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই          | আশীর্বাদ         | মহ্য়া।। ৮।। ৬৭            |
| জ্বলে নি আলো অন্ধকারে            | -                | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪৭     |
| জ্বালায়ে আধার শূন্যে            | সত্য ২           | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১০৩      |
| জ্বালো ওগো, জ্বালো ওগো           | -                | স্মরণ।। ৪।। ৩৩০            |
| জ্বালো নব জীবনের নির্মল দীপিকা   | -                | स्कृतिऋ।। ১৪।। ২৪          |
| জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্ৰদীপ   | আহ্বান           | সানাই।। ১২।। ১৭১           |
| জ্বেলেছে পথের আলোক               | -                | इन्म।। ১১।। ৫৬৬            |
| ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো           | -                | গীতিমালা ।। ৬।। ১২১        |
| ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে            | -                | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬৩       |
| ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে         | -                | स्कृतिऋ।। ১८।। २८          |
| ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের          | নিঝরিণী          | मह्या।। ৮।। ২०             |
|                                  |                  | শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৮৭      |
| ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে      | •                | नवीन।। ১১।। २১७            |
| ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর              | -                | শেষ বর্ষণ।। ৯।। ২০৭        |
|                                  |                  | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৩      |
| ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে       | -                | <b>लर्यना। १।। २२०</b>     |
| ঝাকড়া চুলের মেয়ের কথা          | ঝাকড়া চুল       | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩২        |
| ঝিকিমিকি বেলা                    | দোলা             | ছবি ও গান।। ১।। ১৪         |
| ঝিনেদার জমিদার কালাটাদ রায়রা    | -                | इज़ा। २०।। ৯२              |
| ঝিনেদার জ্ঞানদার ছেলেটার জন্যে   | -                | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৭         |
| <b>ঞ্টি-বাধা ডাকাত সেজে</b>      | বৃষ্টি রৌদ্র     | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮৬      |
|                                  |                  |                            |

শিবোনাম

ভার

যুগল

বধ

বিপ্লব

निर्मया

মৃতি

ভগতবী

নিকদাম

ঘরছাডা

অনাদৃত

विक्रयी

সাথি

পরিচয়

আগমন

নতিস্বীকার

প্রত্যাশা

কালবৈশাখী

কতীর প্রমাদ

প্রথম ছত্র টাকা সিকি আধলিতে টিকি মণ্ডে চডি উঠি কহে টনটনি কহিলেন, রে ময়ুর, টেরিটি বাজারে তার টোটকা এই মষ্টিযোগ ট্রাম কনডাক্টার ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ ঠাকুরমশয়, দেরি না সয় ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে ডমকতে নটরাজ বাজালেন তাওবে ০ ডমকতে নটরাজ বাজালেন ডাকাতের সাডা পেয়ে ডাকিল মোরে জাগার সাথি ডাকো বৈশাখ, কালবৈশাখী ডাকো ডাকো ডাকো আমারে ডাক্তারে যা বলে বলক নাকো ডালিতে দেখেছি তব ভগভগিটা বাঞ্চিয়ে দিয়ে (ভূ) ডবারি যে সে কেবল ডবিছে তপন, আসিছে আধার ডেকেছ আৰু, এসেছি আৰু ঢাকো ঢাকো মখ টানিয়া বসন তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে তখন আমার আয়ুর তরণী তখন আমার বয়স ছিল সাত তখন একটা ব্যত তখন করি নি নাথ তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে তখন তারা দপ্তবেগের বিজয়-রথে তখন নিশীপরাত্রি তখন বয়স ছিল কাঁচা তখন বয়স সাত তখন বর্ষণহীন অপরাহমেঘে তখন বাত্রি আধার হল তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয় তপনের পানে চেয়ে

তপের তাপের বাধন কাটুক

শীতের উদ্বোধন সুরদাসের প্রার্থনা সার্থক নৈরাশ্য

अष्टा। थ्या। भृष्टा খাপছাডা।। ১১।। ৪৯ किनका।। ७।। ५১ কণিকা।। ৩।। ৫২ খাপছাডা।। ১১।। ১৫ कृष्ण ।। ১১।। ৫8**७** খাপছাডা।। ১১।। ৫৭ क्रिका।। ८।। ১৭८ কালমুগয়া।। ১৪।। ৬৬৬ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৯ সানাই।। ১২।। ১৫৪ সানাই (গ্ৰ.প.)।। ১২।। ৭০২ খাপছাডা।। ১১।। ৪৪ শেষরক্ষা।। ১০।। ১৯২ নটরাজ।। ৯।। ২৬৪ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৪ পলাতকা।। ৭।। ৯ क्वित्र।। ১८।। २८ খাপছাডা।। ১১।। ৯ क्वित्र।। ১८।। २৫ শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৭ নটবাব্র।। ৯।। ২৮১ মানসী।। ১।। ৩০১ (यया।। १।। ১७१ (गर मलक।। ३।। ১১० শেষ সপ্তক।। ১।। ১১১ সেঁজতি।। ১১।। ১৪১ तित्वमा। । ।। २४२ (यग्रा।। १।। २०१ সোনার তরী।। ২।। ৬০ পুরবী।। ৭।। ৯৩ স্মরণ।। ৪।। ৩২০ শেষ সপ্তক।। ৯।। ৬৪ পরিশেষ।। ৮।। ১৮৯ মহয়।। ৮।। ৩২ খেয়া।। ৫।। ১৪৮ কণিকা।। ৩।। ৬৫ इन्म।। >>।। ११० यानिका। ३८।। २८ নটরাজ।। ১।। ২৬৭ প্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩১

| প্রথম ছত্র                      | শিরোনাম     | श्रम् ।। चल्छ।। शृष्टी         |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| তপোমগ্ন হিমাদ্রির               | দেবদারু     | বনবাণী।। ৮।। ৯৩                |
| তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ          | বৈশাখে      | <b>व्या</b> ।। १।। ১१৯         |
| তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ     | অন্তর্ধান   | यह्या।। ৮।। ৮०                 |
|                                 | _           | শেষের কবিতা।। ৫।। ৫২৩          |
| তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন       | -           | नित्वमा। ८।। ७১२               |
| তব গানের সুরে হৃদয় মম          | -           | গীতাঞ্চলি-গীতিমাল্য-           |
|                                 |             | গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৪          |
| তব চুরণের আশা, ওগো মুহারাজ      | -           | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৯৫              |
| তব চিত্ত গগনের দূর দিক্সীমা     | -           | इन्दा। >>।। ৫৯৬                |
|                                 |             | स्मृतिक।। ১८।। २৫              |
| তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে       | •           | শেষ লেখা।। ১৩।। ১২২            |
| তব দক্ষিণ হাতের পরশ             | উদ্বস্ত     | সানাই।। ১২।। ১৮৮               |
| তব পথচ্ছায়া বাহি               | আম্রবন      | বনবাণী।। ৮।। ১৩                |
| তব পূজা না আনিলে                | -           | नित्रमा।। ८।। २৮७              |
| তব প্রেমে ধনা তুমি করেছ আমারে   | -           | নৈবেদ্য।। ৪।। ৩০৫              |
| তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া       | -           | গীতিমালা।। ৬।। ১২৬             |
| তব সিংহাসনের আসন হতে            | -           | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ২৪             |
| তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত     | কাব্য       | চৈতালি।। ৩।। ৪৪                |
| তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি  | তবু         | मानत्री।। ১।। २८৫              |
| তবে আমি যাই গো তবে যাই          | বিদায়      | मिखा। १।। ८२                   |
| তবে আয় সবে আয়                 | -           | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৯      |
|                                 |             | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৪     |
| তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো       | শুপ্ত প্রেফ | यानत्री।। ১।। २৮৪              |
| তবে শেষ করে দাও শেষ গান         | -           | नवीन।। ১১।। २১७                |
| তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো_       | -           | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩১          |
| তমালবনে ঝরিছে বারিধারা          | -           | इस्सा। ३३।। ७७७                |
| তমুরা কাঁধে নিয়ে               | -           | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৪             |
| তরঙ্গের বাণী সিদ্ধ              | -           | क्विन।। ১८।। २०                |
| তরণী বেয়ে শেষে                 | -           | इन्स्।। ३३।। ५६३               |
| তরল জলদে বিমল চাদিমা            | ফুলবালা     | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৩৭          |
| তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়         | -           | প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৯১ |
|                                 |             | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৬৭         |
| তরুতলে ছিন্নবৃদ্ধ মালতীর ফুল    | -           | क्रम्बर्ग ।। ३८।। ७४৫          |
| তক্লতা যে-ভাষায় কয় কথা        | করুণী       | मह्या।। ৮।। ৫৯                 |
| তল্লাস করেছিনু, হেথাকার বৃক্ষের | মধুসন্ধায়ী | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৮       |
| তাই আমি দিনু বর                 | •           | <u> </u>                       |
| তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর        | -           | গীতাঞ্জল।। ৬।। ৮১              |
| তাই হোক তবে তাই হোক             | -           | <u> </u>                       |
| তারি হন্ত হতে নিয়ো তব দুঃখভার  | •           | निर्वमा।। ८।। २৯৮              |

| প্রথম ছত্র                     | শিরোনাম               | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা        |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| তাহারা দেখিয়াছেন— বিশ্ব চরাচর | _                     | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৯৩              |
| তাকিয়ে দেখি পিছে              | ভীক                   | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৪               |
| তার অন্ত নাই গো                | -                     | গীতিমালা।। ৬।। ৬১              |
| তারা তোমার নামে বাটের মাঝে     | -                     | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৫৭             |
| তারা দিনের বেলা এসেছিল         | -                     | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৫৭             |
| তারা সেই ধীরে ধীরে আসিত        | আবছায়া               | ছবি ও গান।। ১।। ১১১            |
| তারার দীপ জ্বালেন যিনি         | -                     | লেখন।। ৭।। ২১৬                 |
| তারে কেমনে ধরিবে, সখী          | -                     | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩১          |
| তারে দেখাতে পারি নে কেন        | -                     | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৪          |
| তারাশুলি সারারাতি              | -                     | इन्म।। ১১।। ৫৩৮                |
|                                |                       | स्कृतिक।। ১८।। २०              |
| তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে      | তালগাছ                | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৫          |
| তিন বছরের বিরহিণী              | বিরহিণী               | পূরবী।। १।। ১৯০                |
| তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল        | কাঁচা আম              | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৯৮           |
| তীরে কি আর আসবে না             | -                     | গীতালি (গ্ৰ.প.)।। ৬।। ৫০০      |
| ০ নাই কি রে তীর                | -                     | গীতালি।। ৬।। ১৮৭               |
| তীরের পানে চেয়ে থাকি          | পালের নৌকা            | সেজ্ত।। ১১।। ১৪৯               |
| তীর্থের যাত্রিণী ও যে          | <b>তীর্থ</b> যাত্রিণী | সেঁজুতি।। ১১।। ১৩৮             |
| তুই অবাক ক'রে দিলি আমায়       | -                     | <b>हशानिका</b> (न्)।। ১७।। ১৭৪ |
| তুই কি ভাবিস, দিনরান্তির       | খেলা-ভোলা             | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬৫          |
| তুই ফেলে এসেছিস কারে           | -                     | ফারুনী।। ৬।। ৪১১               |
| তুই রে বসম্ভ সমীরণ             |                       | ভগহদয়।। ১৪।। ৬০৪              |
| তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে       | শীতের বিদায়          | নটরাজ।। ৯।। ২৮৬                |
| তুমি আছ বসি তোমার ঘরের শ্বারে  | পথিক                  | वीथिका।। ১०।। ७१               |
| তুমি আছ হিমাচল                 | -                     | উৎসর্গ।। ৫।। ১০২               |
| তুমি আড়াল পেলে কেমনে          | -                     | गीठानि।। ७।। ১৭৪               |
| তুমি আমায় করবে মস্ত লোক       | -                     | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২৯   |
|                                |                       | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪০৩         |
| তুমি আমার আঙিনাতে              | -                     | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৬২            |
| তুমি আমার আপন                  | •                     | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪২             |
|                                |                       | গীতাঞ্চলি (গ্ৰ.প.)।। ৬।৭৭০     |
| তুমি ইন্দ্রমণির হার            | •                     | नामा।। २०।। २४३                |
| তুমি এ পার-ও পার কর কে গো      | খেয়া                 | त्यग्रा। ६।। २०१               |
| তুমি এ মনের সৃষ্টি             | নারী                  | চৈতালি।। ৩।। ৩১                |
| তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে | •                     | গীতিমালা।। ৬।। ১২১             |
| তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ     | -                     | গীতাঞ্চলি।। ७।। ८८             |
| তুমি কাছে নাই ব'লে             | প্রার্থনা             | কড়িও কোমল।। ১।। ২১৫           |
| তুমি কি এসেছ মোর শ্বারে        | -                     | নটীর পৃজা।। ৯।। ২৩০            |
| তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা | -                     | वनाका।। ७।। २৫०                |
| ০ তুমি কি কেবলি ছবি            | -                     | শাপমোচন।। ১১।। ২৩৩             |

| প্রথম ছত্র                     |
|--------------------------------|
| তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে |
| তুমি কে গো, সখীরে কেন          |
| তুমি কেন আসিলে হেথায়          |
| তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী   |
| তুমি কোন্ কাননের ফুল           |
| তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে       |
| তুমি গল্প জমাতে পার            |
| তুমি গো পঞ্চদশী                |
| তুমি জান আমার গাছে             |
| তুমি জান ওগো অন্তর্যামী        |
| তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে     |
|                                |

তুমি তবে এসো নাথ তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে তুমি নীচে পাকে পড়ি তুমি পড়িতেছ হেসে তুমি প্রভাতের শুকতারা তুমি বনের পুব পবনের সাথি তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় তুমি বসম্ভের পাখি বনের ছায়ারে তুমি বাধছ নৃতন বাসা তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া তুমি ভাবো এই-যে বোঁটা তুমি মোর জীবনের মাঝে তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার তুমি মোরে করেছ সম্রাট তুমি মোরে পার না বৃঝিতে তুমি যখন গান গাহিতে বল তুমি যখন চলে গেলে তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার তুমি যদি আমায় ভ্রালো না বাস তুমি যদি বক্ষোমাঝে (প্র) তুমি যবে গান কর তুমি যে এসেছ মোর ভবনে তুমি যে কাজ করছ তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে

তুমি যে তুমিই, ওগো

| শিরোনাম         |
|-----------------|
| -               |
| -               |
| আবার            |
| -               |
| তৃমি            |
|                 |
| -               |
| পূৰ্ণা          |
| -               |
| -               |
| -               |
|                 |
| -               |
| -               |
| -               |
| -               |
| নীরাপদ নীচতা    |
| গান             |
| -<br>বন্দিনী    |
| অপরাধী          |
| অশ্রাবা         |
| -               |
| _               |
| -               |
| -               |
| -               |
| প্রেমের অভিষেক  |
| দুৰ্বোধ         |
| -               |
| বিরহ            |
| ভার             |
| তথাপি           |
| -               |
| গীতচ্ছবি        |
| -               |
| -               |
|                 |
| -<br>অম্বর্হিতা |

গ্ৰন্থ ।। পঞ্চা नवीन।। ১১।। २১৮ মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩১ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ২৫ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ২৫ কড়িও কোমল।। ১।। ১৯২ নবীন।। ১১।। ২১৩ শেষ সপ্তক।। ১।। ১১ সানাই।। ১২।। ১৬৪ প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৪২ গীতিমাল্য।। ৬।। ১৪২ অচলায়তন।। ৬।। ৩০৫ छक्।। १।। २०० নৈবেদ্য।। ৪।। ২৮০ সে।। ১৩।। ৪০১ वनाका।। ७।। २७8 গীতাঞ্চলি।। ৬।। ১৬ কণিকা।। ৩।। ৬২ চৈতালি।। ৩।। ৩৩ শেষ সপ্তক।। ৯।। ৭৮ मह्या।। ৮।। १১ পুনশ্চ।। ৮।। ২৪৪ স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২৬ স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২৬ পরিত্রাণ।। ১০।। ২৪১ গল্পদ্ম।। ১৩।। ৪৯৮ শ্মরণ।। ৪।। ৩২৪ तित्वन।। ८।। २৯८ िजा।। २।। ১৩१ সোনার তরী।। ২।। ৭০ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৫৬ क्रिका।। ।। ।। २२४ (यग्रा।। ७।। ১৭৭ ক্ষণিকা।। ৪।। ১৮৭ চৈতালি।। ৩।। ৭০ বীথিকা।। ১০।। ৩৬ গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫৩ গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৩ গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫২ পরিশেষ।। ৮।। ১৬৭ कुलिक।। ১৪।। २७

|                                    | _                              |                             |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| প্রথম ছত্ত                         | শিরোনাম                        | श्रष्ट्र ।। यथः।। भृष्टे।   |
| তুমি যে সুরের আ <del>গু</del> ন    | -                              | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫৬         |
| তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সৃদৃর      | মানসপ্রতিমা                    | कन्नना। । ।। ১৩१            |
| তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি ভধু শ্ন্যকথা | -                              | त्तित्वमा।। ८।। २৯১         |
| তুমি সুন্দর যৌবনঘন                 | -                              | नवीन।। ১১।। २১०             |
| তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসী         | -                              | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৬৫    |
| তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেঙ্গে-আসা ধন   | •                              | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৪৩         |
| তুলনায় সমালোচনাতে                 | রেলেটিভিটি                     | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৪    |
| তুলেছিলেম কুসুম তোমার              | স্থায়ী-অস্থায়ী               | ক্ষণিকা।। ৪।: ২৪৩           |
| তৃণাদপি সুনীচেন                    | মশকমঙ্গলগীতিকা                 | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫৫    |
| তৃতীয়ার চাঁদ বাঁকা সে             | -                              | क्सा। >>।। १८४              |
| তৃষিত গৰ্দভ গেল সরোবরতীরে          | অল্প জানা ও বেশি জানা          | किनका।। ७।। ৫৮              |
| তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দর কান্তি      | -                              | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৬       |
|                                    |                                | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৬৪ |
| তোমরা দৃটি পাখি                    | গানের বাসা                     | পুন-।। ৮।। ७७०              |
| তোমরা নিশি যাপন করো                | বিদায়                         | क्रिका।। ८।। ১৮৯            |
| তোমরা রচিলে যারে                   | জন্মদিন                        | নবঞ্চাতক।। ১২।। ১৩৪         |
| তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও    | তোমরা ও আমরা                   | সোনার তরী।। ২।। ২১          |
| তোমা লাগি যা করেছি                 | -                              | শামা। ১৩। ১৯৯               |
|                                    |                                | পরিশোধ (না.গী.)।।'১৩।। ২০৯  |
| তোমা সনে মোর প্রেম                 | -                              | इन्म।। >>।। ७३०             |
| তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা           | পত্ৰ                           | श्रीकि।। ४।। २८३            |
| তোমাতে আমাতে আছে তো প্রভেদ         | প্রভেদ                         | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৩         |
| তোমাদের এ কী স্রান্তি              | -                              | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৩           |
|                                    |                                | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৬  |
| তোমাদের জল না করি দান              | •                              | প্রাচীন সাহিত্য।। ৩।। ৭২৭   |
| তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে         |                                | জন্মদিনে।। ১৩।। ৮২          |
| তোমাদের দুজনের মাঝে                | বিচ্ছেদ                        | বীথিকা।। ১০।। ৩৩            |
| তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা      | পরিণয়মঙ্গল                    | अश्मिनी।। ১२।। ১२           |
| তোমায় আমায় মিল হয়েছে            | <u>শ্রীবিজয়ল<b>ন্দ্রী</b></u> | পরিশেষ।। ৮।। ২০০            |
| তোমায় আমায় মিলন হবে বলে          | •                              | গীতিমালা।। ৬।। ১৩৯          |
| তোমায় আমার প্রভু করে রাখি         | -                              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৮৯          |
| তোমায় আমি দেখি নাকো               | স্থ                            | পূরবী।। १।। ২৫৯             |
| তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর        | •                              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৮৭          |
| তোমায় গান শোনাব                   | -                              | রক্তকরবী।। ৮।। ৩৭০          |
| তোমায় চিনি বলে আমি                | -                              | উৎসর্গ।। ৫।। ৮১             |
| তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে     | -                              | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৭২      |
| তোমায় ছেড়ে দূরে চলার             | -                              | গীতালি।। ৬।। ২২৫            |
| তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা         | -                              | শ্যামা।। ১৩।। ২০০           |
| তোমায় নতুন করেই পাব বলে           |                                | याद्गी।। ७।। ८১৮            |
| তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ       | <b>অ</b> (एग्र                 | সানাই।। ১২।। ১৭০            |

| প্রথম ছত্ত                         | শিরোনাম         | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| তোমায় সাজাব যতনে                  | -               | শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৫     |
| তোমায় সৃষ্টি করব আমি              | _               | গীতালি।। ৬।। ২১৩            |
| তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে           | -               | तित्वमा। ८।। २१२            |
| তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে            | -               | গীতিমার্ল্য।। ৬।। ১৬১       |
|                                    |                 | শাপমোচন।। ১১।। ২৩৫          |
| তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর        | আত্মসমর্পণ      | সোনার তরী।। ২।। ১০৯         |
| তোমার আমার মাঝে                    | বিদায়          | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩৬         |
| তোমার আসন পাতব কোথায়              | আবাহন           | নট্রাজ।। ৯।। ২৮৯            |
| তোমার আসন শৃন্য আজি                | -               | <del>তপতী</del> ।। ১১।। ১৯৩ |
| তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন       | -               | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৮৫           |
| তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে            | -               | গীতালি।। ৬।। ১৯৫            |
| তোমার কটি-তটের ধটি                 | খেলা            | <b>मिल्ठ</b> ।। ৫।। ৮       |
| তোমার কাছে আমিই দুষ্ট              | T               | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৭৩       |
| তোমার কাছে এ বর মাগি               | -               | গীতালি।। ৬।। ২০৮            |
| তোমার কাছে চাই নি কিছু             | কুয়ার ধারে     | त्यग्रा। १।। ১৬৮            |
| তোমার কাছে চাই নে আমি              | -               | গীতালি।। ৬।। ২১৯            |
| তোমার কাছে দোষ করি নাই             | -               | শ্যামা।। ১৩।। ২০০           |
|                                    |                 | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১০  |
| তোমার কাছে শাস্তি চাব না           | -               | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৪৭         |
| তোমার কৃটিরের সমুখবাটে             | কুটিরবাসী       | वनवागी।। ৮।। ১०৯            |
| তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে     | -               | গীতালি।। ৬।। ১৮৫            |
| তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে            | কালান্তর        | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫১    |
| তোমার ছুটি নীল আকাশে               | ঠাকুরদাদার ছুটি | পলাতকা।। ৭।। ৪৪             |
| তোমার তরে সবাই মোরে                | ক্ষতিপূরণ       | क्रिका।। ८।। ১৯৫            |
| তোমার দয়া যদি                     | -               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৯৩          |
| তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি           | -               | गीजनि।। ७।। २०२             |
| তোমার নাম জ্ঞানি নে                | -               | <b>(निय वर्षण।। ৯।। २১৫</b> |
| তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে | -               | तिर्वमा।। ८।। २৯৮           |
| তোমার পতাকা যারে দাও               | -               | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৭৬           |
| তোমার পায়ের তলায় যেন             | -               | তাসের দেশ।। ১২।। ২৫০        |
| তোমার পৃক্ষার ছলে তোমায়           | -               | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫৩         |
| তোমার প্রণামে এ যে তারি আভরণ       | প্রণাম          | পরিশেষ।। ৮।। ১৬১            |
| তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি           | প্রতীক্ষা       | মৃত্য়া।। ৮।। ৩৫            |
| তোমার প্রেম যে বইতে পারি           | -               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪৯          |
| তোমার প্রেমের বীর্যে               | -               | न्यामा।। ১७।। ১৯৫           |
| তোমার বটে ফুটেছে শ্বেত করবী        | -               | <b>लि</b> चन।। १।। २०৯      |
| তোমার বাস কোথা যে পথিক ওগো         | -               | বসন্ত।। ৮।। ৩৪৬             |
| তোমার বীণায় কত তার আছে            | -               | উৎসর্গ।। ৫।। ৯৪             |
| তোমার বীণায় সব তার বাজে           | নীরব তত্রী      | रिखा।। २।। ১৯৯              |
| তোমার বীণার সাপে আমি               | বিচ্ছেদ         | (चंग्रा।। ৫।। ১৭৫           |

| প্রথম ছত্র                     | শিরোনাম     | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পূচা        |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|
| তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর         | -           | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।।১৩।।১৫২-৫৩ |
| তোমার ভূবন মর্মে আমার লাগে     | -           | গীতালি।। ৬।। ২০৭             |
| তোমার ভূবন-মাঝে ফিরি মুগ্ধসম   | -           | तिरतमा।। ८।। २৮১             |
| তোমার মঙ্গলকার্য               | -           | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২৬          |
| তোমার মাঝে আমারে               | -           | গীতিমালা।। ৬।। ১৬০           |
| তোমার মাঠের মাঝে               | বঙ্গলক্ষ্মী | কল্পনা। ৪।। ১২১              |
| তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র    | আশীর্বাদ    | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৪        |
| তোমার মোহন রূপে                | -           | গীতালি।। ৬।। ১৮০             |
| তোমার যে-ছায়া তুমি দিলে       | আরশি        | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১৩          |
| তোমার শথ ধুলায় পড়ে           | - 0         | বলাকা।। ৬।। ২৪               |
| তোমার সকল কথা বল নাই           | -           | স্মরণ।। ৪।। ৩২৩              |
| তোমার সঙ্গে আমার মিলন          | -           | इन्स।। ५५।। ৫৯८              |
|                                |             | <b>च्यू</b> लिक्स। ১८।। २९   |
| তোমার সম্মুখে এসে              | দুর্ভাগিনী  | বীথিকা।। ১০।। ৬৯             |
| তোমার সাথে নিত্য বিরোধ         | -           | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৯৩           |
| তোমার সৃষ্টিতে কভু             | -           | (स्र।। ४०।। ८४৮              |
| তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ         | -           | শেষ লেখা।। ১৩।। ১২৪          |
| তোমার সোনার থালায় সাজাব       |             | শারদোৎসব।। ৪।। ৩৮১           |
|                                |             | ঋণশোধ।। ৭।। ৩২৩              |
|                                |             | गीठा <b>अनि</b> ।। ७।। ১৭    |
| তোমার স্লেহের কোলে (উপ)        | -           | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।। ৬০৫    |
| তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি  | প্রতীক্ষা   | পরিশেষ।। ৮।। ১৬০             |
| তোমারি নাম বলব নানা ছলে        | -           | গীতিমাল্য।। ৬।। ১২৮          |
| তোমারি রাগিণী জীবনকৃঞ্চে       | -           | নৈবেদা।। ৪।। ২৬৬             |
| তোমারে আপন কোণে                | মুক্তরূপ    | মহয়া।। ৮।। ৪৩               |
| তোমারে আমি কখনো চিনি নাকো      | অচেনা       | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৯           |
| তোমারি কি বার বার              | -           | বলাকা।। ৬।। ২৯১              |
| তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে       | বাসরঘর      | মহয়া।। ৮।। ৭৫               |
|                                | -           | শেষের কবিতা।। ৫।। ৫০৮        |
| তোমারে জননী ধরা                | আশীর্বাদী   | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৭             |
| তোমারে ডাকিনু যবে কৃঞ্জবনে     | উদাসীন      | বীথিকা।। ১০।। ৩৯             |
| তোমারে দিই নি সুখ              | নৈবেদ্য     | मह्या।। ৮।। १৯               |
|                                | -           | শেষের কবিতা।। ৫।। ৫০১        |
| তোমারে দিব না দোষ              | মিলন        | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৫             |
| তোমারে দেখি না যবে             | -           | রোগশয্যায়।। ১৩।। ৩০         |
| তোমারে পাছে সহজে বুঝি          | -           | উৎসর্গ।। ৫।। ৮৯              |
| তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে   | -           | <b>लिथन। १।। २२७</b>         |
| তোমারে বলেছে যারা              | -           | নৈবেদ্য।। ৪।। ৩০৩            |
| তোমারে শতধা করি                | •           | तिर्वमा।। ८।। २৯०            |
| তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথাা | <b>मीना</b> | মহ্যা।। ৮।। ৪৮               |

| প্রথম ছত্র                    |
|-------------------------------|
| তোমারে হেরিয়া চোখে           |
| তোমারেই যেন ভালো বাসিয়াছি    |
| তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেণ |
| তোর শিকল আমায়                |
| তোরা কেউ পারবি নে গো          |
| তোরা যে যা বলিস ভাই           |
| তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি     |
| তোরি হাতে বাঁধা খাতা (উ)      |
| তোরে আমি রচিয়াছি             |
| তোরে সবে নিন্দা করে           |
| তোলন নামন                     |
| তোল্পাড়িয়ে উঠল পাড়া        |
| ত্রাসে লাব্দে নতশিরে          |
| ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির         |
| ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে         |
| থাক্ থাক্, কাব্ধ নাই          |
| থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা        |
| থাকতে আর তো পারলি নে মা       |
| থাকব না ভাই, থাকব না কেউ      |
| থাকে সে কাহালগায়             |
| থাম্ থাম্ কি করিবি            |
|                               |

| থাম্রে, থাম্রে তোরা               |
|-----------------------------------|
| থামো থামো, কোথায় চলেছ পালায়ে    |
| দই চাই গো, দই চাই                 |
| দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে |
| দক্ষিণে বৈধেছি নীড                |
| দখিন হতে আনিলে, বায়ু             |
| দখিনহাওয়া, জাগো জাগো             |
| দয়া করে ইচ্ছা করে                |
| দয়া দিয়ে হবে গো মোর             |
| দয়া বলে, কে গো তুমি              |
| দরিদ্রা বলিয়া তোরে               |
| দর্পণ লইয়া তারে                  |
| দর্পণে যাহারে দেখি                |
| দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাছপাশ      |
| দাও ফিরে সে অরণ্য                 |
| দাও দেখা দাও                      |
| ০ বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে        |
| দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও          |

| শিরোনাম                   |
|---------------------------|
| -<br>অনম্ভ প্রেম          |
| -                         |
| -                         |
| ফুল ফোটানো<br>-           |
| -                         |
| -                         |
| আলেখা                     |
| বিফল নিন্দা               |
| -                         |
| -                         |
| প্রথম পৃজা                |
| সিয়াম                    |
| মৌনভাষা<br>শান্তি         |
| -                         |
| শেষ                       |
|                           |
| •                         |
| -                         |
| -                         |
|                           |
| ময়্রের দৃষ্টি            |
| ·পত্র<br>-                |
| -                         |
| -                         |
| -                         |
| পরিচয়<br>দরি <u>দ্রা</u> |
| দারতা<br>দ <b>র্পণ</b>    |
| -                         |
| বন্দী                     |
| সভ্যতার প্রতি             |
| সুসময়                    |

সুসময়

গ্ৰন্থ। খণ্ড।। পৃষ্ঠা क्तिका। ১८।। २९ र्यानमी।। ১।। ७७२ বক্ষকববী।। ৮।। ৩৬৫ মক্তধারা।। ৭।। ৩৫৭ (यग्ना।। ৫।। ১৭० রাজা।। ৫।। ২৮৩ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৪৭ वित्रक्रना। ।। १०১ পরিশেষ।। ৮।। ১৯৭ কণিকা।। ৩।। ৬৭ তাসের দেশ।। ১২।। ২৪০ খাপছাডা (সং)।। ১১।। ৫৭ নৈবেদা।। ৪।। ২৯২ পুনশ্চ।। ৮।। ৩১০ পরিশেষ।। ৮।। ২০৩ মানসী।। ১।। ৩৪৮ কডি ও কোমল।। ১।। ১৭৩ বিসর্জন।। ১।। ৫৭৫ ক্ষণিকা।। ৪।। ২৪৮ থাপছাডা।। ১১।। ৩৫ বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৮ বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৮ শামা।। ১৩।। ১৯৬ শামা।। ১৩।। ১৯০ চগুলিকা (ন)।। ১৩।। ১৭০ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৯৫ মানসী।। ১।। ২৫৮ (लथन।। १।। २२১ বসন্ত।। ৮।। ৩৪২-৪৩ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৭৭ গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৫৪ কণিকা।। ৩।। ৬৩ সোনার তরী।। ২।। ১০৯ মভয়া।। ৮।। ৬৫ (लचन।। १।। २२৫ কড়ি ও কোমল।। ১।। ১০২ চৈতালি।। ৩।। ১৮ পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৭০৫ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৮ शैठाक्षनि।। ७।। ७०

| প্রথম ছত্র                           | শিরোনাম                 | अह।। थेछ।। शृक्षा            |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| দাও-না ছুটি                          | ছুটি                    | পুনশ্চ।। ৮।। ৩২৯             |
| দাঁড়াও, কোথা চলো                    | -                       | न्गामा।। ১७।। ১৯৮            |
| দাড়ায়ে গিরি                        | -                       | <b>(मथन।। १।। २०</b> ३       |
| দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা               | অনাহত                   | (चंग्रा।। ७।। ১৫৬            |
| দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে                  | হারানো মন               | नाामनी।। ১०।। ১৪৯            |
| দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার               | -                       | গীতিমালা।। ৬।। ৪৭            |
| দায়েদের গিন্নিটি                    | -                       | থাপছাড়া।। ১১।। ৪০           |
| দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে                | -                       | থাপছাড়া।। ১১।। ১২           |
| 'দাদা হব' ছিল বিষম শ্ৰখ              | -                       | গরসর।। ১৩।। ৫১২              |
| দামামা ঐ বাজে                        | -                       | জन्मित्।। ১७।। १১            |
| দিকে দিকে দেখা যায়                  | প্রাচীন ভারত            | চৈতালি।। ৩।। ১৯              |
| দিক্প্রান্তে ওই চাদ বুঝি             |                         | इन्स्।। ১১।। ८४७             |
| দিক্প্রান্তের ধৃমকেতু                | -                       | इन्सा। ५५।। ७३७              |
| দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা                | •                       | सुनिक।। ১८।। २९              |
| দিগন্তে পথিক মেঘ                     | •                       | कुलिक।। ১८।। २१              |
| দিগ্বলয়ে নবশশিলেখা                  | -                       | हमा। ३३।। ७३७                |
|                                      |                         | कृतिक।। ১৪।। २१              |
| দিদিমণি— অফুরান সান্ত্রনার খনি       | -                       | আরোগ্য।। ১৩।। ৪৭             |
| দিন গেল রে                           |                         | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৭১ |
|                                      |                         | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪৭       |
| দিন চলে না যে, নিলেমে চড়েছে         | -                       | বাপছাড়া।। ১১।। ৪৫           |
| দিন দেয় তার সোনার বীণা              | •                       | <b>लियन।। १।। २১</b> ৮       |
| দিন্পরে যায় দিন                     | -                       | আরোগ্য।। ১৩।। ৪৬             |
| मिनत्मव रुख्न अन                     | <b>मिन(गर</b>           | <u> </u>                     |
| দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী     | সন্ধ্যা                 | नवकाठक।। ১২।। ১৪১            |
| দিন হয়ে গেল গত                      | •                       | (मथन।। १।। २))               |
| দিন-খাটুনির শেষে                     | -                       | গরসর।। ১৩।। ৫০৬              |
| দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয় | চিরনবীনতা               | किंगिका।। ७।। १०             |
| দিনান্তের ললাট লেপি                  |                         | <b>लियन।। १।। २२</b> ১       |
| দিনে দিনে মোর কর্ম                   |                         | <b>मध्ना। १।। २</b> ১७       |
| দিনে হই এক-মতো                       | •                       | मर्क भार्र >।। >৫।। 8৫১      |
| দিনের আলো নামে যখন                   | -                       | चूनिम।। ১८।। २१              |
| দিনের আলো নিবে এল                    | বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর | <b>लिए।। १।। १७</b>          |
| দিনের আলোক যবে                       | -                       | (मधन।। १।। २১৯               |
| দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন            | •                       | (मथन।। १।। २১৮               |
| দিনের পর দিন যে গেল                  | •                       | তপতী।। ১১।। ১৯২              |
| দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার         | -                       | चूनिक।। ১৪।। २৮              |
| দিনের প্রান্তে এসেছি                 | -                       | শেব সপ্তক।। ৯।। ৪৪           |
| দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা              |                         | <b>मिथन।। १।। २</b> >>       |
| দিনের শেবে ঘুমের দেশে                | শেষ খেয়া               | (चंग्रा।। ८।। ১৪৩            |

## প্রথম ছত্ত্রের সূচী

| প্রথম ছত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | শিরোনাম             | গ্ৰন্থ । খণ্ড।। পৃত্তা      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>पि</b> वत्र यपि त्रा <b>त्र दल</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                   | गीजाद्यमि।। ७।। ১००         |
| দিবসরজনী আমি যেন কার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                   | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৮       |
| দিবসরজনী তন্ত্রাবিহীন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | क्वित्र।। ১८।। २४           |
| দিবসে চক্ষুর দম্ভ দৃষ্টিশক্তি লয়ে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | শক্তির শক্তি        | किनका।। ७।। १১              |
| দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | (मर्थन।। १।। २२०            |
| দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                   | <b>লেখ</b> ন।। ৭।। ২১৪      |
| দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | (मथन।। १।। २১৯              |
| <b>मिराइ अखरा মোরে, कक्रगानिमरा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩৩       |
| দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ন পত্ৰলেখা          | পुनन्ह।। ४।। २४७            |
| দীন হীন এ অধম আমি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | বাশীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৩     |
| দীনহীন বালিকার সাজে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪১০   |
| Alexander Allert Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮২০  |
| দীর্ঘ দুঃখরাত্রি যদি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | রোগশয্যায়।। ১৩।। ১৫        |
| দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                   | নৈবেদ্য।। ৪।। ৩০৬           |
| দুইজনে জুঁই তুলতে যখন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | क्षा। ३५।। ४८८              |
| দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | <i>(मर्थन।। १।। २</i> ५०    |
| দুই পারে দুই কৃলের আকৃল প্রাণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                   | कृतिक।। ১৪।। २৮             |
| দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | বিসর্জন             | কথা ও কাহিনী: কাহিনী। ৪। ৯৬ |
| দুইটি হৃদয়ে একটি আসন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | বিবাহমঙ্গল          | कन्नना। । ।। ১৪०            |
| দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | गीजानि।। ७।। २०८            |
| দুঃখ এড়াবার আশা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | कुलिक।। ১৪।। २৮             |
| দুঃখ, তব যন্ত্রণায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | দুঃ <b>খসম্প</b> দ  | পূরবী।। १।। ১৫৮             |
| দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | <b>हर्शनिका।। ১২।। ২২</b> ० |
| To the ground the transfer and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | চপ্তালিকা (न्)।। ১৩।। ১৮৩   |
| দুঃখ যদি না পাবে তো                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                   | গীতালি।। ৬।। ১৯৪            |
| দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-        |
| 10 to to to the time to the ti |                     | গীতালি (সং)।। ৬।।২৩৬        |
| দুঃখ যেন জ্ঞাল পেতেছে চার দিকে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | দুঃখ যেন জাল পেতেছে | শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১২০    |
| দুঃখশিখার প্রদীপ জেলে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | स्कृतिम।। ১৪।। २৮           |
| দুঃখের আধার রাত্রি বারে বারে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | শেষ লেখা।। ১৩।। ১২৩         |
| দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | <b>(मर्थन्।। १।। २</b> >७   |
| দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | বিশ্বশোক            | পুনশ্চ।। ৮।। ২৬২            |
| দুঃখের বরষায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | গীতালি।। ৬।। ১৭৩            |
| দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | लिथन।। १।। २२৫              |
| দু:খী তুমি একা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>पृः</b> शी       | वीथिका।। ১०।। ৮৫            |
| দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | রোগশযায়।। ১৩।। ২৫          |
| দুঃস্বপন কোথা হতে এসে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                   | গীতাঞ্জলি।। ৬। ৮৬           |
| मू-कात्न यू <b>ण्टि</b> रा मिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   | খাপছাড়া।। ১১।। ১৪          |
| দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | চরণ                 | किं ७ (कामन।। ১।। ১৯৭       |
| দুখের দশা শ্রাবণরাতি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | कृतिक।। ১৪।। २৮             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                             |

প্রথম ছত্র দুখের বেশে এসেছ বলে দুখের মিলন টুটিবার নয় দুজন সখীরে দূর হতে দেখেছিনু দুজনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো দৃটি বোন তারা হেসে যায় কেন দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহিরে দুয়ার মম পঞ্চপাশে দুয়ারে তোমার ভিড় ক'রে দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি দুর্গম দূর শৈলশিরের দুর্গম পথের প্রান্তে দুদিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে দূর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি দূর অতীতের পানে দূর আকাশের পথ দূর এসেছিল কাছে দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় (প্র) দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে দূর সাগরের পারের পবন

দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী দূর হতে কয় কবি দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন দূর হতে ভেবেছিনু মনে দূর হতে যারে পেয়েছি পালে দুরে অশ্থতলায় দূরে কোথায় দূরে দূরে দুরে গিয়েছিলে চলি দূরে দাঁড়ায়ে আছে দুরে ফেলে গেছ জানি দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে দূরের বন্ধু সূরের দৃতীরে দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে দে তোরা আমায় নৃতন করে দে দে পড়ে দে আমায় তোরা (म ला, मेथी, प्र अदाइँए। দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া দেখ দেখ, দুটো পাখি বসেছে গাছে দেখ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড

শিরোনাম দুঃখমূর্তি দুই স্থী দুই বোন नीनामित्रनी যেতে নাহি দিব প্রবাহিণী নগরলক্ষ্মী ज़िंजि নাট্যদোষ দিকবালা हिति পথবর্তী শেষ চম্বন মধুসন্ধায়ী মৃত্যুপ্তয় বাউল প্রত্যাগত সপ্ন खन्मिन ঝড়

शह ।। चला। भृष्ठा रथग्रा।। ৫।। ১৪৯ মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৮ বীথিকা।। ১০।। ৬৬ ভগ্নহৃদয়।। ১৪।। ৫৩৭ क्रिका।। ८।। २७० পুরবী।। ৭।। ১১৬ इन्दा। ११। ११२ উৎসর্গ।। ৫।। ৯৬ সোনার তরী।। ২।। ৩৯ পুরবী।। १।। ১৮২ नित्रमा।। ८।। २৯० নৈবেদা।। ৪।। ৩০৬ कथा ७ काहिनी : कथा।। ८। ८७ পরিশেষ।। ৮।। ১৪৪ বীথিকা।। ১০।। ২৪ শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৫৪ लियन।। १।। २०৯ পূরবী।। १।। ১৮৬ মহ্যা। ৮। ৪২ इन्।। ११। ११२ স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ২৮ চৈতালি।। ৩।। ৩৯ প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৯ বলাকা।। ১।। ২৮৫ পরিশেষ।। ৮।। ১৮২ (नथन।। १।। ३३३ শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৭১ व्यव्याग्रह्म। ७।। ७১० महरा।। ৮।। ५७ মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৭ इन्।। ३३।। ७०४ কল্পনা। ৪।। ১০৯ শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৭ সেঁজুতি।। ১১,।। ১৪৫ চিত্রাঙ্গদা (नृ)।। ১৩।। ১৫১ শাপমোচন।। ১১।। ২৩৪ মায়ার খেলা।। ১।। ৪২২ यागुलाय।। १।। ७२२ বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৭ ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭১

|                                    | Gracina                          | ere i se sie i cres          |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| প্রথম হত্ত                         | শিরোনাম                          | গ্ৰন্থ । খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
| দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ            | সাত সমুদ্র পারে                  | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬৩        |
| দেখব কে তোর কাছে আসে               | -                                | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২৯ |
|                                    |                                  | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪০২       |
| দেখা না-দেখায় মেশা                | -                                | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৭        |
| দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার             | -                                | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৪         |
| দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি         | -                                | স্মরণ।। ৪।। ৩২৫              |
| দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা    | -                                | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৫২        |
| দেখো চেয়ে গিরির শিরে              | -                                | উৎসর্গ।। ৫।। ১০৫             |
| দেখো চেয়ে, দেখো ওই কে আসিছে       | -                                | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৬        |
| দেখো দেখো, শুকতারা                 | -                                | (गिष वर्षण।। २।। २)२         |
|                                    |                                  | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৪০        |
| দেখো, সখা, ভূল করে ভালোবেসো না     | -                                | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৩        |
| দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা      | -                                | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০০    |
|                                    |                                  | বাদ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৫   |
| দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে       | -                                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৩           |
| দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়       | দেবতা                            | वीथिका।। ১०।। ৯১             |
| দেবতা যে চায় পরিতে গলায়          | -                                | लिथन।। १।। २२०               |
| দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব                | -                                | त्नथन।। १।। २১७              |
| দেবতামন্দিরুমাঝে ভকত প্রবীণ        | দেবতার বিদায়                    | চৈতালি।। ৩।। ১২              |
| দেবদারু তুমি মহাবাণী               | দেবদারু                          | वीथिका।। ১०।। ८७             |
| দেব্মন্দির-আঙিনাতলে                | -                                | (तथन।। १।। २०४               |
| দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে              | সাধনা                            | <u> </u>                     |
| দেয়ালের ঘেরে যারা                 | নামকরণ                           | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪২     |
| দেশশৃনা কালশৃনা জোতিঃশৃনা          | সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়             | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৬৯         |
| দেহটা যেমনি ক'রে ঘোরাও             | কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিক               |                              |
| দেহে আর মনে প্রাণে                 | -                                | तिर्वमा।। ४।। २१৯            |
| দেহে মনে সুপ্তি যবে করে ভর         | জাগরণ                            | বীথিকা।। ১০।। ৯৩             |
| দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের          | 연결                               | শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১২৫     |
| দৈবে তৃমি কখন নেশায় পেয়ে         | গানের জাল                        | मानारै।। ১२।। ১৯०            |
| দোতলায় ধুপ্ধাপ্ হেমবাবু দেয় লাফ  | -                                | থাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৯      |
| দোতলার জানলা থেকে                  | পুকুর-ধারে                       | পুন=চ।। ৮।। ২৪২              |
| দোয়াতখানা উলটি ফেলি               |                                  | स्कृतिऋ।। ১৪।। २৯            |
| দোলে রে প্রলয় দোলে                | সি <b>ন্ধৃ</b> তর <del>ঙ্গ</del> | मानमी।। ১।। २७०              |
| দোষী করিব না তোমারে                | আত্মছলনা                         | সানাই।। ১২।। ১৯৯             |
| দোষী করো, দোষী করো                 | -                                | <b>ठ</b> शानिका।। ১२।। २२०   |
| দোসর আমার, দোসর ওগো                | দোসর                             | পূরবী।। ৭।। ১৫৩              |
| দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর্         | -                                | শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৭৯        |
| দ্বার খোলা ছিল মনে                 | -                                | আরোগ্য।। ১৩।। ৪৩             |
| দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি | একই পথ                           | কণিকা।। ৩।। ৬৩               |
| ধনী সুখে করে ধর্মকর্ম              | লক্ষ্মীর পরীক্ষা                 | কাহিনী।। ৩।। ১১৬             |
| A= -                               |                                  |                              |

| প্রথম ছত্র                           | শিরোনাম          | ग्रह् ।। यथा। शृष्ठी         |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষৃধিত রাহু       | -                | <b>लिथ</b> न।। १।। २२२       |
| ধনে জ্বনে আছি জড়ায়ে হায়           | -                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ২৯           |
| ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী            | পতিতা            | কাহিনী।। ৩।। ৯৩              |
| ধর্ ধর্ ঐ চোর                        | -                | न्यामा।। ১७।। ১৯২            |
|                                      |                  | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৫   |
| ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে              | -                | শामिनी (ध.भ.)।। ১०।। ७৭৫     |
| ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে             | -                | इन्स्।। १५।। ८०८             |
| ধরণীর খেলা খুঁজে                     | -                | स्कृतिक।। ১८।। २৯            |
| ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে             | -                | শেষ বৰ্ষণ।। ৯।। ২০৯          |
|                                      |                  | শ্ৰাৰণগাথা।। ১৩।। ১৩৩        |
| ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা তার  |                  | লেখন।। ৭।। ২১৬               |
| ধরা সে যে দেয় নাই                   |                  | भागा।। ১०।। ১৯২              |
| ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল              | -                | लियन।। १।। २১०               |
| ধরার মাটির তলে                       | -                | लिथन।। १।। २১৯               |
| ধ্রাতলে চঞ্চলতা সব-আগে               | জল               | আকাশপ্রদীপ।। ১২:। ৭০         |
| ধরিত্রীর চক্ষুনীর মৃঞ্চনের ছলে       | -                | इन्सा ३३।। ৫७८               |
| ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে         | ধর্মমোহ          | পরিশেষ।। ৮।। ২০৬             |
| ধর্মরাজ্ঞ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ       | -                | রোগশয্যায়।। ১৩।। ৩০         |
| ধাইল প্রচণ্ড ঝড়, বাধাইল রণ          | বলের অপেক্ষা বলী | কণিকা।। ৩।। ৬৫               |
| ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা            | -                | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৫৬           |
| ধিক্ ধিক ওৱে মুগ্ধ                   | -                | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১১   |
| ধীরু কহে শূন্যেতে মঞ্জো রে           | -                | যাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৭      |
|                                      |                  | থাপছাড়া (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭০ |
| ধীরে ধীরে চলো তম্বী                  | _                | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৭৮ |
|                                      |                  | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৫৪       |
| ধীরে ধীরে ধীরে বও                    | -                | বসম্ভা। ৮।। ৩৪২-৪৩           |
| ধীরে ধীরে বিস্তারিছে                 | শৈশবসন্ধ্যা      | সোনার তরী।। ২।। ৭২           |
| <b>धीत्त वन्नू धीत्त धीत्त</b>       | -                | काजुनी।। ७।। ८०৮             |
| ধীরে সন্ধ্যা আসে                     | -                | আরোগা।। ১৩।। ৫৩              |
| ধূলা, করো কলঙ্কিত সবার শুদ্রতা       | কলন্ধব্যবসায়ী   | কণিকা।। ৩।। ৬৩               |
| ধুলায় মারিলে লাথি                   | -                | लिथन।। १।। २১৪               |
| ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে        | -                | উৎসর্গ।। ৫।। ৯৪              |
| ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাটায় (প্র) | -                | প্রহাসিনী।। ১২।। ৫           |
| ধুসর গোধৃলিলগ্নে                     | -                | রোগশযায়।। ১৩।। ৩০           |
| ধূসরবসন, হে বৈশাখ                    | সম্বোধন          | নটরাজ।। ৯।। ২৬৩              |
| ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন               | বৈশাখ            | निष्ताकः।। ३।। २७১           |
| ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে  | অকৃতজ্ঞ          | किनका।। ७।। ५७               |
| ধ্বনিল গগনে আকাশবাণীর বীন            | শরৎ              | निष्त्राक्षः।। ৯।। २१७       |
| নক্ষত্র খসিল দেখি দীপ মরে হেসে       | অযোগ্যের উপহাস   | किनका।। ७।। ७১               |
| নগাধিরাজের দূর নেবু-নিকুঞ্জের        |                  | আরোগ্য।। ১৩।। ৪৯             |
|                                      |                  |                              |

| প্রথম ছত্র                          | শিরোনাম      | श्रष्ट ।। यद्या भूष्टा           |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| নগ্নদেহে শুয়ে আছি                  | -            | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৬৯         |
| নটরাজ নৃত্য করে                     | -            | লেখন।। ৭।। ২১৮                   |
| নতুন সে পলে পলে                     | -            | সাহিত্যের পথে।। ২৩।। ৪৯১         |
| নদী ভরা কৃলে কৃলে                   | ভরা ভাদরে    | সোনার তরী।। ২।। ৭৮               |
| নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল        | -            | রোগশয্যায়।। ১৩।। ১৫             |
| নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস      | মোহ          | কণিকা।। ৩।। ৬৬                   |
| নদীর ঘাটের কাছে                     | -            | সহজ্ঞ পাঠ ১।। ১৫।। ৪৫১           |
| নদীর পালিত এই জীবন আমার             | -            | জন্মদিনে।। ১৩।। ৮২               |
| নদীতীরে দুই কৃলে কৃলে               | -            | इन्म।। ১১।। ৫৫৯                  |
| নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে       | স্পৰ্মাণ     | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।।৫০       |
| নদীতীরে মাটি কাটে                   | <b>पि</b> पि | क्रेडानि।। ७।। २১                |
| নদীপারের এই আষাঢ়ের                 | -            | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৭৫               |
| ননীলাল বাবু যাবে লঙ্কা              | -            | খাপছাড়া।। ১১।। ৩৪               |
| নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে           | নৃতন কাল     | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৯            |
|                                     |              | याजी।। ১০।। ८৮২                  |
| নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা       | আশীর্বাদ     | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৫               |
| নব বংসরে করিলাম পণ                  | -            | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩৫            |
| নব বরষার দিন                        | আষাঢ়        | শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১২৮         |
| নব বসস্তের গানের ডালি এনেছি         | -            | চগুলিকা (न)।। ১৩।। ১৬৯           |
| নবকৃন্দ ধবলদল-সৃশীতলা               | -            | শারদোৎসব।। ৪।। ৩৯১               |
| নবজাগরণ-চঞ্চল তব পাখা               | নিভীক        | বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৪    |
| ০কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী    | কুমার        | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১১              |
| নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে              | গৃহলক্ষী     | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২০            |
| নবজীবনের ক্ষেত্রে দুজনে মিলিয়া     | আশীৰ্বাদ     | পত্রপুট।। ১০।। ৯৭                |
| নববৰ্ষ এল আজি                       | -            | স্ফুলি <del>ঙ্গ</del> ।। ১৪।। ২৯ |
| নববর্ষার বারিসংঘাতে                 | -            | इन्स्।। ১১।। ७२०                 |
| নবমধুলোভী ওগো মধুকর                 | •            | প্রাচীন সাহিত্য।। ৭২৯            |
| নবাৰুণচন্দনের তিলকে                 | -            | <del>इन्म।। ३३।। ৫৫२</del>       |
| নবীন আগন্তুক                        | নবজাতক       | নবজাতক।। ১২।। ১০৫                |
| নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে               | গ্রামে       | ছবি ও গান।। ১।। ৯৭               |
| নমি নমি ভারতী                       | -            | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৮        |
| নমো নমো করুণাঘন                     | -            | নটরাজ।। ১।। ২৬৭                  |
|                                     |              | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩২            |
| নমো নমো নমো তুমি ক্ষুধাৰ্তজ্ঞন-শরণা | -            | নটরাজ।। ৯।। ২৭৭                  |
| নুমো নুমো নুমো তুমি সুন্দরতম        | -            | নটরাজ।। ৯।। ২৮৭                  |
| নমো নমো নমো নমো নিৰ্দয় অতি কৰুণা   | -            | নটরাজ।। ১।। ২৮৪                  |
| নমো নমো শচীচিতরঞ্জন                 | -            | শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৫          |
| নমো নমো হে বৈরাগী                   | -            | নটরাজ।। ৯।। ২৬২                  |
| নমো যন্ত্ৰ নমো যন্ত্ৰ               | -            | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৩৮              |
| নয় এ মধুর খেলা                     | -            | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৩৩              |
|                                     |              |                                  |

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

| প্রথম ছত্র                        | প্রথম ছত্ত      | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| নয়ন মেলে দেখি আমায়              | -               | প্রায়শ্চিত্ত।। ৫।। ২৩৩         |
| নয়নে নিঠুর চাহনি                 | -               | इन्सा। ३३।। ४७८                 |
| নয়নের সলিলে যে কথাটি             | -               | इन्सा ३३।। ४७७                  |
| নয়ন-ধরায় পথ সে হারায়           | -               | इन्सा। ১১।। ৫৩৩                 |
| নর কহে, বীর মোরা                  | সৌন্দর্ধের সংযম | কণিকা।। ৩।। ৬৮                  |
| নরজনমের পুরা দাম দিব যেই          | -               | (नथन।। १।। २১৫                  |
| নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধৃ         | উৰ্বশী          | िखा।। २।। ১१৮                   |
| নহে নহে, এ নহে কৌতুক <sup>ি</sup> |                 | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৩               |
|                                   |                 | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৭      |
| না. কিছুই থাকবে না                | -               | <b>ठ</b> ञालिका (नु)।। ১०।। ১৭৮ |
| না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে    | -               | নৈবেশ।। ৪।। ৩০২                 |
| না গো, এই যে ধুলা আমার না এ       | -               | গীতালি।। ৬।। ১৯৫                |
| না চাহিলে যারে পাওয়া যায়        | -               | বাশরি।। ১২।। ২৭৬                |
| না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়      | -               | स्वित्र।। ১৪।। २৯               |
| না জানি কারে দেখিয়াছি            | -               | উৎসর্গ।। ৫।। ৮৬                 |
| না জানি কোথা এলুম                 |                 | कालमृगग्रा।। ১৪।। ७७৮           |
| না, দেখব না আমি দেখব না           | -               | ठ <b>श</b> निका (न)।। ১०।। ১৮৫  |
| না না কাজ নাই                     | -               | कालमृगग्रा।। ১८।। ५७२           |
| ना, ना (गा, ना कारता ना ভाবना     | -               | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪০১          |
| ना ना, ডाकव ना, ডाकव ना           | -               | <b>ठ</b> छानिका।। ১२।। २১৮      |
| নানান বন্ধ                        | _               | শ্যামা।। ১৩।। ১৮৯               |
| ना ना ना प्रथी, छग्न त्नद्        | -               | চিত্রাঙ্গদা (न)।। ১৩।। ১৫৮      |
| না বলে যায় পাছে সে               | -               | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪০০          |
| না বলে যেয়ো না চলে               | -               | थाग्रन्छि।। १।। २००             |
|                                   |                 | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৫৫             |
| না বাঁচাবে আমায় যদি              | -               | गीठानि।। ७।। ১৮৮                |
| না বুঝে কারে তুমি                 | -               | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৪           |
| না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে        | -               | नित्रमा। ८।। २५৯                |
| ना, रयस्या ना, रयस्या नात्का      | -               | বসস্তা। ৮।। ৩৪৯                 |
|                                   |                 | শাপমোচন।। ১১।। ২৩৯              |
| না রে, তোদের ফিরতে দেব না রে      | -               | গীতानि।। ७।। ১৯২                |
| না রে, না রে, হবে না তোর          | -               | গীতानि।। ७।। ১৯৫                |
| নাই কি রে তীর                     | -               | গীতानि।। ७।। ১৮৭                |
| ০ তীরে কি আর আসবে না              | -               | গীতালি (গ্ৰ.প.)।। ৬।। ৭৭২       |
| নাই বা ডাক, রইব তোমার শ্বারে      | -               | গীতালি।। ৬।। ১৮৮                |
| নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে           | _               | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৪২             |
| নাক বলে, কান কভু                  | পরের কর্ম-বিচার | किंका।। ७।। ७२                  |
| নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে       | -               | श्रांष्ठिक।। ১১।। ১২०           |
| নাচ্, শ্যামা তালে তালে            | _               | <b>७ शक्</b> षा । ज ১८।। ৫২৬    |
| নাটক লিখেছি একটি                  | নাটক            | श्रृत्यका। हा। २७१              |
|                                   |                 | X 11 - 11 - 4 - 4               |

| প্রথম ছত্ত্র                  | শিরোনাম        | श्रष्ट्र ।। यथा। शृष्टी            |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
| নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা      | _              | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৬৫             |
| নানা গান গেয়ে ফিরি           |                | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩৪              |
| নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে   | -              | क्यपित्।। ১৩।। १७                  |
| নানা রঙের ফুলের মতো           | -              | লেখন।। ৭।। ২১০                     |
| নাম তার কমলা                  | ক্যামেলিয়া    | পুনশ্চ।। ৮।। ২৭৪                   |
| নাম তার চিনুলাল               | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ৫০                 |
| নাম তার ডাক্তার ময়জন্        | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ২২                 |
| নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরখ | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ২৪                 |
| নাম তার মোতিবিল               | -              | সহব্ৰ পাঠ ১।। ১৫।। ৬১৬             |
| নাম তার সম্ভোষ                | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ১৯                 |
| নাম রেখেছি কোমল গান্ধার       | কোমল গান্ধার   | পুনশ্চ।। ৮।। ২৫৩                   |
| নাম রেখেছি বাবলারানী          | হাসিরাশি       | <u> निचा। १।। १०</u>               |
| নাম লহো দেবতার                | _              | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৫                  |
| নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ        | -              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৯২                 |
| নামজাদা দানুবাবু              | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ৩০                 |
| নামহারা এই নদীর পারে          | -              | গীতিমাল্য।। ৬।। ১১১                |
| নামাও নামাও আমায় তোমার       | -              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪২                 |
| নারদ কহিল আসি                 | শক্তের ক্ষমা   | কণিকা।। ৩।। ৫৮                     |
| নারী তুমি ধন্যা               | -              | আরোগ্য।। ১৩।। ৫০                   |
| নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার   | সবলা           | মহয়া।। ৮।। ৩৪                     |
| নারীকে আর পুরুষকে যেই         | মিলের কাব্য    | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫৪           |
| নারীকে দিবেন বিধি             | তৰ্ক           | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৯৩               |
| নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল | স্তন ১         | কড়ি ও কোমল।। ১।।১৯৫               |
| নারীর ললিত লোভন লীলায়        | -              | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৬১        |
| নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই   | গৌড়ীনীতি      | প্রহাসিনী।। ১২।।-২৬                |
| •                             | -              | প্রহাসিনী (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৮৪      |
| নিঃস্বতাসংকোচে দিন অবসন্ন হলে | <u>:</u>       | <del>इन्</del> या। ५५।। ৫৫১        |
| নিখিল আকাশভরা আলোর মহিমা      | -              | <del>ছन्म।। ১১।। ৫৫</del> ०        |
| নিজের হাতে উপার্জনে           | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ২৬                 |
| নিতা তোমায় চিত্ত ভরিয়া      | ধ্যান          | মানসী।। ১।। ৩৩০                    |
| নিত্য তোমার পায়ের কাছে       | -              | वनाका।। ७'। २৮०                    |
| নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে       | -              | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৩৪                |
| নিদ্রা–ব্যাপার কেন            | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৫                 |
| নিধু বলে আড়চোখে              | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ১৩                 |
| নিন্দা দুঃখে অপমানে           | -              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১৮৩                |
| নিবিড় অমা-তিমির হতে          | -              | नवीन।। ১১।। ২১২                    |
| নিবিড়তিমির নিশা              | শ্ৰেম          | চৈতালি।। ৩।। ২২                    |
| নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিসু         | কাপুরুষ        | প্রহাসিনী।। ১২।। ২৬                |
| নিবেদিল রাজভৃত্য              | <b>पीन पान</b> | कथा ७ काञ्चिती : काञ्चिती।। ८।। ৯৫ |
| নিভৃত এ চিন্তমাঝে             | উপহার          | भानमी।। ১।। २२৯                    |

| প্রথম হত্ত                                   | শিরোনাম                   | গ্ৰন্থ। প্ৰাণ্ডা             |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| নিভৃত প্রাণের দেবতা                          | -                         | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪১           |
| ০ নিভৃত প্রাণের পরমদেবতা                     | -                         | গীতাঞ্জলি (গ্ৰ.প.)। ৬।। ৭৬৯  |
| নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায়                 | -                         | लियन।। १।। २১৯               |
| ০ নিভৃত প্রাণের দেবতা                        | -                         | গীতাঞ্জলি। ৬।। ৪১            |
| নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার                        |                           | कुलिक।। ১৪।। २৯              |
| নিমেষকালের অতিথি যাহারা                      | -                         | <b>लियन।। १।। २२७</b>        |
| নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে                  |                           | লেখন। ৭।। ২১৫                |
| নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ              | মেঘদূত                    | क्रेजिन। ७।। २०              |
| নিমেষের তরে শরমে বাধিল                       | •                         | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩২        |
| নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল              | নিষ্ফল উপহার              | কথা ও কাহিনী : কাহিনী ।৪।৯৩  |
| ০ নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল               | নিক্ষল উপহার              | কথা ও কাহিনী : কাহিনী        |
|                                              |                           | (গ্ৰ.প.)।। ৪।।৭৩১            |
| নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির                | আশীৰ্বাদ                  | পরিশেষ।। ৮।। ১৪২             |
| নিয়ে আয় কৃপাণ                              | •                         | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৬   |
|                                              |                           | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০১    |
| নিরুদাম অবকাশ শ্না শুধু                      | •                         | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩০          |
| নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে                  | -                         | সানাই (গ্র.প.)।। ১২।। ৭০১    |
| ০ প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে                  | -                         |                              |
| ০ ভালোবাসা এসেছিল                            | আসা-যাওয়া                | সানাই।। ১২।। १०২             |
| নির্জন রোগীর ঘর                              | _                         | আরোগ্য।। ১৩।। ৩৬             |
| নিৰ্জন শয়ন-মাঝে                             | -                         | त्निर्वमा। ८।। २५२           |
| নির্বারিণী অকারণ অবারণ সূখে                  | দানমহিমা                  | বীথিকা।। ১০।। ৪০             |
| নিৰ্মল কাস্ত, নমো হে নমঃ                     | -                         | নটরাজ।। ৯।। ২৭৪              |
| নিৰ্মল তৰুণ উষা                              | প্ৰভাত                    | চৈতালি।। ৩।। ১৬              |
| নিৰ্মল প্ৰত্যুষে আজি                         | বৰ্ষশেষ                   | চৈতালি।। ৩।। ৩৫              |
| নিশার স্কথন ছুটল রে                          | •                         | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩৩           |
| নিশি অবসানপ্রায়                             | नवरर्ष                    | िखा।। २।। ১८७                |
| নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ                    | •                         | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৭৫ |
| <del></del>                                  | . (6                      | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৫১       |
| নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে               | পূর্ণ মিলন                | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০১        |
| নিশীপে কী কয়ে গেল মনে                       | -                         | নটীর পৃজা।। ৯।। ২২৫          |
| নিশীথে রয়েছি জেগে<br>নিশীথেরে লজ্জা দিল     | মানবহৃদয়ের বাসনা         | কড়িও কোমল।। ১।। ২০৭         |
| ाननाट्यदत्र वा <b>स्का</b> भिवा              | বক্সাদুর্গন্থ রাজবন্দীদের | •                            |
| নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে                     | প্রতি                     | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৩             |
| নিশুস্ত-মদিনী অম্বে                          | -                         | नित्वमा।। ८।। २७७            |
| নিশ্বাস রুখে দু চক্ষু মুদে                   | Tionar                    | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৬   |
| াশ্বাস প্লথে গু চক্ষু মূদে<br>নিষ্কাম পরহিতে | <b>हाक्क्श</b>            | <b>ट्यंग्रा</b> ।। ८।। ১৯९   |
| নিষ্ণল হয়েছি আমি সংসারের কাজে               | - makery                  | খাপছাড়া।। ১১।। ২০           |
| নীড়ে বসে গেয়েছিলেম                         | ব্যক্ত                    | কড়িও কোমল।। ১।। ২১০         |
| AICÓ ACA CACAINCAN                           | নীড় ও আকাশ               | খেয়া।। ৫।। ১৮৩              |

| প্রথম ছত্র                      | শিরোনাম      | अह ।। यश्रा शृष्टी            |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| নীরব বাশরিখানি বেজেছে আবার      | গীতোচ্ছাস    | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯৪         |
| নীরব যিনি তাঁহার বাণী           | -            | লেখন।। ৭।। ২২১                |
| নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়     | -            | ভগ্নহাদয়।। ১৪।। ৫৪৭          |
| নীরবে গেলে স্লান মুখে           | -            | इन्म।। ১১।। ৫৩१               |
| নীরবে থাকিস সখী                 | -            | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৯             |
| नील कल निर्मल ठाँम              | -            | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৬৯      |
| নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে            | আষাঢ়        | ক্ষণিকা।। ৪।। ২২৮             |
| নীলুবাবু বলে, শোনো              | -            | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৭            |
| নৃতন কল্পে সৃষ্টির আরম্ভে       | -            | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৬৭            |
| নৃতন জন্মদিনে                   | -            | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩০           |
| নৃতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে     | -            | লেখন।। ৭।। ২১৬                |
| নৃতন যুগের প্রত্যুষে কোন্       | -            | स्कृतिऋ।। ১৪।। ৩०             |
| নৃতন সে পলে পলে                 | -            | <b>्युनिऋ।। ১৪।। २</b> ०      |
|                                 |              | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৯১      |
| নৃত্যের তালে তালে               | न्डा         | নটরাজ।। ৯।। ১৬০               |
| নৃপতি বিশ্বিসার                 | পূজারিনী     | কথা ও কাহিনী কথা ৪।। ২৪       |
| নেই বা হলেম যেমন তোমার          | মৃথু         | শিশু ভোলানাথ ৭ 🔻 🔾            |
| নেহার' লো সহচরি                 | -            | কালমৃগয়া।। ১৪।।৬৬১           |
| নৌকো বৈধে কোথায় গেল            | জলযাত্রা     | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৬৭           |
| ন্যায় অন্যায় জানি নে          | -            | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৪             |
| পউষ প্রথর শীতে জর্জর            | সিন্ধুপারে   | চিক্রা।। ২।। ২০১              |
| পউষের পাতা ঝরা তপোবনে           | -            | বলাকা। ৬।। ২৬৬                |
| পঁচিশে বৈশাখ চলেছে              | -            | শেষ সপ্তক।। ৯।। ১০৩           |
| পচা ডাল, একটা কাক               | -            | জাপান-যাত্রী।। ১০।। ৩৩৯       |
| পঞ্চনদীর তীরে                   | বন্দী বীর    | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। ८२ |
| পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে               | মদনভম্মের পর | <b>কল্পনা</b> ।। ৪।। ১১২      |
| পঞ্চাশোর্ধেব বনে যাবে           | শাস্ত্র      | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৭৫             |
| পড়িতেছিলাম গ্ৰন্থ বসিয়া একেলা | পূর্ণিমা     | চিত্রা।। ২।। ১৭৩              |
| পড়েছি আজ রেখার মায়ায়         | -            | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৬০            |
| পণ্ডিত কুমিরকে ডেকে বলে         | -            | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৬            |
| পতিত ভারতে তুমি                 | -            | निर्वमा।। ८।। २৯৫             |
| পত্র দিল পাঠান কেসর খা'রে       | হোরিখেলা     | कथा ও कार्रिनी : कथा।! ८।। ७৮ |
| পথ চেয়ে তো কাটল নিশি           | জাগরণ        | (यग्रा।। ८।। ১৬%              |
| পথ চেয়ে যে কেটে গেল            | -            | গীতালি।। ৬।। ১৭৮              |
| পথ দিয়ে কে যায় গো চলে         | -            | গীতালি।। ৬।। ১৮৩              |
| _                               |              | ফার্নী।। ৬।। ৩৮৩              |
| পথ বাকি আর নাই তো আমার          | অপরিচিতা     | পুরবী।। ৭।। ১৩৫               |
| পথ বৈধে দিল বন্ধনহীন গ্ৰন্থি    | পথের ঠাধন    | মহ্য়া।। ৮।। ৩০               |
|                                 | -            | শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৬৯         |
| পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে           | -            | বান্মীকিপ্রতিভা।। অ ১৪।। ৮১৫  |
|                                 |              | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০০     |

|                                    | •                 |                              |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| श्रथम ছ্ব                          | শিরোনাম           | अहा। थरु।। नृष्ठी            |
| পথিক আমি। পথ চলতে চলতে             | -                 | শেব সপ্তক।। ১।। ১০           |
| পথিক ওগো পথিক, যাবে তুমি           | পথিক              | त्यंग्रा। १।। ১৭७            |
| পথিক দেখেছি আমি                    | -                 | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৯         |
|                                    |                   | শেব সপ্তক (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৭০ |
| পথিক ভূবন ভালোবাসে                 | -                 | ফার্নী।। ৬।। ৪০১             |
| পথিক মেঘের দল জোটে ঐ               | -                 | শেষ বর্ষণ।। ৯।। ২০৯          |
|                                    |                   | স্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৮        |
| পথিক হে, পথিক হে                   | -                 | निभिका।। ১৩। ১১৩             |
| পথে পথেই বাসা বাঁধি                | -                 | গীতালি।। ৬।। ২২০             |
| পথে যতদিন ছিনু                     | সমাপ্তি           | क्रिका।। ८।। २७०             |
| পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে             | -                 | নটীর পূজা।। ৯।। ২৪২          |
| পথে যেতে তোমার সাথে                | -                 | চতুরঙ্গা। ৪।। ৪৪৩            |
| পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরি          | -                 | लिथन।। १।। २>२               |
| পথের ধারে অশথতলে                   | খেলা              | किं ७ कामन।। ১।। ১৮৬         |
| পথের নেশা আমায় লেগেছিল            | পথের শেষ          | (यग्रा।। ७।। ১৮২             |
| পথের পথিক করেছ আমায়               | -                 | উৎসর্গ।। ए।। ১১৮             |
| পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়       | -                 | লেখন।। ৭।। ২১৪               |
| পথের শেষ কোথায়                    | -                 | <b>ठशानिका</b> ।। ১२।। ১२७   |
| পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো          | রাতের দান         | বীথিকা।। ১০।। ৫০             |
| পথের সাথি, নমি বারংবার             | -                 | <u> शीठानि।। ७।। २२२</u>     |
|                                    |                   | গীতালি (গ্ৰ.প.)।। ৬।। ৭৭৪    |
|                                    |                   | অরূপরতন।। ৭।। ২৯২            |
| পথহারা তুমি পথিক যেন               | -                 | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২০        |
| পদ্মা কোথায় চলেছে                 | কোপাই             | शृन•ह।। ৮।। ३००              |
| পদ্মাসনার সাধনাতে                  | ধ্যানভঙ্গ         | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৩     |
| পদ্মের পাতা পেতে আছে অঞ্জলি        | -                 | <b>गुः नित्र</b> ।। ১৪।। ৩०  |
| পবন দিগস্তের দুয়ার নাড়ে          | বর্যাত্রা         | मह्या।। ৮।। ১২               |
| পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেপায়     | खन २              | किं ७ (कामन।। ১।। ১৯৫        |
| প্রক্রন্ম সত্য হলে                 | কর্মফল            | ক্ষণিকা।। ৪।। ২০৬            |
| পরবাসী চলে এসো ঘরে                 | প্রবাসী           | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৩        |
| পুরুষ আশ্মীয় ব'লে যারে মনে মানি   | ক্ষণমিলন          | क्रिडानि।। ७।। २२            |
| পরম সৃন্দর আলোকের                  | -                 | আরোগ্য।। ১৩।। ৩৫             |
| পরান কহিছে ধীরে                    | মৃত্যুমাধুরী      | চৈতালি।। ৩।। ৩৮              |
| পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি          | -                 | নটরাজ।। ১।। ২৬৫              |
| পরিচিত সীমানার                     | -                 | क्वित्र।। ১৪।। ৩১            |
| পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়      | শ্রাবণের পত্র     | मानमी।। ১।। २७०              |
| পর্বতের অন্যপ্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে | বি <u>দ্</u> ৰোহী | বীথিকা।। ১০।। ৩৪             |
| পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া      | -                 | লেখন।। ৭।। ২১৩               |
| পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের            | -                 | আরোগ্য।। ১৩।। ৪৩             |
| পশুর কন্ধাল ওই                     | কন্ধাল            | পুরবী।। ৭।। ১৮৫              |
|                                    |                   |                              |

| প্রথম হ্র                        | শিরোনাম                  | গ্রহ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা         |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| পশ্চাতের নিত্য সহচর              | -                        | शांखिक।। ১১।। ১১১            |
| পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু             | যোগী                     | ছবি ও গান।। ১।। ১০৪          |
| পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত         | খোয়াই                   | পুনশ্চ।। ৮।। ২৩৯             |
| পশ্চিমে রবির দিন                 | -                        | यूनिक।। ১৪।। ७১              |
| পশ্চিমে শহর                      | শ্বৃতি                   | श्रीका है।। २००              |
| পসারিনী, ওগো পসারিনী             | পসারিনী                  | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৯           |
| পাচটা না বাজতেই                  | •                        | গরসর।। ১৩।। ৪৭৮              |
| পাঁচদিন ভাত নেই, দুধ একরন্তি     | -                        | বাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৫      |
| পাঁচিলের এধারে                   | -                        | শেব সপ্তক।। ১।। ৭৪           |
| পাকা চুল মোর চেয়ে এত মান্য পায় | প্রবীণ ও নবীন            | किनका।। ७।। ७०               |
| পাকুড়তলির মাঠে                  | ঢাকিরা ঢাক বাব্জায় খালে |                              |
|                                  | বিলে                     | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ১১         |
| পাখি বলে 'আমি চলিলাম'            | শীত                      | निखा। १।। ७३                 |
| পাখি যবে গাহে গান                | -                        | युनिम।। ১৪।। ৩১              |
| পাখিরে দিয়েছ গান                | -                        | वनाका।। ७।। २११              |
| পাখিওয়ালা বলে                   | -                        | যাপছাড়া।। ১১।। ১৪           |
| পাগল আজি আগল খোলে                | শান্তি                   | নটরাজ।। ৯।। ২৭৪              |
| পাগল বসম্ভদিন কতবার              | -                        | স্মরণ।। ৪।। ৩২৮              |
| পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি          | -                        | উৎসর্গ।। ৫।। ৮২              |
| পাগলিনী তোর লাগি                 | -                        | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৯        |
| পাছে চেয়ে বসে আমার মন           | -                        | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২২ |
|                                  |                          | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৩৯৭       |
| পাছে দেখি তুমি আস নি             | অনুমান                   | त्यंग्रा। १।। २००            |
| পাছে সুর ভ্লি এই ভয় হয়         | -                        | শাপমোচন।। ১১।। ২৩১           |
| পাঠশালে হাই তোলে                 | -                        | খাপছাড়া।। ১১।। ১২           |
| পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দৃত          | -                        | तिर्वमा। । ।। २१८            |
| পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল       | প্রার্থনাতীত দান         | कथा ७ काश्नि : कथा।। ८।। ৫१  |
| পাড়াতে এসেছে এক                 | -                        | খাপছাড়া।। ১১।। ৪১           |
| পাড়ায় আছে ক্লাব                | -                        | শেষ সপ্তক।। ১।। ৮৩           |
| পাড়ায় কোথাও যদি কোনো           | মধুসন্ধায়ী              | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৭     |
| পাড়ার সবাই তারে ডাকে            | নামকরণ                   | সানাই (গ্ৰ.প.)1। ১২।। ৭০৭    |
| ০ বাদলবেলায় গৃহকোণে             | নামকরণ                   | সানাই।। ১২।। ১৯৭             |
| পাণ্ডব আমি অৰ্জুন গাণ্ডীবধন্বা   | -                        | চিত্রাঙ্গদা (नृ)।। ১৩।। ১৫৬  |
| পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে   | -                        | <b>इन्स</b> ।।               |
| পাৎলা করি কাটো, প্রিয়ে          | -                        | इन्स।। >>।। ৫८৮              |
| পাতালে বলিরাজার যত বলীরামরা      | •                        | খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৯      |
| পাছ তুমি, পাছজনের সখা হে         | -                        | গীতानि।। ७।। २२১             |
| পাবনায় বাড়ি হবে                | -                        | খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৫      |
| পায়ে চলার বেগে                  | -                        | कृतिक।। ১৪।। ७১              |
| পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে       | -                        | (त्रा। २७।। ८৫)              |

| শিরোনাম                            |   |
|------------------------------------|---|
| পারবি না কি যোগ দিতে               |   |
| পারের ঘাটা পাঠাল তরী               | , |
| পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে      |   |
| পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি           |   |
| পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়    | ; |
| পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে       |   |
| পাষাণে–বাঁধা কঠোর পথ               |   |
| পাহাড় একটানা উঠে গেছে             |   |
| পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে     |   |
| পিতা! আমি তোর পিতা                 |   |
| পিনাকেতে লাগে টস্কার               |   |
| পিলসুক্তের উপর পিতলের প্রদীপ       |   |
| পৃঁথি-কাটা ওই পোকা                 |   |
| পুজোর ছুটি আসে যখন                 | 1 |
| পুণা জাহ্নবীর তীরে                 | ; |
| পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও              | 1 |
| পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে             | 1 |
| পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়             | 1 |
| পুব হাওয়াতে দেয় দোলা             |   |
| পুরনো পুকুর, ব্যাঙের লাফ           |   |
| পুরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা        |   |
| পুরাণে বলেছে                       | ; |
| ০ পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি          | ; |
| পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি  |   |
| পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে        |   |
| পুরানো মাঝে যা-কিছু ছিল            |   |
| পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরসুন্দরী   |   |
| পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে | ; |
| পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা      |   |
| পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে হে নারী        | • |
| পুষ্প দিয়ে মার যারে               |   |
| পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে           |   |
| পূম্পের মৃকুল                      |   |
| পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি     | 1 |
| পূর্ণ করি মহাকাল                   |   |
| পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ               | 1 |
| পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে      |   |
| পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা             |   |
| পূর্বগণনভাগে                       |   |
| পূর্বযুগে, ভাগীরথী, তোমার চরণে     | , |
|                                    |   |

अन् ।। चला। शहा अक्षेत्र कर् গীতাঞ্চল। ৬। ৩২ পরবী।। १।। ১৫৪ অবসান त्मर्थन।। १।। २১१ श्वमवा। ५०।। ७५७ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৮ क्लिका। ১८।। ७১ वीथिका।। ১०।। ८৮ ছন্দমাধরী সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৮৫ क्रमामित्।। ১७।। १० কাহিনী।। ৩।। ১০৩ সতী বাশরি।। ১২।। ২৯৩ শেব সপ্তক ৷৷ ১ ৷৷ ৮৬ (मथन।। १।। २)१ শিশু ভোলানাথ।। १।। १० দর কর্ণ-কন্ত্রী-সংবাদ कार्रिनी।। ७।। ১৫৫ कथा ७ कार्टिनी : कथा।। ८।। १८ বিচারক বচ্চাতা চৈতালি।। ৩।। ২৮ ভাঙা-মন্দিব পরবী।। १।। ১০৯ শেষ वर्षना। ।। २०४ জাপান-যাত্রী।। ১০।। ৪২৩ 54112211602 ববণ মহয়।। ৮।। ৪০ ববণ মহয়া (গ্র.প.)।। ৮।। ৬৯১ वमाका।। ७।। १७ कालिका। ১८।। ७३ व्ययन।। १।। २১৯ শামা।। ১৩।। ১৯৮ প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৫ নাবীর কর্তব চিত্রাঙ্গদা (নু)।। ১৩।। ১৫৩ বিচিত্রিতা।। ৯।। ৭ **गीठामि।। ७।। २०**৯ রা**জা।। ৫।। ২৩**০ कुनिक्र ।। ১८।। ७२ বীথিকা।। ১০।। ৬৬ বাধা প্রভাতসংগীত।। ১।। ৬৮ মহাস্বপ্ন সানাই।। ১২।। ২০৫ অসন্তব পরবী।। १।। ১৯৪ বনস্পতি শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৯৪ निवेत शुका।। ३।। २२) (मेक्छि॥ ১১॥ ১७१ ভাগীরধী

প্রথম ছত্র
পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
পোঁচা রাষ্ট্র করি দেয়
পোঁচোটাকে মাসি তার
পোন্সিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
পেয়েছি যে-সব ধন
পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি

পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান পৌরপথের বিরহী তরুর কানে পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে প্রথর মধ্যাহুতাপে প্রচ্ছর দাক্ষিণ্যভারে চিন্ত তার নত প্রজ্ঞাপতি পায় অবকাশ প্রজ্ঞাপতি যাদের সাথে

প্রজ্ঞাপতি সে তো বরষ না গণে : The butterfly does not count years

প্রণমি চরণে তাত প্রণাম আমি পাঠান গানে প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ-তরে প্ৰতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায় প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী প্রতিদিন তব গাথা প্রতিদিন দেখি তারে প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র প্রতিদিন প্রাতে শুধু শুন্গুন্ গান প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি প্রত্যুষে দেখিনু আজ্ঞ নির্মল আলোকে প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার প্রথম দিনের সর্য প্রথম দেখেছি তোমাকে ০ সেদিন ছিলে তুমি প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ প্রথম মিলন দিন

প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে

প্রথম শীতের মাসে

শিরোনাম আহ্বানগীত শত্রুতাগৌরব --

-----কৃহ্ধ্বনি কাঞ্চলী

-

নিমন্ত্রণ

গান্ধারীর আবেদন প্রণতি দেহের মিলন দীপিকা ---প্রাণগঙ্গা কল্পনামধুপ -

-সম্পূর্ণ -দ্বৈত দ্বৈত আশীর্বাদ লগ্ন উদ্বোধন শীতে ও বসম্বে

মধুমঞ্জরি

গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা
কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১৮
কণিকা।। ৩।। ৬৪
খাপছাড়া।। ১১।। ৩৬
খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৯
গীতিমাল্য।। ৬।। ১২৪
স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩২
প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৩৬

চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৭১০ জন্মদিনে।। ১৩।। ৮৯ লেখন।। ৭।। ২২১ রক্তকরবী।। ৮।। ৩৬০-৬১ মানসী।। ১।। ২৫৫ মহয়।।। ৮।। ৫১ লেখন।। ৭।। ২১৭ প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৯ বাঁশরি।। ১২।। ২৮৫

(लथन।। १।। २०१ কাহিনী।। ৩।। ৬৫ বীথিকা।। ১০।। ৩৭ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৮ পরিশেষ।। ৮।। ১৩৮ নৈবেদা।। ৪।। ২৬৫ तिर्वमा।। ८।। २१৫ ভগ্নহদয়।। ১৪।। ৫৩৬ পুরবী।। ৭।। ২০০ কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০১ ভগ্রহদয়।। ১৪।। ৫৩৫ আরোগ্য।। ১৩।। ৪৪ वनवानी।। ৮।। ১০১ রোগশয্যায়।। ১৩।। ২২ कुलिक।। ১৪।। ७२ সানাই।। ১২।। ১৮৬ শেষ লেখা।। ১৩।। ১২৩ म्गामनी (श.भ.)।। ১०।। ७१० माामनी।। ১०।। ১৩৯ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৪ মহয়।। ৮।। ৩৬ নবজাতক।। ১২।। ১০৬

চিক্রা।। ২।। ১৬৫

|                                     | •              |                                    |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| প্রথম ছত্র                          | শিরোনাম        | শ্রহ।। খণ্ড।। পূচা                 |
| প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি              | निक्ती         | महरा।। ৮।। ७১                      |
| প্রদীপ যখন নিবেছিল                  | অম্বর্হিতা     | পূরবী।। ৭।। ১৬৭                    |
| প্রপিতামহী-আমলের                    | পাল্কি         | ছেলেবেলা (গ্ৰ.প.)।। ১৩।। ৭৭৪       |
| প্রবাসের দিন মোর                    | অতিথি          | পুরবী।। ৭।। ১৬৬                    |
| প্রভাত হইল নিশি                     | -              | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৪              |
| প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের          | -              | রোগশযাায়।। ১৩।। ২৭                |
| প্ৰভাতে যখন শব্ধ উঠেছিল বাজি        | -              | तिर्वमा।। ८।। २৮८                  |
| প্রভাতের আদিম আভাস (ভৃ)             | -              | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৪৫        |
| ০ প্রভাতের প্রথম আভাস               | -              | চিত্রাঙ্গদা (নৃ) গ্র.প.।। ১৩।। ৭৫৭ |
| প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক           | -              | শূলিঙ্গ।। ১৪।। ৩২                  |
| প্রভাত-আলোরে বিদৃপ করে ও কি         | -              | <b>লেখন।। ৭।। ২২</b> ৪             |
| প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা             | -              | শূলিঙ্গ।। ১৪।। ৩২                  |
| প্রভূ, আজি তোমার দক্ষিণ হাত         | -              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩৬                 |
| প্রভু আমার, প্রিয়                  | -              | গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-                |
|                                     |                | গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৪              |
| <b>প্রভু</b> , এসেছ উদ্ধারিতে আমায় | -              | <b>ठशानिका</b> (नृ)।।১०।। ১৮৬      |
| প্রভূ, তুমি পৃজনীয়                 | জলপাত্র        | পরিশেষ।। ৮।। ১৯৪                   |
| প্ৰভূ, তোমা লাগি আখি জাগে           | -              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ২৮                 |
| প্রভূ, তোমার বীণা যেমনি বাজে        | •              | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৩৮                |
| প্রভূ, বলো বলো কবে                  | <del>-</del>   | অরপরতন।। ৭।। ২৬৭                   |
| প্ৰভূ বৃদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি    | শ্ৰেষ্ঠ ভিক্ষা | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ১৯        |
| প্রভূ, সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে        | নমস্কার        | বীথিকা।। ১০।। ৮৮                   |
| প্রভৃগৃহ হতে আসিলে যেদিন            | -              | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৮২                 |
| প্রভেদের মান যদি ঐক্য পাবে তবে      | -              | <b>লেখন।।</b> ৭।। ২২৪              |
| প্রলয়-নাচন নাচলে যখন               | -              | তপতী।। ১১।। ১৮৬                    |
| প্রহর-খানেক রাত হয়েছে শুধু         | বিবাহ          | कथा ७ काश्मि : कथा।। ८।। १১        |
| প্রহরশেষের আলোয় রাঙা               | -              | চার অধ্যায়।। ৭।। ৩৯২              |
| প্রহরী, ওগো প্রহরী                  | -              | न्यामा।। ५७।। ५৯৫                  |
| প্রাইমারি ইস্কুলে                   | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৮                 |
| প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া   | চিরক্রপের বাণী | श्रमका। ४।। २००                    |
| প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়           | প্রত্যাশা      | मह्या।। ৮।। ১৪                     |
| প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন     | উদারচরিতানাম্  | কণিকা।। ৩।। ৬০                     |
| প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে            | -              | কালমুগয়া।। ১৪।। ৬৬৬               |
|                                     |                | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৬          |
| প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে            | -              | গীতিমাল্য।। ৬।। ১২৫                |
|                                     |                | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৫০             |
| প্রাণে খুশির তৃফান উঠেছে            | -              | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৩০                |
| প্রাণে গান নাই, মিছে তাই            | -              | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫৮                |
| প্রাণে মোর আছে তার বাণী             | -              | इन्सा ३३॥ १७०                      |
| প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হ'ক         | মাঙ্গলিক       | वनवागी।। ৮।। ১১৬                   |
|                                     |                |                                    |

| প্রথম ছত্র                         | শিরোনাম          | গ্ৰন্থ । ব্ৰুণা পূচা        |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| প্রাণের সাধন কবে নিবেদন            | অনাবৃষ্টি        | সানাই। ১২।। ১৫৮             |
| প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মৃল্য করে দান | -                | লেখন।। ৭।। ২২৫              |
| প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা              | দেশান্তরী        | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮৫         |
| প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে        | পূৰ্বকালে        | মানসী।। ১।। ৩৩১             |
| প্রাসাদভবনে নীচের তলায়            | গোধৃলি           | বীথিকা।। ১০।। ৬৫            |
| প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে           | -                | প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৭৩ |
| প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে        | -                | স্মরণ।। ৪।। ৩২০             |
| প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে          | -                | সানাই (গ্ৰ.প.)।। ১২।। ৭০২   |
| ০ নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে      |                  |                             |
| ০ ভালোবাসা এসেছিল                  | আসা-যাওয়া       | সানাই।। ১২।। ৭০১            |
| প্রেম কহে, হে বৈরাগ্য              | অনুরাগ ও বৈরাগ্য | কণিকা।। ৩।। ৬৮              |
| প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে           | -                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১৬          |
| প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে   | -                | इन्म।। ১১।। ৫৩৮             |
| প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে          | •                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৩         |
| প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পকণ   | -                | শূলিক।। ১৪।। ৩৩             |
| প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে     | -                | শ্যামা।। ১৩।। ১৯৭           |
|                                    |                  | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৮  |
| প্রেমের দৃতকে পাঠাবে নাথ কবে       | -                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৯৮          |
| প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে       | -                | গীতালি।। ৬।। ২০২            |
| প্রেমের ফাদ পাতা ভূবনে             |                  | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৮       |
| প্লাটিনামের আঙটির মাঝখানে          | সুন্দর           | পুনশ্চ।। ৮।। ২৪১            |
| ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে            | চড়িভাতি         | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭৮         |
| ফল ফলাবার আশা                      | -                | বসম্ভ।। ৮।। ৩৪১             |
| ফসল কাটা হলে সারা                  | -                | আরোগ্য।। ১৩।। ৪৭            |
| ফাগুন এল দ্বারে                    | -                | इन्म।। ১১।। ৫৩৬             |
|                                    |                  | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৩         |
| ফাগুন কাননে অবতীর্ণ                | -                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৩         |
| ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়     | -                | नवीन।। ১১।। २১১             |
| ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে   | -                | इन्म।। २५।। ८००             |
| ফাশুন, শিশুর মতো                   | -                | (नथन।। १।। २०৮              |
| ফাগুনের নবীন আনন্দে                | -                | নবীন'। ১১।। ২১৪             |
| ফাল্পনমাধুরী তার                   | <b>নীলমণিলতা</b> | বনবাণী।। ৮।। ৯৫             |
| ফাল্পনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ        | ন্ট              | বীথিকা।। ১০।। ৭৬            |
| ফাগুনের রঙিন আবেশ                  | -                | পত্রপুট।। ১০।। ১১৯          |
| ফাল্পনের সূর্য যবে                 | সার্থকতা         | সানাই।। ১২।। ১৬৮            |
| ফিরাবে তুমি মুখ,                   | অপরাজিত          | <b>भक्</b> या।। ৮।। २৮      |
| ফিরে ফিরে আখি-নীরে                 | -                | इस्स ।। ১১।। ৫७७            |
| ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও         | -                | भागा।। ১७।। ১৯०             |
| ফুরাইলে দিবসের পালা                | -                | লেখন।। ৭।। ২১৬              |
| ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন              | -                | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৪০          |
|                                    |                  |                             |

| প্রথম ছত্ত্র                    | শিরোনাম        | श्रष्ट्र ।। चला। भूजा         |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| ফুল কহে ফুকারিয়া               | कृत ७ कत       | কণিকা।। ৩।। ৬৬                |
| ফুল কোথা থাকে গোপনে             | -              | क्वित्र।। ১৪।। ৩৩             |
| ফুল ছিড়ে লয়                   | -              | শ্বৃলিস।। ১৪।। ৩৩             |
| ফুল তুলিতে ভুল করেছি            | -              | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৫৫           |
| ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে        | ) <del>-</del> | গীতালি।। ৬।। ২০৭              |
| ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে | -              | <b>লেখন।। ৭।। ২২</b> ৪        |
| ফুল বলে, ধন্য আমি               | -              | <b>ठशानिका</b> ।। ১२।। २১१    |
|                                 |                | চণ্ডালিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৭৪     |
| ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি    | বঞ্চিত         | শामनी।। ১०।। ১৮১              |
| कृत्न कृत्न होत्न होत्न         | -              | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬১          |
| ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা    | •              | (लथन।। १।। २১১                |
| ফুলের অক্ষরে প্রেম              | -              | स्कृतिक।। ३८।। ७८             |
| ফুলের কলিকা প্রভাতরবির          | -              | गूनिक।। ১৪।। ७৪               |
| ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান        | -              | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৬৫            |
| ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে    | -              | (लथन।। १।। २२७                |
| ফুলগুলি যেন কথা                 | -              | (मर्थन।। १।। २১৪              |
| ফুলদানি হতে একে একে             | -              | क्रमानित्।। ১৩।। ৮১           |
| ফুল্লশাখা যেমন মধুমতী           | -              | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৬৬   |
| ফেলে যবে যাও একা পুয়ে          | -              | (नथन।। १।। २) ७               |
| ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে         | -              | মৃক্তধারা।। ৭।। ৩৬৪           |
| ফেলো গো বসন ফেলো                | বিবসনা         | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯৬         |
| বইছে নদী বালির মধ্যে            | রিক্ত          | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৬           |
| ০ মরুর মতো ডাঙা                 | •              | ছড়ার ছবি (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭১ |
| বইল বাতাস পাল তবু না জোটে       | -              | স্ফুলিস।। ১৪।। ৩৪             |
| বউ! কথা কও                      | -              | ভগ্নহ্বদয়।। ১৪।। ১৫৮         |
| বউ কথা কও, বউ কথা কও            |                | इन्स।। ১১।। ८३८               |
|                                 |                | <b>गृ</b> लिक्र ।। ১८।। ७৫    |
| বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি        | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ১৭            |
| বংশে শুধু বংশী যদি বাজে         | -              | काइनी।। ७।। ७৯२               |
| বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে        | -              | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ৪৮১   |
| বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে      | -              | শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৬       |
| বঁধু তোমায় করব রাজা            |                | রাজা ও রানী।। ১।। ৫১১         |
| বঁধুর লাগি কেশে আমি             | -              | चत्त्र-वाইत्त्र।। ८।। ८८१     |
| বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ    | •              | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।। ৬১৭     |
|                                 |                | প্রায়ন্চিত্ত।। ৫।। ২১৯       |
| বধুয়া, হিয়া'পর আও রে          | •              | जानू।। ১।। ১৪২                |
| বকুলগন্ধে বন্যা এল              | •              | তপতী।। ১১।। ১৮৫               |
| বক্তাটা লেগেছে বেশ              | দেশের উন্নতি   | मानमी।। ১।। २৯৩               |
| বক্ষের ধন হে ধরণী               | ক্ষিতি         | वनवानी।। ৮।। ১১৫              |
| বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে             | আশীর্বাদ       | পরিশেষ।। ৮।। ১১৯              |

| প্রথম ছত্ত্র                      | শিরোনাম           | গ্ৰন্থ । প্ৰাণ্ড             |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| বচন নাহি তো মুখে                  | -                 | इन्स्।। ५५।। ७५৮             |
| বচন বলে আধো-আধো                   | -                 | इन्द्रा। ১১।। ५०७            |
| বচন যদি কহ গো দুটি                | -                 | इन्सा। ३३॥ ७०८               |
| বজাও রে মোহন বাঁশি                | -                 | ভানু।। ১।। ১৪৫               |
| বজ্ঞ কহে, দৃরে আমি থাকি যতক্ষণ    | প্রত্যক প্রমাণ    | किनका।। ७।। ७२               |
| বজ্ঞ যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি     | -                 | স্মরণ।। ৪।। ৩২৭              |
| বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি            | •                 | গীতাঞ্জলি।। ৬ : ৬৪           |
|                                   |                   | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৯        |
| বজ্ৰ-মানিক দিয়ে গাঁথা            | -                 | শেষ বর্ষণ।। ৯ । ২০৮          |
| বটে আমি উদ্ধত                     | -                 | খাপছাড়া।। ১১ । ৩৬           |
| বটের জ্ঞটায় বাধা ছায়াতলে        | আতঙ্ক             | পরিশেষ।। ৮। ১৯৫              |
| বড়ো কাব্ৰু নিক্তে বহে            | -                 | <b>क्लिक ।। ১</b> ८:। ७৫     |
| বড়ো থাকি কাছাকাছি                | -                 | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২৩ |
|                                   |                   | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৩৯৮       |
| বড়ো বিশ্ময় লাগে হেরি তোমারে     | -                 | শाপমোচন।। ১১।। २८२           |
| বড়োই সহজ রবিরে ব্যঙ্গ করা        | -                 | <b>गृ</b> नित्र।। ১৪। ७৫     |
| বৎসরে বৎসরে হাঁকে                 |                   | इन्सा। ३३।। ৫८८              |
| বনম্পতি, তুমি যে ভীষণ             | ভীষণ              | वीथिका।। ১०।। ७२             |
| বনে এমন ফুল ফুটেছে                | -                 | প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৭৭  |
| বনে থাকে বাঘ                      | -                 | मरक भार्र राम २०११ ७५७       |
| বনে বনে সবে মিলে চলো হো           | -                 | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬৪         |
| ০ এই বেলা সব মিলে চলো হো          |                   | বাশ্মীকিপ্রতিভা া১।। ৪০৪     |
| বনের পর্থে পথে                    | -                 | इन्सा। ३३।। ७३७              |
| বন্দী, তোরে কে বৈধেছে             | वन्मी,            | (यग्रा।। ८।। ১१२             |
| বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্লেহে  | সোনার বাধন        | সোনার তরী।। ২।। ২৩           |
| বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা         | সমান্তি           | त्थ्या।। १।। ১৮৬             |
| বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন     | বন্ধন             | সোনার তরী। ২।। ১০৭           |
| বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা (উ) |                   | (यग्रा।। ७।। ১৪১             |
| বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে        | হতভাগ্যের গান     | कन्नना। । ।। ১২৫             |
| বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে  | অতুলপ্রসাদ সেন    | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৬        |
| বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে         | শুরু গোবিন্দ      | कथा ७ किशी : कथा।। ।। १४     |
| বন্ধু, রহো রহো সাথে               | -                 | (मय वर्षगा। %।। २५०          |
| বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন          | -                 | क्यमिता। ১०।। १०             |
| বয়স আমার হবে তিরিশ               | রাজমিস্ত্রী       | শিশু ভোলানাথ:। १।। १৯        |
| ০ আমি যে রোজ সকাল হলে             | -                 | সহজ পাঠ २।। ১৫।। ৪৬০         |
| বয়স ছিল আট                       | আসল               | भनाठका।। १ : 85              |
| বয়স ছিল কাঁচা                    | পরিচয়            | मानारै।। ১२।। ১৮०            |
| বয়স তখন ছিল কাঁচা                | বালক              | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮৪          |
|                                   |                   | (ছलिदिना।। ১७।। १०৯          |
| বয়স বিংশতি হবে                   | <u>স্নেহদৃশ্য</u> | क्रेजिन। ७। २४               |
| >¢ 110≿                           |                   |                              |
|                                   |                   |                              |

| প্রথম ছত্র                         | শিরোনাম        | গ্ৰন্থ।। পূচা                   |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| বর এসেছে বীরের ছাদে                | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ১৯              |
| বরের বাপের বাড়ি                   | -              | থাপছাড়া।। ১১।। ২৯              |
| বরষার রাতে জলের আঘাতে              | -              | <b>इन्म</b> ।। ১১।। ७२०         |
|                                    |                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৫             |
| বরুষে বরুষে শিউলিতলায়             | -              | स्कृतिऋ।। ১৪।। ७৫               |
| বর্ষণ-গৌরব তার                     | •              | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪!। ৩৬             |
| বর্ষণশাস্ত, পাণ্ডুর মেঘ            | -              | इन्म।। ১১।। ৫৬৮                 |
| বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী     | একাল ও সেকাল   | মানসী।। ২।। ২৪৬                 |
| বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে | _              | শেষ সপ্তক।। ১।। ৪৩              |
| বর্ষার তমিস্রাচ্ছায়া ব্যাপ্ত হল   | -              | इन्म।। ১১।। ७२०                 |
| বর্ষার নবীন মেঘ                    | সতোক্রনাথ দত্ত | পূরবী।। १।। ১১                  |
| वन् গোनाभ, মোরে वन्                | -              | গৃহপ্রবেশ (গ্র.প.)।। ১।। ৬৭৪    |
| বল তো এই বারের মতো                 | -              | গীতিমালা।। ৬।। ১৫৪              |
| বলি, ও আমার গোলাপবালা              | গোলাপবালা      | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৫           |
| বলিয়াছিনু মামারে                  | -              | খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৬০         |
| বলে, দাও জল, দাও জল                | -              | <b>ठ</b> छानिका।। ১२।। २১७      |
|                                    |                | <b>हलानिका (नृ)।। ১०।। ১</b> ৭৬ |
| বলেছিনু বসিতে কাছে                 | -              | इन्सा ३३॥ ११९                   |
| বলেছিনু "ভূলিব না"                 | <u>কৃতজ্ঞ</u>  | পূরবী।। ৭।। ১৫৬                 |
| বলেছিল ধরা দেব না                  | -              | বাশরি।। ১২।। ২৬৫                |
| বলো, আমার সনে তোমার                | -              | গীতাঞ্চলি-গীতিমাল্য-            |
|                                    |                | গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৬           |
| বলো বলো পিতা                       | -              | কালমূগয়া।। ১৪।। ৬৭০            |
| বলো ভাই, ধনা হরি                   | -              | প্রায়শ্চিত।। ৫।। ২২৮           |
| বলো, সখী, বলো তারি নাম             | -              | তাসের দেশ।। ১২।। ২৪৭            |
| বলব কী আর বলব খুড়ো                | -              | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৬       |
| বশীরহাটেতে বাড়ি                   | -              | যাপছাড়া।। ১১।। ৫০              |
| বসস্থ আওল রে                       | •              | ভাৰু ৷৷ ১ ৷৷ ১৩৯                |
| বসস্ত, আনো মলয়সমীর                |                | स्कृतिऋ।। ১৪।। ७७               |
| বসন্ত এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি      | স্পষ্টভাষী     | किंगका।। ७।। ৫৬                 |
| বসস্ত, তুমি এসেছ হেথায়            | -              | (लथन।। १।। २)२                  |
| বসস্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ          | -              | অরপরতন।। ৭।। ২৮৭                |
| বসন্ত, দাও আনি                     | -              | স্ফুলিস।। ১৪।। ৩৬               |
| বসন্ত পাঠায় দৃত                   | -              | इन्स्।। ३५।। ४७४                |
|                                    |                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৬             |
| বসন্ত বালক মৃখ-ভরা হাসিটি          | শীতের বিদায়   | मिखा। १।। ७०                    |
| বসস্ত যে লেখা লেখে                 | -              | শ্বু লিক।। ১৪।। ৩৬              |
| বসস্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল           |                | (लथन।। १।। २०४                  |
| বসন্ত সে যায় তো হেসে              | বিদায়         | সানাই।। ১২।। ১৬১                |
| বসন্তে আজ ধরার চিত্ত               | -              | গীতিমাল্য ।। ৬।। ১৪০            |

ফুলের

| প্রথম ছত্র                      |
|---------------------------------|
| বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলে   |
| বসন্তে ফুল গাঁথল                |
| বসন্তে বসন্তে তোমার             |
| বসন্তের আসরে ঝড়                |
| বসন্তের জয়রবে                  |
| বসন্তের হাওয়া যবে অরণ্য মাতায় |
|                                 |

বসম্ভপ্রভাতে এক মালতীর ফুল বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায় বসন্তবায়, কুসুমকেশর বসিয়া প্রভাতকালে বসুমতী, কেন তুমি এতই কুপণা বসেছি অপরাহে পারের খেয়াঘাটে বসেছে আজ রথের তলায় বস্তুতে রয় রূপের বাধন বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা বহিছে হাওয়া উতল বেগে বহু কোটি যুগ পরে বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা বহু লোক এসেছিল জীবনের (উ) বহু শত শত বংসর ব্যাপি ০ উপর আকাশে সাজানো বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে বহুদিন মনে ছিল আশা বহুদিন হল কোন ফাল্পনে বহু বৰ্ষ হতে তব বিপুল প্ৰণয় ০ ওগো সুন্দর চোর বহুরে যা এক করে বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস বহ্নি যবে বাধা থাকে বাংলাদেশের মানুষ হয়ে বাংলার মাটি, বাংলার জল

বাঃ— এও তো বড়ো মজা

বাকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া

বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি

বাধ ভেঙে দাও

শিরোনাম মাধবী ফুলের ইতিহাস শেষ মধু প্রতিনিধি ভিক্ষা ও উপার্জন সুখদুঃখ শেষ পাঠিকা

প্রাণ প্রায়ন্চিত্ত যোগিয়া আশা আবিৰ্ভাব <u>চৌরপঞ্চাশিকা</u> **টৌরপঞ্চাশিকা** 

সামানা ক্ষতি

মুক্তপথে মাটি

श्रष्ट ।। यथः। भृष्टी রাজা।। ৫।। ২৮৮ ফাল্পনী।। ৬।। ৪১৩ नवीन।। ১১।। २১৫ স্ফুলিস।। ১৪।। ৩৬ মহয়া।। ৮।। ১৩ स्कृतिक।। ১৪।। ७१ क्षित्र ।। १८।। ६०६ শিশু। ৫।। ৬৫ মহয়া।। ৮।। ৮৩ लिथन।। १।। २२० কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ২১

কণিকা।। ৩।। ৫৭ পত্রপুট।। ১০।। ১২০ क्रिका।। ८।। २०৯ স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৭ রীথিকা।; ১০।। ৯২ বীথিকা।। ১০।। ১৭ খাপছাড়া।। ১১।। ৩১ জন্মদিনে। ১৩।। ৬০ পরিশেষ।। ৮।। ১৮৯ আরোগা।। ১৩।। ৩৩

নবজাতক (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৯১ নবজাতক।। ১২।। ১০৮ রোগশযাায়।। ১৩।। ২৭ স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৭

কড়িও কোমল।। ১।। ১৬৫ পুরবী।। ৭।। ১৩৯ क्रिका।। ।। २६६ কল্পনা (গ্ৰ.প.)।। ৪।। ৭৩৪ কল্পনা। । ।। ১০৮

স্মরণ।। ৪।। ৩২৯ कथा ७ काहिनी : कथा।। ८।। ८১

लिथन।। १।। २२७ খাপছাডা।। ১১।। ৪৩ ভারতবর্ষ।। ২।। ৭৬৩ বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৩ मानाइ।। ১২।। ১৭৬ वीथिका।। ১०।। १

তাসের দেশ।। ১২।। ২৫৭

| প্রথম ছত্ত                     | শিরোনাম       | ग्रह्।। थल।। शृष्ठी             |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| বাধন কেন ভৃষণবেশে তোরে ভোলায়  | -             | নটীর পূজা।। ৯।। ২২৬             |
| বাধন-ছেঁড়ার সাধন হবে          | -             | নটীর পৃজা।। ৯।। ২৩৬             |
| বাশ বাগানের গলি দিয়ে মাঠে     | 외병            | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৭            |
| বাশরি বাজাতে চাহি              | মথুরায়       | কড়িও কোমল।। ১।। ১৭০            |
| বালি বলে, মোর কিছু             | আদিরহস্য      | किनका।। ७:। ७१                  |
| বাশি যখন থামবে ঘরে             | দিনাবসান      | পরিশেষ।। ৮।। ১৬৫                |
| বাকি আমি রাখব না কিছুই         | -             | বসন্ত।। ৮ ।। ৩৪০                |
| -                              |               | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩০           |
| বাক্য তার অনর্গল               | -             | कुन्म।। >>।। ৫৫>                |
| বাক্যের যে ছন্দোজাল            | -             | আরোগা।। ১৩।। ৫২                 |
| বাগানে ওই দুটো গাছে            | বিচ্ছেদ       | শিশু।। ৫।। ৫৩                   |
| বাছা, তুই যে আমার বুকচেরা ধন   |               | <b>हर्शानका</b> (न्)।। ১৩।। ১৮৯ |
| বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল      | অপ্যশ         | निखा। १।। ১२                    |
| বাছা রে মোর বাছা               | নিৰ্লিপ্ত     | निखा। १।। ১१                    |
| বাছা, সহজ ক'রে বল আমাকে        | -             | <b>द्यानिका</b> (न)।। ১०।। ১৭৭  |
| বাজাও আমারে বাজাও              | _             | গীতিমালা।। ৬।। ১৩১              |
| বাজিবে সখী, বাশি বাজিবে        | •             | রাজা ও রানী।। ১।: ৪৮৬           |
|                                |               | इन्सा। ३३।। ४७३ .               |
|                                |               | শাপমোচন 🗆 ১১ 🖽 ২৩৪              |
| বাজিয়েছিলে বীণা তোমার         | -             | গীতালি।। ১।। ২১১                |
| বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে    | মৃক্তি        | পুনশ্চ ৷৷ ৮ ৷৷ ৩০৫              |
| বাজে করুণ সূরে                 | -             | नवीन।। ১১।। २১৮                 |
| বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ভঙ্কা    | •             | শামা। ১৩। ১৯৬                   |
| বাজে রে বাজে ডমক বাজে          | -             | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৭০             |
| বাকো রে বাশরি বাজো             | -             | গৃহপ্রবেশ।। ৯।। ১৭৮             |
|                                |               | শাপমোচন।। ১১।। ২৩৫              |
| বাণী কহে, তোমারে যখন দেখি      | প্রস্প্র      | কণিকা।। ৩।। ৬৫                  |
| বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী       | -             | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৯       |
| বাণীর মুরতি গড়ি               | -             | শেষ লেখা।। ১৩।। ১২০             |
| বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন | অনম্ভ পথে     | চৈতালি।। ৩।। ২৯                 |
| বাতাস শুধায়, বলো তো কমল       | _             | শুলিঙ্গ।। ১৪।। ৩৭               |
| বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি      |               | क्वित्र।। ১৪।। ७१               |
| বাতাসে নিবিলে দীপ              | -             | स्कृतिक।। ১৪।। ७९               |
| বাতাসের চলার পথে               | •             | नवीन।। ১১।। २১৪                 |
| বাদরবরখন নীরদগরজন              | -             | जानु।। ১।। ১৪৮                  |
| বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল       | দেওয়া-নেওয়া | সানাই।। ১২।। ১৬৭                |
| বাদল বেলায় গৃহকোণে            | নামকরণ        | সানাই।। ১২।। ১৯৭                |
| ০ পাড়ার সবাই তারে ডাকে        | নামকরণ        | সানাই (গ্র.প.)।। ১২।। ৭০৭       |
| বাদলধারা হল সার                | _             | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৪০           |
| বাদলশেষের আবেশ আছে ছুঁরে       | নীহারিকা      | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৮             |

| প্রথম ছত্র                             | শিরোনাম             | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা      |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে            | -                   | খাপছাড়া (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৬৯ |
| ০ মহারাজা ভয়ে থাকে                    | -                   | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৩           |
| ০ মহারাক্তা লুকিয়েছে                  | -                   | খাপছাড়া (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭০ |
| বাদশার মুখখানা গুরুতর গম্ভীর           | -                   | খাপছাড়া।। ১১।। ২৯           |
| বাদশাহের হকুম                          | -                   | শেষ সপ্তক।। ১।। ৮৮           |
| বাধা দিলে বাধবে লড়াই                  | -                   | গীতালি।। ৬।। ১৭৪             |
| বাবলাশাখারে বলে আম্রশাখা               | প্রকারভেদ           | কণিকা।। ৩।। ৫৮               |
| বাবা এসে শুধালেন                       | ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি | श्रुनका। ४।। २१०             |
| বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে              | সমালোচক             | मिखा। १।। २१                 |
| বাবা যদি রামের মতো                     | বনবাস               | निका। वा। ०व                 |
| বায়ু চাহে মুক্তি দিতে                 | -                   | স্ফুলিস।। ১৪।। ৩৮            |
| বায়ু! বায়ু! কী দেখিতে আসিয়াছ হেথ    | n -                 | जनसम्य।। ১৪।। ७२১            |
| বার বার সখি, বারণ করনু                 | -                   | जन्।। ১।। ১৫১                |
| বারে বারে যায় চলিয়া                  | -                   | इस्।। ५५।। ००१, ०७०          |
| বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে          | মতোর আহ্বান         | क्वना।। ४।। ১২৩              |
| বালক বয়স ছিল যখন                      | বালক                | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৩             |
| বালিশ নেই, সে ঘুমোতে যায়              | -                   | যাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৫      |
| বাসনারে খর্ব করি দাও হে প্রাণেশ        | -                   | त्नित्वमा।। ८।। ७०৮          |
| বাসম্ভী, হে ভূবনমোহিনী                 | -                   | नवीन।। ১১।। २०৯              |
| বাসাখানি গায়ে লাগা আর্মানি গির্জার    | •                   | इज़ा। ১०।। ३७                |
| বাহির পথে বিবাগী হিয়া                 | অবশেষ               | मह्या।। ৮।। ৮२               |
| বাহির হইতে দেখো না এমন করে             | •                   | উৎসর্গ।। ৫।। ৯৭              |
| বাহির হতে বহিয়া আনি                   | •                   | कुनिक।। ১৪।। ७৮              |
| বাহিরে তুমি নিলে না মোরে               | দিনান্তে            | यर्गा। ৮। । ৮১               |
| বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা           | [পথসঙ্গী]           | পরিশেষ।। ৮।। ১৬৭             |
| বাহিরে বস্তুর বোঝা                     | -                   | कृतिक।। ১৪।। ७৮              |
| বাহিরে ভূল ভাঙবে যখন                   | -                   | भाभस्माठन।। ১১।। २७৯         |
| বাহিরে ভূল হানবে যখন                   | -                   | অরপরতন।। ৭।। ২৮৯             |
| বাহিরে যখন ক্ষুদ্ধ দক্ষিণের            | শাল                 | বনবাণী।। ৮।। ৯৯              |
| বাহিরে যার বেশভূষার                    | <b>ছি</b> ধা        | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩২          |
| বাহিরে যাহারে শুক্তেছিনু দ্বারে দ্বারে | -                   | कुनिक।। ১৪।। ७৮              |
| বাহিরে সে দুরম্ভ আবেগে                 | সাগরী               | मरुया। ४।। ৫७                |
| বিধিয়া দিয়া আখিবাণে                  | -                   | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৮৪ |
|                                        |                     | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৬০       |
| বিকেলবেলার দিনান্তে মোর                | -                   | कृणिक।। ১८।। ८७              |
| বিচলিত কেন মাধবীশাখা                   | -                   | स्मा। >>।। ०००               |
|                                        |                     | कुनिम।। ১৪।। ৩৯              |
| বিচার করিয়ো না                        | বিচার               | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৫             |
| বিজয়মালা এনো আমার লাগি                | -                   | তাসের দেশ।। ১২।। ২৫১         |
| বিজুলি কোথা হতে এলে                    | -                   | स्मा। >>।। ००१               |
|                                        |                     |                              |

| প্রথম ছব্র                            | শিরোনাম         | গ্ৰন্থ ।। পঞ্চা               |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম-মন্দিরে | জগদীশচন্দ্র বসু | কল্পনা।। ৪।। ১৩২              |
| বিড়ালে মাছেতে হল সখা                 | -               | থাপছাড়া।। ১১।। ৪৭            |
|                                       |                 | খাপছাড়া (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭০  |
| বিদায় করেছ যারে নয়নজলে              | -               | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৩         |
| বিদায় দিয়ো মোরে                     | -               | नवीन।। ১১।। २১৫               |
| বিদায় দেহো. ক্ষম আমায় ভাই           | বিদায়          | খেয়া।। ৫।। ১৮০               |
| বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম               | -               | <b>रमज्</b> नी।। ७।। ८०৮      |
| বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা           | অমৃত            | मााभनी।। ५०।। ५९७             |
| বিদায় যখন চাইবে তুমি                 | -               | বসস্তা চল ৩৪৯                 |
| বিদায়রথের ধ্বনি                      | •               | স্ফুলিঙ্গ। ১৪।। ৩৯            |
| বিদেশে অচেনা ফুল                      | -               | লেখন।। ৭।: ২১৭                |
| বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে                 | প্রচন্দ্রনা     | মহয়।। ৮।। ৬৪                 |
| বিদেশমুখো মন যে আমার                  | প্রবাসে         | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮১           |
| বিদ্যুৎ-লাঙ্গুল করি ঘন তর্জন          | •               | इन्स्।। ३३।। ४९३              |
| বিদ্রুপবাণ উদাত করি                   | শাস্ত           | পরিশেষ 🗆 ৮ 🕕 ১৯৩              |
| বিধাতা দিলেন মান                      | -               | स्कृतिऋ।। ১৪।। ७৯             |
| বিধাতা যেদিন মোর মন                   | চাবি            | পূরবী।। ৭।। ১৭৪               |
| বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন              | হারাধন          | যেয়া !! ৫ !! ১৯৬             |
| বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে              | -               | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৪৪      |
| বিনা সাজে সাজি                        | -               | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৬৩   |
| বিনুর বয়স তেইশ তখন                   | <b>ফাঁকি</b>    | পলাতকা।। ৭।। ১১               |
| বিপদে মোরে রক্ষা করে৷                 | -               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১৪            |
| বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই            | -               | ভগ্নহৃদয়।; ১৪।। ৫৩৫          |
| বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে               | বিশ্বনৃত্য      | সোনার তরী।। ২।। ৬৭            |
| বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি          | -               | क्रमानित्।। ১७।। ७८           |
| বিপ্র কহে, রমণী মোর                   | রাজ্ঞবিচার      | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ৫৮   |
| বিবশ দিন, বিরস কাজ                    | বিজয়ী          | मह्या।। ৮।। ১৪                |
| বিবাহের পঞ্চম বরষে                    | •               | শেষ লেখা।। ১৩।। ১১৯           |
| বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া        |                 | প্রহাসিনী (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৮৭ |
| বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে                | -               | স্থানিস।। ১৪।। ৩৯             |
| বিরক্ত আমার মন কিংশুকের               | মহয়া           | मह्या।। ৮।। ८९                |
| ০ রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর      | মহুয়া          | মহ্য়া (গ্ৰ.প.)।। ৮।। ৬৯২     |
| বিরল তোমার ভবনখানি                    | कन्गाभी         | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৫৭             |
| বিরহ মধুর হল আজি                      | -               | রাজা।। ৫।। ২৯০                |
| বিরহী গগন ধরণীর কাছে                  | -               | E-411 2211 GFO                |
| বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ             | -               | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৯৪  |
|                                       |                 | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৭০        |
| বিরহপ্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি           | -               | <b>(मथन</b> ।। १।। २১৪        |
| বিরহবৎসর-পরে মিলনের বীণা              | •               | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩২         |
| বিরহ-যামিনী কেমনে যাপিবে              | -               | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৪১  |
|                                       |                 | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪১২        |

| প্রথম ছত্র শিরোনাম গ্রন্থা। পৃষ্ঠা বিরাট মানবচিত্তে - আরোগ্য ৷৷ ১৩ ৷৷ ৫১ বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে - আরোগ্য ৷৷ ১৩ ৷৷ ৪১ বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা বিরাম কণিকা ৷৷ ৩ ৷৷ ৬৮ বিলম্নে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী - লেখন ৷৷ ৭ ৷৷ ২১০ বিলম্নে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার দুঃসময় চিত্রা ৷৷ ২ ৷৷ ১৪৯ বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ্বান্থ - আরোগ্য ৷৷ ১৩ ৷৷ ৪৮ বিশ্ব যখন নিদ্রামগন - গীতাঞ্জলি ৷৷ ৬ ৷৷ ৪৬ বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশযায় ৷৷ ১৩ ৷৷ ৫ বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের - প্রান্তিক ৷৷ ১১ ৷৷ ১০৯ |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| বিরাট মানবচিত্তে - আরোগ্য । । ১৩ । । ৫১ বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে - আরোগ্য । । ১৩ । । ৪১ বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা বিরাম কণিকা । । ০ । ৬৮ বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শন্দী - লেখন । ৭ । । ২১০ বিলম্বে এসেছ, কদ্ধ এবে দ্বার দৃঃসময় চিত্রা । ২ । । ১৪৯ বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাছ - আরোগা । । ১৩ । । ৪৮ বিশ্ব যখন নিদ্রামগন - গীতাঞ্জলি । । ৬ । । ৪৬ বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশ্যায় । ১৩ । । ৫ বিশ্বের আলোকলুপ্র তিমিরের - প্রান্তিক । ৷ ১১ । । ১১                            | প্রথম ছত্র                      |
| বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে - আরোগা।। ১৩।। ৪১ বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা বিরাম কণিকা।। ৩।। ৬৮ বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী - লেখন।। ৭।। ২১০ বিলম্বে এসেছ, কন্ধ এবে দ্বার দুঃসময় চিত্রা।। ২।। ১৪৯ বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ্বান্থ - আরোগা।। ১৩।। ৪৮ বিশ্ব যখন নিদ্রামণন - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪৬ বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশযায়।। ১৩।। ৫ বিশ্বের আলোকলুপ্র তিমিরের - প্রান্তিক।। ১১।। ১০৯                                                                                             | বিরাট মানবচিত্তে                |
| বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা বিরাম কণিকা।। ৩।। ৬৮ বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী - লেখন।। ৭।। ২১০ বিলম্বে এসেছ, কন্ধ এবে দ্বার দৃঃসময় চিত্রা।। ২।। ১৪৯ বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ়বান্থ - আরোগা।। ১৩।। ৪৮ বিশ্ব যখন নিদ্রামণন - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪৬ বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশযায়।। ১৩।। ৫ বিশ্বের আলোকলুপ্র তিমিরের - প্রান্তিক।। ১১।। ১০৯                                                                                                                                      | বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে          |
| বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী - লেখন। ৭। । ২১০ বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার দুঃসময় চিত্রা। ২। । ১৪৯ বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু - আরোগা। । ১৩। । ৪৮ বিশ্ব যখন নিদ্রামগন - গীতাঞ্জলি। । ৬। । ৪৬ বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশযায়। । ১৩। । ৫ বিশ্বের আলোকলুপ্র তিমিরের - প্রান্তিক। । ১১। । ১০৯                                                                                                                                                                                   | বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথ  |
| বিলম্নে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার দুঃসময় চিত্রা। ২। ১১৯ বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু - আরোগা। ১৩। ৪৮ বিশ্ব যখন নিদ্রামগন - গীতাঞ্জলি। ৬। ৪৬ বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশ্যায়। ১৩।। ৫ বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের - প্রান্তিক।। ১১। ১০৯                                                                                                                                                                                                                                                   | বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী |
| বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাস্থ - আরোগা । । ১৩।। ৪৮ বিশ্ব যথন নিদ্রামগন - গীতাঞ্জলি । । ৬।। ৪৬ বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশযাায় । । ১৩।। ৫ বিশ্বের আলোকলুপু তিমিরের - প্রান্তিক।। ১১।। ১০৯                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| বিশ্ব যথন নিদ্রামগন - গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৪৬<br>বিশ্বের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশয্যায়।। ১৩।। ৫<br>বিশ্বের আলোকলুপু তিমিরের - প্রান্তিক।। ১১।। ১০৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু    |
| বিশের আরোগালক্ষ্মী (উ) - রোগশযাায়।। ১৩।। ৫<br>বিশের আলোকলুপ্ত তিমিরের - প্রান্তিক।। ১১।। ১০৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের - প্রান্তিক।। ১১।। ১০৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | বিষের আরোগালক্ষ্মী (উ)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | বিষের আলোকলুপ্ত তিমিরের         |
| বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি - বলাকা।। ৬।। ২৬৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি         |
| বিশ্বের হৃদয়-মাঝে - ফুলিঙ্গ:। ১৪।। ৩৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | বিশ্বের হৃদয়-মাঝে              |
| বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ প্রবীণ নবজাতক।। ১২।। ৫৭।। ১৪৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | বশ্বজগৎ যখন করে কাজ             |
| বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে আহ্বান নবজাতক।। ১২।। ১২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছ - গীতালি।। ৬।। ২১২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায় - জন্মদিনে।। ১৩।। ৮১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| বিশ্ব-পানে বাহির হবে আশীর্বাদ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি একদিন - শেষ সপ্তক।। ৯।। ৯৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো - গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| বীর কহে, হে সংসার সজ্ঞান আত্মবিসর্জন কণিকা।। ৩।। ৭০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| <u> कु</u> य रक्ष्ट्रे यात्र - <u>शामा।। ५०।। ५৯</u> ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ - অচলায়তন।। ৬।। ৩২৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| বুঝি বেলা বহে যায় - প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৬৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| বুঝি রে চাঁদের কিরণ পান ক'রে ওর মাতাল ছবি ও গান।। ১।। ১০৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| বুঝিলাম এ মিলন ঝড়ের মিলন বার্থ মিলন বীথিকা।। ১০।। ৩১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| বুঝেছি আমার নিশার স্থপন ভুল-ভাঙা মানসী।। ১।। ২৩২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি অসহ্য ভালোবাসা সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| বুঝেছি বুঝেছি, সখা, কেন হাহাকার ক্ষুদ্র আমি কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ঝেছি বুঝেছি, সখা, কেন হাহাকার  |
| বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয় - ভগ্নহদয়।। ১৪।। ৫৯৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| বুদ্ধির আকাশ যবে সহত্যে সমূজ্জ্বল - স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৪০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| বৃদ্ধুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে - লেখন।। ৭।। ২১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| বৃক্ষ সে তো আধুনিক - লেখন।। ৭।। ২১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| বৃথা এ ক্রন্দন নিম্বল কামনা মানসী।। ১।। ২৪০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| বৃথা এ বিভূমনা মায়া মানসী।। ১।। ৩২৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| বৃথা চেষ্টা রাখি দাও অসময় চৈতালি।। ৩।। ৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| বৃদ্ভ হতে ছিম করি - গীতালি।। ৬।। ২১৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| ০ বৃম্ভ হতে ছিন্ন করে শুদ্র কমলগুলি - গীতালি (গ্র.প.)।। ৬।। ৭৭৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| বৃষ্টি কোথায় নুকিয়ে বেড়ায় দুই আমি শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে - ছন্দ।। ১১।। ৫৮২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| বেছে লব সব-সেরা - स्कृतिक।। ১৪।। ৪০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| বেঠিক পথের পথিক আমার বেঠিক পথের পথিক পূরবী।। ৭।। ১১৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | বাঠক শধ্যের শাধ্যক আমার         |

| প্রথম ছত্ত্র                        | শিরোনাম          | গ্ৰন্থ ।। রও।। ১১ছ।           |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| বেঠিকানা তব আলাপ শব্দভেদী           | গরঠিকানি         | প্রহাসিনী।। ১২।। ১৮           |
| বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে         | তালগাছ           | ছ্ডার ছবি।। ১১।। ৯৫           |
| বেণীর মোটরখানা চালায় মুখুর্জে      | -                | খাপছাড়া।। ১১।। ২২            |
| বেদনা কী ভাষায় রে                  | -                | নবীন (পরি)।। ১১।। ২২৪         |
| বেদনা দিবে যত                       | -                | कुलिक।। ১৪।। ৪०               |
| বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা         | -                | <b>ाधिताय।।</b> ३।। ३८०       |
| বেদনায় সারা মন                     | •                | খাপছাড়া।। ১১।। ৪০।। ৪২       |
| বেদনার অૐ-উর্মিগুলি                 | •                | मुनिम।। ১৪।। ৪०               |
| বেলা আটটার কমে                      | -                | থাপছাড়া।। ১১।। ৪৯            |
| বেলা দ্বিপ্রহর                      | মধ্যাহ্ন         | চৈতালি।। ৩।। ১৪               |
| বেলা যায় বহিয়া                    | -                | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৪৮   |
| বেলা যে চলে যায়                    | -                | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৫৯          |
| বেলা যে পড়ে এল                     | বধৃ              | यानत्री।। ১।। २१४             |
| বেলা হয়ে গেল                       | कानावाय          | मानाइ।। ১२।। ১৫৬              |
| বেসুর বাঞ্জে রে                     | •                | গীতিমালা।১৬।।১৪২              |
| বৈকালবেলা ফসল-ফুরানো                | ञসময়            | সানাই।। ১২।। ২০০              |
| বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি; সে আমার নয়    | -                | नित्रमा।। ८।। २৮১             |
| বৈশাৰী ঝড় যতই আঘাত হানে            | সুসময়           | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৮         |
| ০ দাও লেখা দাও                      | সুসময়           | পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮। ৭০৫      |
| বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে            | আছি .            | পরিশেষ।। ৮।। ১৩২              |
| বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক      | হাতে-কলমে        | কণিকা।। ৩।। ৫৯                |
| বোলো তারে, বোলো                     | অসমাপ্ত          | मङ्गा।। ৮।। २०                |
| (वाला ना, (वाला ना, (वाला ना        | -                | नामा।। ১७।। ১৯१               |
|                                     |                  | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৭    |
| ব্যঙ্গসুনিপূণা শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা | নাগরী            | मह्या।। ৮।। ৫৫                |
| ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে          | -                | গীতালি।। ৬।। ২১৪              |
| ০ এই যে ব্যথা এল                    | -                | গীতালি (গ্ৰ.প.)।।৬।। ৭৭৩      |
| ব্যথাক্ষেত মোর প্রাণ লয়ে           | শুস্বা           | क्रेडानि।। ७।। ८०             |
| ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা              | -                | वागति।। ১२।। २৮৪              |
| ব্যাকুল নয়ন মোর                    | বিচ্ছেদ          | মানসী।। ১।। ২৭৬               |
| ব্যাকৃল বকুল ঝরিল                   | -                | इन्स।। ११।। ६७५               |
| ব্যাকৃল বকুলের ফুলে                 | -                | इन्स्।। ११।। ८७१              |
| ব্যাকৃল হয়ে বনে বনে                | -                | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০২     |
|                                     |                  | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৭    |
| ব্রিজ্ঞটার প্ল্যান দিল              | -                | খাপছাড়া।। ১১।। ৩৪            |
| ভক্ত কবীর মিদ্ধপুরুষ                | অপমান-বর         | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। ८९ |
| ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে              | -                | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৭৩             |
| ভক্তি আদে রিক্তহন্ত প্রসন্নবদন      | ভক্তি ও অতিভক্তি | কণিকা।। ৩।। ৬০                |
| ভক্তি ভোরের পাখি                    |                  | লেখন।। ৭।। ২১৮                |

| প্রথম ছত্র                      | শিরোনাম        | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা        |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| ভগবান, তুমি যুগে যুগে দৃত       | প্রশ্ন         | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৫               |
| ভজন পৃজন সাধন আরাধনা            | -              | গীতাঞ্জল।। ৬।। ৭৯              |
| ভজনমন্দিরে তব                   | _              | स्मित्र।। ১८।। ४०              |
| ভদ্র ঘরের ছেলে                  | বাল্যদশা       | प्रतिवना (ब.भ.)।। ১०।। ११६     |
| ভয় করব না রে                   | -              | বসন্ত।। ৮।। ৩৫০                |
| ভয় নিতা জেগে আছে               | উৎসবের দিন     | পুরবী।। १।। ১১৩                |
| ভয় নেই, আমি আজ                 | -              | খাপছাড়া।। ১১।। ১৮             |
| ভয় হতে তব অভয়মাঝারে           | জন্মদিনের গান  | कन्नना। । ।। ১৬৫               |
| ভয়ে ভয়ে শ্রমিতেছি মানবের মাঝে | সত্য ১         | কড়িও কোমল।। ১।। ২১৩           |
| ভয়েরে মোর আঘাত করো             |                | त्राक्रा।। ८।। २৯৯             |
| ভরা থাক স্মৃতিসুধায়            | -              | माभस्माठन।। ১১।। २७२           |
| ভরেছ, হেমন্তলক্ষ্মী ধরার অঞ্জলি | -              | নটরাজ।। ১।। ২৮০                |
| ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পৃষ্পধনু  | উচ্জীবন        | मर्गा। ৮।। ৬৮৯                 |
| ০ উত্তীৰ্ণ হয়েছ তুমি           | উজ্জীবন        | महरा (१.१)।। ৮।। ७৮৯           |
| ভাষে ঢাকে ক্লান্ত হতাশন         | -              | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫৮    |
| ভাই নিশি, তখন উনিশ আমি          | খাতি           | পুন-। ।।। २৮१                  |
| ভাগ্য তাহার ভুল করেছে           | বেসুর          | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৭            |
| ০ একট়া কোথাও ভুল হয়েছে        | অসংগতি [বেসুর] | বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ১।। ৬৬৫  |
| ভাগা যবে কৃপণ হয়ে আসে          | যথাসময়        | क्रिका।। ८।। ১৭২               |
| ভাগো আমি পথ হারালেম             | -              | গীতিমালা।। ৬।। ১০৮             |
| ভাগ্যবতী সে যে                  | -              | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ২৬১    |
| ভাঙন ধরার ছিল্ল-করার            | -              | বসন্তা। ৮।। ৩৫১                |
| ভাঙল হাসির বাধ                  | -              | বসস্তা। ৮।। ৩৪৪                |
| ভাঙা অতিথশালা                   | দিনশেষ         | <िया।। १।। ১৮৫                 |
| ভাঙা দেউলের দেবতা               | ভগ্ন মন্দির    | কল্পনা।। ৪।। ১৬১               |
| ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস            | অকালে          | क्रिका।। ८।। २२१               |
| ভাবনা করিস নে তুই               | -              | <b>हशानिका</b> (न्)।। ১७।। ১৮১ |
| ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে       | -              | वनाका।। ७।। २৯२                |
| ভাবি বসে বসে                    | পঞ্চমী         | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৪           |
| ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা          | ভাবিনী         | মহ্যা।। ৮।। ৬৬                 |
| ভাবে শিশু, বড়ো হলে             | যেলেনা         | কণিকা।। ৩।। ৫৮                 |
| ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির          | -              | উৎসর্গ।। ৫।। ১০৩               |
| ভারতসমুদ্র তার বাম্পোচ্ছাস      | -              | উৎসর্গ।। ৫।। ১০৩               |
| ভারী কাব্দের বোঝাই তরী          | •              | (तर्यन।। १।। २०৮               |
| ভালো করিবারে যার                | -              | <b>লেখ</b> ন।                  |
| ভালো করে যুঝিলি নে              | পরাজয়-সংগীত   | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩০          |
| ভালো তুমি বেসেছিলে              | -              | স্মরণ।। ৪।। ৩৩৩                |
| ভালো ভালো তুমি                  | -              | न्गामा।। ১७।। ১৯०              |
| ভালো মানুষ নই রে মোরা           | -              | काञ्चनी।। ७।। ४०७              |
| ভালো যে করিতে পারে              | - `            | (नर्यन।। १।। २२८               |

| elolti E.K                      | শিরোনাম      | STE II WALL OF                      |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| প্রথম হত্ত্ব                    | -            | अप्र ।। थरु।। शृष्ठी                |
| ভালোবাস কি না বাস               | সংশয়ের আবেগ | मानमी।। ১।। ২৪৩                     |
| ভালোবাসা এসেছিল একদিন           | •            | আরোগা।। ১৩।। ৪৪                     |
| ভালোবাসা এসেছিল এমন             | আসা-যাওয়া   | मानारै।। ১२।। ১৫৪                   |
| ০ানির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে   | •            | সানাই (গ্ৰ.প.)।। ১২।। ৭০১           |
| ০ প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে     |              |                                     |
| ভালোবাসার বদলে দয়া             | শেষ পহরে     | শामनी।। ১०।। ১৪०                    |
| ভালোবাসার মূল্য আমায়           | আশঙ্কা       | পূরবী।। १।। ১৬৯                     |
| ভালোবাসি ভালোবাসি               | •            | রক্তকরবী।। ৮।। ৩৭৩-৭৫               |
| ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে  | -            | निनी।। ১৪।। ৭১৯                     |
| ভালবেসে দুখ সেও সৃখ             | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৬               |
| ভালোবেসে মূন বললে               | -            | শেব সপ্তক।। ৯।। ৪৯                  |
| ভালবেসে যদি সুখ নাহি            | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৫               |
| ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে       | যাচনা        | কল্পনা। ৪।। ১৩৩                     |
| ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে               | আমার সুখ     | मानमी।। ১।। ७৪৯                     |
| ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা        | -            | तिथन।। १।। २०४                      |
| ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে          | -            | প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৬৭         |
| ভিক্সবেশে শ্বারে তার            | -            | ल्यन।। १।। २১৪                      |
| ভিন্ধা কাঠ অঞ্চললে ভাবে         | প্রতাপের তাপ | किंगिका।। ७।। ৫৬                    |
| ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে         | রঙিন         | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২১               |
| ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেশারেশি    | হার-জ্রিত    | किंगका।। ७।। ४२                     |
| ভীরু মোর দান ভরসা না পায়       | -            | (नथन।। १।। २०४                      |
| ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের       | -            | গরসর।। ১৩।। ৪৯০                     |
| ভূল করেছিনু, ভূল ভেঙেছে         |              | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৩               |
| ভূলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে        | বঙ্গবীর      | मानत्री।। ১।। २৯৮                   |
| ভূলে গেছি কবে তুমি              | উপহার        | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩৮               |
| ভূলে ভূলে আৰু ভূলময়            | •            | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৬১০        |
|                                 |              | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৮৬              |
| ভূলে যাই থেকে থেকে              | -            | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৫১                 |
| ভূত হয়ে দেখা দিল               | -            | খাপছাড়া।। ১১।। ৩৬                  |
| ভূতের মতন চেহারা যেমন           | পুরাতন ভৃত্য | कथा ७ कार्रिनी : कार्रिनी ।। ८।। ५८ |
| ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে      | কর্ম         | क्रेजिन।। ७।। ১१                    |
| ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় | -            | गीर्जान।। ७।। २२८                   |
|                                 |              | <b>●季  9  </b> 2000                 |
| ভেবেছিনু গনি গনি লব সব তারা     | -            | (मथन।। १।। २२२                      |
| ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে  | -            | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৮২                  |
| ভেবেছিলাম চেয়ে নেব             | मान          | (यग्रा।। ७।। ১৫२                    |
| ভেবেছিলাম আসবে ফিরে             | -            | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৫               |
| ভেলার মতো বুকে টানি             | -            | গীতিমালা।। ৬।। ২৩১                  |
| ভেসে-যাওয়া ফুল                 | -            | कृतिम।। ১८।। ८১                     |
| ভোতনমোহন স্বশ্ন দেখেন           | -            | খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৬             |
|                                 |              |                                     |

| প্ৰথম হব                                    |
|---------------------------------------------|
| ভোর থেকে আজ্ঞ বাদল ছুটেছে<br>ভোর হল বিভাবরী |
| ভোৱে উঠেই পড়ে মনে                          |

ভোরের আগের যে-প্রহরে ভোরের আলো-আধারে ভোরের পাখি ডাকে কোথায় ভোরের পাখি নবীন আখি দৃটি ভোরের ফুল গিয়েছে যারা ভোরের বেলায় কখন এসে ভোলানাথ লিখেছিল ভোলানাথের খেলার তরে ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয় মণিপুরনৃপদূহিতা তোমারে চিনি মণিমালা হাতে নিয়ে মণিরাম সতাই সাায়না মন্তরোষে বীরভদ্র ছুটল উর্ধনশ্বাসে মন্তসাগর দিল পাড়ি মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা মধুর বসস্ত এসেছে মধুঋতু নিতা হয়ে রলি মধ্যদিনে আধো ঘুমে মধ্যদিনে যবে গান মধ্যাকে নগরমাঝে মধ্যাহে বিজন বাতায়নে মন উড়্উড়, চোথ ঢুল্যুল মন চায় চলে আসে কাছে মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী ০ হঠাৎ-প্লাবনী যে মন নদীর প্রায় ০ যে মন হঠাৎ-প্লাবনী নদীর প্রায় মন যে দরিদ্র, তার মন যে বলে চিনি মন রে ওরে মন মনকে, আমার কায়াকে মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে মনটা আছে আরামে মনকক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল মনে আছে সেই প্রথম বয়স মনে করি এইখানে শেব

| প্রথম ছত্রের সূচী | <del>&amp;</del> >9                  |
|-------------------|--------------------------------------|
| শিরোনাম           | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা              |
| মেঘমুক্ত          | क्रिका।। ८।। २৫२                     |
| -                 | त्राष्ट्रा।। १।। ७১७                 |
|                   | অরপরতন।। ৭।। ২৯৫                     |
| পাখির ভোজ         | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৮০                 |
| উষসী              | <b>मह्या।। ৮।। ७১</b>                |
| -                 | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৫২                   |
| -                 | উৎসর্গ।। ৫।। ৭৬                      |
| মৃক্তি            | <b>मह्या</b> ।। ৮।। ২৩               |
| -                 | লেখন।। ৭।। ২১৮                       |
| -                 | গীতিমাল্য।। ৬।। ১২৯                  |
| -                 | থাপছাড়া।। ১১।। ৩৫                   |
| -                 | स्कृतिक।। ১८।। ८১                    |
| -                 | वनवानी।। ৮।। ৯৭                      |
| ·                 | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫৩          |
| উপহার             | <u> भरुया।। ৮।। ১৭</u>               |
| -                 | গরসর।। ১৩।। ৫১০                      |
| -                 | इन्हा। ३३।। ६६८                      |
| -                 | वनाका।। ७।। २८৮                      |
| নৌকাযাত্রা        | শিশু।। ৫।। ৩২                        |
| -                 | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৫                |
| -                 | ঘরে-বাইরে।। ৪।। ২৯১                  |
| -                 | রোগশয্যায়।। ১৩।। ২১                 |
| মাধুরীর ধ্যান     | নটরাজ।। ৯।। ২৬৪                      |
| -                 | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৭৭                    |
| <b>খেয়ালী</b>    | मङ्ग्रा।। ৮।। ৫২                     |
| •                 | খাপছাড়া।। ১১।। ১৮                   |
| -                 | इन्सा। ५५॥ ४७८                       |
| বিমৃথতা .         | সানाই।। ১২।। ১৯৮                     |
| বিমৃখ             | সানাই (গ্ৰ.প.)।। ১২।। १०৮            |
| বিমুখতা           | সানাই (গ্ৰ.প.)।। ১২।। ৭০৮            |
| অত্যক্তি          | সানাই।। ১২।। ১৮৯                     |
|                   | তপতী।। ১১।। ১৭৩                      |
| -                 | গৃহপ্রবেশ (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৭৯         |
| -                 | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১১                   |
| •                 | গীতালি।। ৬।। ১৯২                     |
| - TONA            | শেষসপ্তক।। ৯।। ৬১<br>চৈতালি।। ৩।। ১৯ |
| তপোবন<br>ক্যিকেল  |                                      |
| বিশ্মরণ           | পূরবী।। १।। ১৩৭                      |

यानमी।। ১।। ७১२

গীতা@শি।। ৬।। ১১

পরিতান্ত

## त्रवी<del>टा</del>-त्राग्नी

| প্রথম ছব্র                      |
|---------------------------------|
| মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে         |
| মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে          |
| মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু      |
| মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস   |
| মনে পড়ে কবে ছিলাম একা          |
| মনে পড়ে, ছেলেবেলায়            |
| মনে পড়ে দুইজনে                 |
| মনে পড়ে, যেন এককালে            |
| মনে পড়ে, শৈলতটে                |
| মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে             |
| মনে ভাবিতেছি, যেন               |
| মনে মনে দেখলুম                  |
| মনে রবে কি না রবে               |
| মনে রয়ে গেল মনের কথা           |
| মনে হচ্ছে শ্না বাড়িটা অপ্রসন্ন |
| মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে     |
| মনে হয় সৃষ্টি বৃঝি নিয়মনিগড়ে |
| মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া   |
| মনে হয় হেমন্তের                |
| মনে হয়েছিল আৰু সব-কটা দূৰ্গ্ৰহ |
| মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম         |

মনেরে আজ কহ যে মনোমন্দিরসৃন্দরী

মনের আকাশে তার

মনেতে সাধ যে দিকে চাই

মন্ত্রে সে যে পৃত মন্দ যাহা নিন্দা তার মন্দিরার মন্দ্র তব মম চিন্তে নিতি নৃত্যে

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে
মম রুক্ষমুকুলদলে এসো
ময়ূর কর নি মোরে ভয়
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে
মরচে-পড়া গরাদে ঐ
মরণ যেদিন দিনের শেষে
মরণ রে, উত্ত মম শ্যামসমান

শিরোনাম দুঃখহারী বীরপুরুষ নিৰ্বাক মানসী হঠাৎ মিলন যাত্রাপথ নিমস্থণ খেলা অহৈতুক শেষ চিঠি শেষ কথা নিষ্ঠর সৃষ্টি মানসিক অভিসার অভাগত চেয়ে থাকা বোঝাপডা

উদ্বোধন
চামেলি-বিতান
বাসা
কালো মেয়ে

बहा। यंखा। शृंही F191161185 मिखा। दा। २४ পরিশেষ।। ৮।। ১৬০ সানাই।। ১২।। ১৬৬ সানাই।। ১২।। ১৯০ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৩ क्या। ३३।। ८८० वीथिका।। ১०।। २० क्रमामित्।। ১७।। १० क्रिका।। ८।। २८० क्रमानित्।। ১७।। १৫ শেষ সপ্তক।। ১।। ৪৭ নটরাজ।। ১।। ২১২ निनी।। ১৪।। १३३ পুনক।। ৮।। ২৬৪ কডি ও কোমল।। ১।। ২২৩ मानशी।। ১।। २८৯ मानत्री।। ১।। ३११ রোগশযাায়।। ১৩।। ১২ শেষ সপ্তক।। ১।। ৫১ বীথিকা।। ১০।। ৮১ প্রভাতসংগীত।। ১।। ৭৮ इन्सा। ८८।। ८३७ क्वित्र।। ১८।। ८১ क्रिका।। ।।। ১৮৩ প্রক্রাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৬৭ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪২ উৎসর্গ।। ৫।। ১১৬ लियन।। १।। २२७ निर्देशकः।। २।। २०৮ व्राक्ता। १।। ३৮१ অরূপরতন।। ৭।। ২৭৯ প্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৭ শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৯ **ठ**णामिका।। ১२।। २२७ বনবাণী।। ৮।। ১০৫ পুনন্ত।। ৮।। ২৪৮ পলাতকা।। ৭।। ৩৯

গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৭৬

छानु।। ১।। ১৫২

| প্রথম ছত্র                       |
|----------------------------------|
| মরণের ছবি মনে আনি                |
| মরণমাতা, এই যে কচি প্রাণ         |
| মরি, ও কাহার বাছা                |
| মরি লো মরি                       |
| মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে   |
| মরু কহে, অধমেরে এত দাও জল        |
| মরুর মতো ডাঙা                    |
| ০ বইছে নদী বালির মধ্যে           |
| শ্বৰুবিজ্ঞয়ের কেতন উড়াও শূন্যে |
| মর্তজীবনের শুধিব যত ধার          |
| মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু |
| মর্মে যবে মন্ত আশা               |
| মলিন মুখে ফুটুক হাসি             |
|                                  |

| মস্ত যে-সব কাণ্ড করি (প্র)     |
|--------------------------------|
| মহা-অতীতের সাথে আজ             |
| মহাতর বহে                      |
| মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট    |
| মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে  |
| মহারাক্তা ভয়ে থাকে            |
| ০ বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে  |
| ০ মহারাজা লুকিয়েছে            |
| মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম   |
| মা, ঐ যে তিনি চলেছেন           |
| মা কেঁদে কয়, মঞ্জুলী মোর      |
| মা কেহ কি আছ মোর               |
| মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্     |
| মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে        |
| মা, যদি তুই আকাশ হতিস          |
| মাকে আমার পড়ে না মনে          |
| মাঘের বুকে সকৌতুকে             |
| মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে         |
| মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে |
| মাঝে মাঝে আসি যে               |
| মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন   |
| মাঝে মাঝে কভু যবে              |
| মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে একি ভুল  |
| মাঝে মাঝে মনে হয়              |
| মাঝরাতে ঘুম এল                 |
| মাটি তোদের ডাক দিয়েছে         |
|                                |

| অবৰ হজেন সূচা  | 859                           |
|----------------|-------------------------------|
| শিরোনাম        | গ্ৰন্থ।। পৃষ্ঠা               |
| মৃত্যু ·       | <b>পুনन्छ</b> ।। ৮।। ७১९      |
| মরণমাতা        | वीथिका।। ১०।। ৫২              |
| -              | বাশ্মীকিপ্রতিভা 🗆 ১।। ৪০০     |
| -              | প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৭৮   |
| প্রাণ          | কড়িও কোমল।। ১।। ১৬১          |
| मीत्नत्र मान   | কণিকা।। ৩।। ৬৪                |
| -              | ছড়ার ছবি (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭১ |
| রিক্ত          | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৭           |
| বৃক্ষরোপণ উৎসব | वनवांगी।। ৮।। ১১৪             |
| -              | स्वित्र।। ১८।। ८১             |
| •              | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৮৭             |
| দুরন্ত আশা     | মানসী।। ১।। ২৯০               |
| -              | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।। ৬২৫     |
|                | প্রায়শ্চিন্ত।। ৫।। ২২৩       |
| আশা            | পূরবী।। ৭।। ১৩৮               |
| অতীতের ছায়া   | वीथिका।। ১०।। ৫               |
| -              | লেখন।। ৭।। ২১৪                |
| কীটের বিচার    | কণিকা।। ৩।। ৫৩                |
| -              | নৈবেদ্য।। ৪।। ২৮৪             |
| -              | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৩            |
| -              | খাপছাড়া (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৬৯  |
|                |                               |

খাপছাড়া (গ্র.প.)।। ১১।। ৬৭০ আলোচনা।। ১৫।।৩৫ **हशानिका** (न)।। ১७।। ১৮० নিষ্ঠতি भनाउका।। १।। २० জাগিবার চেষ্টা कि ७ कामन।। ১।। २১১ मिखा। दा। २० 연별 চণালিকা (न)।। ১৩।। ১৮৩ বাণী-বিনিময় শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮৪ শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৯ মনে পড়া পুরবী।। १।। ১১১ আগমনী यहसा।। ৮।। ১ বোধন প্রহাসিনী (সং)।।১২।।৪৯ মাছিতম্ব গানের মন্ত্র

গানের মন্ত্র সানাই।। ১২।। ২০৬
- নৈবেদ্য।। ৪।। ২৭৮
- বাবেদ্য।। ৪।। ৩১১
- খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৯
শেষকথা চৈতালি।। ৩।। ৩৪
- ছড়া।। ১৩।। ১১২
- চণ্ডালিকা (নু)।। ১৩।। ১৭৩

| প্রথম ছত্র                       | শিরোনাম           | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পূজা         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| মাটি থেকে গড়া হয়               | -                 | গরসর।। ১৩।। ৫০৩               |
| মাটিতে দুৰ্ভাগার ভেঙেছে বাসা     | -                 | कुनिमा। ३८।। ८५               |
| মাটিতে মিশিল মাটি                | -                 | स्वित्र।। ১८।। ८১             |
| মাটির ছেলে হয়ে জন্ম             | স্ত্রমণী          | ছড়ার ছবি।: ১১:। ১০৩          |
| মাটির প্রদীপখানি আছে             | -                 | <b>निभिका। ५</b> ०।। ७९४      |
| মাটির প্রদীপ সারা দিবসের         | -                 | (मथन।। १।। २८)                |
| মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে            |                   | <b>লেখন</b> ৷ ৷ ৭ ৷ ৷ ২০৮     |
| মাঠের শেষে গ্রাম                 | বুধু              | ছড়ার ছবি 🗆 ১১ 🖂 ৭৭           |
| মাতৃপ্লেহবিগলিত স্তনাক্ষীররস     | -                 | तिर्वमा । ४ । । २ ৮ ৮         |
| মাপা তুলে তুমি যবে               | -                 | <b>इन्स</b> ा ३३ : १४७        |
| মাধার থেকে ধানী রঙের ওড়নাখানা   | <b>ठनक्रि</b> ड   | ছড়া (গ্ৰ.প.)।। ১৩।। ৬৪৪, ৭৫৩ |
| মাধব, না কহ আদরবাণী              | -                 | ভানু 🖂 ১ ১৪৯                  |
| মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও    | -                 | <b>স্থালিক</b> : ১৪ : 1.8২    |
| মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে         | -                 | প্রায়ন্তিত্ত 🔐 ২২৩           |
| মানসকৈলাসশৃক্তে নির্জন ভূবনে     | মানসলোক           | চৈতালি ৩. ৪৩                  |
| মানা না মানিলি, তবুও চলিলি       | -                 | কালমুগ্যা ১৪: ১৬১৪            |
| মানিক কহিল, পিঠ পেতে দিই দাঁড়াও | •                 | <b>খাপছা</b> ড়া ১১ 🗆 ৫৬      |
| মানুষ সবার বড়ো                  | -                 | গ্রস্ক: ১৩ : ৫০৮              |
| মানুষের ইতিহাসে                  | বধু               | পরি <u>লেষ</u> : ৮: : ১৭০     |
| মানুষেরে করিবারে স্তব            | -                 | <b>ফুলিক</b> : ১৪ । ৪২        |
| মানের আসন, আরামশয়ন              | -                 | গীতা⊜লি ⊨ ৬⊞ ৮১               |
| भाराकान निया कुराना कड़ार        | -                 | লেখন :: ৭ : ২১৭               |
| মায়াবন-বিহারিণী হবিণী           | -                 | শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৮       |
|                                  |                   | नामा । । ১৩।। ১৯১             |
| बाग्रामुनी, नाइ वा दृष्टि        | <b>अशाम</b>       | পুরবান ৭:। ১৭২                |
| মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আধার | নিদ্রিতাব চিত্র   | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০১         |
| মার্ মার মার রবে মার গাঁটা       | -                 | (A11 ) 21 18 (2 ·             |
| মারাঠা দস্য আসিছে রে ওই          | <u> श्वतुक्तः</u> | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ৭৬   |
| মালতী সারাবেলা                   | -                 | P# 1: 22:1 6P2                |
| মালা গাঁথিবার কালে               | নিন্দুকের দুরালা  | কণিকা ৮ ৩ ৮ ৫৪                |
| মালা হতে খসে-পড়া                | -                 | গীতালি :: ৬ :: ১৮৯            |
| মাস্টার বলে, তুমি দেবে ম্যাট্রিক | -                 | বাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৭       |
| মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিধকাটা ছেলে | শ্বল-পালানে       | আকাশপ্রদীপ ৷ ৷ ১২ ৷ ৷ ৬৪      |
| মিছে ঘুরি এ জগতে                 | -                 | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৪         |
| মিছে ডাকো— মন বলে, আৰু না        | -                 | स्मृतिकः। ১८।। ८२             |
| মিছে তৰ্ক— থাক তবে থাক           | নারীর উক্তি       | योन <b>नी</b> 🖂 🕽 🖂 २७७       |
| মিছে হাসি, মিছে বাঁশি            | পবিত্র জীবন       | কড়িও কোমল।। ১।। ২০৪          |
| মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে        | ভ<সনা             | <b>क्रिका</b> ।। 8।। ১১৩      |
| মিখ্যা আমি কী সন্ধানে            | -                 | গীতিমালা।। ৬।। ১৪৪            |
| মিথো তুমি গাঁথলে মালা            | উৎসৃষ্ট           | क्रिका।। ४।। ১৯०              |
|                                  |                   |                               |

| প্রথম ছত্র                           | শিরোনাম        | গ্রন্থ ।। বরণা প্র        |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| মিলন নিশীথে ধরণী ভাবিছে              | •              | লেখন।। ৭।। ২১৯            |
| মিলন সম্পূৰ্ণ আজি হল তোমা-সনে        | -              | স্মরণ।। ৪।। ৩২২           |
| মিলন-সূলগনে কেন বল                   | -              | इन्दा। ३३।। ६६३           |
| •                                    |                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৪২       |
| মিলের চুমকি গাঁথি                    | -              | আরোগ্য।। ১৩।। ৫২          |
| মুকুলের বক্ষোমাঝে                    | -              | स्कृतिकः।। ১८।। ८२        |
| মুক্ত করো, মুক্ত করো নিন্দা-প্রশংসার | •              | নৈবেদ্য।। ৪।। ৩০৫         |
| মৃক্ত যে ভাবনা মোর                   | -              | <b>गृ</b> निकः।           |
| মৃক্ত হও হে সৃন্দরী                  | অপ্রকশে        | বীথিকা।। ১০।। ৬৮          |
| মৃক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশ্বা ঘরে      | -              | আরোগ্য 👝 ১৩ 🕦 ৩৯          |
| মৃক্তি এই— সহক্তে ফিরিয়া আসা        | -              | প্রান্তিক 🗆 ১১ 🗆 ১১২      |
| মুক্তি নানা মৃতি ধরি                 | মৃতি           | পূরবী।। ৭।। ১৪৪           |
| মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস             | মুক্তিতত্ত্ব   | ন্টরাজ্ঞ। ১।। ২৫৭         |
| মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে            | -              | গীতাঞ্জলি।। ৬!। ১৬৫       |
| মুখে তার নাহি আর রা                  |                | इन्स्।। ১১।। ७०७          |
| मूचचानि कद मिनन विदुव                | বসম্ভের বিদায় | নটরাজ । । ৯।। ২৯১         |
| মুখ-পানে চেয়ে দেখি ভয় হয় মনে      | -              | শেষরক্ষা ।: ১০।: ২৩৫      |
| মুচকে হাসে অতুল খুঁড়ো               | -              | খাপছাড়া । ১১ . ১৬        |
| মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে             | -              | গীতালি।। ७।। २२৮          |
| মুদিয়া আখির পাতা                    | ফুলের ধানি     | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৭০     |
| মুরগি-পাখির 'পরে                     | -              | খাপছাড়া ৷: ১১ ৷ ৷ ২০     |
| মুহুঠ মিলায়ে যায়                   | -              | कृतिकः। ১८।। ८०           |
| মৃচ পশু ভাষাহীন নির্বাক্সদয়         | मृद्दै वस्     | চৈতালি।। ৩।। ২৪           |
| মুগের গলি' পড়ে                      | -              | প্রাচীন সাহিত্য । ৩।। ৭২৭ |
| মৃৎ-ভবনে এ কী সুধা                   | -              | E-117711698               |
| মৃৎ-ভাতেতে এ কী সুধা                 | -              | इन्सा। ३३।। ७३१           |
| মৃতের যতই বাড়াই মিথাা মূলা          | -              | लियनः १।। २১१             |
| মৃতেরে যতই করি স্ফীত                 | -              | स्मृतिक।। ১८।। ८०         |
| মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে                | - 6            | स्मृतिकः।। ১৪।। ৪৩        |
| মৃত্যু কুহে , পুত্ৰ নিব              | অপরিহরণীয়     | কণিকা।। ৩।। ৬৯            |
| মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের              | •              | स्कृतिकः।। ১৪।। ৪৩        |
| মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর                   | •              | तित्वमा।। ४।। ७०৮         |
| মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা     | •              | लियन।। १।। २२८            |
| মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার             | •              | স্মরণ।। ৪।। ৩২৩           |
| মৃত্যুর পাত্রে খুস্ট যেদিন           | মানবপুত্র      | <b>श्रम्ह</b> ।। ৮।। ७३৮  |
| মৃত্যুদৃত এসেছিল হে প্রলয়ংকর        | -              | প্রান্তিক :: ১১ :: ১১৫    |
| भृषु व भृशुत्मदश                     |                | প্রাচীন সাহিত্য।। ৩।। ৭২৬ |
| মেঘ কেটে গেল                         | মরিয়া         | मानारै।। ১२।। ১৯১         |
| মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে                | -              | इस्रा ३३। १७१             |
| মেঘ বলেছে যাব যাব                    | -              | গীতালি।। ৬।। ২০৬          |

## त्रवीस-त्राचनी

| প্রথম হত্ত                         | শিরোনাম     | গ্রন্থ। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| মেঘ সে বাষ্পগিরি                   | -           | লেখন।। ৭।। ২০৯              |
| মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়      | উপকথা       | কড়িও কোমল।। ১।। ১৬৪        |
| মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে        | -           | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৬       |
| মেঘের কোলে রোদ হেসেছে              | -           | শারদোৎসব।। ৪।। ৩৭৫          |
|                                    |             | यानाय।। १।। ७०१             |
| মেঘের দল বিলাপ করে                 | -           | লেখন।। ৭।। ২১৪              |
| মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে               | -           | গীতাঞ্জল।। ৬।। ২১           |
| মেঘের ফুরোলো কাব্ধ (উ)             | -           | त्या। २०।। ७৮७              |
| মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে       | মাতৃবংসল    | मिखा। १।। ७৯                |
| মেঘেরা চলে চলে যায়                | -           | প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৮০ |
| মেছুয়াবাজার থেকে                  | -           | খাপছাড়া।। ১১।। ১৫          |
| মেনেছি, হার মেনেছি                 | -           | গীতাঞ্জল।। ৬।। ৪৭           |
| মোছো তবে অ <del>শ্ৰ</del> জল       | আন্ম-অপমান  | किं ७ कामन।। ১।। २১৪        |
| মোটা মোটা কালো মেঘ                 | দেখা        | श्रीका। ४।। २००             |
| মোদের কিছু নাই রে নাই              | -           | त्राका।। १।। २৮७            |
| মোদের যেমন খেলা                    | •           | ফাল্পুনী।। ৬।। ৩১৩          |
| মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে        | হার         | (यंग्रा।। १।। ১१১           |
| মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন                | উৎসব        | ठिखा।। २।। ১৯२              |
| মোর এ যে ভালোবাসা                  | -           | ভগ্নহদয়।। ১৪।। ৫৩৭         |
| মোর কাগব্ধের খেলার নৌকা            | -           | (मधन।। १।। २) ८             |
| মোর কিছু ধন আছে সংসারে             | -           | উৎসর্গ।। ৫।। ৭৯             |
| মোর গান এরা সব শৈবালের দল          | -           | বলাকা।। ৬।। ২৬৭             |
| মোর গানে গানে প্রভু                | -           | <b>लिय</b> न।। १।। २১०      |
| মোর চেতনায় আদি সমুদ্রের ভাষা      | -           | क्यापित्न।। ১७।। ७८         |
| মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার         | -           | नवीन।। ১১।। ২১৪             |
| মোর পানে চাহ মুখ তুলি              | -           | हम्मा। ३३।। ७०३             |
| মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের          | -           | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫৯         |
| মোর বনে ওগো গরবী                   | -           | क्ष्म।। ১১।। ৫৫१            |
| মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি        | -           | শাপমোচন।। ১১।। ২৪১          |
| মোর মরণে তোমার হবে জয়             | -           | গীতাদি।। ৬।। ১৮৭            |
| মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ | -           | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৬৭         |
| মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে         | -           | রক্তকরবী।। ৮।। ৩৬৪          |
| মোর হৃদয়ের গোপন বিজ্ঞন ঘরে        | -           | গীতালি।। ৬।। ১৯৮            |
| মোরা চলব না                        | ~           | याञ्जी।। ७।। ८०१            |
| মোরা জলে স্থলে কত ছলে              | -           | মায়ার খেলা।। ১।। ৪১৯       |
| মোরে করো সভাকবি                    | রাত্রি      | করনা।। ৪।। ১৬৩              |
| মোরে হিন্দুস্থান বার বার           | হিন্দুস্থান | নবন্ধাতক।। ১২।। ১১২         |
| মোহিনী মায়া এলো                   | -           | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৪৭ |
| মৌমাছির মতো আমি চাহি না            | মধু         | পূরবী।। १।। ১৭৭             |
| ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে               | ভীক         | পুনন্দ।। ৮।। ২৯৪            |
|                                    |             |                             |

| প্রথম ছত্র                       | শিরোনাম           | গ্ৰন্থ বা প্ৰ         |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| প্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা | স্বৰ্গ হতে বিদায় | <u> </u>              |
| যক্ষ সে কোনো জনা                 | -                 | इन्स्।। ১১।। ৫৬०      |
| যক্ষের বিরহ চলে                  | যক্ষ              | मानाइ। ১২। ১৭৯        |
| যথন আমায় বাঁধ আগে পিছে          | -                 | গীতাঞ্জলি। ৬।। ৮৮     |
| যখন আমায় হাতে ধরে               | •                 | বলাকা ৷৷ ৬ ৷ ৷ ২৭৩    |
| যথন এ দেহ হতে রোগে ও জরায়       |                   | আরোগ্য:: ১০:: ৪৬      |
| যথন এসেছিলে অন্ধকারে             | -                 | শাপমোচন । ১১ ৷ ২৪০    |
| যখন কৃসুমবনে ফির একাকিনী         | কল্পনার সাথি      | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০০ |
| যথন গগনতলে                       |                   | শুলিক: ১৪!! ৪৩        |
| যখন ছিলেম প্রেরই মাঝখানে         |                   | শুলিক: ১৪             |
| যথন জলের কল                      |                   | থাপছাড়া ৮১১৮ ৪৩      |
| যখন তুমি বাধছিলে তার             | -                 | গীতালি ৬ ৷ ৷ ১৮১      |
| যখন তোমায় আঘাত করি              |                   | গীতালি: ৬।।২২৫        |
| যখন দিনের শেষে                   | পিছু-ডাকা         | ছড়ার ছবি।। ১১।। ১০২  |
| যখন দেখা দাও নি রাধা             | -                 | ঘরে-বাইরে ।। ৪ ।।     |
| যখন দেখা হল                      | -                 | শেষ সপ্তক ৷৷ ৯ ৷৷ ৮১  |
| যখন পথিক এলেম কুসুমবনে           | -                 | ज्ञियम।। १।। २১२      |
| যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে        | -                 | রোগশযাায়।। ১৩।। ২৮   |
| যখন মল্লিকাবনে                   | -                 | नवीन।। ১১।। २১७       |
| যখন যেমন মনে করি                 | ইচ্ছামতী          | শিশু ভোলানাথ। ৭।। ৭৪  |
| যখন রব না আমি মর্তকায়ায়        | শ্মরণ             | সেঁজুতি। ১১।। ১৩৪     |
| যখন শুনালে কবি, দেবদস্পতিরে      | কুমারসম্ভবগান     | চৈতালি।। ৩।। ৪৩       |
| যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে        | -                 | यागुलाय।। १।। ८०४     |
| যথনি যেমনি হোক জিতেনের মর্জি     | -                 | থাপছাড়া।। ১১।। ২০    |
| যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত  | সময়হারা          | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৮ |
| যত দিন কাছে ছিলে                 |                   | স্মরণ। ৪।। ৩২২        |
| যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর পেটে    |                   | সে।। ১৩।। ৪৩২         |
| যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে         | •                 | स्वित्र।। 28।। 88     |
| যত ভালোবাসি, যত হেরি             | ধাান              | চৈতালি।। ৩।। ৩২       |
| যতই চলে চোখের জলে                | -                 | इन्सा। ५५।। ४००       |
| যতকাল তুই শিশুর মতো              | -                 | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৮৮    |
| যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি           | •                 | वनाका।। ७।।२१०        |
| যতবার আজ গাঁথনু মালা             | অপটু              | क्रिका।। ४।। ১৯०      |
| যতবার আলো জ্বালাতে চাই           | •                 | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৫৩    |
| যথাসাধ্য-ভালো বলে                | অসম্ভব ভালো       | किंगिका।। ७।। २১      |
| যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে        | -                 | গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-  |
| •                                | •                 | গীতালি (সং)।। ৬।। ২৩৫ |
| যদি আসে তবে কেন যেতে চায়        | -                 | রাজা ও রানী।। ১।। ৪৮০ |
| যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী | •                 | উৎসর্গ।। ৫।। ১०৫      |
| যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার           | -                 | तित्वमा।। ८।। २७१     |

যাবার বেলা শেষ কথাটি

| প্রথম ছত্র                     | শিরোনাম     | क्ष ।। यद्या भूषा              |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| যদি কেহ নাহি চায়              | _           | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩৮          |
| যদি খোকা না হয়ে               | সমব্যথী     | <u> निचा। १। २०</u>            |
| যদি জানতেম আমার কিসের বাথা     |             | গীতিমালা।। ৬।। ১৪১             |
| যদি জোটে রোজ                   | -           | বাঙ্গকৌতৃক।। ৪।। ৩৪০           |
| যদি তারে নাই চিনি গো           | -           | বসন্তা; ৮০ ৩৪১                 |
| যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু    | -           | গীতাঞ্জনি। ৬।। ২৬              |
| যদি দেখ খোলসটা (উ)             | -           | খাপছাড়া ৷: ১১ ৷ ৷ ৭           |
| যদি প্রেম দিলে না প্রাণে       | -           | গীতিমালা।: ১।: ১৩৩             |
| যদি বারণ কর, তবে               | সংকোচ       | কল্পনা। ৪ i j ১ ১ ৮            |
| যদি ভরিয়া লইবে কুম্ব          | क्रमययभूना  | সোনারতরী 🗆 ২ 🖂 ৭৫              |
| যদি মিলে দেখা                  | -           | চিত্রাঙ্গদা (নু) 🖂 ১৩ 🖂 ১৬১    |
| যদি হল যাবার ক্ষণ              | -           | गृष्ट्रभाग । । । । । । । । । । |
| যদিও বসস্ত গেছে তবু বারে বারে  | সমাপ্তি     | চৈতালি।। ৩।। ২৯                |
| যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থৱে | দুঃসময়     | কল্পনা । ৪ । ১০৫               |
| যন্ত্রদানব, মানুবে করিলে পাখি  | পক্ষীমানব   | নবজাতক 🖂 ১২ 🖂 ১১৯              |
| যবনিকা-অম্ভরালে মর্ত পৃথিবীতে  | নিরাবৃত     | পরিশেষ। ৮। ১৮২                 |
| যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার       | বীণাহারা    | পূরবী:: ৭ : । ১৯২              |
| যবে কাজ করি                    | -           | লেখন।। ৭ু।: ২১২                |
| যমের দুয়োর খোলা পেয়ে         | -           | রাজা ও রানী চা ১ চা ৫০২        |
| যা ছিল কালো ধলো                | -           | রাজা 🗆 ৫ 🖂 ২৯২                 |
|                                |             | অরূপরতন ৭ ৭ ১ ১৮১              |
| যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি     | -           | গীতাপ্ৰলি : ৬ : ১০             |
| যা দেবে তা দেবে তুমি           | -           | গীতলি :: ১ : : ২২০             |
| যা পায় সকলই জন্ম করে          | -           | न्युनिकः । ১८।। ८८             |
| যা রাখি আমার তরে               | -           | स्कृतिकः।। ১८।। ८८             |
| যা হবার তা হবে                 | -           | অচলায়ত্ন ৷ ৬ ৷ ৩২৫            |
| या शत्रित्य याय                | •           | গীতাঞ্জলি ৷. ওল ৩৪             |
| যাই যাই ভূবে যাই               | পূর্ণিমায়  | ছবি ও গান। ১ ৷৷ ১২২            |
|                                | -           | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৯৮            |
| যাও যদি যাও তবে                | -           | চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫০    |
| যাও রে অনম্ভধামে               | -           | कालमृशया।। ১८।। ५५२            |
| যাওয়া-আসার একই-যে পথ          | -           | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৪              |
| যাক এ জীবন                     | যাবার মুখে  | (मॅब्बृडि।। ১১।। ১৩०           |
| যাত্রা হয়ে আসে সারা           | বৰ্ষশেষ     | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৪               |
| যাত্রী আমি ওরে                 | -           | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৭৮             |
| যাব যাব করে, চরণ না সরে        | -           | वाःलाভाষा-পরিচয়।। ১৩।। ৬০৩    |
| যাবই আমি যাবই ওগো              | -           | তাসের দেশ।। ১২।। ২৩৭           |
| যাবার দিকের পথিকের 'পরে        | বিদায়সম্বল | मह्या।। ৮।। ৮১                 |
| যাবার দিনে এই কথাটি            | -           | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৯১             |

শেবরকা।। ১০।। ১৯৪

| প্রথম ছত্র                        | শিরোনাম       | গ্ৰন্থ। প্ৰ                      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| যাবার যা সে যাবেই                 | -             | লেখন।। ৭।। ২১৮                   |
| যাবার সময় হল বিহঙ্গের            | -             | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৭             |
| যাবার সময় হলে                    | জয়ধ্বনি 🕜    | নবজাতক।। ১২।। ১৪১                |
| যামিনী না যেতে জাগালে না          | লজ্জিতা       | কল্পনা। ৪।। ১৩৬                  |
| যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে            | সাঁওতাল মেয়ে | वीथिका।। ১०।। ৫৫                 |
| যায় যদি যাক সাগরতীরে             | _             | <b>ठ</b> खानिका।। ১२।। २२२       |
|                                   |               | <b>ठ</b> खानिका (न)।। ১७।। ১৮১   |
| যায় রে শ্রাবণকবি                 | শ্রাবণ-বিদায় | নটরাজ।। ৯।। ২৭১                  |
| যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক           | -             | গোড়ায় গলদ।। ২।। ২৯৮            |
| যার অদৃষ্টে য়েমনি জুটেছে         | -             | (नियतका।। ১०।। ২৩৮               |
| যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান | ভব্নজানহীন    | চৈতালি।। ৩।। ৩১                  |
| যার যত নাম আছে সব গড়া পেটা       | -             | शक्रमद्भा। ३७।। ४०३              |
| যারা আমার সাঝ-সকলের               | শেষ গান       | পলাতকা।। ৭।। ৪৬                  |
|                                   | প্রবী         | পূরবী।। ৭।। ৯৩                   |
|                                   | -             | इन्हा। ३३।। ५०१                  |
| যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক       | -             | तिद्वना। ४।। २१०                 |
| যারে চাই তার কাছে আমি দিই ধরা     | বাসনার ফাঁদ   | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১৫            |
| যারে মরণদশায় ধরে                 | -             | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৩৬     |
|                                   |               | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪১০           |
| যারে সে বেসেছে ভালো               | <b>ं</b> यानी | मह्या। । ।। ७১                   |
| যাস নে কোথাও ধেয়ে                | -             | গীতালি।। ৬।। ২২৭                 |
| যাহা দিতে আসিয়াছি (উপ)           | •             | क्रम्ब ।। ३८।। ७२९               |
| যাহা-কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্ৰহে | -             | রোগশ্যায় 🗆 ১৩ 🕦 ২৯              |
| যাহা-কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে     | শেষ উপহার     | िं हिंद्या । २ । । ३ ४ ४         |
| যাহা-কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়     | ্মৌন          | <u> চৈতালি।। ৩।। ৩৩</u>          |
| যিনি সকল কাজের কাজি               | -             | অচলায়তন ৷৷ ৬ ৷ ৷ ৩৪৪            |
| যুগে যুগে আমায় বৃক্তি            | -             | রক্তকরবী।। ৮।। ৩৭৬               |
| যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে      | -             | স্ফুলিঙ্গ । ১৪।। ৪৪              |
| যুদ্ধ তথন সাঙ্গ হল                | -             | इन्म । ३३।। ৫৭७                  |
| যুদ্ধের দামামা উঠল বেক্তে         | -             | পত্রপুট।। ১০।। ১৩২               |
| য়ে আধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়  | •             | कुनिक्र।। 28।। 8৫                |
| যে আমারে দিয়েছে ডাক              | -             | <b>ठ</b> शिनिका।। ১२।। २১৫       |
|                                   |               | <b>ठ</b> खानिका (नृ)।। ১७।। ১৭৫  |
| যে আমারে পাঠাল এই                 |               | <b>हर्धानिका</b> (न्)।। ১७।। ১৭১ |
| যে কথা নাহি শোনে                  | -             | इन्स्।। ১১।। ৫৩৬                 |
| যে কথা বলিতে চাই                  | -             | বলাকা।। ৬।। ২৯০                  |
| যে করে ধর্মের নামে                | -             | स्कृतिक।। ১८।। ८৫                |
| যে কাদনে হিয়া কাদিছে             | -             | क्सा । । २२।। ७३२                |
| যে কাল হরিয়া লয় ধন              | যাত্রী        | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৪                 |
| যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে             | অপূর্ণ        | পরিশেষ।। ৮।। ১২৬                 |

| প্রথম ছত্র                              | শিরোনাম              | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা                |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| যে গান আমি গাই                          | গানের খেয়া          | সানাই।। ১২।। ১৫৯                       |
| যে গান গাহিয়াছিনু                      | পুরাতন               | মহ্যা।। ৮।। 98                         |
| যে চিরবধুর বাস তরুণীর প্রাণে            | বধু                  | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৮                     |
| যে চৈতনাজ্যোতি প্রদীপ্ত রয়েছে          | -                    | রোগশয্যায়।। ১৩।। ২৪                   |
| যে ছবিতে ফোটে নাই                       | -                    | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৫                      |
| যে ছায়ারে ধরব বলে                      | -                    | শেষ বর্ষণ।। ১।। ২১৩                    |
| যে ছিল আমার স্বপনচারিণী                 | গান                  | সানাই।। ১২।। ১৯২                       |
| যে কুম্কো ফুল ফোটে পথের ধারে            | -                    | युः निक्र।। ১४।। ४৫                    |
| যে তারা আমার তারা                       | -                    | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৫                      |
| যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষ্বেলায়   | শেষ অর্ঘ্য           | পূরবী।। १।। ১১৮                        |
| যে তোমারে দূরে রাখি                     | ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ | कन्नना। । ।। ५२८                       |
| যে থাকে থাক-না দ্বারে                   | -                    | গীতালি।। ৬।। ১৮৪                       |
| ০ কেন আর মিথ্যা আশা                     | -                    | গীতালি (গ্ৰ.প.)৷৷ ৬৷৷ ৭৭২              |
| যে দিল ঝাপ ভবসাগর-মাঝখানে               | -                    | গীতালি।। ৬।। ২১৭                       |
| যে দেশে বায়ু না মানে                   | •                    | তাসের দেশ। ১২।। ২৫৫                    |
| যে ধরণী ভালোবাসিয়াছি                   | শ্যামলা              | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১৭                    |
| যে নদী হারায়ে স্রোত                    | দুই উপমা             | চৈতালি।। ৩।। ২৮                        |
| যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস                   | -                    | काजुनी।। ७।। ७৮১                       |
| যে পলায়নের অসীম তরণী                   | <u> भनाग्रन</u> ी    | সেজুতি।। ১১।। ১৩২                      |
| যে ফুল এখনো কুঁড়ি                      | -                    | स्कृतिकः।। ১८।। ८৫                     |
| য়ে বন্ধুরে আছও দেখি নাই                | -                    | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৬                      |
| য়ে বসন্ত একদিন করেছিল                  | -                    | वलाका।। ७।। २९७                        |
| য়ে রোবা দুঃখের ভার                     | সাম্বনা              | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৯                       |
| য়ে বাথা ভূলিয়া গেছি                   | -                    | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৬                      |
| য়ে রাথা ভূলেছে আপনার ইতিহাস            | •                    | শুলিঙ্গ।। ১৪।। ৪৬                      |
| য়ে ভক্তি তোমারে লয়ে                   | -                    | নৈবেদা।। ৪।। ২৮৭                       |
| য়ে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী            | •                    | শ্বরণ।। ৪।। ৩৩০                        |
| য়ে ভালো বাসুক—ু সে ভালো বাসুক          | -                    | ভগ্নহৃদয়।। ১৪।। ৫৬৩                   |
| যে মন হঠাং-প্লাবনী                      | বিমৃখতা              | সানাই (গ্র.প.)।। ১২।। ৭০৮              |
| ০ হঠাৎ-প্লাবনী যে মন নদীরু প্রায়       | বিমুখ                | সানাই (গ্র.প.)।। ১২।। ৭০৮              |
| ০ মন যে তাহার হঠাং প্লাবনী              | বিমুখতা              | मानारे।। ১২।। ১৯৮                      |
| য়ে মাসেতে আপিসেতে                      | -                    | থাপছাড়া।। ১১।। ৩৮                     |
| যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে | মি <b>টা</b> ছিতা    | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪১               |
| যে যায় তাহারে আর                       | •                    | কুলিঙ্গ।। ১৪।। ৪৬                      |
| য়ে রত্ন সবার সেরা                      | -                    | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৬                      |
| যে রাতে মোর দুয়ারগুলি                  |                      | গীতিমালা।। ৬।। ১৪৬                     |
| যে-শক্তির নীত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা     |                      | মহ্যা।।৮।।৫৮                           |
| যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে               | শুভযোগ               | মহুয়া।। ৮।। ১৮<br>সোনার তরী।। ২।। ১০৮ |
| যেখানে এসেছি আমি                        | অক্ষমা               | त्राक्षा। १।। २११                      |
| যেখানে রূপের প্রভা নয়নশোভা             | -                    | רריף וויט וווישוא                      |

|                                 | 1 1  |
|---------------------------------|------|
| যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা        | -    |
| যেটা যা হয়েই থাকে              | ~    |
| যেতে দাও গেল যারা               | -    |
| যেতে যেতে একলা পথে              | -    |
| যেতে যেতে চায় না যেতে          | -    |
| যেতেই হবে                       | বা   |
| যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা     | æ    |
| যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী         | ছা   |
| যেথায় তোমার লুট হতেছে ভূবনে    | -    |
| যেথায় থাকে সবার অধম            | _    |
| যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি      | _    |
| : When by the far-away sea      |      |
| যেদিন চৈতনা মোর মুক্তি পেল      | -    |
| যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা        | -    |
| যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন         | ক্ত  |
| যেদিন প্রথম কবি-গান             | আ    |
| যেদিন ফুটল কমল                  | -    |
| যেদিন সে প্রথম দেখিনু           | পূর  |
| যেদিন হিমাদ্রিশুঙ্গে            | ভা   |
| যেন তার আখি-দৃটি নবনীল ভাসে     | বি   |
| যেন তার চক্ষু-মাঝে              | कुर  |
| যেন শেষ গানে মোর                | -    |
| যেমন আছ তেমনি এসো               | চির  |
| যেমন ঝড়ের পরে                  | -    |
| যেমন পাজি তেমনি বোকা            | -    |
| যেমনি মা গো গুরু গুরু           | বৈ   |
| যেয়ো না. যেয়ো না ফিরে         | -    |
| যেয়ো না যেয়ো না বলি কারে ডাকে | ধাৰ  |
| যোগী হে, কে তৃমি হৃদি-আসনে      | -    |
| যোগীনদাদার জন্ম ছিল             | য়ে  |
| যৌবন রে, তুই কি রবি             | -    |
| যৌবনের অনাহত রবাহত              | ত্যব |
| যৌবনের প্রাস্তসীমায়            | _    |
|                                 |      |

প্রথম ছত্র

| যেমনি মা গো গুরু গুরু           |
|---------------------------------|
| যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে         |
| যেয়ো না যেয়ো না বলি কারে ডাকে |
| যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে      |
| 6                               |
| যোগীনদাদার জন্ম ছিল             |
| যৌবন রে, তুই কি রবি             |
| যৌবনের অনাহৃত রবাহৃত            |
| যৌবনের প্রাস্তসীমায়            |
| যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে    |
| যৌবনবেদনারসে উচ্ছল              |
| যৌবনসরসীনীরে                    |
| রইল বলে রাখলে কারে              |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

| শিরোনাম        | গ্রন্থ ।। খন্ত।। পৃষ্ঠা     |
|----------------|-----------------------------|
| -              | গরসর।। ১৩।। ৪৯৩             |
| -              | গল্পর।। ১৩।। ৪৯৩            |
| -              | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৪০      |
| -              | গীতালি।। ৬।। ১৮৯            |
| -              | গীতালি।। ৬।। ১৯০            |
| বাসাবদল        | সানাই।। ১২।। ১৭৩            |
| শেষ পর্ব       | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১১১    |
| ছায়ালোক       | মহয়া।। ৮।। ৬২              |
| -              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৫          |
| -              | গীতাঞ্চলि।। ७।। ৭২          |
| -              | वनाका।। ७।। २৮৯             |
| -              | বলাকা (গ্ৰ.প.) ৬।। ৭৭৭      |
| -              | প্রান্তিক।। ১১।। ১২০        |
| -              | वनाका।। ७।। २१৮             |
| জগদীশাচন্দ্র   | वनवानी।। ৮।। ৯১             |
| আকন্দ          | পূরবী।। ৭।। ১৮৪             |
| -              | গীতিমালা।। ৬।। ১১৯          |
| পুরুষের উক্তি  | मानमी।। ১।। २७৮             |
| ভাষা ও ছন্দ    | कारिनी।। ७।। ১००            |
| বিলয়          | চৈতালি।। ৩।। ৩৯             |
| <b>क</b> ग्रडी | মহয়।। ৮।। ৫৬               |
| -              | গীতাঞ্জালি।। ৬।। ৮৭         |
| চিরায়মানা     | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৫৩           |
| -              | রোগশয্যায়।। ১৩।। ২৮        |
| -              | গল্পদা। ১৩।। ৪৪৫            |
| বৈজ্ঞানিক      | শিশু।। ৫।। ৩৮               |
| -              | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৩       |
| ধাবমান 🕟       | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৩            |
| •              | প্রকৃতির প্রতিশোধ।। ১।। ৩৭৮ |
|                | আলোচনা।। ১৫ । ৩৪            |
| যোগীনদা        | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭৪         |
| -              | वनाका।। ७।। २৯৫             |
| অবশেষে         | সানাই।। ১২।। ১৮৬            |
|                | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৪১          |
| প্রৌঢ়         | <u> </u>                    |
| তপোভঙ্গ        | পূরবী।। ৭।। ১০৬             |
| -              | গৃহপ্রবেশ।। ৯।। ১৮১         |
| -              | প্রায়শ্চিত্ত।। ৫।। ২৩৮     |
|                | मुक्तभाता।। १।। ७৫৫         |
|                | পরিক্রাণ।। ১০।। ২৬৩         |

| প্রথম ছ্ত্র                           | শিরোনাম      | গ্রন্থ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা        |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| রক্তমাখা দন্তপঙ্ক্তি হিংস্র সংগ্রামের | -            | জন্মদিনে।। ১৩।। ৭৭            |
| त्र ह नागाल वर्त वर्त                 | রাগরঙ্গ      | নটরাজ।। ৯।। ২৯১               |
| রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে          | কেন মধুর     | শিশু।। ৫।। ১৬                 |
| রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে             | -            | লেখন।। ৭।। ২১১                |
| রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে        | •            | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৪          |
| রচিয়াছিনু দেউল একখানি                | দেউল         | সোনার তরী।। ২।। ৬৪            |
| রজনী একাদশী পোহায় ধীরে ধীরে          | অস্তসখী      | শিশু।। ৫।। ৪৮                 |
| রজনী গোপনে বনে                        | অদৃশ্য কারণ  | किनका।। ७।। ७९                |
| রজনী প্রভাত হল                        | -            | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৬             |
| রজনীর পরে আসিছে দিবস                  | অব্দরাপ্রেম  | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৭১         |
| রথযাত্রা, লোকারণা, মহা ধুমধাম         | ভক্তিভাজন    | কণিকা।। ৩।। ৬২                |
| রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায়             | লক্ষাশ্না    | পরিশেষ (সং)।: ৮।। ২১৩         |
| •                                     | _            | याजी।। ১०।। ८५৯               |
| রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো           | প্রেমের সোনা | পুনশ্চ ৷৷ ৮ ৷৷ ৩০৭            |
| রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন     | জন্মদিন      | পরিশেষ।। ৮।। ১২৪              |
| রস যেথা নাই                           | -            | त्त्र्यमः। १।। २२०            |
| রসগোল্লার লোভে                        | -            | যাপছাডা।। ১১।। ১৪             |
| রসনায় ভাষা নাই                       | -            | (भारताका ।। ১० ।। ১৯১         |
| রাখ রাখ, ফেল ধনু                      | -            | বাল্মীকিপ্রতিভাগ ১।। ৪০৬      |
| রাখি যাহা তার বোঝা                    | -            | इन्स् ।: <b>३</b> ३।। ৫৫०     |
|                                       |              | স্ফুলিঙ্গ : ! ১৪ :   ৪৬       |
| রাগ কর নাই কর                         | শেষ কথা      | मानाइ।। ১२।। ১৭৫              |
| রাঙা-পদ-পদ্মযুগে                      | -            | বাদ্মীকিপ্রতিভা 🗆 🕽 🖂 ৪০০     |
| রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার             | শেষের রঙ     | <b>ग</b> उँदाङ ।। ৯।। २৯৫     |
|                                       |              | শाপনোচন।। ১১।। २०७            |
| রাজকোষ পূর্ণ হয়ে                     | •            | कासुनी !: ७।। ७৮३             |
| রাজকোষ হতে চুরি                       | পরিশোধ       | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। ७८ |
| রাজধানী কলিকাতা                       | বর্ষা-যাপন   | সোনার তরী 🗆 ২ 🗆 ২৩            |
| রাজপুরীতে বাজায় বাশি                 | -            | গীতিমালা ।। ৬।। ১৪৩           |
| রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে           | -            | শামা। ১৩। ১৯৮                 |
| রাজরাজেন্দ্র জয় জয়ত্ব জয় হে        | -            | শারদোৎসব।। ৪।। ৩৮৪            |
|                                       |              | याग्रामाय।। १।। ७১৯           |
| রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী                   | বঞ্চিত       | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৮          |
| রাজা করে রণযাত্রা                     | যাত্রা       | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩৩           |
| রাজা বসেছেন ধ্যানে                    | -            | থাপছাড়া।। ১১।। ১৮            |
| রাজা ভাবে, নব নব আইনের ছলে            | নৃতন ও সনাতন | কণিকা।। ৩।। ৬৪                |
| রাজা মহারাজা কে জানে                  | -            | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০২     |
| রাজার আদেশ ভাই                        | -            | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২০৫    |
| রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে           | নিদ্রিতা     | সোনার তরী।। ২।। ১৬            |
| রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়              | রাজার ছেলে ও |                               |
|                                       |              |                               |

রাজার মেয়ে সোনার তরী।। ২।। ১৪

## প্রথম ছত্র

রাজার প্রহরী ওরা রাজার মতো বেশে তুমি রাত কত হল রাতের বাদল মাতে রান্তিরে কেন হল মর্জি রাত্রি এসে যেথায় মেশে রাত্রি যবে সাঙ্গ হল রাত্রি হল ভোর রাত্রে কখন মনে হল যেন রাত্রে যদি সূর্যশোকে রাল্লার সব ঠিক রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ রায়ঠাকুরানী অম্বিকা রায়বাহাদুর কিষণলালের রাস্তা দিয়ে কুন্তিগির রাস্তায় চলতে চলতে রাস্তার ওপারে রাহুর মতন মৃত্য রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে রিমি ঝিমি বরিষে শ্রাবণধারা রূপে ও অরূপে গাঁথা রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী

রে মন্থয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর
০ বিরক্ত আমার মন কিংশুকের
রেখার রঙের তীর হতে তীরে
রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা
রোগদৃঃখ রজনীর নীরক্ক আধারে
রোগীর শিয়রে রাত্রে একা
রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে
রোদ্দ্রেতে ঝাপসা দেখায়
রোদন-ভরা এ বসত্ত
রৌদ্রতাপ ঝাঝা করে

রূপনারানের কুলে

রূপযৌবন উপটোকন

রূপসাগরে ডব দিয়েছি

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ

রূপহীন, বর্ণহীন, স্তব্ধমক

রে অচেনা, মোর মৃষ্টি

শিরোনাম শিশুতীর্থ বিচ্ছেদ পঁচিশে বৈশাখ আধো জাগা ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি ব্যক্ত মাধো এপারে-ওপারে রাজপুত্র करी অচেনা মহ্য়া মহ্য়া গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ-দেখা সম্ভাষণ চলতি ছবি

গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা শ্যামা।। ১৩।। ১৯৪ গীতাঞ্চলি।। ৬।।৮৪ পুনশ্চ।। ৮।। ৩১৯ क्वित्र।। ১८।। ८९ ছডा।। ১৩।। ১०৪ গীতিমাল্য।। ৬।। ১০৫ महग्रा।। ৮।। १७ পরবী।। ৭।। ৯৭ मानारे।। ১২।। ১৭৯ কণিকা।। ৩।। ৬৬ খাপছাড়া।। ১১।। ৩২ পুনশ্চা। ৮।। ৩০১ খাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৮ ছডার ছবি।। ১১।। ৯০ इन्सा। >>।। ५५८ শেষ সপ্তক।। ৯।। ৫৫ নবজাতক।। ১২।। ১২৫ শেষ লেখা।। ১৩।। ১১৫ সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৭১ বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৪ इन्सा। ११।। ७१० युग्निम।। ১৪।। ৪৭ পরিশেষ।। ৮।। ১৫৭ শেষ লেখা।। ১৩।। ১২২ क्ना। >>।। वदव গীতাঞ্চল।। ৬।। ৩৮ वीथिका।। ১०।। १৮ বীথিকা (গ্ৰ. প.)।। ১০।। ৬৬৩ মহয়।।৮।। ২৭ শেষের কবিতা।। ৫।। ৪৮১ মহুয়া (গ্ৰ.প.)।। ৮।। ৬৯২ মহ্যা।। ৮।। ৪৭ সেঁজুতি।। ১১।। ১৫১ न्गायमी।। ১०।। ১७৯ রোগশযাায়।। ১৩।। ২০ উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১৩৪ শ্যামলী।। ১০।। ১৪৩ সেঁজুতি।। ১১।। ১৪১ চিত্রাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫২-৫৩ শেষ লেখা।। ১৩।। ১১৭

লিবোনাম

প্রথম ছত্র লক্ষ্মী যখন আসবে তখন লজ্জা ছি ছি লজ্জা লটারিতে পেল পীত লতার লাবণা যেন লহো লহো তলে লহো লহো লহো ফিরে লহো লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পো জ্বালা লাঙ্জ কাদিয়া বলে ছাডি দিয়ে গলা লাজ্রক ছায়া বনের তলে नाठि शानि स्वय লিখতে যখন বল আমায় লিখন দেহো লিখন দেহো ডাকে लिখि किছ সাধা की লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে লইসিয়ানাতে দেখলম লুকানো রহে না বিপুল মহিমা লকায়ে আছেন যিনি লকালে বলেই খ্রুকে বাহির-করা লকিয়ে আস আধার রাতে লটিয়ে পড়ে জটিল জটা লপ্ত পথের পৃষ্পিত তণগুলি লেখনী জ্বানে না লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে লেগেছে অমল ধবল পালে

লেজ নড়ে, ছায়া তারি
শকতিহীনের দাপনি
শক্ত হল রোগ
শক্তি মোর অতি অল্প শক্তি যার নাই
শক্তিদন্ত স্বার্থলোত মারীর মতন
শক্তরলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত
শক্তিত আলোক নিয়ে

শত বার ধিক্ আজি আমারে শত শত প্রেমপালে টানিয়া হাদয় শত শত লোক চলে শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে রুর্বার সন্দেহ
স্পাই
অসাধ্য চেষ্টা
রংরেন্ধিনী
বিরহ
বিরহ ও অন্তর্ধান
প্রিয়া
প্রকৃতির প্রতি
অভ্যুদয়
স্রষ্ট লগ্ন

গীতালি।। ৬।। ১৯৬ **हशालिका** (न)।। ১७।। ১৮२ থাপছাডা।। ১১।। ৪২ ছবি ও গান।। ১।। ১১৩ শাপমোচন।। ১১।। ২৩৬ চিত্ৰাঙ্গদা (ন)।। ১৩।। ১৬২ প্রহাসিনী।। ১২।। ২৯ क्रिका।। ७।। ৫১ (लथन।। १।। २)० কণিকা।। ৩।। ৬৩ পবিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৬ পবিশেষ (গ্ৰ.প.)!: ৮।। ৭০৬ প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫৫ লেখন।। १।। ১২৩ 54117711625 নটবাজ।। ১।। ২৮৮ मानिका। ১८।। ८९ শেষরক্ষা। ১০। ২৩৩ গীতিমালা।। ৬।। ১৩৬ मिखा। देश ७१ क्तिका। ३८।। ८९ লেখন।। १।। ২২৩ क्या जिल्लाम् ।। ३८।। ८९ শারদোৎসব। ৪। ৩৯২ शीडाञ्चला। ७।। ১৯ यन्त्राथ। १।। ७२१ কণিকা।। ৩।। ৫৪ 5-4113311000 পরিশেষ।। ৮।। ১৭১ নৈবেদা।। ৪।। ৩১১ किनका।। ७।। ५७ तित्वमा।। ८।। ७०৯ পন্ত। ৮।। ৩০৪ মহয়।। ৮।। ৮० মহয়া (গ্র.প.) । । ৮ । । ৬৯২ চৈতালি।। ৩।। ৩২ মানসী।। ১।। ২৫০ वीथिका।। ১०।। १৫

तित्वमा।। ८।। ३७७

কল্পনা। ৪।। ১১৮

গ্রন্থ ।। খণ্ড।। প্রচা

| প্রথম ছত্র                           | শিরোনাম          | अह।। च्छ।। शृष्ठा                    |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| শযা৷ কই বন্ধ কই                      |                  | क्षा १३३।। ७०४                       |
| শর কহে, আমি লঘু                      | गमा ও भमा        | किनका।। ७।। ७२                       |
| শর ভাবে, ছুটে চলি                    | <b>শ্বাধীনতা</b> | किका।। ७।। ७७                        |
| শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্চলি           | -                | গীতালি।। ৬।। ১৮৬                     |
| শরৎবেলার বিত্তহীন মেঘ                | নিঃশেষ           | সৈজুতি।। ১১।। ১৪৭                    |
| শরতে আজ কোন্ অতিথি                   | -                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩৩                   |
| শরতে শিশিরবাতাস লেগে                 | -                | इन्सा ३३।। ५०२                       |
|                                      |                  | स्कृतिक।। ১८।। ८৮                    |
| শরতে হেমন্ডে শীতে                    | -                | শांत्रां १ वर्ष ( श. १ )।। ।। ।। १८३ |
| শাস্ত করো, শাস্ত করো এ ক্ষুদ্ধ হৃদয় | জোৎস্নারাত্রে    | िखा।। २।। ১७৫                        |
| শাস্ত যেই জন                         | -                | তাসের দেশ।। ১২।। ২৫                  |
| শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে                | মাটির ডাক        | পূরবী।। ৭।। ১৪                       |
| শালিখটার কী হল তাই ভাবি              | শালিখ            | भूनका। ४।। २१৯                       |
| শিউলি ফুল, শিউলি ফুল                 | - (0)            | निष्ताका। ३।। २११                    |
| শিউলি-ফোটা ফুরাল যেই                 | -                | নটরাজ।। ৯।। ২৭৯                      |
| শিকড় ভাবে, সেয়ানা আমি              | -                | मृनिम।। ১৪।। ৪৮                      |
| শিখারে কহিল হাওয়া                   | - (1)            | लियन।। १।। २১०                       |
| শিমূল রাঙা রঙে                       | -                | থাপছাড়া।। ১১।। ৬০                   |
| শিলঙে এক গিরির খোপে                  | কণ্টিকারি        | পরিশেষ।। ৮।। ১৫২                     |
| শিল্পীর ছবিতে যাহা মৃতিমতী           | মর্মবাণী         | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১২২             |
| শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে              | শিশির            | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩২                |
| শিশির রবিরে শুধু জানে                | -                | লেখন।। ৭।। ২১৬                       |
| শিশিরের মালা গাঁথা                   | -                | लिथन।। १।। २२०                       |
| শিশিরসিক্ত বনমর্মর                   |                  | (लयन।। १।। २२)                       |
| শিশু পুষ্প আখি মেলি                  | মোহেব আশঙ্কা     | किनका।। ७।। ७१                       |
| শিশুকালের থেকে                       | আকাশ             | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৯                  |
| শীতের বনে কোন সে কঠিন                | আসন্ন শীত        | निवाक ।। ৯।। २৮२                     |
| শীতের রোদ্দ্র                        | -                | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৯১                   |
| শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল            | শীত              | প্রবী।। १।। ১৬২                      |
| শীতের হাওয়ার লাগল নাচন              | নৃত্য            | নটরাজ।। ৯। ২৮৪                       |
| শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধানা     | শুকসারী          | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৭                |
| শুকতারা মনে করে                      | -                | লেখন।। ৭।। ২১৭                       |
| শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়              | -                | বস্ভা।৮।। ৩৪৫                        |
| শুক্লা একাদশী                        | হার              | বিচিত্রিতা।। ৯।, ১৫                  |
| 😊ধায়ো না, কবে কোন্ গান (উ)          | -                | মহ্যা।।৮।।৩                          |
| ০ 🖰ধায়ো না মোর গান                  | -                | মহ্যা(গ্র.প.)।। ৮।। ৬৮৮              |
| শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা     | পাস্থ            | পরিশেষ।। ৮।। ১২৫                     |
| শুধু অকারণ পুলকে                     | উদ্বেখন          | क्रिनिका।। ८।। ১৭১                   |
| শুধু একটি গশুষ জল                    |                  | <b>हशामिका (नृ)।। ১७</b> ।। ১৭৩      |
| শুধু কি তার বৈধেই তোর                | -                | মুক্তধারা।। ৭।। ৩৬৩                  |
|                                      |                  |                                      |

| প্রথম ছত্র                       | শিরোনাম         | গ্রন্থ ।। বরা। পঞ্চা           |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| শুধু তোমার বাণী নয় গো           | -               | গীতালি।। ৬।। ১৮৫               |
| শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই       | দুই বিঘা জমি    | कथा ७ कारिनी : कारिनी।। ८।। ৮१ |
| শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী | <u>মানসী</u>    | চৈতালি।। ৩।। ৩১                |
| শুধু বৈকুষ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান  | বৈষ্ণব কবিতা    | সোনার তরী।। ২।। ৩৩             |
| শুন নলিনী, খোল গো আঁখি           | প্রভাতী         | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮২          |
| শুন স্থি, বাজত বাশি              | -               | ভানু।। ১।। ১৪৩                 |
| শুনব হাতির হাঁচি                 | -               | খাপছাড়া।। ১১।। ২১             |
| শুনহ শুনহ বালিকা                 | -               | ভানু ৷৷ ১ ৷ ৷ ১৩৯              |
| শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে         | -               | চিত্ৰাঙ্গদা (নৃ)।। ১৩।। ১৫০    |
| শুনিতে কি পাস                    | ব্যঞ্জনা        | নটরাজ।। ৯।। ২৬৬                |
| শুনিয়াছি নিম্নে তব              | তম্ব ও সৌন্দর্য | क्रेंगिन। ७।। ७०               |
| শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে           | -               | নবজাতক (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৯৩     |
| ০ জ্যোতিষীরা বলে                 | কেন             | নবজাতক।। ১২।। ১১১              |
| শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না       | রাহ্র প্রেম     | ছবি ও গান।। ১।। ১১৬            |
| শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার       | -               | ভগ্রদয়।। ১৪।। ৫৩৮             |
| শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল         | নারীপ্রগতি      | প্রহাসিনী।। ১২।। ১০            |
| শুনেছিনু পুরাকালে মানবীর প্রেমে  | অনাবৃষ্টি       | চৈতালি।। ৩।। ৩৬                |
| শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে       | পরিণয়          | मह्या।। ৮।। ५৯                 |
| শুদ্র নব শব্ধ তব গগন ভরি বাজে    | -               | তপতী।। ১১।। ২০৪                |
| শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে      | -               | শেষ সপ্তক। : ৯।। ৭০            |
| শূন্য ছিল মন                     | -               | উৎসর্গ।। ৫।। ৯৮                |
| শূন্য ঝুলি নিয়ে হায়            | -               | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৮              |
| শূনা পাতার অন্তরালে              | -               | सुनिक्र।। ১৪।। ৪৮              |
| শৃঙ্খল বাধিয়া রাখে              | -               | ফা <b>র্</b> নী।। ৬।। ৩৮১      |
| শেফালি কহিল আমি ঝরিলাম           | এক পরিণাম       | किंगका।। ७।। १১                |
| শেষ করে, এক দিন সব শেষ হবে       | আরম্ভ ও শেষ     | কণিকা।। ৩।। ৭০                 |
| শেষ নাহি যে                      | -               | গীতালি।। ৬।। ১৯১               |
| শেষ পারানির খেয়ায় তুমি (উ)     | -               | গল্পরা। ১৩।। ৪৬৯               |
| শেষ ফলনের ফসল এবার               | -               | রক্তকরবী।। ৮।। ৩৮৪             |
| শেষ বসন্ত রাত্রে                 | -               | कृतिक।। ১৪।। ८৮                |
| শেষ লেখাটার খাতা                 | নৃতন শ্রোতা     | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৯               |
| শেষের অবগাহন সঙ্গে করো কবি       | •               | প্রান্তিক।। ১১।। ১১৬           |
| শেষের মধ্যে অশেষ আছে             | -               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ১০০            |
| শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির    | কৃদ্রের দম্ভ    | किंगका।। ७।। ७२                |
| শোক তাপ গেল দূরে                 | -               | कालमृगग्रा।। ১८।। ७१२          |
| শোকের বরষা দিন এসেছে আধারি       | সুসময়          | কণিকা।। ৩।। ৬৯                 |
| শোন, তোরা তবে শোন                |                 | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৮      |
|                                  |                 | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৪     |
| শোন্, তোরা শোন্, এ আদেশ          |                 | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০১      |
|                                  |                 | বাশ্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৭     |

| প্রথম ছত্র                        | শিরোনাম         | গ্ৰন্থ ।। প্ৰাণ্ড            |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| শোন্ রে শোন্, অবোধ মন             | -               | গল্প ভছ।। ৮।। ৫৩৬            |
|                                   |                 | মুক্তির উপায়।। ১৩।। ২৩৩.    |
| শোনো শোনো ওগো                     | বকুল-বনের পাখি  | পুরবী।। ৭।। ১২০              |
| শ্যাম, মুখে তব মধুর               | _               | ভানু ৷৷ ১ ৷ ৷ ১৪৭            |
| শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর        | -               | ভানু।। ১।। ১৪১               |
| শ্যামল আরণ্য মধু                  | মধুসন্ধায়ী     | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৮     |
| শ্যামল কোমল চিকন রূপের            | -               | नवीन।। ১১।। ২১৩              |
| শ্যামল প্রাণের উৎস হতে            | কলুষিত          | वीथिका।। ১०।। १७             |
| শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া          | -               | শেষ বৰ্ষণ।। ১।। ২১২          |
| শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি | বন              | চৈতালি।। ৩।। ১৮              |
| শ্যামলঘন বকুলবন ছায়ে ছায়ে       | -               | क्ना । >>।। ५५७              |
|                                   |                 | स्कृतिक।। ১৪।। ८৮            |
| শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা       | -               | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৮    |
| শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার            | শ্রাবণ-বিদায়   | নটরাজ।। ৯।। ২৭১              |
| শ্রাবণ সে চলে যায় পাস্থ          | -               | নটরাজ।। ৯।। ২৭৩              |
| শ্রাবণে গভীর নিশি                 | আর্তস্বর        | ছবি ও গান।। ১।। ১০৮          |
| শ্রাবণের কালো ছায়া               | -               | इन्हा। ১১।। ७२०              |
|                                   |                 | स्कृतिऋ।। ১৪।। ৪৯            |
| শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে      | -               | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৪৬          |
| শ্রাবণের মোটা ফোঁটা               | সুখদুঃখ         | কণিকা।। ৩।। ৬৯               |
| শ্রাবণগগন, ঘোর ঘনঘটা              | -               | ছন্দা: ১১।। ৫৬৬              |
| শ্রবেণধারে সঘনে                   | -               | इन्सा। ১১।। ७১৯              |
| শ্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী         | -               | <del>ছन्द्र।। ১১।। ৫৩২</del> |
| শ্লথপ্রাণ দূর্বলের স্পর্ধা        | म्प् <u>र</u>   | মহ্যা।। ৮।। ৪৪               |
| শশুরবাড়ির গ্রাম                  | -               | খাপছাড়া।। ১১।। ৪৬           |
| সংগীতে যখন সত্য শোনে              | -               | লেখন।। ৭।। ২১৩               |
| সংসার কহিল, মোর নাহি কপটতা        | স্পৃষ্ট সতা     | কণিকা।। ৩।। ৭০               |
| সংসার মোহিনী নারী                 | ছলনা            | কণিকা।। ৩।। ৬৯               |
| সংসার যবে মন কেড়ে লয়            | -               | तिद्वमा।। ८।। २७৮            |
| সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী     | -               | সারণ।। ৪।। ৩৯৭               |
| 'সংসারে জিনেছি' ব'লে              | বস্ত্রহরণ       | किनका।। ७।। १०               |
| সংসারে মন দিয়েছিনু               | পূৰ্ণকাম        | कन्ना। । ।। ১৬৫              |
| সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে      | -               | नित्वमा।। ८।। ७२२            |
| সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ          | এবার ফিরাও মোরে | ठिजा।। २।। ১৪১               |
| সংসারেতে আর-যাহারা                | -               | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৯৮           |
| সংসারেতে দারুণ বাথা               | -               | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৪৯          |
| সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা কর্মে  | -               | রোগশযাায়।। ১৩।। ১৮          |
| সকল আকাশ সকল বাতাস                | আশার সীমা       | <b>क्रेजिन।। ७।। ১</b> २     |
| সকল কলৃষ তামস হর                  | -               | নটীর পূজা।। ৯।। ২৪৬          |
| সকল গর্ব দূর করি দিব              | -               | तिरतमा। <b>8</b> ।। २१२      |
|                                   |                 |                              |

| প্রথম ছত্র                     | শিরোনাম      | গ্ৰন্থ ।। পঞ্চা                         |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি | _            | লেখন।। ৭।। ২১৬                          |
| সকল জনম ভ'রে                   | _            | অচলায়তন।। ৬।। ৩৩৮                      |
| সকল দাবি ছাড়বি যখন            | -            | গীতিমালা।। ৬।। ১৪২                      |
| সকল বেলা কাটিয়া গেল           | অপেকা        | मानमी।। ১।। २৮৬                         |
| সকল ভয়ের ভয় যে তারে          | -            | প্রায়ন্চিত্ত।। ৫।। ২৬০                 |
|                                |              | পরিত্রাণ।। ১০।। ২৮০                     |
| সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি    | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩১                   |
| সকলি ফুরাল স্বপন-প্রায়        | -            | কালমুগয়া।। ১৪।। ৬৭৩                    |
| সকলই ভূলেছে ভোলা মন            | -            | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৩৬            |
|                                |              | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪১১                  |
| সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়    | প্রত্যাশা    | কড়িও কোমল।। ১।। ২১০                    |
| সকলের শেষ ভাই                  | ভাইদ্বিতীয়া | প্রহাসিনী।। ১২।। ১৩                     |
| সকাল বিকাল ইসটেশনে আসি         | ইস্টেশন      | নবজাতক।। ১২।। ১২৯                       |
| ০ সকাল বিকাল ইস্টেশনে আস       | ইস্টেশনে     | নবজাতক (গ্ৰ.প.)।৷ ১২।৷ ৬৯৬              |
| সকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে    | -            | রোগশ্যায়।। ১৩।। ১৪                     |
| সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন         | সমুদ্রে      | থেয়া।। ৫।। ১৮৪                         |
| সকালে উঠেই দেখি                | প্রজাপতি     | নবজাতক।। ১২।। ১৪২                       |
| সকালে জাগিয়া উঠি              | -            | রোগশয্যায়।। ১৩।। ২০                    |
| সকালের আলো এই বাদলবাতাসে       | সাস্থ্ৰনা    | পরিশেষ।। ৮।। ১৯৮                        |
| সকাল-সাঁজে ধায় যে ওরা         | -            | গীতিমালা।। ৬।। ১৫৬                      |
| সখা আপন মন নিয়ে               | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৫                   |
| সখা শেষ করা কি ভালো            | -            | প্র <b>ক্তাপ</b> তির নির্বন্ধ।। ২।। ৫২২ |
| সখার কাছেতে প্রেম              | -            | स्कृतिक।। ১৪।। ৪৯                       |
| সধা-সনে উৎসবে                  | -            | इन्म। ३३।। ৫८৫                          |
| সখি লো, শোন্ লো তোরা শোন•      | -            | ভগ্নসম্যা। ১৪।। ৬০০                     |
| সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব    | -            | ञानु । । ১ । । ১ ৫ ०                    |
| সখী, আধারে একেলা ঘরে           | -            | শাপমোচন।। ১১।। ২৪০                      |
| স্থী প্রতিদিন হায়             | সকরুণা       | कन्ना।। ८।। ১৪०                         |
| সখী বহে গেল বেলা               | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২২                   |
| সখী ভাবনা কাহারে বলে           | •            | ভগসন্মা। ১৪।। ৫৫৪                       |
| সখী সাধ করে যাহা               | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৯                   |
| সখী সে গেল কোথায়              | -            | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২১                   |
| স্ঘন ঘন ছাইল গ্গন              | -            | কালমূগয়া।। ১৪।। ৬৬২                    |
| সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা   | -            | छानु ।। ১।। ১৪৭                         |
| সজনি সজনি রাধিকা লো            | -            | ভানু।। ১।। ১৪২                          |
| সক্ষীব খেলনা যদি               | -            | রোগশয্যায়।। ১৩।। ১৯                    |
| সতিমির রজনী, সচকিত সঞ্জনী      | -            | छानु।। ১।। ১৪৪                          |
| সতীলোকে বসি আছে                | সতী          | চৈতাদি।। ৩।। ২৫                         |
| সত্য কি তাহারে ভালোবাসি        | -            | ভগ্নহৃদয়।। ১৪।। ৫৩৭                    |
| সত্য তার সীমা ভালোবাসে         | -            | (मथन।। १ (। २)४                         |
|                                |              |                                         |

| প্রথম ছত্র                         | শিরোনাম          | গ্ৰন্থ।। পৃষ্ঠা               |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| সত্য মোর অবলিপ্ত                   | -                | প্রান্তিক।। ১১।। ১১০          |
| সত্যেরে যে জানে, তারে              | -                | सुनिक।। ১৪।। ৪৯               |
| সতারত্ন তুমি দিলে (উ)              | -                | কথা ও কাহিনী।। ৪১৩            |
| সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপীমান  | -                | চিত্রাঙ্গদা (न)।। ১৩।। ১৬০    |
| সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে              | -                | পত্রপুট।। ১০।। ১০৮            |
| সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়    | সন্ধ্যার বিদায়  | কড়িও কোমল।। ১।। ২০৫          |
| সন্ধ্যা হয়ে আসে                   | ঘরের খেয়া       | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭৩           |
| সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার সময় হল      | শেষ হিসাব        | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৪৭             |
| সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে           | -                | গীতালি।। ৬।। ২১২              |
| সন্ধ্যা হল গো                      | -                | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৬৫           |
| সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজ্ঞন ভবনে    | নিভৃত আশ্ৰম      | মানসী।। ১।। ২৬৫               |
| সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে    | -                | লেখন।। ৭।। ২১৮                |
| সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে | -                | লেখন।। ৭।। ২২৩                |
| সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া (প্র)     | আকন্দ            | পূরবী।। ৭।। ১৮৩               |
| সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল             | -                | গীতালি।। ৬।। ২১৮              |
| সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি            | -                | स्कृतिऋ।। ১৪।। ৪৯             |
| সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে             | সামান্য লোক      | চৈতালি।। ৩।। ১৫               |
| সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায়        | খেলা             | পূরবী।। ৭।। ১৩৩               |
| সন্ধ্যারবি মেঘে দেয়               | -                | स्कृतिऋ।। ১৪।। ৪৯             |
| সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি               | -                | বলাকা।। ৬।। ২৮৩               |
| সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার              | আকুল আহ্বান      | निञ्चा दा। ७०                 |
| সন্ধেবেলায় বন্ধুঘরে জুটল চুপিচুপি | -                | থাপছাড়া।। ১১।। ২৫            |
| সন্ন্যাসী উপগুপ্ত                  | অভিসার           | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। ७२ |
| সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ               | <b>উৎস</b> ব     | নটরাজ।। ৯।। ২৯৪               |
| সফলতা লভি যবে                      | -                | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৫০           |
| সব কাব্ধে হাত লাগাই মোরা           | -                | অচলায়তন।। ৬।। ৩২১            |
|                                    |                  | ७का। १।। २८१                  |
| সব-কিছু কেন নিল না                 | -                | न्यामा।। ५७।। २०५             |
|                                    |                  | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১০    |
| সব-কিছু জড়ো ক'রে                  |                  | कृतिक।। ১৪।। ৫०               |
| সব চেয়ে ভক্তি যার                 | -                | स्किन।। ১৪।। ৫०               |
| সব ঠাই মোর ঘর আছে                  | •                | উৎসর্গ।। ৫।। ৮৯               |
| সব দিবি কে সব দিবি পায়            | -                | বসন্ত।। ৮।। ৩৪০               |
| সব-পেয়েছি'র দেশে কারো             | সব-পেয়েছি'র দেশ | _                             |
| সব লেখা লুপ্ত হয়                  | ্লখা             | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৯              |
| সবা হতে রাখব তোমায়                | -                | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৫৩            |
| সবাই যারে সব দিতেছে                | •                | ফারুনী।। ৬।। ৪১৩              |
| সবাই যাহারে ভালোবেসেছিল            | -                | স্মরণ (গ্র.প.)।। ৪।। ৭৪৪      |
| সভা যখন ভাঙবে তখন                  | -                | গীতাঞ্জল।। ৬।। ৫৫             |
| সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে        | -                | গীতিমাল্য।। ৬।। ১৪১           |

| প্রথম ছত্র                         | শিরোনাম           | গ্ৰন্থ । গ্ৰন্থ প্ৰ              |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| সভাতলে ভূঁয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে       | -                 | খাপছাড়া।। ১১।। ২৪               |
| সময় আসন্ন হলে                     | -                 | শ্বুলিঙ্গ।। ১৪।। ৫০              |
| সময় একটুও নেই                     | অপর পক্ষ          | শ্যামলী।। ১০।। ১৮৩               |
| সময় কাজেরই বিত্ত                  | . •               | ফাল্পনী।। ৬।। ৩৯৩                |
| সময় চলেই যায়                     | -                 | খাপছাড়া।। ১১।। ২৭               |
| সমস্ত-আকাশ-ভরা আলোর মহিমা          | -                 | লেখন।। ৭।। ২২৩                   |
| সমূখে শান্তিপারাবার                | -                 | শেষ লেখা।। ১৩।। ১১৫              |
| সমূখেতে বহিছে তটিনী                | -                 | কালমৃগয়া।। ১৪।। ৬৬০             |
| সমুদ্রের কৃল হতে বহুদূরে           | নারিকেল           | বনবাণী।। ৮।। ১০৪                 |
| সম্পাদকি তাগিদ নিতা                | অনাদৃতা লেখনী     | প্রহাসিনী।। ১২।। ২২              |
| সম্মুখে রয়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর   | ভবিষাতের রঙ্গভূমি | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৬৯            |
| সয়ত্ত্বে সাজিল রানী               | বিম্বতী           | সোনার তরী 🖂 ২ 🖂 ১০               |
| সরল সরস স্লিগ্ধ তরুণ হৃদয়         | ভক্তের প্রতি      | চৈতালি।। ৩।। ৩৭                  |
| সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের            | -                 | গীতালি।। ৬।: ২১৪                 |
| সরে যা, ছেড়ে দে পথ                | অবাধ              | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৩                 |
| সদার মশায় দেরি না সয়             | -                 | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০৬        |
| সদিকে সোজাসৃজি                     | -                 | থাপছাড়া।। ১১।। ৩২               |
| সর্ব থর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ      | -                 | তপতী।। ১১।। ১৬১                  |
| সর্বদেহের ব্যাকৃলতা                | -                 | বলাকা।। ৬।। ২৮৮                  |
| সর্বনাশার নিশ্বাস বায়             | -                 | নটরাজ।। ৯।। ২৮৪                  |
| সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ য়ে (প্র) |                   | থাপছাড়া।। ১১।। ৫                |
| সহজ হবি সহজ হবি                    | -                 | গীতালি।। ৬।। ১৯৯                 |
| সহসা ডালপালা তোর উতলা যে           | *                 | বসন্তা। ৮।। ৩৪৩                  |
| সহসা তুমি করেছ ভূল গানে            | ভূপ               | বীথিকা।। ১০।। ৩০                 |
| সহে না সহে না কাঁদে পরান           | -                 | বান্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৩৯৭        |
| সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়          | -                 | (लथन।। १।। २১৮                   |
| সাগরজ্ঞলে সিনান করি                | সাগরিকা           | महरा।। ৮।। ७৮                    |
| সাগরতীরে পাথরপিও                   | পাথরপিও           | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৪              |
| সাঙ্গ হয়েছে রণ                    | -                 | উৎসর্গ।। ৫।। ১১৯                 |
| সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে            | সাড়ে নটা         | নবজাতক।। ১২।। ১৩১                |
| 'সাত-আটটে সাতাশ' আমি               | পুতৃল ভাঙা        | শিশু ভোলানাথ।। १।। ৬০            |
| সাত দেশেতে খুঁক্তে খুঁকে গো        | -                 | <b>हर्शनिका (नृ)</b> ।। ১৩।। ১৭৭ |
| সাতটি চাপা সাতটি গাছে              | সাত ভাই চম্পা     | नि <u>चा। १।। ११</u>             |
| সাতাশ, হলে না কেন একুশো সাতাশ      | এক-তরফা হিসাব     | কণিকা।। ৩।। ৫৮                   |
| সাধিনু কাঁদিনু কত না করিনু         | मोना _            | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৬৫            |
| সাধু যবে স্বর্গে গেল               | পুণ্যের হিসাব     | চৈতালি।। ৩।। ১৩                  |
| সাধের কাননে মোর                    | ছিন্ন লতিকা       | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৬৩            |
| সারা জীবন দিল আলো                  | -                 | গীতাদি।। ৬।। ২১৩                 |
| সারা দিবসের হায়_                  | -                 | इन्स्।। >>।। ०००                 |
| সারা প্রভাতের বাণী                 | -                 | इन्स्।। ३३।। ৫९৫                 |

| প্রথম ছত্র                        | শিরোনাম        | গ্ৰন্থ।। পৃষ্ঠা            |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| সারা বরষ দেখি নে মা               |                | বউঠাকুরানীর হাট।। ১।। ৬৩২  |
|                                   |                | প্রায়ন্তিও।। ৫।। ২২৯      |
| সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন-'পরে     | বনে ও রাজ্যে   | চৈতালি।। ৩।। ১৮            |
| সারারাত তারা যতই জ্বলে            | -              | चुनित्र।। ১৪।। ৫०          |
| সারারাত ধ'রে গোছা গোছা            | সানাই          | मानाइ।। ১২।। ১৬২           |
| সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির           | -              | ছড়া।। ১৩।। ১০৯            |
| সিংহলে সেই দেখেছিলেম              | ক্যাণ্ডীয় নাচ | নবজাতক।। ১২।। ১৩৭          |
| সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে   | -              | জন্মদিনে।। ১৩।। ১৭৮        |
| সিদ্ধিপারে গেলেন যাত্রী           | -              | स्कृतिऋ।। ১৪।। ৫०          |
| সীমার মাঝে, অসীম, তুমি            | ~              | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৮০         |
| সুদরবনের কেঁদো বাঘ                | -              | स्रा। ५०।। ८५%             |
| সুখে আছি, সুখে আছি সথা            | •              | মায়ার খেলা।। ১।। ৪২৬      |
| সুখে আমায় রাখবে কেন              | -              | গীতালি।। ৬।। ১৭৬           |
| সুখেতে আসক্তি যার                 | ~              | स्कृतिऋ।। ১৪।। ৫১          |
| সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি          | -              | গীতালি।। ७।। २२२           |
| সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয় | শ্রান্তি       | কড়িও কোমল।। ১।। ২০২       |
| সুদূর আকাশে ওড়ে চিল              | প্রাণের ডাক    | বীথিকা।। ১০।। ৪৫           |
| সুদূর প্রবাসে আজি কেন রে কী জানি  | হাসি           | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০০      |
| সুদূরের পানে চাওয়া               | দূরের গান      | সানাই।। ১২।। ১৫১           |
| সুনিবিভ শাামলতা উঠিয়াছে জেগে     | -              | इन्म।। ১১।। ७১৮            |
| সৃন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে    | -              | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৫০         |
| সুন্দর, তুমি চ্যুক্ক ভরিয়া       | অশ্ৰ           | मह्या।। ৮।। १৯             |
|                                   | -              | শেষের কবিতা।। ৫।। ৫০২      |
| সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি           | -              | গীতিমালা।। ৬।। ১২৬         |
| সুন্দর ভক্তির ফুল                 | আশীর্বাদ       | পরিশেষ (সং)। ৮৮। ২১২       |
| সৃন্দরী ছায়ার পানে               | -              | লেখন: I 9 II ২0৮           |
| সুন্দরী, তুমি কালো কৃষ্টি         | -              | সো। ১৩। ৪০০                |
| সৃন্দরী তুমি শুকতারা              | শুকতারা        | মহয়।। ৮।। २১              |
|                                   | -              | শেষের কবিতা।। ৫।। ৫০৩      |
| সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে             | -              | स्कृतिऋ।। ১८।। ৫১          |
| সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে     | -              | শামা। ১৩। ১৯৩              |
|                                   |                | পরিশোধ (না,গী.)।। ১৩।। ২০৬ |
| সৃপ্তির জড়িমাঘোরে                | ঝড়            | পূরবী।। ৭।। ১৪৬            |
| সুবলদাদা আনল টেনে                 | -              | ছ्डा। ३७।: ४৯.१৫२          |
| সুয়োরানী কহে                     | চুরি-নিবারণ    | কণিকা।। ৩।। ৫৫             |
| সুরঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে | -              | इन्म।। ১১।। ৫৫०            |
| সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে             | -              | রোগশয্যায়।। ১৩।। ৭        |
| সূরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা   | -              | नवीन।। ১১।। २०৯            |
| সূদ্রী নয় এমন লোকের              | সহযাত্রী       | পूनम्हा। ४।। २७०           |
| সূর্য এল পূর্বদ্বারে              | -              | ফালুনী।। ৬।। ১৪৩           |

সেই চাঁপা সেই বেলফুল

সেই তো তোমার পথের বঁধু

সেই তো আমি চাই

সেই তো প্রেমের গর্ব

| প্রথম ছত্ত                        | শিরোনাম     | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা        |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| সূর্য গেল অন্তপারে                | প্রামশ      | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৯৩              |
| সূর্য দুঃখ করি বলে                | মহতের দুঃখ  | কণিকা।। ৩।। ৬৮                 |
| সূৰ্য যখন উড়াল কেতন              | তুমি        | পরিশেষ।। ৮।। ১২৯               |
| সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল | -           | लियन।। १।। २२०                 |
| সূর্যমুখীর বর্ণে বসন              | অর্ঘ্য      | मह्या।। ৮।। ১৫                 |
| সূৰ্যাস্তদিগন্ত হতে বৰ্ণচ্ছটা     | দুজন        | বীথিকা।। ১০।। ৮                |
| সূর্যান্তের পথ হতে                | অপঘাত       | সানাই।। ১২।। ২০১               |
| সূর্যান্তের রঙে রাঙা              | -           | লেখন।। ৭।। ২১৭                 |
| সৃষ্টির চলেছে খেলা                | •           | রোগশয্যায়।। ১৩।। ২৫           |
| সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি           | তেক্স       | বনবাণী।। ৮।। ১১৫               |
| সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি            | মিলন        | मह्या।। ৮।। १०                 |
| সৃষ্টির রহসা আমি তোমাতে করেছি     | সৃষ্টিরহস্য | मह्या।। ४।। ४४                 |
| সৃষ্টি-প্রলয়ের তম্ব              | পত্ৰ        | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৬       |
| সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে     | •           | জন্মদিনে।। ১৩।। ৬৯             |
| সে আমার গোপন কথা                  | -           | শোধবোধ।। ৯।। ১৩৫-১৩৭           |
| সে আসি কহিল, প্রিয়ে              | স্পর্ধা     | কল্পনা। ৪।। ১১৪                |
| সে আসে ধীরে                       | -           | গৃহপ্রবেশ (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৭৬   |
| সে উদার প্রত্যুষের প্রথম অরুণ     | -           | तिर्वमा।। ८।। २৯१              |
| সে কি ভাবে গোপন রবে               | •           | বসন্তা: ৮০ ৩৪৩                 |
| সে গান্তীর্য গেল কোথা             | -           | প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৬১১   |
|                                   |             | চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৮৭         |
| সে ছিল আরেক দিন                   | শ্বৃতি      | চৈতিলা। ৩।। ৩৮                 |
| সে জন কে. সখী                     | -           | মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩০          |
| সে তো সেদিনের কথা                 | -           | উৎসর্গ।। ৫।। ১২৫               |
| সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি     | -           | <u>तित्वमा।। ४।। २৯५</u>       |
| সে যখন বিদায় নিয়ে গোল           | বিদায়      | ছবি ও গান।। ১।। ১০৯            |
| সে যখন বেঁচে ছিল গো               | -           | স্মরণ।। ৪।। ৩১৯                |
| সে যে আপন মনে                     | -           | इन्स्।। ১১।। ৫৩५               |
| সে যে কাছে এসে চলে গেল            | •           | নবীন।। ১১।। ২১৭                |
| সে যে পথিক আমার                   | -           | <u> हशानिका (न)।। ১०।। ১৭৭</u> |
| সে যে পাশে এসে বসেছিল             | -           | গীटाञ्चिमि।। ७।। ८७            |
| সে যে মনের মানুষ                  | - 6         | গৃহপ্রবেশ (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৮০   |
| সে যেন খসিয়া-পড়া তারা           | ঝামরী       | भएसा।। ৮।। ৫৭                  |
| সে যেন গ্রামের নদী                | শামলী       | महरा।। ৮।। ৫०                  |
| সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই   | -           | त्युनिक।। ১८।। ৫১              |
| সেই আমাদের দেশের পদ্ম             | -           | स्कृतिक।। ১৪।। ৫১              |
|                                   |             |                                |

ম্লেহম্মতি

শরতের ধ্যান

ठिजा।। २।। ১८৫

গীতালি।। ৬।। ১৯১

निवाक।। ।। २१७

तित्वमा।। ।।। २৮७

## প্রথম ছত্র

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে সেই ভালো, তবে তুমি যাও সেই ভালো, প্রতি যুগ সেই ভালো মা, সেই ভালো সেই শান্তিভবন ভুবন সেটুকু তোর অনেক আছে সেহারের ভারে ধানশি

সেদিন আমার জ্বাদিন সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা সেদিন উষার নববীণাঝংকারে সেদিন কি তমি এসেছিলে ওগো সেদিন ছিলে তুমি আলো-আধারের ০ প্রথম দেখেছি তোমাকে সেদিন তমি দরের ছিলে মম সেদিন তোমার মোহ লেগে সেদিন দুজনে দুলেছিন বনে সেদিন প্রভাতে সর্য সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে সেদিন ভোৱে দেখি উঠে সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে সোঁদালের ডালের ভগায় সোনায় রাঙায় মাথামাথি সোনার পিঞ্চর ভাঙিয়ে আমার সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও সোনার স্থপন ধরুক-না রূপ সোম মঙ্গল বুধ এরা সব স্থলিত পালখ ধলায় জীৰ্ণ স্টিমার আসিছে ঘাটে স্তব্ধ অতল শব্দবিহীন ন্তৰ বাদডের মতো ন্তৰ যাহা পথপাৰ্শ্বে ন্তৰ হয়ে কেন্দ্ৰ আছে স্তব্ধ হল দশ দিক নত করি আখি স্তব্ধরাতে একদিন স্তৰ্ধতা উচ্ছসি উঠে গিরিশৃঙ্গ রূপে স্তুতি নিন্দা বলে আসি, গুণ মহাশয় ক্রীর বোন চায়ে তার স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে শিরোনাম

বিচ্ছেদের শান্তি অতীত কাল

--সীমা

--মিলন -

ছৈত

দ্বৈত দূরবর্তিনী পোড়োবাড়ি

বোরোবৃদূর পুরস্কার

-আঘাত

-

-রবিবার

-

নিশীথচেতনা

-

প্রথম চুম্বন পূর্ণতা

ন্তুতি নিন্দা

-

গ্রন্থ । খণ্ড।। পৃষ্ঠা জন্মদিনে।। ১৩।। ৭২ মানসী।। ১।। ২৪৪ পরবী।। ৭।। ১৬১

চণ্ডালিকা (নৃ)।। ১৩।। ১৮২ মায়ার খেলা।। ১।। ৪৩২

খেয়া।। ৫।। ১৭৭ ছন্দ।। ১১।। ৫৫৮ স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৫১

জন্মদিনে।। ১৩।। ৫৯ শেষ সপ্তক।। ৯।। ৬৬৬ পরিশেষ।। ৮।। ১৭১ উৎসর্গ।। ৫।। ১১৫

শ্যামলী।। ১০।। ১৩৯ শ্যামলী (গ্ৰ.প.)।। ১০।। ৬৭০

সানাই।। ১২।। ১৯২ वीथिका।। ১০।। २৮

শাপমোচন। ১১।। ২৩৫ পরিশেষ।। ৮।। ২০১ সোনার তরী।। ২।। ৮৩

সহজ পাঠ ১।। ১৫ গীতিমাল্য।। ৬।। ১৫৯ পরিশেষ।। ৮।। ১৯২ শ্যুলিক।। ১৪।। ৫১

শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮২

লেখন।। ৭।। ২২০ শেষরক্ষা।। ১০।। ১৯৬ শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৭

লেখন।। ৭।। ২১২ সহজ পাঠ ২।। ১৫ লেখন।। ৭।। ২১৫ ছবি ও গান।। ১।। ১২৯

ক্ষুলিঙ্গ।। ১৪।। ৫২ লেখন।। ৭।। ২১৯ চৈতালি।। ৩।। ৩৯ পূরবী।। ৭।। ১২৫ ক্ষুলিঙ্গ।। ১৪।। ৫২ কণিকা।। ৩।। ৬৭

খাপছাড়া।। ১১।। ৩৪ শেষ সপ্তক।। ৯।। ৩৯ গীতিমাল্য।। ৬।। ১০৭

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি

প্রথম ছব্র
নিশ্ধ মেঘ তীর তপ্ত
স্লেহ-উপহার এনে দিতে চাই
স্পষ্ট মনে জাগে
স্পষ্ট স্মৃতি চিন্তে ভাসে
ক্ষুন্সিক্ষ তার পাখায় পেল
ক্ষুতির আকার দিয়ে আকা
ক্ষুতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা

শৃতিরে আকার দিয়ে আকা
শৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা
শ্বপ্প আমার জোনাকি

: My fancies are fireflies
শ্বপ্প আমার বন্ধনহীন
শ্বপ্প কহে, আমি মুক্ত
শ্বপ্প দেখলেম, যেন চড়েছি
শ্বপ্প দেখেছেন রাত্রে হর্চক্র হৃপ
শ্বপ্প যদি হত জাগরণ
শ্বপ্প হঠাৎ উঠল রাতে
শ্বপ্প দেখি নৌকো আমার
শ্বপ্পমদির নেশায় মেশা
শ্বপ্পমম পরবাসে এলি পাশে
শ্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই
শ্বর্গে ভোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে

স্থৰ্ণদান করে যেই
স্থৰ্পবৰ্গে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
স্থৰ্গস্থা-ঢালা এই প্ৰভাতের বুকে
স্বল্প-আয়ু এ জীবনে
স্বল্প সেও সন্ধানার
স্বাতস্থাম্পর্ধায়মন্ত পুরুষেরে
স্বার্থির সমাপ্তি অপঘাতে
ইউক ধনা তোমার যশ

হংকভেতে সারা বছর
হঠাং আমার হল মনে
হঠাং-প্রাবনী যে মন নদীর প্রায়
০ মন যে তাহার হঠাংপ্রাবনী
০ যে মন হঠাং-প্রাবনী নদীর প্রায়
হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা
হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না
হবি কি আমার প্রিয়া

শিরোনাম

উপহার আরেক দিন

ভূমিকা

-সতোর সংযম

সভোর সংখ্য -হিং টিং ছট

মেঘের খেলা -

<u>जित</u>

-

প্রভাত -

> নারী -নিন্দকের প্রতি

> > निर्देशन

ভজহরি ভোলা বিমুখ বিমুখতা বিমুখতা शह।। थरु।। शृष्ठी

ন্দুলির।। ১৪।। ৫২ শিশু।। ৫।। ৫৪ পরিশেষ।। ৮।। ১৫৩

ছন্দ।। ১১।। ৬০৫ লেখন।। ৭।। ২০৮

শ্বুলিঙ্গ (প্র)।। ১৪।। ৫ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৩

শুলিক।। ১৪।। ৫২

লেখন । ৭ । । ২০৭

ছক । ১১।। ৫৪৮ কণিকা।। ৩।। ৬৮ ছক। ১১।। ৫৮৩ সোনার তরী।। ২।। ২৬ মানসী।। ১।। ৩২৯ খাপছাতা।। ১১। ৫১ খাপছাতা।। ১১। ১৬ চিত্রাঙ্গন (ন)। ১৬ ১৫৫ পূর্বী। ৭।। ১৮৮ জাপান-যাই।। ১০।। ৪২৩ বলাকা।। ৬ ২৭৫ প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৪১ ফালুনী।। ৬।। ৬৮১

5 গুলিকা (নৃ)।। ১৩ - ১५৪ প্রবী: । ৭ - ১৬৪ আরণ: । ৪: ৩২৬ লেখন: । ৭ : ১১৩

সানাই।। ১২।। ১৮৪ নৈবেদা।। ৪।। ২৯৬

মানসী।। ১।। ৩০৬
ছড়ার ছবি।। ১১।। ৬৮
পলাতকা।। ৭।। ৩২
সানাই (গ্র.প.) ।।১২।।৭০৮
সানাই ।।১২।।১৯৮
সানাই (গ্র.প.) ।।১২।।৭০৮
লখন।। ৭।। ২২২

শ্যামা।। ১৩।। ১৯১ সমালোচনা।। ১৫

| श्रथम इत                              | শিরোনাম     |
|---------------------------------------|-------------|
| रेर्द ब्ह्य, रुख ब्ह्य, रुख ब्ह्य द्व | -           |
| হবে সখা, হবে তব হবে জয়               | _           |
| হম যব না রব সজনী                      | -           |
| হয় কাব্ৰু আছে তব নয় কাব্ৰু নাই      | -           |
| হয় কি না হয় দেখা                    | বিরহীর পত্র |
| হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে      | অসময়       |
| হরপণ্ডিত বলে, ব্যঞ্জন সন্ধি এ         | -           |
| হরি তোমায় ডাকি বালক একাকী            | _           |
| হরিণগর্বমোচন লোচনে                    |             |
| •                                     |             |
| হা, কী দশা হল আমার                    |             |
| ০ কি দশা হ'ল আমার                     |             |
| হা কে বলে দেবে                        | -           |
| হা রে নিরানন্দ দেশ                    | মায়াবাদ    |
| হা-আ-আই                               | -           |
| হাউই কহিল, মোর কী সাহস, ভাই           | স্পর্ধা     |
| হাওয়া লাগে গানের পালে                |             |
| হাঁ গো মা. সেই কথাই তো                | -           |
| হাঁচ্ছোঃ ভয় কী দেখাচ্ছ               | -           |
| হাজ্ঞার হাজ্ঞার বছর কেটেছে            | প্রকাশ      |
| ০ চাঁদের সাথে চকোরীর                  | ধরাপড়া     |
| হাজারিবাগের ঝোপে হাজারটা হাই          | · .         |
| হাটেতে চল পথের বাঁকে বাঁকে            | গোয়ালিনী   |
| হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি          | আগোচর       |
| হাত দিয়ে পেতে হবে                    | -           |
| হাতে কোনো কাজ নেই                     | -           |
| হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ             | আকাশের চাঁদ |
| হায় এ কী সমাপন                       | -           |
|                                       |             |
| शंग्र की र ल! शंग्र की र ल            | -           |
| হায় কোথা যাবে                        | কোথায়      |
| হায় গগন নহিলে তোমারে                 | -           |
| হায় গো রানী, বিদায়-বাণী             | বিদায়-রীতি |
|                                       |             |

ভূমিকম্প

**५ कि क** 

ভিক্

হায় ধরিত্রী, তোমার আধার

হায় রে তোরে রাখব ধরে

হায় রে ভিক্কু, হায় রে

হায় রে, হায় রে, নৃপুর

शंग्र (त्र, ७(त्र याग्र ना कि काना

अञ्चा ४७॥ शृक्षा **याद्म**नी।। ७।। ८১७ শ্যামা।। ১৩।। ১৯১ जानु।। ১।। ১৫১ लियन।। १।। २२8 কড়িও কোমল।। ১।। ১৭৭ কল্পনা।। ৪।। ১৫৮ খাপছাড়া।। ১১।। ৪৭ রাজ্ধি।। ১।। ৭১৪ প্রজাপতির নির্বন্ধ।। ২।। ৫৮৫ চিরকুমার-সভা।। ৮।। ৪৬১ বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১।। ৪০০ বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ৮১৬ निन्नी।। ১৪।। ৭১৭ সোনার তরী।। ২।। ১০৬ তাসের দেশ। ১২।। ২৪২ কণিকা।। ৩।। ৬১ গীতিমালা।। ৬।। ১৫০ **ठ** ङानिका (न)।। ১७।। ১৭৫ তাসের দেশ। ১২।। ২৪৩ कन्नना । 8 !! \$85 কল্পনা (গ্ৰ.প.)।। ৪।। ৭৩৭ থাপছাডা।। ১১।। ৫০ বিচিত্রিতা। ১০০১১ পরিশেষ।। ৮।। ১৭৮ থাপছাড়া (সং)।। ১১।। ৫৮ খাপছাডা।। ১১।। ১৫ সোনার তরী।। ২।। ৩৭ भागि।। ३०।। २०० পরিশোধ (না.গীं.)।। ১৩।। ২১০ কালমূগয়া।। ১৪।। ৬৬৮ কভি ও কোমল।। ১।। ১৭২ উৎসর্গ।। ৫।। ৮৭ क्रिका॥ ८॥ २১১ নবজাতক।। ১২।। ১১৭ শেষরক্ষা।। ১০।। ১৯ শাপমোচন।। ১১।। ২৩৮ প্রবী।। १।। ১৮১ পরিশেষ।। ৮।। ১৪৬ नामा।। ১७।। २०১ পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩।। ২১১

|                                                            |                                      | •                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| প্রথম ছত্ত্র                                               | শিরোনাম                              | গ্ৰন্থ। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
| হায় হায়, জীবনের তরুণ বেল                                 | ায় আমি-হারা                         | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩৪       |
| হায় হায় রে হায় পরবাসী                                   | -                                    | भागा।। ५७।। ५৯१             |
| श्रुय श्रुप्त श्रुप्त किन हिल यात्र                        | সুসীম চা-চক্র                        | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৭    |
| হায় হেমন্ডলক্ষ্মী                                         | -                                    | নটরাব্ধ।। ১।। ২৭৯           |
| হার মানালে ভাঙিলে অভিমান                                   | ন -                                  | নটীর পূজা।। ৯।। ২৪৫         |
| হা, রে, রে রে, রে রে                                       |                                      | অচলায়তন।। ৬।। ৩২৮          |
| \$1, Cx, Cx Cx, Cx Cx                                      |                                      | স্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৯       |
| হা হতভাগিনী                                                |                                      | চিত্রাঙ্গদা ১৩।। ১৪৮        |
| হার-মানা হার পরাব তোমার                                    | গলে -                                | গীতিমাল্য।। ७।। ১২৩         |
| হাল ছেড়ে আক্ত বসে আছি                                     | আমি উদাসীন                           | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৪৩           |
| হালকা আমার স্বভাব                                          | -                                    | শেষ সপ্তক।। ৯।। ৯৮          |
| হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমু                                  | ধখানি স্লেহময়ী                      | ছবি ও গান।। ১।। ১১৪         |
| হাসির কুসুম আনিল সে                                        | दमल                                  | পুরবী।। ५।। ২০১             |
| হাসিরে কি লুকাবি লাজে                                      | •                                    | প্রায়শ্চিত্ত:। ৫।। ২৩০     |
| হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে                                 | মালিনী                               | मह्या।। ৮।। ४०              |
| হাসিমুখে শুকতারা লিখে গে                                   |                                      | শ্চলিক।: ১৪।। ৫৩            |
| शासमूद्य उपाठात्रागाद्य पर<br>शासम्बद्धाः                  | ` <b>`</b> •                         | থাপছাড়া।। ১১।। ২৩২         |
| হাসাদ্ধনকারা ওর<br>হিংসায় উন্মন্ত পৃথি                    | বৃদ্ধজন্মাংসব                        | পরিশোষ (সং)।। ৮।। ২১৫       |
| হেনের ভমত পুষ                                              | -                                    | নটীর পূজা।। ৯।। ২৪১         |
| হিংস্ত রাত্রি আনে চূপে চূপে                                | -                                    | আরোগা । ১৩ । ৪৩             |
| হ্রের রাজ্য আসে সুলো সুলা<br>হ্রিতেষীর স্থার্থহীন অত্যাচার | शह ~                                 | লেখন :: ৭: ! ২১৫            |
| হিমাদির ধানে যাহা                                          | -                                    | इन्ह :: >> ! । ৫৫०          |
| ार्था। <u>वस्त</u> या एक सारा                              |                                      | স্ফুলিঙ্গ।। ১৪।। ৫৩         |
| হিমালয়-গিরিপথে চলেছিনু                                    | কবে হাসির পাথেয়                     | বনবাণী।। ৮।। ১১২            |
| হিমালর-সোনগারে তলোক্য<br>হিমার রাতে ঐ গগনের                | <b>मी</b> शानि                       | নটরাজ।। ৯।। ২৮০             |
| হিমের রাতে এ গণনের<br>হিমের শিহর লোগেছে আজ                 | C                                    | পুনশ্চ 🗆 ৮ 🕕 ৩৩১            |
| হিমের শিহর গোলের আজ<br>হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন           |                                      | পুনশ্চ : ৷ ৮ ৷ ৷ ২৬৬        |
| হিসাব আমার মিলবে না ত                                      |                                      | गीडालि।। ७।। २० <b>৫</b>    |
|                                                            | বৃদ্ধভক্তি                           | নবজাতক।। ১২।। ১১০           |
| হংকৃত যুদ্ধের বাদ্য                                        | 14.0.0                               | পত্রপুট (গ্র.প.)।। ১০।। ৬৬৮ |
| <del></del>                                                |                                      | इन्म।। ১১।। ৫৯৬             |
| হুং-ঘটে অমৃত্রস ভরি<br>হুদয় আজি মোর কেমনে १               | গুল খলি প্রভাত-উৎসব                  | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৫৫        |
| হাদয় আজি মোর কেমনে ত                                      |                                      | নটরাজ।। ১।। ২৬৩             |
| হ্লদয় আমার, ঐ বুঝি তোর                                    | 177                                  | नवीन (পরি)।। ১১।। ২২২       |
| ০ হৃদয় আমার ঐ বৃঝি তে                                     | াম<br>জাক নববৰ্ষা                    | क्रिका।। ८।। २०১            |
| হাদয় আমার নাচে রে আহি                                     | a(4 4444                             | গীতामि।। ७।। ১৮२            |
| ক্লদয় আমার প্রকাশ হল                                      | ন্তু সতত হৃদয়ের ভাষা                | কড়িও কোমল।। ১।। ১৭৪        |
| হাদয়, কেন গো মোরে ছবি                                     | প্রহার হাদয়ধর্ম<br>প্রায় হাদয়ধর্ম | চৈতালি।। ৩।। ২৩             |
| হৃদয় পাষাণভেদী নির্বারের                                  |                                      | ভানু।। ১।। ১৪০              |
| হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদ্য                                    | .SI                                  | स्रवत्नाय।। १।। २३३         |
|                                                            |                                      |                             |

হৃদয়ে ছিলে জেগে (প্র)

| প্রথম ছত্র                         | শিরোনাম                      | are a maria arin                    |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| হাদয়ে বসম্ভবনে যে মাধুরী বিকাশিল  |                              | গ্ৰন্থ বিলাপ্ত                      |
| হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু     | -                            | नामा।। ১७।। ১৯৯                     |
| राग्दर्भ माञ्चर्ग अमस्य अस्य अस्य  | -                            | শ্রাবণগাথা।। ১৩।। ১৩৪               |
| হৃদয়ে রাখ, গো দেবী                |                              | <b>ठ</b> णांनिका।। ১२।। २२२         |
| হাদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট      | -                            | বাল্মীকিপ্রতিভা।। ১৪।। ১২৩          |
| হাদরের বনে বনে (উপ)                | -                            | পত্রপুট।। ১০।। ৩৮                   |
| হৃদয়ের সাথে আজি                   | The second second            | ভগ্রহদয়।। ১৪।। ৫১৩                 |
| হৃদয়-পানে হৃদয় টানে              | সংগ্রাম-সংগীত                | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩৩               |
| হে অচেনা, তব আখিতে আমার            | সোজাসৃজি                     | ক্ষণিকা।। ৪।। ২১৪                   |
| হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত     | -                            | লেখন।। ৭।। ২২১                      |
| হে অন্তরের ধন                      | •                            | নৈবেদ্য। ৪।। ৩০৪                    |
| হে অশেষ, তব হাতে শেষ               | - CHEST                      | গীতিমালা ৷ ১ ৷ ৷ ১৫৩                |
| হে আদিজননী সিদ্ধ                   | শেষ<br>সময়ন প্ৰতি           | <b>शृ</b> द्ववै।। १।। ১৫२           |
| হে আমার ফুল                        | সমৃদ্রের প্রতি               | সোনার তরী :: ২ :: 88                |
| হে উষা তরুণী                       | -<br>দাত                     | ज्ञान । १।। २३०<br>स्ट्र            |
| হে উষা, নিঃশক্তে এমে               | w.;••                        | বিচিত্রিতা ৷ ৯ ৷ ৷ ১৪               |
| হে করীন্দ্র কালিদাস                | MILITARY OFFICE              | শ্বুলিস । ১৪ । ৫৩                   |
| হে কৌন্তেয় ভালো লেগেছিল বলে       | <b>শ</b> ৃসংহার              | হৈতলি া ৩ ⊨ ২০<br>—                 |
| क्र करणाहरूत श्रिया                | -<br>কেশোরিকা                | চিত্রাঙ্গদা । ১৩ // ১৬৩             |
| হে ক্ষণিকের অতিথি                  | (24+ (24) - 254+)            | বিধিকা।। ১০০ ১১                     |
| হে জনসমূদ, আমি ভাবিতেছি মান        | -                            | শেষ বর্ষণ : ৯ : ২১৫                 |
| রে জরতী, অন্তরে আমার               | -<br>জরতী                    | উৎসূর্গ (সং) 🖂 ৫ 🖂 ১৩৫              |
| হে জলন, এত জল ধরে আছ বুকে          | অচেতন মাহারা<br>অচেতন মাহারা | পরিশেষ। ৮৮: ১৮৭<br>কণিকা: ৩: ৫৭     |
| হে তটিনী, সে নগরে নাই কলম্বন       | - विन्यु                     | ক্ৰাৰ্কাল ভাগ ৫৭<br>টোভালিল ভাগ ৪৬  |
| হৈ তরু, এ ধরাতলে                   |                              |                                     |
| হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ   | দুয়ার                       | শ্বনিক্ষণ ১৪ । ৫৩                   |
| ८६ मृत श्हेर्ड मृत                 | il and                       | পরিশেষ।: ৮৮% ১৩৮<br>নৈরেল।: ৪।: ৩০৫ |
| হে ধরণী, কেন প্রতিদিন              | লিপি                         | পুরবী।: ৭।: ১২৯                     |
| হে ধরণী, জীবের জননী                | পাযাণী মা                    | কৃত্যাল বা চবন<br>কড়িও কোমলা ১৮১৭৪ |
| হে নবীনা, হে নবীনা                 | -                            | তাসের দেশ । ১২ : ; ২৩৮              |
| হে নিরুপমা, চপলতা আজ যদি           | অবিনয়                       | ক্ষণিকা ৷ ৪৮ ২৩৪                    |
| হে নিৰ্বাক্ অচঞ্চল পাষাণসুন্দরী    | প্রস্তরমূতি                  | विज्ञाः। २।। ३৯८                    |
| হে নিস্তন গিরিরাজ                  | -                            | डेश्मर्गा वा ३०১                    |
| হে পথিক, কোনখানে                   | -                            | উৎসর্গ (সং)।। ৫।। ১২৯               |
| হে পথিক, তুমি একা                  | অগ্ৰুত                       | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৮                    |
| হে পদ্মা আমার                      | পদ্মা                        | क्रेंगि।। ७।। २७                    |
| হে পবন কর নাই গৌণ                  | মকৎ                          | वनवागी।। ৮।। ১১৫                    |
| হে পাখি, চলেছ ছাড়ি                | -                            | स्कृतिक।। ১८।। ৫৪                   |
| হে পৃষ্পচয়িনী, ছেড়ে আসিয়াছ তুমি | পুষ্পচয়িনী                  | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৩                 |
| ০ ওগো পুষ্পলাবী                    | a serani                     | বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৫       |
| •                                  |                              | 1101201 (4.1.)11 811 990            |

|                                      | £                     | om alm . orbi                |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| প্রথম ছত্র                           | শিরোনাম               | গ্রন্থ । ব্রা প্র            |
| হে প্রবাসী, আমি কবি যে বাণীর         | প্রবাসী               | নবজাতক।। ১২।। ১৩৩            |
| হে প্রাচীন তমস্বিনী                  | -                     | রোগশয্যায়।। ১৩।। ১২         |
| হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে              | -                     | वलाका।। ७।। २७১              |
| হে প্রিয়, দুঃখের বেশে               | -                     | स्कृतिक।। ১८।। ४८            |
| হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি          | -                     | (लथन।। १।। २১৫               |
| হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী             | (প্রয়সী              | फ़ि <u>र्</u> णालि।। ७।। ४२  |
| হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে           | -                     | युनिष्ठः। ১८।। ४८            |
| হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা          | -                     | लिथन।। १।। २১०               |
| হে বন্ধু প্রসন্ন হও, দূর করো ক্রোধ   | ত্ৰ                   | চৈতালি।। ৩।। ৪০              |
| হে বন্ধু, সবার চেয়ে                 | ক্যোতিৰ্বা <b>ষ্প</b> | সানাই।। ১২।। ১৫৬             |
| হে বসন্ত, হে সুন্দর                  | বসন্থ                 | নটরাজ 🗆 ৯ 🗆 ২৮৯              |
| হে বিদেশী, এসো এসো                   | -                     | ্শামা ৷ ১৩ ৷৷ ১৯৬            |
|                                      |                       | পরিশোধ (না.গী.)।। ১৩ : ২০৮   |
| হে বিদেশী ফুল                        | विएम्भी कुल           | পূরবী :: ৭ :: ১৬৫            |
| হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব       | -                     | শাপ্যোচন (সং) :: ১১ :: ২৪৫   |
|                                      |                       | नामा । ३०० ३००               |
| হে বিরাট নদী                         | -                     | वनाका । । । । २ ८ १          |
| হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি           | -                     | উৎসর্গ । ৫ : । ৯ :           |
| হে বীর, জীবন দিয়ে                   | -                     | <b>इन्स्</b> !: ३३ : ११४     |
| হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে              | -                     | উৎস্গ (সং) ে ৫ :- ১৩৬        |
| হে ভারত তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন      | •                     | নৈবেদা - ৪ :                 |
| হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তৃমি       | •                     | ्रे <b>तर्</b> तम् । ८। ७५०  |
| হে ভূবন আমি যতক্ষণ                   | •                     | বলাকা 🖂 ৬ ে ২ ৬৯             |
| হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ              | (य <u>न्ता</u> र।     | क्झना । । । १ । । ১৬১        |
| হে মহাজীবন, হে মহামরণ                | -                     | নটার পূজা 🗆 ৯ 🗆 ২৪৫          |
| द्भ प्रशासुरथ, द्भ कम, द्भ उराष्ट्रत | -                     | <u> 5श्रानिकाः। ১२:: २२४</u> |
| হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া          |                       | লেখন। ৭ : ১১১                |
| হে মাধবী, দ্বিধা কেন                 | -                     | নবীন ৷ ১১ ৷ ৷ ২১৩            |
| হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরি                | অপ                    | वनवागी।। ৮।। ১১৫             |
| হে মোর চিত্ত, পুণা তীর্থে            | -                     | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৯           |
| হে মোর দুর্ভাগা দেশ                  | -                     | গীতাঞ্চলি।। ৬।। ৭২           |
| হে মোর দেবতা                         | •                     | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৬৭           |
| হে মোর সুন্দর                        | -                     | वलाका।। ७।। २७२              |
| হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল              | যক্ষ                  | শেষ সপ্তক (সং)।। ৯ ।। ১২৯    |
| হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের         | -                     | শেষ সপ্তক 🗆 ৯ 🗆 ৯৩           |
| হে রমণী, বিশ্বভূবনের ভূষণে তুমি      | <b>্প্রমাম্পদা</b>    | याजी (ज.भ.)।। ১०।। ७५৯       |
| হে রাজন, তুমি আমারে                  | -                     | উৎসর্গ।। ৫।। ৯৫              |
| হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অস্তহীন    | -                     | निर्वमा।। ८।। २५०            |
| হে রাজেন্দ্র, তোমা-কাছে নত হতে       | -                     | त्नर्वमा।। ८।। २৯०           |
| হে রাত্রিরূপিণী, আলো দ্বালো          | রাত্রিরূপিণী          | वीथिका।। ১०।। ৯              |

|   | প্রথম ছত্র                       | শিরোনাম            | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|   | হে শন্মী, তোমার আজি              | •                  | শ্মরণ।। ৪।। ৩২৩             |
|   | হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে         | শ্যামলা            | वीथिका।। ১०।। २१            |
|   | হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর         | -                  | निर्वमा। ४।। २५७            |
|   | হে সখা, বারতা পেয়েছি            | -                  | শাপমোচন (সং)।। ১১।। ২৪৬     |
|   | হে সন্ম্যাসী, হিমগিরি ফেলে       | স্তব               | নটরাজ।। ৯।। ২৮৬             |
|   | হে সন্ম্যাসী, হে গম্ভীর মহেশ্বর  | সন্ম্যাসী          | वीथिका।। ১०।। ७७            |
|   | হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার       | প্রশ্নের অতীত      | किनका।। ७।। ७७              |
|   | হে সমুদ্ৰ, স্তৰ্ধচিত্তে শুনেছিনু | সমুদ্র             | পূরবী।। १।। ১৪৩             |
|   | হে সুন্দর, খোলো তব               | -                  | मुनिक।। ১८।। ৫৪             |
|   | হে সুন্দরী উন্মোখিত যৌবন আমার    |                    | চিত্রাঙ্গদা।। ১৩।। ১৫৬      |
|   | হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী         | मी <b>शनिद्धी</b>  | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৬            |
|   | হে হরিণী, আকাশ লইবে জ্ঞিনি       | হরিণী              | বীথিকা।। ১০।। ৬৪            |
|   | হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা           | -                  | উৎসর্গ।। ৫।। ১०२            |
|   | হে হেমন্তলন্মী                   | হেমন্ত             | নটরাজ।। ৯।। ২৭৯             |
|   | হেঁকে উঠল ঝড়                    | -                  | পত্রপুটা। ১০।। ১১৬          |
|   | হেথা কেন, দাড়ায়েছ, কবি         | কবির প্রতি নিবেদন  | मानशी।। ১।। ७०৯             |
|   | হেপা নাই কৃদ্ৰ কথা               | সি <b>ন্ধ</b> তীরে | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১২       |
|   | হেথা যে গান গাইতে আসা            | -                  | গীতাঞ্জলি।। ৬।। ৩৪          |
|   | হেপা হতে যাও পুরাতন              | পুরাতন             | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৬১       |
|   | হেথাও তো পশে সূর্যকর             | নৃতন               | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৬২       |
|   | হেথায় তাহারে পাই কাছে           | পদীগ্রামে          | क्रेंगिन।। ७।। ১৫           |
|   | হেথায় তিনি কোল পেতেছেন          |                    | গীতাঞ্চলি ৷ ৬ ৷ ৩১          |
|   | হেদে গো নন্দরানী                 | -                  | প্রকৃতির প্রতিশোধ। ১।। ৩৬৪  |
|   | হেমস্ভেরে বিভল করে কিসে          | -                  | নটরাজ।। ১।। ২৭৮             |
|   | হেরি অহরহ তোমারি বিরহ            | •                  | গীতাঞ্চলি ৷ ৷ ৬ ৷ ৷ ২৭      |
|   | হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে       | নববিরহ             | কল্পনা। ৪।। ১৩৬             |
|   | হেরো ওই বাড়িতেছে বেলা           | মধ্যাহ্নে          | ছবি ও গান।। ১।। ১১৯         |
|   | হেলাফেলা সারাবেলা                | সারাবেলা           | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯০       |
| • | হেলাভরে ধুলার 'পরে               | -                  | कृलिम।। ১৪।। ৫৪             |
|   | হেসে কুটিকুটি এ কী দশা এর        | •                  | इन् <b>मा। ১১।। ७</b> ১२    |
|   | হেসো না, হেসো না তুমি            | মিলনদৃশ্য          | क्रजानि।। ७।। २८            |
|   | হৈ রে হৈ মারহাট্টা               | •                  | <b>मि।। ५७।। ४৫२</b>        |
|   | হো এল এল এল রে দস্যুর দল         | •                  | চিত्राञ्चमा (नृ)।। ১৩।। ১৫৯ |
|   | হোক খেলা, এ খেলায়               | <b>খেলা</b>        | সোনার তরী।। ২।। ১০৭         |
|   |                                  |                    |                             |

## শিরোনাম-সূচী

কবিতা গান নাটক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতির শিরোনাম— কবিতা বা গানের ক্ষেত্রে শিরোনামের সহিত প্রথম ছত্র— রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে ও পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, মূল গ্রন্থ উল্লেখপূর্বক তাহার নির্দেশ দেওয়া হইল।

| শিরোনাম              | প্রথম হত্ত                          | श्रष्ट ।। यन ।। शृष्टें।    |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| অকর্মার বিভ্রাট      | লাঙল কাঁদিয়া বলে ছাড়ি দিয়ে গলা   | কণিকা।। ৩।। ৫২              |
| অকাল ঘুম             | এসেছি অনাহৃত। কিছু কৌতুক করব        | শ্যামनी।। ১০।। ১৫৬          |
|                      | এসেছি অনাহত মনে ছিল                 | শ্যামলী (গ্ৰ.প.)।। ১০।। ৬৭: |
| <b>অকালে</b>         | ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস                | क्रिनिका।। ८।। २२१          |
| অকৃতজ্ঞ              | ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে | কণিকা ৷৷ ৩ ৷৷ ৬৩            |
| অক্ষমতা              | এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা     | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১০       |
| অক্ষমা               | যেখানে এসেছি আমি                    | সোনার তরী।। ২।। ১০৮         |
| অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী  | -                                   | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৫৭         |
| অখণ্ড পাওয়া         | -                                   | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৫৮      |
| অখণ্ডতা              | -                                   | পঞ্জুত ৷৷ ১ ৷৷ ৯১৪          |
| অগোচর                | হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি        | পরিশেষ । ৮ : ১৭৮            |
| অগ্ৰদূত              | হে পথিক, তুমি একা                   | পরিশেষ। ৮। ১৫৮              |
| অগ্রসর হওয়ার আহ্বান | -                                   | শান্তিনিকেতন 🗆 ৮ 🗆 ৬৭২      |
| অচল শৃতি             | আমার হৃদয়ভূমি-মাঝখানে              | সোনার তরী।। ২।। ১১০         |
| মচলা বৃদ্ভি          | অচলবৃড়ি, মুখ্যানি তার              | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮৬         |
| অচলায়তন             | -                                   | 511 503                     |
| অচেতন মাহাত্মা       | হে জলদ, এত জল ধ'রে আছে বুকে         | কণিকা।। ৩।। ৫৭              |
| অচেনা                | কেউ যে কারে চিনি নাকো               | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৮৫           |
| অচেনা                | রে অচেনা, মোর মৃষ্টি                | भएगा।। ৮।। ७२               |
| অচেনা                | তোমারে আমি কখনো চিনি নাকো           | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৯          |
| অজয় নদী             | এককালে এই অভয় নদী                  | ছড়ার ছবি।।১১।। ১০১         |
| অজ্ঞাত বিশ্ব         | জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে     | চৈতালি।। ৩।। ৩৬             |
| অঞ্চলের বাতাস        | পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়     | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯৮       |
| অটোগ্রাফ             | খুলে আজ বলি, ওগো নব্য               | প্রহাসিনী।। ১২।। ২৭         |
| অতিথি                | ঐ শোনো গো. অতিথ বুঝি আজ             | क्विनिका।। ८।। २२७          |
| অতিথি                | প্রবাসের দিন মোর                    | পূরবী।। १।। ১৬৬             |
| অতিথি                | -                                   | গল্পজ্য। ১০।। ৩৭৩           |
| অতিবাদ               | আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়               | क्रिका।। ८।। ১৭৮            |
| অতীত ও ভবিষ্যৎ       | কেমন গো আমাদের                      | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৫২       |
| অতীত কাল             | সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না          | পূরবী।। १।। ১৬১             |
| অতীতের ছায়া         | মহা-অতীতের সাথে আজ আমি              | বীথিকা।। ১০।। ৫             |
| অতুলপ্রসাদ সেন       | বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে    | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৬       |
| অত্যক্তি             | -                                   | ভারতবর্ষ।। ২।। ৭৪২          |
| অত্যক্তি             | মন যে দরিদ্র                        | সানাই।। ১২।। ১৮৯            |
|                      |                                     |                             |

| শিরোনাম             | প্রথম হত্ত                   |
|---------------------|------------------------------|
| অদৃশ্য কারণ         | রজনী গোপনে বনে               |
| অদেখা               | আসিবে সে, আছি সেই আশ         |
| <b>অ</b> (मग्र      | তোমায় যখন সাজিয়ে দিলে      |
| অধরা                | অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে    |
| অধিকার              | •                            |
| অধিকার              | অধিকার বেশি কার বনের উ       |
| অধীরা               | চির-অধীরার বিরহ-আবেগ         |
| অধ্যাপক             | -                            |
| অনধিকার             | •                            |
| অনধিকার প্রবেশ      | -                            |
| অনম্ভ জীবন          | অধিক করি না আশা              |
| অনম্ভ পথে           | বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতি  |
| অনন্ত প্ৰেম         | তোমারেই যেন ভালোবাসিয়       |
| অনম্ভ মরণ           | কোটি কোটি ছোটো ছোটো          |
| অনন্তের ইচ্ছা       | •                            |
| অনবচ্ছিন্ন আমি      | আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্ৰহ্মাওমা |
| অনবসর               | ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা         |
| অনস্যা              | কাঠালের ভৃতি-পচা, আমানি      |
| অনাগতা              | এসেছিল বহু আগে যারা          |
| অনাদৃত              | তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে      |
| অনাদৃতা লেখনী       | সম্পাদকি তাগিদ নিতা          |
| অন্বশ্যক            | -                            |
| অনাবশাক             | কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে    |
| অনাবশ্যকের আবশ্যকতা | কী জনো রয়েছ, সিদ্ধ          |
| অনাবৃষ্টি           | শুনেছিনু পুরাকালে মানবীর     |
| অনাবৃষ্টি           | প্রাণের সাধন ক্রে নিবেদন     |
| অনাহত               | দাড়িয়ে আছ আধেক-খোলা        |
| অনুগ্ৰহ             | এই-য়ে জগং হেরি আমি          |
| অনুবাদ-চর্চা        | _                            |
| অনুমান              | পাছে দেখি তুমি আস নি         |
| অনুরাগ ও বৈরাগ্য    | প্রেম কহে, হে বৈরাগা         |
| অন্তর বাহির         | -                            |
| অন্তর বাহির         | -                            |
| অস্তরতম             | আমি যে তোমায় জানি           |
| অন্তরতম             | আপন মনে যে কামনার            |
| অস্তরতর শাস্থি      |                              |
| অন্তর্ধান           | তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব র    |
| অন্তর্যামী          | এ কী কৌতুক নিতানৃতন          |
| অন্তর্হিতা          | প্রদীপ যথন নিবেছিল           |
| অন্তর্হিতা          | তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে    |
|                     |                              |

াপনে বনে সে, আছি সেই আশাতে যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ ধরী ধরা পডিয়াছে বেশি কার বনের উপর বার বিরহ-আবেগ বি না আশা বসি ওরে হেরি প্রতিদিন ই যেন ভালোবাসিয়াছি লটি ছোটো ছোটো গ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাওমাঝারে ালে হে চঞ্চলা া ভৃতি-পচা, আমানি বহু আগে যারা **হ**ণ ববি প্রভাতকালে তাগিদ নিতা বনে শুন্য নদীর তীরে রয়েছ, সিন্ধ পুরাকালে মানবীর প্রেমে াধন কবে নিবেদন আছ আধেক-খোলা জগং হেরি আমি থি তমি আস নি হ, হে বৈরাগা তোমায় জানি নে যে কামনার র্ধানপটে হেরি তব রূপ ীতক নিতানতন খন নিবেছিল

श्रष्ट्र ।। थश्रा। शृष्टी किनका।। ७।। ७१ পুরবী।। १।। ১৮० मानाइ।। ১२।। ১৭० সানাই।। ১২।। ১৬০ বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪।। ৬৮৪ किनका।। ७।। ৫8 मानाइ।। ১२।। ১৭२ গ্রহুগুছ ।। ১১।। ৩১৯ বিবিধ প্রসঙ্গ ! | ১৪ | | ৬৮৩ श्वक्रिक्र ।। २०।। २৮% প্রভাতসংগীত । ১ । ৫৭ চৈতালি।। ৩।। ২১ मानशी।। ১।। ७७३ প্রভাতসংগীত । ৷ ১ ৷ ৷ ৫৯ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৭৬ কলনা।। ৪।। ১৬৪ क्विनका ।। ८।। ১৭৭ সানাই।। ১২।। ১৯৩ বিচিত্রিতা। ৯। ৩১ সোনার তরী।: ২।। ৬০ প্রহাসিনী 🖽 ১১ 🖽 ১১ সমালোচনা :: ১৫ খেয়া ৷৷ ৫ ৷ ৷ ১৫৯ কণিকা ৷ ৩ ৷ ৬৫ চৈত্ৰলি।। ৩।। ৩৬ সানাই।। ১২।। ১৫৮ (असाम वाम ५०५ সন্ধাসংগীত ৷৷ ১ ৷ ৷ ২২ -11 34 111395 (अग्राम वम २०० কণিকা।। ৩।। ৬৮ শান্তিনিকেতন।। ५।। ৬০৩ পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৫৪ ক্ষণিকা।। ৪।। ২৫৮ বীথিকা।। ১০।। ৬০ শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৮৫ মহয়।।৮।।৮० िंगा। २।। ५०४ পुরবী।। १।। ১৬৭ পরিশেষ।। ৮।। ১৬৭

| শিরোনাম           | প্রথম ছত্র                            | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| অন্ত্যেষ্টিসৎকার  | -                                     | বিবিধ প্রসঙ্গ ৷৷ ১৪ ৷ ৷ ৭০০ |
| অন্ত্যেষ্টিসৎকার  | -                                     | হাস্যকৌতুক।। ৩।। ১৯২        |
| অন্ধকার           | উদয়ান্ত দুই তটে                      | প্রবী।। १।। ১৯৮             |
| অন্য মা           | আমার মা না হয়ে তুমি                  | শিশু ভোলানাথ।। १।। १৫       |
| অপ্               | হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরি বাঞ্চাও         | वनवानी।। ৮।। २৮             |
| অপঘাত             | সূর্যান্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র      | সানাই।। ১২।। ২০১            |
| অপটু              | যতবার আজ্ঞ গাঁথনু মালা                | क्रिका।। ८।। ১৯०            |
| অপমানের প্রতিকার  | -                                     | রাজা প্রজা।। ৫।। ৬৪২        |
| অপমান-বর          | ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ                  | कथा ७ कारिनी : कथा।। ८।। ८९ |
| অপযশ              | বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জ্বল           | निखा। १।। ১२                |
| অপর পক্ষ          | সময় একটুও নেই                        | <b>ग्गामनी।। ১०।। ১৮७</b>   |
| অপর পক্ষের কথা    | -                                     | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৫৩        |
| অপরাজিত           | ফিরাবে তুমি মুখ                       | मह्या।। ৮।। ১२७             |
| অপরাধিনী          | অপরাধ যদি করে থাক                     | वीथिका।। ১०।। ७२            |
| অপরাধী            | ুতুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে | পুনক।। ৮।। ২৪৪              |
| অপরিচিতা          | পথ বাকি আর নাই তো আমার                | পূরবী।। ৭।। ১৩৫             |
| অপরিচিতা          | -                                     | গছওচ্ছ।। ১২।। ৩৫৮           |
| অপরিবর্তনীয়      | এক যদি আর হয়                         | কণিকা।। ৩।। ৬৮              |
| অপরিহরণীয়        | মৃত্যু কহে, পুত্র নিব, চোর কহে, ধন    | কণিকা।। ৩।। ৬৯              |
| অপাক-বিপাক        | চলতি ভাষায় যারে বলে থাকে             | প্রহাসিনী।। ১২।। ১৭         |
| অপূৰ্ণ            | যে-ক্ষুধা চক্ষের মাঝে                 | পরিশেষ।। ৮।। ৮২             |
| অপূর্ব রামায়ণ    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | পঞ্জত।। ১।। ৯৪৪             |
| অপেক্ষা           | সকল বেলা কাটিয়া গেল                  | मानमी।। ১।। २৮७             |
| অপ্রকাশ           | মৃক্ত হও হে সৃন্দরী                   | বীথিকা।। ১০।। ৬৮            |
| অন্সরাপ্রেম       | রজনীর পরে আসিছে দিবস                  | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৭১       |
| অবর্জিত           | আমি চলে গেলে                          | নবজাতক।। ১২।। ১৩৮           |
| অবশেষ             | বাহির পথে বিবাগী হিয়া                | महरा।। ৮।। ১৮৩              |
| অবশেষে            | যৌবনের অনাহ্ত রবাহ্ত                  | সানাই।। ১২।। ১৮৬            |
| অবসান             | পারের ঘাটা পাঠালো তরী                 | পুরবী।। १।। ১৫৪             |
| অবসান             | জানি দিন অবসান হবে                    | সানাই।। ১২।। ২০৮            |
| অবস্থা ও ব্যবস্থা | -                                     | আত্মশক্তি।। ২।। ৬৭১         |
| অবাধ              | সরে যা. ছেড়ে দে পথ                   | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৯            |
| অবারিত            | ওগো, তোরা বল্ তো এরে                  | (श्या।। १।। ১७०             |
| অবিনয়            | হে নিৰুপমা, চপলতা আৰু যদি             | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৩৪           |
| অবুঝ মন           | অবুঝ শিশুর আবছায়া এই                 | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৯            |
| অবুঝ মন [ভূমিকা]  |                                       | পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৭০২   |
| অভয়              | আজ্ঞি বর্ষশেষ-দিনে গুক্তমহাশয়        | চৈতালি।। ৩।। ৩৫             |
| অভাব              | -                                     | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫২৫      |

বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৯৮

| শিরোনাম                | প্রথম ছত্র                       | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| অভিভাষণ                | •                                | পদ্মীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৭৪, ৩৮৫, |
|                        |                                  | 800                           |
| অভিমান                 | কারে দিব দোষ বন্ধু               | চৈতালি।। ৩।। ২৯               |
| অভিমানিনী              | ও আমার অভিমানী মেয়ে             | ছবি ও গান।। ১।। ১২৪           |
| অভিসার                 | সন্ন্যাসী উপগুপ্ত                | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ৩২   |
| অভ্যৰ্থনা              | -                                | হাস্যকৌতৃক 🖂 ৩ 🖂 ১৬০          |
| অভ্যাগত                | মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম          | वीथिका।। ১०।। ৮১              |
| অভ্যাস                 | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬১৭        |
| অভ্যদয়                | শত শত লোক চলে                    | वीथिका।। ১०।। १৫              |
| অমৰ্ত                  | আমার মনে একটুও নেই               | ক্লেজুতি।। ১১।। ১৩১           |
| অমৃত                   | বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা      | শा।भली∷ ১०।। ১৭৩              |
| অমৃতের পুত্র           | •                                | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৫৩        |
| অযোগ্য ভক্তি           | -                                | সমাজ : ৬ : ৫৪৭                |
| অযোগ্যের উপহাস         | নক্ষত্র খসিল দেখি দীপ মরে হেসে   | কণিকা 🖂 ৩ 🖂 ৬ ১               |
| অরণাদেবতা              | -                                | পদ্মীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৭২       |
| অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি | -                                | বাঙ্গকৌতুক 🗆 ৪ 🗆 ৩৪৮          |
| অরপরতন                 | -                                | -11911202                     |
| অর্ঘ্য                 | সূর্যমুখীর বর্ণে বসন             | ब्रह्मा । : b :   ১৫          |
| অহ জানা ও              |                                  |                               |
| বেশি জানা              | তৃষিত গৰ্দভ গেল সরোবরতীরে        | কণিকা : ৷ ৩ ৷ : ৫৮            |
| অশেষ                   | আবার আহ্বান                      | कद्मना ।: 8 :: 58४            |
| অঞ                     | সুন্দর, তুমি চক্ষ ভরিয়া         | भहरा । ७ । १४                 |
| অসংখ্য জগং             | -                                | বিবিধ প্রসঙ্গ : ১৪ :  ৭০৫     |
| অসংগতি [রেসুর]         | একটা কোথাও ভুল হয়েছে            | বিচিত্রিতা (গ্র.প.) 🗆 ৯ 🗆 ৬৬৫ |
| অসময়                  | বৃথা চেষ্টা রাখি দাও             | क्रेडा <b>लि</b> । : ७ : । ७७ |
| <u>चम्रमग्</u>         | হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে | कद्मना । . ८ ः ५ १४           |
| অসময়                  | কৈকালকৈলা ফসল-ফুরানো শূনা খেতে   |                               |
| অসমাপ্ত                | রোলো তারে, রোলো                  | भ्रष्ट्याः ৮,: ३৫             |
| অসম্পূর্ণ সংবাদ        | <b>उर्कारी कुकार्द्र कांग्र</b>  | কণিকা: ৩:। ৫৩                 |
| অসম্ভব                 | পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ             | সানাই:: ১২:: ২০৫              |
| গ্ৰসম্ভব কথা           | -                                | গ্রহণ্ডছে ৯: ৩৭২              |
| অসম্ভব ছবি             | আলোকের আভা তার অলকের চুলে        | সানাই: ১২: ২০৩                |
| অসম্ভব ভালো            | যথাসাধ্য-ভালো বলে                | কণিকা ৷৷ ৩ ৷৷ ৬ ১             |
| অসহ্য ভালোবাসা         | বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি            | সন্ধ্যাসংগীত :: ১ :: ২০       |
| অসাধ্য চেষ্টা          | শক্তি যার নাই নিজে বড়ো হইবারে   | কণিকা ৩;; ৬৩                  |
| অসাবধান                | আমায় যদি মনটি দেবে              | क्रिका। ४। २५৫                |
| অন্তমান রবি            | আৰু কি তপন, তুমি যাবে অস্তাচলে   | কড়িও কোমল।। ১।। ২০৯          |
| অন্তস্থী               | রক্তনী একাদৃশী                   | मिखा था। 8b                   |
| অস্তাচলের পরপারে       | আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে     | কড়িও কোমল।। ১।। ২০৯          |
| অস্থানে                | একই লতাবিতান বেয়ে               | পুনশ্চ।। ৮।। ৩১৪              |

শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৫৯

| শিরোনাম             | প্রথম ছত্র                           | গ্রন্থ। বর ।। পূচা       |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| অস্পষ্ট             | আজি ফাল্পুনে দোলপূর্ণিমা রাত্রি      | নবজাতক।। ১২।। ১২৩        |
| অস্পষ্ট             | -                                    | লিপিকা।। ১৩।। ৩৫০        |
| অস্ফুট ও পরিস্ফুট   | ঘটিজল বলে, ওগো মহাপারাবার            | কণিকা।। ৩।। ৬৬           |
| অহং                 | -                                    | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৩৮   |
| অহল্যার প্রতি       | কী স্বপ্নে কাটালে তুমি               | মানসী।। ১।। ৩৩৯          |
| অহৈতৃক              | মনে রবে কি না রবে আমারে              | নটরাজ।। ৯।। ২৯২          |
| আকন্দ               | সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া             | পূরবী।। ৭।। ১৮৩          |
| আকা <i>ড</i> কা     | আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে             | কড়িও কোমল।। ১।। ১৯১     |
| আকা <i>ভু</i> ক্ষা  | আৰ্দ্ৰ তীব্ৰ পূৰ্ববায়ু বহিতেছে বেগে | मानमी।। ১।। २८१          |
| আকা <i>ভ</i> কা     | আম্র, তোর কী হইতে ইচ্ছা              | কণিকা।। ৩।। ৬১           |
| আকাশ                | শিশুকালের থেকে                       | ছড়ার ছবি।। ১১।। ১৯      |
| আকাশের চাঁদ         | হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ            | সোনার ত্রী।। ২।। ৩৭      |
| আকাশপ্ৰদীপ          | অন্ধকারের সিশ্ধৃতীরে                 | ছড়ার ছবি।। ১১।। ১০৪     |
| আকাশপ্রদীপ          | -                                    | -11 > 2 1 1 69           |
| আকাশপ্ৰদীপ          | গোধৃলিতে নামল আধার                   | আকাশপ্রদীপ 🗆 ১২ 🕕 ৬১     |
| আকৃল আহ্বান         | সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার                | শিশুল গোড়গ              |
| আগন্তুক             | ওগো সুখী প্রাণ                       | মানসী ৷ ৷ ১ ৷ ৷ ৩৪৪      |
| আগন্তক              | এসেছি সুদূর কাল থেকে                 | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৬         |
| আগমন                | তখন রাত্রি আধার হল                   | (यहा। १।। ১৪৮            |
| আগমনী               | মাঘের বুকে সকৌতুকে                   | পূরবী।। ৭।। ১১১          |
| আগ্ৰমনী             | -                                    | লিপিকা 🗆 ১৩ 🗆 ৩৭২        |
| আঘাত                | সোদালের ডালের ডগায়                  | পরিশেষ।। ৮:। ১৯২         |
| আচারের অত্যাচার     | -                                    | সমাজ।। ७।। ৫১৯           |
| আচ্ছন্ন             | লতার লাবণা যেন                       | ছবি ও গান।। ১।। ১১৩      |
| আছি                 | বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে             | পরিশেষ।। ৮।। ১৩২         |
| আত্ত                | বটের জটায় বাধা ছায়াতলে             | পরিশেষ।। ৮।। ১৯৫         |
| আতার বিচি           | আতার বিচি নিজে পুঁতে                 | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯২      |
| আত্ম-অপমান          | মোছো ত্রে অশ্রুজন                    | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১৪    |
| আত্মছলনা            | দোষী করিব না তোমারে                  | मानाइ।। ১२। १১৯          |
| আত্মপরিচয়          | •                                    | পরিচয়।। ৯।। ৫৯২         |
| আত্মপরিচয়          | -                                    | -11 2811 209             |
| আত্মপ্রতায়         | - ·                                  | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৬২   |
| আশ্ববোধ             | -                                    | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৯৬   |
| আশ্বময় আশ্ববিশ্বতি | -                                    | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৭০৩ |
| আত্মশক্তি           | •                                    | -11 211 659              |
| আত্মশক্রতা          | খোপা আর এলোচুলে বিবাদ হামাশা         | কণিকা।। ৩।। ৫৫           |
| আত্মসংস্গ           |                                      | বিবিধ প্রসঙ্গ।৷ ১৪।৷ ৬৯১ |
| আত্মসমর্পণ          | আমি এ কেবল মিছে বলি                  | মানসী।। ১।। ২৩৯          |
| আত্মসমর্পণ          | তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর          | সোনার তরী।। ২।। ১০৯      |

| •                     |                                    |                             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| শিরোনাম               | প্রথম ছত্র                         | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
| আত্মা                 | -                                  | আলোচনা।। ১৫                 |
| আত্মার দৃষ্টি         | -                                  | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫২৬      |
| আত্মার প্রকাশ         | -                                  | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৪১      |
| আত্মাভিমান            | আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জর         | किं ७ (कामना। ১।। २১०       |
| আত্মীয়ের বেড়া       | •                                  | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৮৬    |
| আদরিণী                | একটুখানি সোনার বিন্দু              | ছবি ও গান।। ১।। ৯৮          |
| আদর্শ প্রশ্ন          |                                    | -11 2011869                 |
| আদর্শ প্রেম           |                                    | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৮৯    |
| আদিত্য                | কে আমার ভাষাহীন অন্তরে             | वैथिका।। ১०।। ১৬            |
| আদিম আর্য-নিবাস       |                                    | সমাজ (পরি) ।।৬।। ৬৯২        |
| আদিম সম্বল            | -                                  | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৯৪        |
| আদিরহস্য              | বাশি বলে, মোর কিছু                 | किनका।। ७।। ७१              |
| আদেশ                  | -                                  | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৪২      |
| আধুনিক কাব্য          | -                                  | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৬৩    |
| আধুনিক সাহিত্য        | -                                  | -11 @11 @28                 |
| আধুনিকা               | চিঠি তব পড়িলাম                    | श्रशिमनी।। ১২।। १           |
| আধোক্তাগা             | রাত্রে কখন মনে হল যেন              | मानाहै।। ১२।। ১৭৯           |
| আনন্দরূপ              | -                                  | धर्म।। १।। ৫১৬              |
| আনন্দরপ               | •                                  | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৩৪৯      |
| আন্মনা                | আন্মনা গো, আন্মনা                  | পূরবী।। ৭।। ১৩৬             |
| আপদ                   | का (व व देवा) वार्यवन              | গ্রন্থ ছে।। ১০।। ৩২৯        |
| আফ্রিকা               | উদ্প্রান্ত আদিম যুগে রুদ্রসমুদ্রের | পত্রপুট (গ্র.প.):: ১০।। ৬৬৪ |
|                       | উদ্ভান্ত আদিম যুগে যবে একদিন       | পত্রপুট (গ্র.প.)।। ১০।। ৬৬৬ |
| আবছায়া               | তারা সেই ধীরে ধীরে আসিত            | গরপুত (এ.গ.)।। ১১। ৬৬৬      |
| আবরণ                  | -                                  | निका।। ७।। ८৯७              |
| আবার                  | ুমি কেন আসিলে হেথায়               | সন্ধাসংগীত॥ ১॥ ২৫           |
| আবাহন                 | তামার আসন পাতব কোথায়              |                             |
| আবিৰ্ভাব              | বহুদিন হল কোন্ ফাল্লুনে            | নটরাজ।। ৯।। ২৮৯             |
| আবিৰ্ভাব              | परायम रेका एकाम् काश्चरम           | क्रिका।। ८।। २००            |
| আবেদন                 | -<br>জয় হোক মহারানী               | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৮৪      |
| আমগাছ                 |                                    | र्विज्ञा। २।। ५१८           |
| আমার জগৎ              | এ তো সহজ কথা                       | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৯        |
| আমার সুখ              | -<br>ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে             | मध्यम् ।। ।। १७९            |
| আমি                   | আৰু ভাবি মনে মনে                   | মানসী।। ১।। ৩৪৯             |
| আমি                   |                                    | পরিশেষ।। ৮।। ১২৮            |
| আমি                   | এই যে সবার সামান্য পথ              | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১২৬    |
| আমি-হারা              | আমারই চেতনার রঙে                   | नामनी।। ১०।। ১৪২            |
| আমেদাবাদ              | হায় হায়, জীবনের তরুণ বেলায়      | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩৪       |
| আমেরিকার চিঠি         | •                                  | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৬৮         |
| আমেরকার চাঠ<br>আম্রবন | TO OLUMNIA THE                     | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৭০৩      |
| आवर्ग                 | তব পথচ্ছায়া বাহি                  | বনবাণী।। ৮।। ৯৩             |

| শিরোনাম               | প্রথম ছত্র                        | গ্রহ     |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|
|                       | •                                 |          |
| আরম্ভ ও শেষ<br>আরশি   | শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে         | কণ       |
|                       | তোমার যে-ছায়া তুমি দিলে          | বি       |
| আরেক দিন              | স্পষ্ট মনে জাগে                   | পরি      |
| আরেক দিন [ভূমিকা]     |                                   | পৰি      |
| আরো                   | -                                 | -III     |
| আরোগ্য                | -                                 | -11      |
| আরো-সতা               | -                                 | গল       |
| আর্তস্বর              | শ্রাবণে গভীর নিশি                 | ছবি      |
| আর্য ও অনার্য .       | •                                 | হাস      |
| আর্যগাথা              | -                                 | আ        |
| আল্ট্রা- কন্সার্ভেটিভ | -                                 | সমূ      |
| আলেখা                 | তোরে আমি রচিয়াছি                 | পরি      |
| আলোচনা                | -                                 | -11      |
| আলোচনা                | -                                 | সম       |
| আশঙ্কা                | কে জ্ঞানে এ কি ভালো               | মান      |
| আশঙ্কা                | ভালোবাসার মূলা আমায়              | পুর      |
| আশা                   | এ জীবনসূর্য যবে অস্তে গেল চলি     | 4        |
| আশা                   | মস্ত যে-সব কাণ্ড করি              | পূর      |
| আশার নৈরাশা           | ওরে আশা, কেন তোর                  | সম্ব     |
| আশার সীমা             | সকল আকাশ সকল বাতাস                | D        |
| আশিস-গ্রহণ            | চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে | D        |
| আশীর্বাদ              | ইহাদের করো আশীর্বাদ               | <b>E</b> |
| আশীর্বাদ              |                                   | 1        |
| আশীর্বাদ              | জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই           | মহ       |
| আশীর্বাদ              | বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল    | পৰি      |
| আশীর্বাদ              | নিম্নে সরোবর স্তব্ধ               | পৰি      |
| আশীর্বাদ              | বিশ্ব-পানে বাহির হবে              | পরি      |
| আশীর্বাদ              | সৃন্দর ভক্তির ফুল                 | পরি      |
| আশীর্বাদ              | অভাগা যখন বৈধেছিল তার বাসা        | পৰি      |
|                       |                                   | 90       |
| আশীর্বাদ              | প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক         | পৰি      |
| আশীর্বাদ              | তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র       | পৰি      |
| আশীর্বাদ              | নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা     | বি       |
| আশীর্বাদী             | তোমারে জননী ধরা                   | প্র      |
| আশীর্বাদী             | আমরা তো আজ্ঞ পুরাতনের কোঠায়      | পৰি      |
| আশ্রম                 | -                                 | न्गा     |
| আশ্রমের রূপ ও বিকাশ   |                                   | - 1      |
| <b>আশ্রমপী</b> ড়া    | -                                 | হা       |
| আশ্রমবালিকা           | আশ্রমের হে বালিকা                 | প        |
| আশ্বিনে               | আকাশ আজিকে নিৰ্মলতম নীল           | বী       |

।। यदा। भृष्ठी निका।। ७।। १० চিত্রিতা।। ৯।। ১৩ ब्रित्नव।। ৮।। ১৫৩ রশৈষ (গ্র.প.)।।৮।। ৭০৩ স্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৮২ 1501105 वस्त्रा। ३०।। ८४४ वे ७ गान।। ১।। ১०৮ সাকৌতুক।। ৩।। ১৭৮ াধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৮২ মহ (পরি)।। ৫।। ৭৫৬ दिस्तिया। ৮।। ১৯৭ 1501150 মাজ (পরি)।। ৬।। ৭০৭ নসী।। ১।। ৩৩৩ ववी।। १।। ১७৯ वना।। ८।। ১২० রবী।। ৭।। ১৩৮ ন্যাসংগীত।। ১।। ১২ जानि।। ७।। ১২ তালি।। ৩।। ৪৬ 91161190 91161190 ह्या।। ৮।। ७१ রিশেষ।। ৮।। ১১৯ রশেষ।। ৮।। ১৪২ রিশেষ (সং)।। ৮।। ২১২ तिस्मय (সং)।। ৮।। २১२ রিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৪]. 9 রিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৫ রিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৫ চিত্রিতা।। ৯।। ৫ রিশেষ।। ৮।। ১৪৭ রিশেষ (সং)।। ৮।। ২২২ স্থিনিকেতন।। ৭।। ৬৮৫ 1 5811 225 সাকৌতুক।। ৩।। ১৮৭ রিশেষ।। ৮।। ১৬৮ वीथिका।। ১०।। ৮৯

| শিরোনাম             | প্রথম ছত্র                                 | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| আষাঢ়               | নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে                        | क्रिका।। ।। ।। २२৮          |
| আষাঢ়               | নব বরষার দিন                               | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১২৮    |
| আষাঢ়               | -                                          | পরিচয়।। ৯।। ৬৪০            |
| আষাঢ়               | কোন বারতার করিল প্রচার                     | নটরাজ।। ৯।। ২৬৮             |
| আষাঢ়ে              | •                                          | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৮৫    |
| আসন্ন রাতি          | এল আহ্বান, ওরে তুই ত্বরা কর                | বীথিকা।। ১০।। ৩৫            |
| আসন্ন শীত           | শীতের বনে কোন সে কঠিন                      | নটরাজ। । ৯।। ২৮২            |
| আসল                 | বয়স ছিল আট                                | পলাতকা।। ৭।। ৪১             |
| আসা-যাওয়া          | ভালোবাসা এসেছিল                            | সানাই।। ১২।। ১৫৪            |
| আহার সম্বন্ধে       |                                            |                             |
| চক্রনাথবাবুর মত     | -                                          | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৮৫        |
| আহ্বান              | আমারে যে ডাক দেবে                          | প্রবী।। १।। ১২৫             |
| আহ্বান              | কোথা আছ? ডাকি আমি                          | मह्या।। ४।। ८०              |
| আহ্বান              | আমার তরে পথের 'পরে                         | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৭            |
| আহ্বান              | বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে                | নক্জাতক।। ১২।। ১২০          |
| আহ্বান              | জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ             | সানাই।। ১২।। ১৭১            |
| আহ্বানগীত           | পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ               | কড়িও কোমল।। ১।। ২১৮        |
| আহ্বানসংগীত         | ওরে তুই জগৎ-ফুলের কীট                      | প্রভাতসংগীত ৷৷ ১ ৷৷ ৪৭      |
| ইংরাজ ও ভারতবাসী    |                                            | রাজা প্রজা।। ৫।। ৬২৩        |
| ইংরাজি-পাঠ          | -                                          | -115011855                  |
| ইংরাজি-সোপান        | -                                          | -11 5011369                 |
| ইংরাক্তের আতক       | -                                          | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭২৪        |
| ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা |                                            | -113011290                  |
| ইংরেজি-সহজশিক্ষা    | -                                          | -113011509                  |
| ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম |                                            |                             |
| ও পাদ্রি            | -                                          | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৭৮      |
| ইংলন্ডের ভাবুকসমাজ  | •                                          | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৭৪      |
| ইচ্ছা               | *                                          | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৬৭      |
| ইচ্ছার দান্তিকতা    | •                                          | বিবিধ প্রসঙ্গ ৷৷ ১৪ ৷ ৷ ৬৯৭ |
| ইচ্ছাপূরণ           |                                            | গরগুচ্ছ।। ১০।। ৩৮৩          |
| ইচ্ছামতী            | যখন যেমন মনে করি                           | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৭৪       |
| ইছামতী নদী          | অয়ি তথী ইছামতী                            | क्रेडानि।। ७।। ८४           |
| <b>इ</b> টानिया     | কহিলাম, ওগো রানী                           | পুরবী।। १।। ২০২             |
| ইতিহাসকথা           | -                                          | শিক্ষা (পরি)।। ৬।। ৭২২      |
| ইম্পীরিয়লিজ্ম      | -                                          | রাজা প্রজা।। ৫।। ৬৫৫        |
| ইস্টেশন             | সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি                    | নবজাতক।। ১২।। ১২৯           |
| ইস্টেশনে            | সকাল বিকাল ইস্টেশনে আস                     | নবজাতক (গ্র.প.)।। ১২।।      |
|                     |                                            | ৬৯৬                         |
| ঈর্ষার সন্দেহ       | লেজ নড়ে, ছায়া তারি                       | किनका।। ७।। ৫৪              |
| ঈষৎ দয়া            | চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা                  | বীথিকা।। ১০।। ৪০            |
| Trace orange        | क्रिल प्राप्तात (क्षाप प्राप्त प्राप्तात्व | - (A-1) 40                  |

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল

উচ্চের প্রয়োজন

কণিকা।। ৩।। ৫৭

| শিরোনাম           | প্রথম ছত্র                      | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| উচ্ছুম্বল         | এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ      | মানসী।। ১।। ৩৪২               |
| উজ্জীবন           | ভস্ম-অপমানশযাা ছাড়ো পুষ্পধনু   | মহয়।। (গ্র.প.)।। ৮।। ৭,৬৮৯   |
|                   | উত্তীৰ্ণ হয়েছ তুমি             | মহ্য়া (গ্ৰ.প.)।। ৮।। ৬৮৯     |
| উত্তিষ্ঠত জাগ্ৰত  | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭ 🗃 ৫২৩        |
| উত্তিষ্ঠত নিবোধত  | আজি তব জন্মদিনে                 | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২৪         |
| উৎসব              | মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন             | চিত্রা। ২।। ১৯২               |
| উৎসব              | -                               | ধর্ম। ৭।। ৪৪৯                 |
|                   | সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ            | নটরাজ।। ৯।। ২৯৪               |
| উৎসবের দিন        | -                               | धर्म।। १।। ১৮৫                |
| উৎসবের দিন        | ভয় নিতা জেগে আছে               | পূরবী।। ৭।। ১১৩               |
| উৎসবশেষ           | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৫৫        |
| উৎসগ              | আজি মোর দ্রাক্ষাকৃঞ্জবনে        | চৈতালি।। ৩।। ৯                |
| উৎসর্গ            |                                 | খেয়া-।। ৫ ৷ ৷ ১৪১            |
| উৎসৃষ্ট           | মিথো তুমি গাঁথলৈ মালা           | क्रिका।। ४।। ১৯০              |
| উদারচরি তানাম্    | প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন | किन्का । । ७।। ५०             |
| উদাসীন            | হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি        | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৪৩             |
| উদাসীন            | তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে      | বীথিকা ৷৷ ১০ ৷ ৷ ৩৯           |
| উদ্যাত            | অজানা জীবন বাহিনু               | মহুয়া। ৮। ২৫                 |
| উদ্ধার            |                                 | গল্পগ্ৰহ্ম : ১১ : ১৬৩         |
| উদব্ভ             | তব দক্ষিণ হাতের পরশ             | সানাই।। ১২।। ১৮৮              |
| উদ্বোধন           | শুধু অকারণ পুলকে                | क्रिनिका।। ८।। ১৭১            |
| উদ্বোধন           | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৬৮        |
| উদ্বোধন           | মন্দিরার মন্দ্র তব              | নটরাজ 🖂 ৯ 🖂 ২৫৮               |
| উদ্বোধন           | প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে        | নবজাতক 🖂 ১২ 🖂 ১০৬             |
| উন্নতি            | উপরে যাবার সিঁড়ি               | श्रन <del>-</del> हा । ।। २३० |
| উন্নতিলক্ষণ       | ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী         | কল্পনা :: ৪ :: ১৪৩            |
| উপকথা             | মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়   | কড়ি ও কোমল 🗆 ১ 🗆 ১৬৪         |
| উপভোগ             |                                 | বিবিধ প্রসঙ্গ (সং)॥ ১৪॥ ৭১১   |
| উপলক্ষ            | কাল বলে, আমি সৃষ্টি করি এই ভব   | কণিকা 🕸 🖰 ৬৪                  |
| উপসংহার           | _                               | রাশিয়ার চিঠি।। ১০।। ৫৯২      |
| উপসংহার           | -                               | বিশ্বপরিচয় 🗆 ১৩ 🗆 ৫৬০        |
| উপসংহার           | •                               | লিপিকা 🗆 ১৩ 🗆 ৩৫৫             |
| উপসৰ্গ- সমালোচনা  |                                 | শব্দতত্ত্ব (পরি)।। ৬।। ৭৪২    |
| উপহার             | ভূলে গেছি কবে তৃমি              | সন্ধ্যাসংগীত।। ১ 🗆 ৩৮         |
| উপহার             | নিভৃত এ চিত্তমাঝে               | मानमी।। ১।। २२२               |
| উপহার             | স্লেহ-উপহার এনে দিতে চাই        | শিশু।। ৫।। ৫৪                 |
| উপহার             | মণিমালা হাতে নিয়ে              | मह्या।। ५।। ১१                |
| উপেক্ষিতা পল্লী   | _                               | প্রদীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৭০       |
| <del>উৰ্বশী</del> | নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু       | চিত্রা।। ২।। ১৭৮              |
| উলুখড়ের বিপদ     | •                               | গল্পগ্রহু।। ১১।। ৩৭৮          |

| শিরোনাম                  | প্রথম ছত্র                         | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা    |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| উষসী                     | ভোরের আগের যে-প্রহরে               | मह्या।। ৮।। ७১             |
| শ্ল <b>ে</b> শিল্প       | -                                  | 11911289                   |
| ঋতু-অবসান                | একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে         | वीथिका।। ১०।। ৮৭           |
| ঋতু-সংহার                | হে কবীন্দ্ৰ কালিদাস                | <u>के</u> जिना। ७।। २०     |
| এক গাঁয়ে                | আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি         | क्रिका।। ८।। २२०           |
| এক জ্বন লোক              | আধবুড়ো হিন্দুস্থানি               | পুনশ্চ।। ৮।। ২৮৩           |
| এক পরিণাম                | শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম            | किनका।। ७।। १১             |
| এক-চোখো সংস্কার          | •                                  | সমালোচনা।। ১৫              |
| এক-তরফা হিসাব            | সাতাশ, হলে না কেন এক-শো সাতাশ      | কণিকা।। ৩।। ৫৮             |
| একরাত্রি                 | -                                  | গ্রহণ্ড । ৯ । । ৩০৭        |
| একই পথ                   | দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি | কণিকা।। ৩।। ৬৩             |
| একটা আষাঢ়ে গল্প         | -                                  | গ্রন্থক । ১।।৩১১           |
| একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প | -                                  | গ্রহুত্ত ৷ ১ ৷ ৩৮৪         |
| একটি চাউনি               | -                                  | লিপিকা।। ১৩।। ৩২৮          |
| একটি দিন                 | -                                  | লিপিকা।। ১৩।। ৩২৯          |
| একটি পুরাতন কথা          | -                                  | সমালোচনা । ১৫ । ১১৬        |
| একটি প্রশ্ন              | -                                  | শব্দতত্ত্ব (পরি)।। ৬।। ৭২৮ |
| একটি মন্ত্র              |                                    | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৬১     |
| একটি মাত্র               | গিরিনদী বালির মধ্যে                | ক্ষণিকা ৷ ৷ ৪ ৷ ৷ ২১৩      |
| একাকিনী                  | একটি মেয়ে একেলা, সাঁঝের বেলা      | ছবি ও গান।। ১।। ৯৬         |
| একাকিনী                  | একাকিনী বসে থাকে                   | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১৮        |
| একাকী                    | চন্দ্রমা আকাশতলে প্রম একাকী        | भएगा।। ७।। ७१              |
| একান্নবৰ্তী              | -                                  | হাসাকৌতৃক।। ৩।। ১৮১        |
| একাল ও সেকাল             | বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী     | मानमी।। ১।। २८७            |
| এপার ওপার                | -                                  | শাস্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৫৮     |
| এপারে-ওপারে              | রাস্তার ওপারে বাড়িগুলো ঘেষাঘেষি   | নবজাতক।। ১২।। ১২৫          |
| এবার ফিরাও মোরে          | সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ           | ठिजा।। २।। ১८১             |
| ঐতিহাসিক উপন্যাস         | •                                  | সাহিত্য।। ৪।। ৬৮৫          |
| ঐতিহাসিক চিত্র           | •                                  | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৯৭   |
| <u> अ</u> भ्य            | কৃদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে   | চৈতালি।। ৩।। ৪১            |
| હ                        | -                                  | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৫৪     |
| <u> উপনিষদ ব্রহ্ম</u>    | •                                  | - 117611789                |
| কন্ধাল                   | পশুর কন্ধাল ওই                     | পূরবী।। १।। ১৮৫            |
| কন্ধাল                   | -                                  | গল্পজ্ঞা ৮।। ৫৩০           |
| কড়িও কোমল               | -                                  | - 11311363                 |
| কড়িও কোমল               | •                                  | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৫১৩        |
| কণিকা                    | •                                  | - 1101189                  |
| কন্টকের কথা              | একদা পূলকে প্রভাত-আলোকে            | সোনার তরী।। ২।। ১১১        |
| কণ্টিকারি                | শিলঙে এক গিরির খোপে                | পরিশেষ।। ৮।। ১৫২           |

| শিরোনাম             | প্রথম ছত্র                       | গ্ৰন্থ ।। প্ৰ              |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| কণ্ঠরোধ             | -                                | রাজা প্রজা।। ৫।। ৬৫১       |
| কথা : কথা ও কাহিনী  | -                                | -1181130                   |
| কথা ও কাহিনী        | -                                | -118113                    |
| কথাবাৰ্তা           | -                                | আলোচনা।।১৫।।৪১             |
| কথামালার নৃতন-      |                                  |                            |
| প্রকাশিত গ <b>র</b> | -                                | ব্যঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৬১২      |
| কথিকা               | -                                | লিপিকা (সং)।। ১৩।। ৩৭৯     |
| কনি                 | আমরা ছিলেম প্রতিবেশী             | भागमनी।। ১०।। ১৫৮          |
| কন্যাবিদায়         | জননী, কন্যারে আজ বিদায়ের ক্ষণে  | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩৫        |
| কবি                 | আমি যে বেশ সুখে আছি              | ऋणिका।। ८।। २०१            |
| কবি                 | এতদিনে বুঝিলাম, এ হৃদয় মরু না   | वीथिका।। ১०।। ८९           |
| কবি য়েট্স্         | -                                | পুথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৬৬    |
| কবিতা-রচনারম্ভ      | -                                | জীবনশ্বতি।। ১।। ৭২৩        |
| কবির অভিভাষণ        | -                                | সাহিত্যের পথে (পরি)।। ১২।। |
|                     |                                  | 306                        |
| কবির অহংকার         | গান গাহি বলে কেন অহংকার করা      | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০১      |
| কবির কৈফিয়ত        | ·-                               | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৩০   |
| কবির দীক্ষা         | -                                | कात्नुत याजा।। ১১।। २१৯    |
| কবির প্রতি নিবেদন   | হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি          | মানসী। ১।। ৩০৯             |
| কবির বয়স           | ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল         | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৮৭          |
| ক্বিকাহিনী          | -                                | -11 2811 829               |
| কবিজীব <u>নী</u>    | -                                | সাহিতা।। ৪।। ৬৮৮           |
| কবি-সংগীত           | -                                | লোকসাহিত্য।। ৩।। ৭৮৯       |
| করুণা               | অপরাহে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে      | क्रे <b>णिमा ७</b> ।। २७   |
| করুণা               | -                                | গল্পজ্য। ১৪।। ৮৮           |
| করণী                | তরুলতা যে ভাষায় কয় কথা         | मह्या।। ४।। ७०             |
| কৰ্ণ-কৃন্তী-সংবাদ   | পুণা জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার | কাহিনী।। ৩।। ১৫৫           |
| কর্ণধার             | ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার         | সানাই।। ১২।। ১৫২           |
| কর্তবাগ্রহণ         | কে লইবে মোর কার্য                | কণিকা।। ৩।। ৬৫             |
| কঠবানীতি            | -                                | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৯৫       |
| কঠার ইচ্ছায় কর্ম   |                                  | -11211289                  |
| কঠার ভৃত            |                                  | লিপিকা।। ১৩।। ৩৪৬          |
| কর্ম                | ভূতোর না পাই দেখা প্রাতে         | চৈতালি।। ৩।। ১৭            |
| কর্ম                | •                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৮০     |
| কর্মের উমেদার       | -                                | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৮৯       |
| কর্মফল              | প্রজন্ম সতা হলে                  | ক্ষণিকা।। ৪।। ২০৬          |
| কর্মফল              | -                                | গল্পজ্য। ১১।। ৪৩১          |
| কর্মযন্ত            | -                                | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬২৯   |
| কর্মযোগ             | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৮৮     |
| কলম্ভব্যবসায়ী      | ধূলা, করো কলঙ্কিত সবার শুদ্রতা   | কণিকা।। ৩।। ৬৩             |

| শিরোনাম              | প্রথম ছত্ত্র                        | গ্ৰন্থ ।। গ্ৰা । প্ৰ          |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| কলৃষিত               | শ্যামল প্রাণের উৎস হতে              | वीथिका।। ১०।। १७              |
| কল্পনা               | -                                   | -11811202                     |
| কল্পনামধুপ           | প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন্ গ্রন্ গান | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০১         |
| কল্পনার সাথি         | যখন কুসুমবনে ফিরে একাকিনী           | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০০         |
| কল্যাণী              | বিরল তোমার ভবনখানি                  | क्विनिका।। ८।। २৫९            |
| কাঁচা আম             | তিনটে কাঁচা আম                      | আকাশপ্রদীপ!! ১২।৷ ৯৮          |
| কাকঃ কাকঃ            |                                     |                               |
| পিকঃ পিকঃ            | দেহটা যেমনি ক'রে ঘোরাও যেখানে       | কণিকা 🗆 ৩ 🗆 ৬৩                |
| কাকলী                | কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ             | মহয়া। ৮।। ৫৩                 |
| কাঙালিনী             | আনন্দময়ীর আগমনে                    | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৬৬         |
| কাগভের নৌকা          | ছুটি হলে রোঞ্চ ভাসাই জলে            | শিশু ৷ ৫ ৷ ৷ ৬০               |
| কাজলী                | প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণাভারে চিত্ত তার নত | মহ্যা ৷৷ ৮ ৷ ৷ ৫১             |
| কাঠের সিঙ্গি         | ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার              | ছড়ার ছবি।, ১১।। ৭০           |
| <u>কাঠবিডালী</u>     | काठविड़ानीत हानामृधि                | বীথিকা 🖂 ১০ 🖂 ৫৩              |
| কাদশ্বরীচিত্র        | -                                   | প্রাচীন সাহিত্য ৷ ৷ ৫ ৷ ৷ ৫৩৭ |
| কাপুরুষ              | নিবেদনম অধ্যাপকিনিসু                | প্রহাসিনী।। ১২।। ২৬           |
| কাবুলিওয়ালা         | -                                   | গছওছ।। ১।। ৩৩১                |
| কাবা                 | তবু কি ছিল না তব সৃথদুঃখ যত         | চৈতালি : ৩।। 88               |
| ক্র                  | -                                   | সাহিত্য (পরি)।। ৪।। ৬৯৩       |
| কাবা ও ছন্দ          | -                                   | সাহিত্যের স্বরূপ! ১৪।: ১৮৮    |
| কারোর অবস্থা পরিবর্ত | <del>,</del>                        | मघात्नाह्ना। ३४।। ४९ .        |
| কারের উপেক্ষিতা      | -                                   | প্রাচীন সাহিতা ।। ৩।। ৭৪১     |
| কারোর তাংপর্য        | -                                   | পঞ্চত।। ১।। ৯২৪               |
| কাব্যরচনাচর্চা       | -                                   | জীবনশ্বতি ৷৷ ৯ ৷৷ ৪২৮         |
| ক্মিনী ফুল           | ছি ছি সখা কি করিলে                  | শৈশবসঙ্গীত। ১৪।। ৭৮৩          |
| ক্রেয়ার<br>-        | -                                   | জীবনস্থতি।। ১।। ৪৯৮           |
| কালবৈশাখী            | ডাকো বৈশাখ, কালবৈশাখী               | নটরাজ 🗆 ৯ 🗆 ২৬৪               |
| কালমুগয়া            | -                                   | -11 28:1 200                  |
| কালরাত্রে            | কাল রাত্রে বাদলের দানোয়-পাওয়া     | माग्रमनी।। ১०।। ১৭১           |
| কালান্তর             | তোমার ঘরের সিড়ি বেয়ে              | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫১      |
| काला छुद             | -                                   | -112511609                    |
| কালান্তর             | -                                   | কালান্তর।। ১২।। ৫৩৫           |
| কালিদাসের প্রতি      | আজ তুমি কবি শুধু, নও আর কেহ         | চৈতালি।; ৩।। ৪২               |
| কালের যাত্রা         | -                                   | -117711589                    |
| কালে গেড়ে           | কালে: অশ্ব অন্তরে যে                | বিচিত্রিতা ৷৷ ৯ ৷ ৷ ৩০        |
| কালো মেয়ে           | মরচে-পড়া গরাদে এ                   | পলাতকা।, ৭।। ৩৯               |
| কাল্পনিক             | আমি কেবলি স্বপুন করেছি বপন          | কল্পনা। ৪।। ১৩৭               |
| কাশী                 | কাশীর গল্প শুনেছিলুম                | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭৯           |
| কাহিনী               | -                                   | -1101169                      |
| কিন্তু-ওয়ালা        | -                                   | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৮১      |

শিরোনাম প্রথম ছত্র অনেক দিনের কথা সে যে কিশোর প্রেম কী চাই মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট কীটের বিচার এক দিকে কামিনীর ডালে কীটের সংসার তোমার কৃটিরের সমুখবাটে কৃটিরবাসী কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে কুটুম্বিতা-বিচার কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী কুমার কুমারসম্ভব ও শক্সলা যখন শুনালে, কবি, দেবদম্পতিরে কুমারসম্ভবগান তোমার কাছে চাই নি কিছ কুয়ার ধারে কুয়াশা, নিকটে থাকি কুয়াশার আক্ষেপ ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয় কুরচি কুরচি, তোমার লাগি প্রথর মধ্যাহ্নতাপে কুহুধ্বনি আমাদের এই নদীর কূলে কুলে বলেছিনু ভূলিব না কৃতপ্ত কৃত্যু শোক এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা কতার্থ টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি কৃতীর প্রমাদ আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম কপণ কপণতা এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে কপণা কষ্ণকলি আমি তারেই বলি ক্ষ্ণকলি কৃষ্ণচরিত্র আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে কে? কেকাধ্বনি কেন গো এমন স্বরে কেন জ্যোতিষীরা বলে কেন শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে র্ডিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে কেন মধুর হে কৈশোরের প্রিয়া কৈশোরিকা আজ্ঞ বিকালে কোকিল ডাকে কোকিল কোট বা চাপকান হায় কোথা যাবে কোথায় পদ্মা কোথায় চলেছে কোপাই নাম রেখেছি কোমল গান্ধার কোমল গান্ধার কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

কৌতুকহাস্য

গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা
পূরবী।। ৭।। ১৬৩
শাস্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৩৭
কণিকা।। ৩।। ৫৩
পুনশ্চ।। ৮।। ২৭৩
বনবাণী।। ৮।। ১০৯
কণিকা।। ৩।। ৫৯
বিচিত্রিতা।। ৯।। ১১

প্রাচীন সাহিত্য।। ৩।। ৭১৭ চৈতালি।। ৩।। ৪৩ খেয়া।। ৫।। ১৬৮ কণিকা।। ৩।। ৬৪ বনবাণী।। ৮।। ৯৭ বনবাণী।। ৮।। ৯৭ মানসী।। ১।। ২৫৫ क्रिनिका।। 8।। २১৮ পুরবী।। ৭।। ১৫৬ लिभिका।। ১৩।। ৩২৯ ক্ষণিকা ৷৷ ৪ ৷ ৷ ২৪১ কণিকা।। ৩।। ৬১ (यसा। १।। ১৬१ পরিচয় 🖽 ৯ 🗠 ৬৩৫ मानाइ ! : ১২ ! ! ১৬8 क्विवा।। 8।। २०५ আধনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৬১ ছবি ও গান।। ১।। ৯১ বিচিত্র প্রবন্ধ ।। ৩ ৷ ৷ ৬৮১ কডি ও কোমল।। ১।। ২০৩ নবজাতক।। ১২।। ১১১ নবজাতক (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৯৩ শিশু।। ৫।। ১৬ বীথিকা।। ১০।। ১১ (थया।। १।। ১৮१ সমাজ।। ৬।। ৫৩০ কড়িও কোমল।। ১।। ১৭২ পুনন্দ।। ৮।। ২৩৩ পুনन्छ।। ৮।। २৫७

রাশিয়ার চিঠি (পরি)।। ১০।।৬১৪ পঞ্চভূত।। ১।। ৯৩১

| শিরোনাম           | প্রথম ছত্র                      | গ্ৰন্থ । বৰু।। পৃত্ন       |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| কৌতুকহাসোর মাত্রা | -                               | পঞ্জত ৷৷ ১ ৷৷ ৯৩৪          |
| ক্যান্ডীয় নাচ    | সিংহলে সেই দেখেছিলেম            | নবজাতক।। ১২।। ১৩৭          |
| ক্যামেলিয়া       | নাম তার কমলা                    | পুনশ্চা। ৮।। ২৭৪           |
| ক্ষণমিলন          | পরম আষ্ট্রীয় বলে যারে মনে মানি | क्रेजिन।। ७।। २२           |
| <b>ক্ষ</b> ণিক    | চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী     | वीथिका।। ১०।। 8১           |
| ক্ষণিক            | এ চিকন তব লাবণা যবে দেখি        | সানাই।। ১২।। ১৫৭           |
| ক্ষণিক মিলন       | আকাশের দুই দিক হতে              | किं ७ कामन।। ১।। ১৯৪       |
| ক্ষণিক মিলন       | একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া  | মানসী।। ১।। ২৩৫            |
| ক্ষণিকা           | •                               | -11.811.369                |
| ক্ষণিকা           | খোলো খোলো হে আকাশ               | পূর্বী।। ৭।। ১৩২           |
| ক্ষণেক দেখা       | চলেছিলে পাড়ার পথে              | क्रिका।। ४।। २२१           |
| <b>ক্ষ</b> তিপূরণ | তোমার তরে সবাই মোরে             | ক্ষণিকা।। ৪।! ১৯৫          |
| ক্ষিতি            | বক্ষের ধন হে ধরণী               | वनवागी।। ৮।। ১১৫           |
| কৃদ্ৰ অনম্ভ       | অনম্ভ দিবসরাত্রি কালের উচ্ছাস   | किष् ७ (कामन।। ১।। २०१     |
| ক্ষুদ্র আমি       | বুঝেছি বুঝেছি সখা, কেন হাহাকার  | কড়িও কোমল।। ১।: ২১৪       |
| ক্ষুদ্রের দন্ত    | শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির   | কণিকা।। ৩:: ৬২             |
| ক্ষুধিত পাষাণ     | •                               | গছওচ্ছ।। ১০।। ৩৬৫          |
| খাটি বিনয়        | •                               | বিবিধ প্রসঙ্গ ৷৷ ১৪ ৷৷ ৬৯৯ |
| খাটুলি            | একলা হোথায় বসে আছে             | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭২        |
| খাতা              | -                               | गद्मकुम्ह्।। ३।। ४०२       |
| <b>খাপ</b> ছাড়া  | •                               | -1122110                   |
| খুষ্ট             | -                               | -11 2811 000               |
| খুষ্ট             | •                               | ब्रेड्डा। 2811 082         |
| <b>খৃষ্টধর্ম</b>  | -                               | बेड्डा। 2811 082           |
| খৃষ্টোৎসব         | -                               | बु <u>हु।। 78।। 088</u>    |
| খেয়া             |                                 | -11 (11 209                |
| শ্বেয়া           | খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীম্রোতে | क्रिञानि।। ७।। ১१          |
| খেয়া             | তুমি এ পার ও পার কর কে গো       | (यग्ना। १।। २०१            |
| খেয়ালী           | মধ্যাকে বিজন বাতায়নে           | महरा।। ৮।। ৫২              |
| খেলনার মৃক্তি     | এক আছে মণিদিদি                  | श्रुन्छ।। ४।। २४8          |
| খেলা              | ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা         | ছবি ও গান।। ১।। ৯৯         |
| খেলা              | পথের ধারে অশথতলে                | কড়িও কোমল।। ১।। ১৮৬       |
| খেলা              | হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে     | সোনার তরী।। ২।। ১০৭        |
| খেলা              | মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে             | क्रिका।। ८।। २८०           |
| খেলা              | তোমার কটি - তটের ধটি            | শিশু।।৫।।৮                 |
| ट्यमा             | সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায়     | প্রবী।। १।। ১৩৩            |
| খেলা              | এই জগতের শক্ত মনিব              | ছড়ার ছবি।। ১১।। ১০০       |
| খেলা ও কাজ        |                                 | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৫৭     |
| খেলা-ভোলা         | তুই কি ভাবিস, দিনরান্তির        | শিশু ডোमानाथ।। १।। ७৫      |
| খেলেনা            | ভাবে শিশু, বড়ো হলে             | কণিকা।। ৩।। ৫৮             |

| <u> শিরোনাম</u>      | প্রথম ছত্র                   | গ্ৰন। বও।। পৃষ্ঠা       |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| খোকা                 | খোকার চোখে যে ঘুম আসে        | निछ।। ৫।। ১०            |
| খোকার রাজ্য          | খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে    | मिखा। १।। ১१            |
| খোকাবাবুর প্রত্যাবতন | -                            | গল্পজ্।। ৮।। ৫১৪        |
| খোয়াই               | পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত     | পুনশ্চ।। ৮।। ২৩৯        |
| খ্যাতি               | ভাই নিশি, তখন উনিশ আমি       | श्रीमा ।।। २४१          |
| খ্যাতির বিড়ম্বনা    | -                            | হাস্যকৌতুক।। ৩।। ১৭২    |
| গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর   | রেখার রঙের তীর হতে তীরে      | সেঁজুতি।। ১১।। ১৫১      |
| গঙ্গাতীর             | -                            | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৮৮     |
| গতি                  | জানি আমি, সুখে দুঃখে         | সোনার তরী।। ২।। ৯       |
| शमा ७ भमा            | -                            | পঞ্জত।। ১।। ৯১৯         |
| शमा ७ भमा            | শর কহে, আমি লঘু              | किंका।। ७।। ७२          |
| গদ্যকাব্য            | -                            | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। |
| গদ্যছন্দ             | -                            | इन्सा ३३।। ४१६, ७३३     |
| গরঠিকানি             | বেঠিকানা তব আলাপ শব্দভেদী    | প্রহাসিনী।। ১২।। ১৮     |
| গরক্তের আশ্মীয়তা    | কহিল ভিক্ষার ঝুলি            | किनका।। ७।। ৫%          |
| গরবিনী               | কে গো তুমি গরবিনী            | वीथिका।। ১०। ५১         |
| গরীব হইবার সামর্থা   | -                            | বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪।। ৬৮। |
| গলি                  | -                            | निभिका।। ১৩।। ७२५       |
| গল্প                 | -                            | निभिका।। ১৩।। ৩৩২       |
| গল্পজ্               | -                            | -।। ४७ १-১२, ১৪।। भू    |
|                      |                              | ८०८, ७०১, २৮१, ७०১      |
|                      |                              | 49                      |
| গ্রসর                | -                            | -11 2011 869            |
| গান                  | ওগো কে যায় বাঁশরি বাজ্ঞায়ে | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১     |
| গান                  | তুমি পড়িতেছ হেসে            | চৈতালি।। ৩।। ৩৩         |
| গান                  | যে ছিল আমার স্বপনচারিণী      | मानाइ।। ১२।। ১৯২        |
| গান আরম্ভ            | চারি দিকে খেলিতেছে মেঘ       | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৮    |
| গান শোনা             | আমার এ গান শুনবে তুমি যদি    | (थग्रा।। ७।। ১৯২        |
|                      |                              | E 6                     |

যে গান আমি গাই

তোমরা দুটি পাখি

কেন মনে হয়

এ শুধু অলস মায়া

জনমিয়া এ সংসারে

গান্ধী মহারাজের শিষা

প্রণমি চরণে তাত

মাঝে মাঝে আসি যে

গানের সাজি এনেছি আজি

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে

গান সম্বন্ধে প্ৰবন্ধ

গানের খেয়া

গানের জাল

গানের বাসা

গানের মন্ত্র

গানভঙ্গ

গান-রচনা

গান-সমাপন

গান্ধী মহারাজ

গান্ধারীর আবেদন

গানের সাজি গানের স্মৃতি

112211262 বিধ৪।।৯।।छ তরী।। ২।। ৯ 66611611 101162 র স্বরূপ।। ১৪।। ১৯০ 311698.633 111221126 101108 11301.93 **প্রসঙ্গ । ১**৪।। ৬৮০ 113011029 113011002 9-22, 2811 9 828, ७०১, २৮৭, ७०১, २৯৭, 11869 কোমল।। ১।। ১৯২ 1101100 12511225 গীত।৷১৷৷৮ (थया।। ७।। ১৯২ জীবনশ্বতি।। ১।। ৪৮৬ मानारै।। ১२।। ১৫৯ मानारे।। ১২।। ১৯০ পুনন্দ।।৮।।৩৩০ मानारै।। ১২।। २०७ পুরবী।। १।। ১১৪ मानाइ।। ১२।। ১৮৫ कथा ও कार्रिनी: कार्रिनी: 1811 ৮৩ কড়িও কোমল।। ১।। ২০৫ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩৭ কাহিনী।। ৩।। ৭৯ মহাত্মা গান্ধী (গ্ৰ.প.)॥১৪॥৮৩৩

| শিরোনাম              | প্রথম ছত্র                    | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| গান্ধীজি             |                               | মহাত্মা গান্ধী।। ১৪।। ২০৯     |
| গালির ভঙ্গি          | লাঠি গালি দেয়                | কণিকা।। ৩।। ৬৩                |
| গিন্নি               | -                             | গল্পজ্য। ৮।। ৫০২              |
| গীতচৰ্চা             | -                             | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৫৭           |
| গীতচ্ছবি             | তুমি যবে গান কর               | বীথিকা।। ১৯।। ৩৬              |
| গীতহীন               | চলে গেছে মোর বীণাপাণি         | চৈতালি।। ৩।। ১০               |
| গীতাঞ্জলি            | -                             | -11 &11 &                     |
| গীতালি               | -                             | -11 &11 3 & 8                 |
| গীতিমালা             | -                             | -11 511 500                   |
| গীতোচ্ছাস            | নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে        | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯৪         |
| গুণজ্ঞ               | আমি প্রজাপতি ফিরি রঙিন পাখায় | কণিকা।। ৩।। ৫৫                |
| গুপ্তধন              | আরো কিছুখন না-হয় বসিয়ো পাশে | भरुशा। ৮।। १२                 |
| গুপ্তধন              |                               | গল্প ভচ্ছ।। ১১।। ৭৪           |
| গুপ্ত প্রেম          | তবে পরানে ভালোবাসা            | মানসী।। ১।।-২৮৪               |
| শুক                  | -                             | -11911228                     |
| গুরু গোবিন্দ         | বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে     | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। ৫৮ |
| গুরুবাকা             | -                             | হাস্যকৌতুক।। ৩।। ১৯৭          |
| গুহাহিত              | -                             | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৫০        |
| গৃহপ্রবেশ            | -                             | -11811595                     |
| গৃহলক্ষ্মী           | নবজাগরণ-লগনে                  | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২০         |
| গৃহশক্র              | আমি একাকিনী যবে চলি রাজপথে    | চিত্রা।। ২।। ১৯০              |
| গেছো বাবা            | -                             | সে।। ১৩।। ৩৯৬                 |
| গোড়ায় গলদ          | -                             | -11 211280                    |
| গোধৃলি               | অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে         | মানসী।। ১।। ৩৪১               |
| গোধূলি               | প্রাসাদভবনে নীচের তলায়       | বীথিকা।। ১০।। ৬৫              |
| গোধৃলিলগ্ন           | আমার গোধূলিলগন এল বুঝি        | (थग्रा।। ७।। ১৬২              |
| গোয়ালিনী            | হাটেতে চল পথের বাকে বাঁকে     | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১১           |
| গোৱা                 | -                             | -11 011 096                   |
| গোলাপবালা            | বলি, ও আমার গোলাপবালা         | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৫         |
| গৌড়ীরীতি            | নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই   | প্রহাসিনী।। ১২।। ২৬.৬৮৪       |
| গ্রহণে ও দানে        | কৃতাঞ্চলি কর কহে              | কণিকা।। ৩।। ৬৫                |
| গ্রহলোক              | -                             | বিশ্বপরিচয়।। ১৩।। ৫৪৮        |
| গ্রামে               | নবীন প্রভাত কনক-কিরণে         | ছবি ও গান।। ১।। ৯৭            |
| গ্রামবাসীদিগের প্রতি | <del>-</del>                  | রাশিয়ার চিঠি (পরি)।।১০।। ৬০৭ |
| গ্রামাসাহিত্য        | -                             | লোকসাহিত্য।। ৩।। ৭৯৩          |
| ঘট ভরা               | আমার এই ছোটো কলসখানি          | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১২৪      |
| ঘর ও বাসাবাড়ি       | -                             | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৭০২      |
| ঘর ও বাহির           | -                             | জীবনস্মৃতি।। ৯।। ৪১৩          |
| ঘরের থেয়া           | সন্ধ্যা হয়ে আসে              | ছুড়ার ছবি।। ১১।। ৭৩          |
| ঘরের পড়া            | -                             | জীবনস্মৃতি।। ৯।। ৪৫১          |

| শিরোনাম              | প্রথম ছত্র                      | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| ঘরছাড়া              | এল সে জর্মনির থেকে              | পুনক।।৮।।৩১৫             |
| ঘরছাড়া              | তখন একটা রাত                    | সৈজুতি।। ১১।। ১৪৩        |
| ঘরে-বাইরে            | -                               | -118118%                 |
| चाटि                 | আমার নাই-বা হল পারে যাওয়া      | त्थ्या।। १।। ১৪৬         |
| ঘাটের কথা            | -                               | গল্প ক্রিছা। ৭।। ৪২১     |
| ঘাটের পথ             | পরা চলেছে দিঘির ধারে            | व्या।। १।। ১৪৪           |
| ঘুম                  | ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি         | ছবি ও গান।। ১।। ১০০      |
| ঘূমের তত্ত্ব         | জাগার থেকে ঘুমোই                | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮০    |
| ঘুমচোরা              | কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া         | निखा १।। ३३              |
| ঘুষাঘুষি             | -                               | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৬৭     |
| যোড়া                | -                               | निभिका।। ১৩।। ७८८        |
| <b>চঞ্চল</b>         | হায় রে তোরে রাখব ধরে           | পূরবী।। १।। ১৮১          |
| <b>एक्ट</b>          | ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে | नेप्रेताकः।। ৯।। २৯৪     |
| চড়িভাতি             | ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে         | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭৮      |
| চণ্ডালিকা            |                                 | -11 2211 222             |
| চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি |                                 | সমালোচনা।।১৫।। ৯০        |
| <b>চত</b> ী          | -                               | গরসর।। ১৩।। ৪৮৩          |
| চতুর <del>ঙ্গ</del>  | -                               | -।। ।।। ।। ।। ।          |
| <b>ठन्म</b> नी       | -                               | গরসর।। ১৩।। ৫০৩          |
| চরকা                 | -                               | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৩১ |
| চরণ                  | দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়      | কড়িও কোমল।। ১।। ১৯৭     |
| চলচ্চিত্ৰ            | মাথার থেকে ধানী রঙের ওড়নাখানা  | ছড়া (গ্ৰ.প.)।। ১৩।। ৭৫৩ |
| চলতি ছবি             | রোদ্দুরেতে ঝাপসা দেখায়         | সেঁজুতি।। ১১।। ১৪১       |
| চলাঁচল               | ওরা তো সব পথের মানুষ            | সেঁজুতি।। ১১।। ১৫০       |
| চাঞ্চল্য             | নিশ্বাস রূধে দু চক্ষু মুদে      | (यंग्रा। १।। ১৯৭         |
| চাতক                 | কী রসসুধা-বরষাদানে              | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৮ |
| চাতুরী               | আমার খোকা করে গো যদি মনে        | निखा। १।। ३८             |
| চাবি                 | বিধাতা যেদিন মোর মন             | পুরবী।। १।। ১৭৪          |
| চামেলি-বিতান         | ময়ূর কর নি মোরে ভয়            | वनवागी।। ৮।। ১०৫         |
| চার অধ্যায়          | -                               | -11911090                |
| চারিত্রপূ <b>জা</b>  | -                               | -11211960                |
| চালক                 | অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে  | কণিকা।। ৩।। ৬৯           |
| ढींग                 | দৃর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায়       | পূরবী।। ৭।। ১৮৬          |
| চিঠিপত্র             | -                               | -11211469                |
| চিঠিপত্র             | -                               | ছন্দ (পরি)।। ১১।। ৫৯৭    |
| চিত্রকর              | -                               | গল্পুন্ত ।। ১২।। ৪০৯     |
| চিত্ৰা               | •                               | -11211222                |
| চিত্ৰা               | স্বগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে | চিত্রা।। ২।। ১৩৩         |
| চিত্ৰাঙ্গদা          | -                               | -11 211 209              |
| চিস্তাশীল            | -                               | হাস্যকৌতুক।। ৩।। ১৬৬     |
|                      |                                 | ~                        |

| শিরোনাম                | अथम रूड                                  |
|------------------------|------------------------------------------|
| চিরকুমার সভা           |                                          |
| চিরদিন                 | কোপা রাত্রি, কোপা দিন                    |
| চিরদিনের দাগা          | ওপার হতে এপার পানে                       |
| চিরনবীনতা              | দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়     |
| চিরনবীনতা              | -                                        |
| চিরন্তন                | এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে                  |
| চির্যাত্রী             | অস্পষ্ট অতীত থেকে                        |
| চিররূপের বাণী          | প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া        |
| চিরায়মানা             | যেমন আছে তেমনি এসো                       |
| চীনেম্যানের চিঠি       |                                          |
| চুম্বন                 | অধরের কানে যেন অধরের ভাষা                |
| চুরি-নিবারণ            | সুয়োরানী কহে, রাজা দুয়োরানীটার         |
| চেয়ে থাকা             | মনেতে সাধ যে দিকে চাই                    |
| <b>টে</b> তালি         | -                                        |
| <u>টে এরজনী</u>        | আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো                  |
| চোখের বালি             |                                          |
| ১৪০০ সাল               | আজি হতে শতবর্ষ পরে                       |
| চোরাই ধন               | -                                        |
| টোঠা আধিন              | -                                        |
| <u>চৌরপঞ্চাশিকা</u>    | ওগো সৃন্দর চোর                           |
|                        | বহুবৰ্ষ হতে তব বিপুল প্ৰণয়              |
| ছড়া                   |                                          |
| ছড়া                   | সুবলদাদা আনল টেনে                        |
| ছড়ার ছবি              | -                                        |
| <b>इ</b> न्म           | •                                        |
| ছন্দে হসন্ত            | •                                        |
| ছুন্দের অর্থ           | -                                        |
| ছন্দের মাত্রা          | -                                        |
| ছন্দের হসস্ত হলস্ত     | •                                        |
| ছন্দোমাধুরী            | পাষাণে-বাধা কঠোর পথ                      |
| ছবি                    | ক্ষুব্ধ চিহ্ন একে দিয়ে শাস্ত সিদ্ধুবুকে |
| ছবি                    | একলা বসে, হেরো, তোমার ছবি                |
| ছবি ও গান              | -                                        |
| ূছবি ও গান             | •                                        |
| ছবির অঙ্গ              | •                                        |
| ছবি-আঁকিয়ে            | ছবি আঁকার মানুষ ওগো                      |
| ছলনা                   | সংসার মোহিনী নারী                        |
| ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ |                                          |

ছাত্রের পরীক্ষা

श्रम् ।। चला। नृष्ठा -11711020 কডি ও কোমল।। ১।। ২১৬ शमाउका।। १।। ७ किनका।। ७।। १० শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৭১৪ পরিশেষ।। ৮।। ১৫১ भागमी।। २०।। २৫० পনক।। ৮।। ২৯৯ क्रिका।। ।। ३৫७ ভারতবর্ষ।। ২।। ৭১৮ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৫ किंगका । । । । । । । । প্রভাতসংগীত । ১ । ৭৮ -11 011 0 कद्मना :: 8 !! 558 -11211095 ठिजा। ३।। ३३৮ গল্পগুড় : ১২ । ৪১২ মহাবা গান্ধী | ১৪ । ১১১ কল্পনা। ৪।। ১০৮ কল্পনা: (গ্ৰ.প.)। ৪। ৭৩৪ -11361160 ছড়া (গ্রুপ্)।। ১৩।। ৮৯ -11 2211 62 -11 22 11 635 ছন্দ (পরি)।। ১১ । ৫৯৬ इन्हा। ३३ ।। ४३% इन्सा ३३।। ५१६ कुन्म । । >> । । ए**८**२ বীথিকা।। ১০।। ৪৮ পরবী।। ৭।। ১২৯ वैशिका।। ১०।। ७৬ -1121122 জীবনম্মতি।। ৯।। ৫০১ পরিচয় । ৷ ৯ ৷ ৷ ৬১৮ ছডার ছবি।। ১১।। ১০০ किंका।। ७।। ५৯ আত্মশক্তি।। ২।। ৬৫৮

হাস্যকৌতৃক।।৩।।১৫৫

| শিরোনাম                             | প্রথম ছব্র                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ছায়া                               | আঁখি চাহে তব মুখ-পানে                                          |
| <b>ছा</b> ग्रा                      | জীবনের প্রথম ফাল্পনী                                           |
| ছায়াছবি                            | একটি দিন পড়িছে মনে মোর                                        |
| ছায়াছবি                            | আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি                                     |
| ছায়ালোক                            | যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী                                        |
| ছায়াসঙ্গিনী                        | কোন্ ছায়াখানি সঙ্গে তব                                        |
| ছিন্ন পত্ৰ                          | কর্ম যখন দেবতা হয়ে                                            |
| ছিন্ন লতিকা                         | সাধের কাননে মোর                                                |
| ছুটি                                | मा <b>ऌ- ना ছুটি</b>                                           |
| ছুটি                                | -                                                              |
| ছুটি                                | আমার ছুটি আসছে কাছে                                            |
| ছুটির আয়োজন                        | কাছে এল পূজার ছুটি                                             |
| ছুটির দিনে                          | ঐ দেখো মা আকাশ ছেয়ে                                           |
| ছুটির পর                            | -                                                              |
| ছুটির লেখা                          | এ লেখা মোর শূনাদ্বীপের সৈকততীর                                 |
| ষ্টেডা কাগব্জের ঝুড়ি               | বাবা এসে শুধালেন                                               |
| ছেলেটা                              | ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক                                      |
| ছেলেবেলা                            | -                                                              |
| ছেলেভূলানো ছড়া : :                 |                                                                |
| ছেলেভুলানো ছডা : :                  | <b>२</b> -                                                     |
| ছোটো গল্প                           | -                                                              |
| ছোটো ও বড়ো                         | -                                                              |
| ছোটো ও বড়ো                         | -                                                              |
| ছোটো প্রাণ                          | ছিলাম নিদাগত                                                   |
| ছোটো ফুল                            | আমি শুধু মালা গাঁথি                                            |
| ছোটো বড়ো                           | এখনো তো বড়ো হই নি আমি                                         |
| ছোটো ভাব                            | -                                                              |
| ছোটোনাগপুর                          | -                                                              |
| জগতে মৃক্তি                         | -                                                              |
| জগতের জন্ম-মৃত্য                    | -                                                              |
| জগতের জমিদারি                       | -                                                              |
| ন্ত্রগৎ-পীড়া                       |                                                                |
| জগদীশচন্দ্র                         | যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন                                        |
| জগদীশচন্দ্র বসু<br>জন্মকথা          | বিজ্ঞানলন্দ্মীর প্রিয় পশ্চিম-মন্দিরে<br>খোকা মাকে শুধায় ডেকে |
| জন্মকথ।<br>জন্মদিন                  | বোকা মাকে ওবার ডেকে<br>রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন       |
| <b>ज</b> न्मानन<br><b>जन्म</b> पिन  | আজ মম জন্মদিন                                                  |
| <b>अ</b> त्रापन<br><b>अत्रा</b> पिन | দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে                                          |
| खन्नामन<br><del>खन्ना</del> मिन     | তোমরা রচিলে যারে                                               |
| জন্মদিনে<br>জন্মদিনে                | אטור ויטטוא וארוטטא                                            |

अह ।। यखा। शृष्टी মভ্যা।। ৮।। ৭৪ বিচিত্রিতা (গ্র.প) ১।। ৬৬৪ বীথিকা।। ১০।। ১৮ সানাই।। ১২।। ১৬৫ মহয়া।। ৮।। ৬২ বিচিত্রিতা।। ৯।। ২১ পলাতকা।। ৭।। ৩৫ শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৬৩ পুনশ্চ।। ৮।। ৩২৯ গল্পক্।। ১।। ৩৪৫ সেঁজতি।। ১১।। ১৫১ পুনশ্চ। ৮।।৩১৬ শিশু। ৫।। ৩৩ শান্তিনিকেতন। ৭ ৷৷ ৫২১ वीथिका।। ১०।। ২৩ পনশ্চ।। ৮।। ২৭০ পুনশ্চ।। ৮।। ২৫৬ -11 5011 900 লোকসাহিতা।। ৩।। ৭৪৯ লোকসাহিতা।। ৩।। ৭৭১ তিনসঙ্গী (পরি)। ১৩।। ৩০১ শান্তিনিকেতন । ৷ ৮ ৷ ৷ ৬৪৪ कालाञ्चतः। ১২।। ৫৫৫ পরিশেষ।। ৮।। ১৮১ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৩ निखा। दा। २८ বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪।। ৭০৩ বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ।। ৩।। ৬৯৯ শান্ধিনিকেতন।। ৭।। ৫৮৫ বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৭০৪ বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৭০৬ বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪।। ৭০৭ বনবাণী।। ৮।। ১১ কল্পনা।। ৪।। ১৩২ मिला । १।। १ পরিশেষ।। ৮।। ১২৪ সেঁজুতি।। ১১।। ১২৫ সেঁজুতি।। ১১।। ১৪৫ नवकाठक।। ১২।। ১৩৪

-11501169

| শিরোনাম                 | প্রথম ছত্ত                        | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা   |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| জন্মদিনের গান           | ভয় হতে তব অভয়মাঝারে             | কল্পনা।। ৪।। ১৬৫          |
| জন্মান্তর               | আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি          | क्रिका।। ८।। २०४          |
| জ্বোৎসব                 | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৫৬    |
| জবাবদিহি                | কবি হয়ে দোল-উৎসবে                | নবজাতক।। ১২।। ১৩০         |
| ক্রমা খরচ               | -                                 | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৯৪  |
| <b>জ</b> য়তী           | যেন তার চক্ষু-মাঝে                | মহ্যা।। ৮।। ৫৬            |
| জয়ধ্বনি                | যাবার সময় হলে                    | নবজাতক।। ১২।। ১৪১         |
| <b>জয়পরাজ</b> য়       |                                   | গ্রপ্তচ্ছ।। ৯।। ৩৩৪       |
| <b>अ</b> ग्री           | রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ        | वैिथका।। ১०।। १৮          |
| <b>জর</b> তী            | হে জরতী, অন্তরে আমার              | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৭          |
| জল                      | ধরাতলে চঞ্চলতা সব-আগে             | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭০      |
| জলপাত্র                 | প্রভু, তুমি পূজনীয়               | পরিশেষ।। ৮।।.১৯৪          |
| <b>क</b> लया <u>ज</u> ा | নৌকো বৈধে কোথায় গেল              | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৬৭       |
| জলস্থল                  | -                                 | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৩৯    |
| <b>ভলো</b> ৎসর্গ        | -                                 | পল্লীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৪০১   |
| <b>জাগরণ</b>            | পথ চেয়ে তো কাটল নিশি             | (यंग्रा।। ८।। ১৬৯         |
| জাগরণ                   | কৃষ্ণপক্ষে আধৰ্ষানা চাঁদ          | (यंग्रा।। १।। ১৯৪         |
| জাগরণ                   | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৮২    |
| জাগরণ                   | দেহে মনে সৃপ্তি যবে করে ভর        | বীথিকা।। ১০।। ৯৩          |
| জাগিবার চেষ্টা          | মা কেহ কি আছ মোর                  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১১     |
| জাগ্ৰত স্বপ্ন           | আৰু একেলা বসিয়া                  | ছবি ও গান।। ১।। ৯২        |
| জাতীয় বিদ্যালয়        | -                                 | শিক্ষা। ৬।। ৫৮৭           |
| জানা-অজানা              | এই ঘরে আগে পাছে                   | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৬      |
| <b>का</b> नानाग्र       | বেলা হয়ে গেল                     | मानारै।। ১२।। ১৫৬         |
| <b>ক্তাপা</b> ন-যাত্ৰী  | -                                 | -112011092                |
| ক্তাভাযাত্রীর পত্র      | •                                 | याजी।। ১०।। ४৯৯           |
| জাহাঞ্চের খোল           | -                                 | জীবনস্মৃতি।। ৯।। ৫০৬      |
| জীবন                    | জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে            | কণিকা।। ৩।। ৬৮            |
| জীবনদেবতা               | ওহে অন্তর্তম                      | <u> </u>                  |
| <b>জীবনমধ্যাহ্ন</b>     | জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে         | मानुत्री।। ১।। २९७        |
| জীবনমরণ                 | জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি          | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২০     |
|                         | জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা      | পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৭১১ |
| জীবনস্মৃতি              | •                                 | -11 911 809               |
| ঞ্জীবিত ও মৃত           | -                                 | গলগুচ্ছ।। ৯।। ৩১৭         |
| জৃতা-আবিষ্কার           | करिमा হবু, ७न গো গোবুরায়         | कन्नना। । ।। ১२৮          |
| <b>জুবে</b> য়ার        | -                                 | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৬০৬  |
| জ্ঞানের দৃষ্টি ও        |                                   | •                         |
| প্রেমের সম্ভোগ          | 'কালো তুমি'— শুনি জাম কহে         | কণিকা।। ৩।। ৬০            |
| জ্যাঠামশায়             | •                                 | চতুরঙ্গা। ৪।। ৪২৫         |
| <b>জ্যো</b> তিৰ্বাষ্প   | হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই | সানাই।। ১২।। ১৫৬          |
|                         |                                   |                           |

| শিরোনাম প্রথম ছত্ত্র  ভ্যোতিষ-শাস্ত্র  ভ্যোতিষ-শাস্ত্র  আমি শুধু বলেছিলেম  ঐ যে রাতের তারা  ভ্যোৎস্নারাত্রে  শাস্ত করো শাস্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়  ঝড়  আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে  ঝড়  অন্ধ কেবিন আলোয় আধার গোলা  ঝড়  কড়ের দিনে  আজি এই আকুল আশ্বিনে  থাকড়া চুল থাকড়া চুলের মেয়ের কথা  ঝামরী  সে যেন খসিয়া-পড়া তারা  ঝুলন  আমি পরানের সাথে খেলিব  আজিকে  টা টো টে  তিকা  আমি পুরবে প্রথম নয়ন মেলিতে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| জ্যোতিষী ঐ যে রাতের তারা জ্যোৎস্নারাত্রে শাস্ত করো শাস্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয় ঝড় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ঝড় অন্ধ কেবিন আলােয় আধার গােলা<br>ঝড় দেখ রে চেয়ে নামল বৃঝি ঝড়<br>ঝড়ের দিনে আজি এই আকুল আন্থিনে<br>ঝাকড়া চুল ঝাকড়া চুলের মেয়ের কথা<br>ঝামরী সে যেন খিসিয়া-পড়া তারা<br>ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব<br>আজিকে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| জ্যোৎস্নারাত্রে শাস্ত করো শাস্ত করো এ ক্ষুদ্ধ হৃদয় ঝড় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ঝড় অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা ঝড় দেখ রে চেয়ে নামল বৃঝি ঝড়<br>ঝড়ের দিনে আজি এই আকুল আন্ধিনে<br>ঝাকড়া চুল ঝাকড়া চুলের মেয়ের কথা<br>ঝামরী সে যেন খসিয়া-পড়া তারা<br>ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব<br>আজিকে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ঝড় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ঝড় অন্ধ কেবিন আলোয় আধার গোলা ঝড় দেখ রে চেয়ে নামল বৃঝি ঝড় ঝড়ের দিনে আজি এই আকুল আম্বিনে ঝাকড়া চুল ঝাকড়া চুলের মেয়ের কথা ঝামরী সে ঘেন খসিয়া-পড়া তারা ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে টা টো                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ঝড় অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা ঝড় দেখ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড় ঝড়ের দিনে আজি এই আকুল আন্ধিনে ঝাকড়া চুল ঝাকড়া চুলের মেয়ের কথা ঝামরী সে যেন খসিয়া-পড়া তারা ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে টা টো টে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ঝড় দেখ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়<br>ঝড়ের দিনে আজি এই আকুল আশ্বিনে<br>ঝাকড়া চুল ঝাকড়া চুলের মেয়ের কথা<br>ঝামরী সে যেন খসিয়া-পড়া তারা<br>ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব<br>আজিকে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| বাড়ের দিনে আজি এই আকুল আম্বিনে<br>বাাকড়া চুল বাাকড়া চুলের মেয়ের কথা<br>বাামরী সে যেন খসিয়া-পড়া তারা<br>বুলন আমি পরানের সাথে খেলিব<br>আজিকে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা<br>ঝামরী সে যেন খসিয়া-পড়া তারা<br>ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব<br>আজিকে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ঝামরী সে যেন থসিয়া-পড়া তারা<br>ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব<br>আজিকে<br>টা টো টে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ঝুলন আমি পরানের সাথে খেলিব<br>আর্জিকে<br>টা টো টে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| আজিকে<br>টা টো টে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| के कि वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THEM IN THE PROPERTY OF THE PR |
| ঠাকুরদা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ঠাকুরদাদার ছুটি তোমার ছুটি নীল আকাশে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ভাক্যর -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ডিটেকটিভ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ডি. প্রোফন্ডিস্ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ভুব দেওয়া -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ডেগ্রে পিপড়ের মন্তব্য -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ঢাকিরা ঢাক বাজায় পাকুডতলির মাঠে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ততঃ কিম -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| তত্ত্ব ও সৌন্দর্য শুনিয়াছি নিম্নে তব, হে বিশ্বপাথার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| তত্ত্বজ্ঞানহীন যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| তথাপি তুমি যদি আমায় ভালো না বাস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| তথা ও সতা -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| তনু ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে গন্ধ চলে যায় হায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| তপতী -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| তপম্বিনী -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| তপোবন মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| তপোবন -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| তপোভঙ্গ যৌবনবেদনারমে উচ্চ্প                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| তবু অবু মনে রেখো                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| তরী বোঝাই -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| তর্ক নারীকে দিবেন বিধি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| তারকার আত্মহত্যা স্ক্রোতির্ময় তীর হতে আধারসাগরে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| তারা আকাশ-ভরা তারার মাঝে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| তারাপ্রসঙ্গের কীর্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

তার্কিক

গ্ৰন্থ। খণ্ড।। পৃষ্ঠা
শিশু।। ৫।। ৩৭
শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬৪
চিত্ৰা।। ২।। ১৯০
পূববী।। ৭।। ১৯৫
ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭১
কল্পনা।। ৪।। ১৫৬
বিচিত্ৰিতা।। ৯়া ৩২
মন্থয়া। ৮।। ৫৭

সোনাব তবী।। ২।। ১৩৫ শব্দতভ্বা। ৬।। ৬১১ (यग्रा।। ७।। ১१৯ গল্প জন্ম ১০।। ৩৫০ পলাতকা।। ৭।। ৪৪ - 11 611 060 গল্পজ্জ। ১১।। ৩১৪ সমালোচনা।। ১৫।। ৮১ আলোচনা।। ১৫।। ২১ বাঙ্গকৌতুক।: ৪।। ৬০১ আকাশপ্রদীপ :: ১২ :: ১১ ধর্ম। ৭।। ৫০৩ क्रेडानि।। ७।। ७० क्रेडानि।। ७।। ७১ क्विविद्या। १। १४१ সাহিতোর পথে।। ১২।। ৪৩৮ কভি ও কোমল।। ১।। ১৯৮ কণিকা।। ৩।। ৬৫ -11 5511 500 গল্প গ্ৰহ্ম । । ১২।। ৩৬৮ চৈতালি।। ৩।। ১৯ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৯০ পরবী।। ৭।। ১০৬ भानमी।। ३।। २८৫ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৩৬ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৯৩ সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১০ পুরবী।। ৭।। ১৫৫ शक्रिक्रा मा। १५० সমালোচনা।। ১৫।। ৫৯

| শিরোনাম            | প্রথম ছত্র                      | গ্ৰন্থ ।। ৰও।। পৃষ্ঠা    |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| তালগাছ             | তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে        | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৫    |
| তালগাছ             | বেডার মধ্যে একটি আমের গাছে      | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৫      |
| তাসের দেশ          | -                               | - 11 2211 228            |
| তিন                | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৭৩   |
| তিনতলা             | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬১১   |
| তিনসঙ্গী           | -                               | - ।। २०।। २०৯            |
| তীর্থ              | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬০৫   |
| তীর্থযাত্রিণী      | তীর্থের যাত্রিণী ও যে           | সেঁজুতি।। ১১।। ১৩৮       |
| তীর্থযাত্রী        | কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা    | পুনन्छ।। ৮।। २৯৮         |
| তুমি               | তুমি কোন কাননের ফুল             | কড়িও কোমল।। ১।। ১৯২     |
| তুমি               | সূর্য যখন উড়াল কেতন            | পরিশেষ।। ৮।। ১২৯         |
| তুমি<br>তুমি       | ঐ ছাপাখানাটার ভৃত               | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫২ |
| তৃণ                | হে বন্ধু প্ৰসন্ন হও             | চ্ৰতালি।। ৩।। ৪০         |
| তৃতীয়া<br>তৃতীয়া | কাছের থেকে দেয় না ধরা          | পুরবী।। ৭।। ১৭৮          |
| তেতুলের ফুল        | জীবনে অনেক ধন পাই নি            | শ্যামলী।। ১০।। ১৫৩       |
| তেজ                | সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি         | বনবাণী।। ৮।। ১১৫         |
| তে হি নো দিবসাঃ    | এই অজানা সাগরজলে                | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৫         |
| তোতাকাহিনী         |                                 | লিপিকা।। ১৩।। ৩৪৮        |
| তোমরা ও আমরা       | তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও | সোনার তরী।। ২।। ২১       |
| ত্যাগ              | ওগো মা রাজার দুলাল গোল চলি      | (খয়া।। ৫।। ১৪৭          |
| ভাগ                | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৩০   |
| ত্যাগ              | -                               | গল্প ক্রিছে।। ৯।। ৩০৩    |
| ত্যাগের ফল         | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৩২   |
| দয়ালু মাংসাশী     | -                               | বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪।। ৬৪২  |
| দরিদ্রা            | দরিদ্রা বলিয়া তোঁরে            | সোনার তরী।। ২।। ১০৯      |
| দর্শণ              | দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন তথাও | মহয়া।। ৮।। ৬৫           |
| দর্পহরণ            | -                               | গল্পজন্ম ১১।। ৪১৬        |
| দশের ইচ্ছা         | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৭৩   |
| मान                | ভেবেছিলাম চেয়ে নেব             | খেয়া।। ৫।। ১৫২          |
| দান                | কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে        | পূরবী।। ৭।। ১৫৯          |
| <b>मान</b>         | হে উষা তৰুণী                    | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১৪      |
| দানপ্রতিদান        | -                               | গলগুল ।। ১।। ৩৫৮         |
| দানমহিমা           | নিঝরিণী অকারণ অবারণ সুখে        | বীথিকা। ১০।। ৪০          |
| দানরিক্ত           | জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে       | কণিকা।। ৩।। ৫৬           |
| দামিনী             | -                               | চতুরঙ্গা। ৪।। ৪৪৫        |
| माग्रह्माच्य       | চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল    | মহয়া।। ৮।। ৩৩           |
| मा <b>नि</b> ग्रा  | -                               | গল্পভাছ।। ৮।। ৫২৪        |
| <u>দিক্বালা</u>    | দূর আকাশের পথ                   | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৫৪    |
| निधि<br>निधि       | জুড়ালো রে দিনের দাহ            | থেয়া।। ৫।। ১৮৮          |
| मिमि<br>-          | নদীতীরে মাটি কাটে               | क्रेडानि।। ७।। २১        |
| 1317               |                                 |                          |

| শিরোনাম           | প্রথম হত্ত                                                              | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <del>पि</del> पि  | _                                                                       |                                |
| দিন               | _                                                                       | গরগুছ।। ১০।। ৩৩৬               |
| দিন ও রাত্রি      | _                                                                       | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৬০         |
| দিনশেষ            | ভাঙা অতিথশালা                                                           | धर्म।। १।। १०१२                |
| <b>जिन्द</b> ार्थ | দিন শেষ হয়ে এল                                                         | <b>ट्या</b> ।। ७।। ১৮৫         |
| দিনান্তে          | বাহিরে তুমি নি <b>লে না মো</b> রে                                       | চিত্রা। ২।। ১৮৩                |
| দিনাবসান          | বাশি যখন থামবে ঘরে                                                      | মহ্যা।। ৮।। ৮১                 |
| <b>मिग्रा</b> ली  | জনতার মাঝে দেখিতে পাই নে                                                | পরিশেষ।। ৮।। ১৬৫               |
| <b>मीन्क</b> ा    |                                                                         | মহয়া।। ৮।। ৫৪                 |
| <b>नीका</b> त जिन | _                                                                       | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৫০         |
| मीना              | তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা                                         | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৮১         |
| मीत्नत मान        | মরু কহে, অধমেরে এত দাও জ্ব                                              |                                |
| मीन मान           | নিবেদিল রাজভূত্য                                                        |                                |
| দীপশিল্পী         | হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী                                                | কথা ও কাহিনী : কাহিনী।। ৪।। ৯৫ |
| <b>मी</b> भालि    | হে পুশরা, হে শিখা মহভা<br>হিমের রাতে ঐ গগনের                            | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৬               |
| দীপিকা            | প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়                                              | निवाक ।। ৯।। २৮०               |
| দুই               | -                                                                       | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৮               |
| দুই আমি           | বৃষ্টি কোথায় নুকিয়ে বেড়ায়                                           | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৯১         |
| দুই ইচ্ছা         | -                                                                       | শিশু ভোলানাথ।। ৭।।৮১           |
| দুই উপমা          | য়ে নদী হারায়ে স্রোত                                                   | পথের সঞ্চয়। ১৩।। ৬৫১          |
| দুই তীরে          | আমি ভালোবাসি আমার                                                       | চৈতালি।। ৩।। ২৮                |
| पुट फिल           | আরম্ভিছে শীতকাল                                                         | ক্ষণিকা।। ৪।। ২২১              |
| দুই পাখি          |                                                                         | সন্ধ্যাসংগীত :: ১ :: ২৯        |
| দুই বন্ধ          | খাচার পাখি ছিল সোনার খাচাটিত<br>মৃঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাকহৃদয়           | ত সোনার তর্মা। ২ 🗆 ত৫          |
| দুই বিঘা জমি      | শুধু বিঘে দুই ছিল মোর <del>ভূই</del>                                    | চৈতালি।। ৩।। ২৪                |
| দুই বোন           | দৃটি বোন তারা হেসে যায় কেন                                             | কথা ও কাহিনী : কাহিনী।। ৪।। ৮৭ |
| দুই বোন           | नुष्य स्थान आश्री (३१म यात्र (कन                                        | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৩০              |
| দুই সখী           | দূজন সখীরে দৃর হতে দেখেছিনু                                             | -11 611 820                    |
| <b>पृ</b> श्य     | गुजन गयादा मुद्र २८७ (४८४)इसू                                           | वीथिका।। ১०।। ৬৬               |
| দৃঃখ              | _                                                                       | धर्म।। १।। ८४०                 |
| দুঃখ যেন জাল      |                                                                         | শাস্তিনিকেতন।। ৭।। ৫২৯         |
| পেতেছে            | দংখ যেন কাল পেকেছে চাৰ দিকে                                             |                                |
| দুঃখ-আবাহন        | দুঃখ যেন জাল পেতেছে চার দিকে<br>আয় দুঃখ, আয় তুই                       | (नव अखक (अर)।। ३।। ३३०         |
| দুঃখমৃতি          | দুখের বেশে এসেছ বলে                                                     | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৭          |
| <b>पृ</b> ःथमण्णम | দুঃখ. তব যন্ত্ৰণায় যে দুদিনে                                           | (यंगा। ८।। ১৪৯                 |
| দুঃখহারী          | মুন্থের তথ্য ব্যার যে বুলিনে<br>মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে                 | পূরবী।। ৭।। ১৫৮                |
| <b>पृ</b> ःशी     | দুঃখী তুমি একা                                                          | শিশু।। ৫।। ৪১                  |
| <b>पू</b> ःमग्र   | বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার                                           | वीथिका।। ১०।। ৮৫               |
| <b>पू</b> ःमग्र   | যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থৱে                                          | विज्ञा। २।। ১८৯                |
| <b>पृ</b> क्षन    | সূর্যান্ত সন্ধা। আসংখ্য মন্দ্র মন্থ্রে<br>সূর্যান্তদিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা | কলনা। । ।। ১০৫<br>জন্ম         |
| A =- 1            | ্ৰিনা কান্ত নিক্ৰ বৰাক                                                  | वैथिका।। ১०।। ৮                |

| লিরোনাম                          | श्वम इड                          | अह ।। च्छा। भृष्ठी            |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                  | হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৭              |
| দুয়ার<br>দুয়োরানী              | ইচ্ছে করে, মা যদি তুই            | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৭৭         |
|                                  | মূৰ্মে যবে মন্ত আশা              | मानमी।। ১।। २৯०               |
| দূরম্ভ আশা<br>দূরাকা <i>ড</i> কা | কেন নিবে গেল বাতি                | <u> </u>                      |
| দুরাশা<br>দুরাশা                 |                                  | গর্ভজ্।। ১১।। ৩০৩             |
| मूर्तिन<br>मृक्ति                | এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ           | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৩৩             |
| मूर्मि <b>त</b>                  | দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি       | পরিশেষ।। ৮!। ১৪৪              |
| मूर्व् <b>कि</b>                 |                                  | গল্প জন্ম। ১১ । ৩৬৫           |
| দুৰ্বোধ                          | তুমি মোরে পার না বৃঝিতে          | সোনার তরী 🕕 ২ 🖂 ৭০            |
| দুর্বোধ<br>দুর্বোধ               | অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন        | भाग्रनी।। ३०।। ३५৮            |
| দুর্ভাগিনী                       | তোমার সম্মুখে এসে                | বীথিকা।। ১০।: ১৯              |
| দূৰ্লভ                           |                                  | শান্তিনিকেতন : ৮ ৷: ৫৫৪       |
| দূর্লভ জন্ম                      | এক দিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ     | क्रे <b>टानि</b> । । । ১৬     |
| <b>मृ</b> ष्ट्र                  | তোমার কাছে আমিই দুষ্ট            | শিশু ভোলানাথ ৷৷ ৭ ৷৷ ৭৩       |
| দূত                              | ছিনু আমি বিষাদে মগনা             | मह्या।। ৮।। ७১                |
| দূর<br>দূর                       | পুক্তোর ছুটি আসে যখন             | <b>निञ् ভानानाथ</b> ः १। १०   |
| দূরের গান                        | সুদূরের পানে চাওয়া              | मानाइ।। ১२।। ১৫১              |
| দূরবর্তিনী                       | সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম         | সানাই ৷ ৷ ১২ ৷ ৷ ১৯২          |
| <b>मृष्टिमा</b> न                |                                  | গল্পজ্য। ১১।। ৩৪৮             |
| <u>দেউল</u>                      | রচিয়াছিনু দেউল একখানি           | সোনার তরী 🖽 ২ 🕫 ৬৪            |
| দেওয়া-নেওয়া                    | বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল         | मानाइ।। ১२।। ১৬৭              |
| দেখা                             |                                  | শান্তিনিকেতন ខ ৭ 🖂 ৫৪৩        |
| দেখা                             | মোটা মোটা কালো মেঘ               | <b>श्रुम्फ</b> ।। ४।। २००     |
| ্দুন <b>পোওনা</b>                | -                                | গল্প গ্রহণ চন। ৪৯৫            |
| দেবতা                            | দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চা       | ग्र वीथिका।। ১०।। ৯১          |
| দেবতার গ্রাস                     | গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা         | কথা ও কাহিনী : কাহিনী।। ৪।।৮৯ |
| দেবতার বিদায়                    | দেবতামন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ       | क्रजान्।। ७।। ১२              |
| <u>দেবদারু</u>                   | তপোমশ্ব হিমাদ্রির ব্রহ্মরক্স     | বনবাণী।। ৮।। ৯৩               |
| <u>দেবদারু</u>                   | দেবদাৰু, তুমি মহাবাণী            | वीथिका।। ১०।। ८७              |
| দেশীয় রাজা                      | -                                | আष्म्राक्ति।। २।। ७৮९         |
| দেশের উন্নতি                     | বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ             | मानमी।। ১।। २৯৩               |
| দেশের কথা                        | •                                | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৭৬          |
| দেশের কাব্রু                     | -                                | পদ্মীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৬৭       |
| দেশনায়ক                         | -                                | সমূহ।। ৫।। ৬৯১                |
| দেশহিত                           |                                  | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৮৯          |
| দেশান্তরী                        | প্রাণধারণের বোঝাখানা             | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮৫           |
| দেহের মিলন                       | প্ৰতি অঙ্গ কাঁদে                 | কড়িও কোমল।। ১।। ১৯৮          |
| <b>(मान</b>                      | আলোকরসে মাতাল রাতে               | ন্টরাজ।। ৯।। ২৯৬              |
| <b>দোলা</b>                      | ঝিকিমিকি বেলা                    | ছবি ও গান।। ১।। ৯৪            |
| দোসর                             | দোসর আমার, দোসর ওগো              | <b>প্রবী</b> ।। १।। ১৫৩       |

| শিরোনাম             | প্ৰথম ছব্ৰ                          | अष्ट्र ।। यन्त्र।। शृष्टी       |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| দ্ৰষ্টা             | -                                   | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬০৮          |
| দ্রুত বুদ্ধি        | -                                   | বিবিধ প্রসঙ্গ।৷ ১৪।৷ ৭০১        |
| <b>বা</b> রে        | একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে            | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩৪             |
| •                   | একা আছ নিৰ্জন প্ৰভাতে               | বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।1 ৬৬৬   |
| <b>দ্বি</b> ধা      | -                                   | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৬৪          |
| দ্বিধা              | বাহিরে যার বেশভৃষার                 | বিচিত্রিতা ৷৷ ৯ ৷ ৷ ৩২          |
| দ্বিধা              | এসেছিলে তবু আস নাই                  | সানাই।। ১২।। ১৭৮                |
| দৈত                 | আমি যেন গোধুলিগগন                   | महर्या । । ৮ । । ১৬             |
| <b>দৈত</b>          | সেদিন ছিলে তৃমি                     | শ্যামলী ৷ ৷ ১০ ৷ ১৩৯            |
|                     | প্রথম দেখেছি তোমাকে                 | শामनी (গ্ৰ.প.)।। ১০।। ৬৭০       |
| ধশ্মপদং             | •                                   | ভারতবর্ষ ৷৷ ২ ৷ ৷ ৭৫৪           |
| ধরা কথা             | -                                   | বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪। ৭০০          |
| ধরা পড়া            | চাদের সাথে চকোরীর                   | কল্পনা (গ্ৰ.প.) ৷৷ ৪ ৷৷ ৭৩৭     |
| ধরাতল               | ছোটো কথা. ছোটো গীত                  | क्रेंग्रांन । ७ । ७०            |
| ধর্ম                | -                                   | -11911989                       |
| ধর্                 | -                                   | আলোচনা:: ১৫:: ১৭                |
| ধর্মের অধিকার       | ~                                   | সঞ্চয়::৯:।৫৫৬                  |
| ধর্মের অর্থ         | -                                   | ऋखा। ≽ाः ৫৩৪                    |
| ধর্মের নবযুগ        |                                     | अक्षरा । ३।। ৫२৮                |
| ধর্মের সরল আদর্শ    | -                                   | ধর্ম।। ৭ :: ৪৬০                 |
| ধর্মপ্রচার          | ওই শোনো ভাই বি <del>শু</del>        | মানসী 🖂 ১ 🖂 ৩১৮                 |
| ধর্মপ্রচার          | -                                   | ধর্মা। ৭ ৷৷ ৪৭৫                 |
| ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত | -                                   | श्राप्तमाः ७।। ৫১२              |
| ধর্মমোহ             | ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে        | পরিশেষ 🗄 ৮ 🖂 ২০৬                |
| ধর্মশিক্ষা          | •                                   | সঞ্জ্য :: ৯ : । ৫৪৪             |
| ধাবমান              | যেয়ো না ষেয়ো ন্য বলি কারে ডাকে    | পরিশেষ 🗆 ৮ 🗀 ১৭৩                |
| ধীর যুক্তান্মা      |                                     | শান্তিনিকেতন । ৭।। ৬৬৩          |
| धृनि                | অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা | <u> </u>                        |
| ধ্যান               | নিতা তোমায় চিত্ত ভরিয়া            | মানসী 🖂 ১ 🗆 ৩৩০                 |
| ধান                 | যত ভালোবাসি, যত হেরি বড়ো ক'রে      | क्रेडानि ।। ७∶ ७২               |
| ধ্যান               | কাল চলে আসিয়াছি                    | वीथिका।। ১० । २১                |
| ধ্যানভঙ্গ           | পদ্মাসনার সাধনাতে                   | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৩        |
| ধুবসতা              | আমি বিন্দুমাত্র আলো                 | কণিকা 🖂 ৩ 🖂 ৭ ১                 |
| ধুবাণি তস্য নসান্তি | রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অঞ্চধারা   | কণিকা।। ৩।। ৬৬                  |
| ধবংস                |                                     | গরসর।। ১৩।। ৫০৬                 |
| ধ্বনি               | জন্মেছিনু সৃষ্ম তারে বাধা মন নিয়া  | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৭            |
| ধ্বনাাত্মক শব্দ     | -                                   | म्बिठ्यु।। ७।। ७२৮              |
| নকল গড়             | জলস্পর্শ করব না আর                  | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ৬৬     |
| নকলের নাকাল         | •                                   | সমাজ।। ৬।। ৫৩৪                  |
| নক্ষত্ৰলোক          |                                     | বি <b>শ্বপ</b> রিচয়।। ১৩।। ৫৩৬ |

| শিরোনার্য          | প্রথম ছব্র                    | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা       |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| নগরল <b>ন্দ্রী</b> | দুর্ভিক শ্রাবন্তীপুরে         | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। ८७ |
| নগরসংগীত           | কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত      | ठिजा। २।। ১৭०                 |
| নটরাজ              | -                             | -11211500                     |
| নটার পূজা          | -                             | -11211511-                    |
| নতিস্বীকার         | তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়    | কণিকা।। ৩।। ৬৫                |
| নতুন কাল           | কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে        | সেঁজুতি।। ১১।। ১৩৯            |
| নতুন পুতুল         | -                             | निभिका।। ১৩।। ७৫७             |
| নতুন রঙ            | এ ধৃসর জীবনের গোধৃলি          | সানই।। ১২।। ১৫৯               |
| नमी                | ওরে তোরা কি জানিস কেউ         | नमी।। २।। ১२১                 |
| नमी ७ कुल          | -                             | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৪০        |
| নদীর প্রতি খাল     | খাল বলে, মোর লাগি             | কণিকা।। ৩।। ৬১                |
| नमीপर्थ            | গগন ঢাকা ঘন মেঘে              | সোনার তরী।। ২!। ৬২            |
| নদীযাত্রা          | চলেছে তরণী মোর শান্ত বায়ুভরে | क्रिडानि।। ७१<br>इ.स.च्या     |
| নন্দিনী            | প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি        | मह्या।। ৮।। ५১                |
| নব পরিচয়          | জন্ম মোর বহি যবে              | বীথিকা।। ১০।। ৫০              |
| নব বিরহ            | হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে    | কল্পনা। ৪।। ১৩৬               |
| নবজাতক             | -                             | -11 2511 202                  |
| নবজাতক             | নবীন আগন্তুক ়নব যুগ তব       | নবজাতক।। ১২।। ১০৫             |
| নববঙ্গদম্পতির      |                               |                               |
| <u>(প্রমালাপ</u>   | জীবনে জীবনে প্রথম মিলুন       | মানসী া ১৪ ৩২৩                |
| নববধৃ              | চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার    | <b>भट्या</b> ।। ७ ।। ५७       |
| নববর্ষ             | -                             | ভারতবর্ষ ৮২৮ ১৯৭              |
| নববর্ষ             | -                             | धर्म । ५ । । ४৮३              |
| নববৰ্ষ             | -                             | শাস্থিনিকেতন। ৮ ৷ ৷ ৬১৭       |
| নববর্ষা            | -                             | বিচিত্র প্রবন্ধ।। ৩।। ৬৮৮     |
| নববৰ্ষা            | হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে      | ক্ষণিকা। ৪।। ২৩১              |
| নববর্ষে            | নিশি অবসানপ্রায়              | जिज्ञा । ३ । १ १ १ १          |
| নবযুগ              | -                             | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৭৪      |
| নবযুগের উৎসব       | -                             | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৯৬        |
| নবীন               | -                             | -112211509                    |
| নবীন অতিথি         | ওয়ে নবীন অতিথি               | শিশু।। ৫।। ৪৮                 |
| নমস্কার            | প্রভু, সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে  | বীথিকা।। ১০।। ৮৮              |
| নমস্তেই স্ত        | -                             | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৬৬        |
| নম্রতা             | কহিল কঞ্চির বেড়া ওগো পিতামহ  | কণিকা।। ৩।। ৫৭                |
| নরকবাস             | কোথা যাও মহারাজ               | কাহিনী। ৩।। ১০৯               |
| নরনারী             | -                             | প্রভৃত।। ১।। ৮৯৫              |
| নর্মাল স্কুল       | -                             | জীবনম্মতি।। ৯।। ৪২১           |
| নলিনী              | -                             | -11 5811 950                  |
| নষ্টনীড়           |                               | গল্পগুক্ত ।। ১১।। ৩৮২         |

| নাইস্বপ্ন নাগরী বাঙ্গসূনিপূণা, শ্লেখবাণসন্ধানদারণা নাটক নাটক লিখেছি একটি দ্ব অভীতের পানে আন্তর্বত আর যে মধুমাধুরী পৃঞ্জিত নানা বিদ্যার আয়োজন না-পাওয়া বান্দর্বর প্র বিদ্যার বিষ্কর বিষ্কর প্র বিষ্কর । । ১০ । ২৪ বান্দরর বিষ্কর বার যে মধুমাধুরী পৃঞ্জিত নামকরণ নামকরণ নামকরণ নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে পাড়ার সবাই তারে ডাকে নামার বিশা নার বিশা বিশা বিশা বিশা বিশা বিশা বিশা বিশা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | শিরোনাম                | প্রথম ছত্র                          | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| নাগরী নাটক নাটক নাটক নাটক নাটক নাটক নাটক নাটক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | নষ্টশ্বপ্ল             | কালকে রাতে মেঘের গরজ্বনে            | •                                       |
| নাটক লিখেছি একটি পুনন্দ।। ১০। ২৪ নাট্যশেষ দূর অতীতের পানে বীথিকা।। ১০।। ২৪ নাতবউ অস্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত নানা বিদ্যার আয়োজন না-পাওয়া ওগো মোর না-পাওয়া গো নামকরণ - নামকরণ বাদলরেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯৭ নামকরণ বাদলরেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯০ নামকরণ বাদলরেলায় গৃহকোণে বাদলরায় ভিল নারিকেল সমুদ্রের কল হতে বহু দ্রে বনবাণী।। ৮।। ১০৪ নারীর তুলি মাছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ নারীর বর্তবা নারীর কর্তবা পুরুষকোল পুরুষকোল হিল। নারীর কর্তবা পুরুষকোল বিত্তবিহীন মেঘ নিঃম্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা নিছনি নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ক্রানা ৩০। ১৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | নাগরী                  | वाक्रमुनिश्रुणा, श्लायवागमकानमात्रः |                                         |
| নাচালেষ দূর অতান্তের পানে নাতবউ অস্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জত নানা বিদারে আয়োজন না-পাওয়া নামকরণ নামকরণ নামকরণ নামকরণ নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে পাড়ার সবাই তারে ডাকে নামের খেলা নারিকেল সমুদ্রের কৃল হতে বহু দূরে নারী তৃমি এ মনের সৃষ্টি নারী র তৃমি এ মনের সৃষ্টি নারীর উক্তি নারীর কর্তবা প্রক্ষেপর্ধায় মন্ত পুরুষেরে নারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল নারীর জাল নারীর জাল নারীর জাল নারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর জাল বারীর জাল বারীর ক্রান্তর নারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর ক্রান্ত বারীর ক্রান্ত বান্তির প্রক্রমন্ত বিশ্বনীমা মন্ত পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা পুরুষ্ঠতল বারীর কর্তবা বার্লির পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে বার্লিংশ্ব ক্রান্ত কলকন্তামে চলা গয়ো রে বার্লিংশ্ব কলকন্তামে চলা গয়ো রে বার্লির বিশ্ববিহীন মেঘ নিঃস্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বিশ্ববিধা। ৩।। ৩৪ বিশ্ববা।। ৩০ বিশ্ববা। বিশ্ববা। বিশ্ববা। বিশ্ববা। বিশ্ববা। বিশ্ববা | নাটক                   |                                     |                                         |
| নাতবউ নানা বিদারে আয়োজন না-পাওয়া নানকরণ না-পাওয়া নামকরণ নামকরণ নামকরণ নামকরণ নামকরণ নামকরণ নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে নামকরণ নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে নামকরণ নামকর   | নাট্যশেষ               | দূর অতীতের পানে                     | বীথিকা। ১০। ১৪                          |
| নানা বিদারে আয়োজন না-পাওয়া নানকরণ না-পাওয়া নামকরণ নাম       | নাতবউ                  |                                     | প্রহাসিনী (সং)। ১১।। ১১                 |
| না-পাওয়া ওগোঁ মোর না-পাওয়া গো প্রবী।। ৭। ১৯০ নামকরণ - সঞ্চয়।। ৯। ৫২৬ নামকরণ দেয়ালের ঘেরে যারা প্রকাদিনী (সং)।। ১২।। ৪২ নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯৭ পাডার সবাই তারে ডাকে সানাই।। ১২।। ১৯৭ নামঞ্জুর গল্প - পাডার সবাই তারে ডাকে সানাই।। ১২।। ১৯৭ নামঞ্জুর গল্প - গল্পভেল্প। ১২।। ৩৯৫ লামের খেলা - লারিকেল সমুদ্রের কৃল হতে বহু দ্রে বনবাণী।। ৮।। ১০৪ নারী ভূমি এ মনের সৃষ্টি চৈতালি।। ৩।। ৩১ নারী বাতম্বম্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে সানাই।। ১২।। ১৮৪ নারীর উক্তি মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ সানাই।। ১২।। ১৮৪ নারীর কর্তবা পুরুষের পক্ষে সব তম্বমম্ব মিছে প্রকাশি (সং)।। ১২।। ৪৫ নারীর দান একদা প্রাতে কৃঞ্জতলে ভিন্রা।। ২।। ১৯৪ নারীর পান একদা প্রাতের তেল নারীক হইতে খুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নিঃম্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ শব্দত্তর (পরি)।। ৬।। ৭৩২, ৭৩৩ কণিকা।। ৩।। ৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | নানা বিদ্যার আয়োজ     | ন                                   | खीतन्याक ॥ ५ ॥ ० ००                     |
| নামকরণ দেয়ালের যেরে যারা প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪২ নামকরণ একদিন মুখে এল নৃতন এ নাম আকাশপ্রদীপা। ১২।। ১৯৭ নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯৭ নামজুর গল্প - পাড়ার সবাই তারে ডাকে সানাই।। ১২।। ১৯৫ নামজুর গল্প - গল্পভায়। ১২।। ৩৯৫ নামের খেলা - গল্পভায়। ১২।। ৩৯৫ নারিকেল সমুদ্রের কল হতে বহু দূরে বনবাণী।। ৮।। ১০৪ নারী তৃমি এ মনের সৃষ্টি চৈতালা। ৩।। ৩১ নারী বারী - কালান্তর।। ১২।। ১৮৪ নারীর উক্তি মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ কালান্তর।। ১২।। ১৮৪ নারীর কর্তর। পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে নারীর দান একদা প্রাত্তে কুঞ্জতলে চিত্রা।। ২।। ১৯৪ নারীপ্রগতি তৃমেছিনু নাকি মোটরের তেল প্রহাসিনী। ১২।। ১০ নাসিক হইতে বুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী। ১২।। ১০ নাহিল নিংশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নাছনি নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | না-পাওয়া              | ওগো মোর না-পাওয়া গো                | श्वती। १। ১১०                           |
| নামকরণ একদিন মুখে এল নৃতন এ নাম আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ১৯৭ নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯৭ সানাই গ্র.প.)।। ১২।। ৭০৭ নামপুর গল্প - পাড়ার সবাই তারে ডাকে সানাই।। ১২।। ৩৯৫ নামের খেলা - নারিকেল সমুদ্রের কল হতে বহু দূরে কনবাণী।। ৮।। ১০৪ নারী ভূমি এ মনের সৃষ্টি চেতালি।। ৩।। ৩১ নারী স্বাতস্ত্রম্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে সানাই।। ১২।। ১৮৪ নারীর উক্তি মিছে তর্ক — থাক্ তবে থাক্ নারীর কর্তবা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে ব্রুষ্ণতলে নারীর দান একদা প্রাত্ত কুঞ্জতলে নারীপ্রগতি তনছিনু নাকি মোটরের তেল প্রস্কারণ কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী। ১২।। ১৯৪ বাহালি শরংবেলার বিন্তরিহীন মেঘ দেছ্বি।। ১১।। ১৪৭ নিঃম্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নাকরের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | নামকরণ                 | •                                   | 21862111 211 42 P                       |
| নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯৭  নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯৭  নামঞ্জুর গল্প - গল্পভছে।। ১২।। ৩৯৫  নামের খেলা - লিপকা।। ১৩।। ৩৩৫  নারী তৃমি এ মনের সৃষ্টি চিত্রালা। ৩।। ৩১  নারী রাতন্ত্রস্পর্ধায় মন্ত পুরুষের সানাই।। ১২।। ১৮৪  নারীর উক্তি মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ সানাই।। ১২।। ১৮৪  নারীর কর্তবা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে বিনা। ২০।১ ১৯৪  নারীর দান একদা প্রাত্তে কুঞ্জতলে বিন্তানির দান একদা প্রাত্তর তেল  নাসিক হইতে  খুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী। ১২।। ১৪৫  নিঃম্ম্ কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০  নাজর ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | নামকরণ                 | দেয়ালের ঘেরে যারা                  | প্রসিত্রী (সং)। ১১। ৫১                  |
| নামকরণ বাদলবেলায় গৃহকোণে সানাই।। ১২।। ১৯৭ পাড়ার সবাই তারে ডাকে সানাই (গ্র.প.)।। ১২।। ৭০৭ নামঞ্জুর গল্প - গল্পভ্যন্থা ১২।। ৩৯৫ লিপকা।। ১৩।। ৩৩৫ নারিকেল সমুদ্রের কল হতে বহু দূরে বনবাণী।। ৮।। ১০৪ নারী তুমি এ মনের সৃষ্টি চৈতালা। ০।। ৩১ নারী স্বাডন্ত্রম্পর্ধায় মন্ত পুরুষেরে সানাই।। ১২।। ১৮৪ নারীর উক্তি মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ নারীর কর্ত্রবা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে নারীর দান একদা প্রাত্তে কৃঞ্জতলে চিত্রা।। ২।। ১৯৪ নারীপ্রগতি তুনেছিনু নাকি মোটরের তেল প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নাসিক হইতে খুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নিঃশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নাছনি নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | নামকরণ                 |                                     | जाकामश्रीला । ८५।। ४२                   |
| পাড়ার সবাই তারে ডাকে  নামঞ্জুর গল্প নামঞ্জুর গল্প নামের খেলা নারিকেল সমুদ্রের ক্ল হতে বহু দূরে নারী তুমি এ মনের সৃষ্টি নারী নারী নারী নারী নারী তুমি এ মনের সৃষ্টি নারীর উক্তি নারীর উক্তি নারীর কর্তবা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে নারীর দান একদা প্রাত্ত কুঞ্জতলে নারীর দান নারীর দান ত্রিকা নারীর দান ত্রকদা প্রাত্ত কুঞ্জতলে নারীর দান নারীর দান নারীর দান ক্রমণা প্রত্মি ত্রনিছিন নাকি মোটরের তেল সাসিক হইতে স্বুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে নারীর দান নিংশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা নিছিন নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি স্বিভান তা। ৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | নামকরণ                 |                                     | अभावे । ১১। ১১०                         |
| নামঞ্জুর গল্প - নামের খেলা - নারিকেল সমুদ্রের কল হতে বহু দূরে বনবাণী।। ৮।। ১০৪ নারী তৃমি এ মনের সৃষ্টি চেতালি।। ৩।। ৩১ নারী স্বাতস্ত্রম্পর্ধায় মন্ত পুরুষেরে সানাই।। ১২।। ১৮৪ নারীর উক্তি মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ নারীর কর্তবা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ নারীর দান একদা প্রাত্তে কৃঞ্জতলে চিত্রা।। ২।। ১৯৪ নারীপ্রগতি তুনেছিনু নাকি মোটরের তেল নাসিক হইতে বুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নাইন নিঃম্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নিছের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                     |                                         |
| নামের খৈলা নারিকেল সমুদ্রের কল হতে বহু দূরে নারী তৃমি এ মনের সৃষ্টি নারী নারী বাজন্মপর্ধায় মন্ত পুরুষেরে নারী নারী নারী নারী নারী কর্তন নারীর উক্তি নারীর কর্তন। পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে নারীর কর্তন। পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে নারীর দান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে নারীর দান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে নারীর পান ত্রকদা প্রাতে কুঞ্জতলে নারীর পান নারীর পান ক্রমান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে নারীর পান নারীর পান ক্রমান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে নারীর পান নারীর পান ক্রমান একদা প্রাতের কেল নারীর পান ক্রমানী সংলা ১২।। ১৯৪ প্রহাসিনী (সংলা ১২।। ১০ বিশ্বদাব নিংশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা নিছনি নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কল হতে বহু দূরে বনবাণী ।। ৮।। ১০৪ কানারী । ৮।। ১০৪ কালান্তর ।। ১২।। ১৮৪ কালান্তর । ব্রহাসিনী সংলা ১২।। ১৯৪ প্রহাসিনী সংলা ১২।। ১৯৭ বীথিকা।। ১০।। ৯০ কালত্ব্ব (পরি)।। ৬।। ৭৩২, ৭৩৩ কিনিকা।। ৩।। ৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | নামঞ্জুর গল্প          | -                                   | が日本版 ( 4.1. ) ( ) 3 ( ) 4 ( ) 4 ( )     |
| নারিকেল সমুদ্রের কৃল হতে বহু দূরে বনবাণী।। ৮।। ১০৪ নারী তৃমি এ মনের সৃষ্টি চিত্রালি।। ৩।। ৩১ নারী বাত্রস্পর্ধায় মন্ত পুরুষের সানাই।। ১২।। ১৮৪ নারীর উক্তি মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ মানসী।। ১।। ২৬৬ নারীর কর্ত্রবা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৫ নারীর দান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে চিত্রা।। ২।। ১৯৪ নারীপ্রগতি শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নাসিক হইতে বুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫ নিঃশেষ শরৎবেলার বিন্তরিহীন মেঘ সেজুতি।। ১১।। ১৪৭ নিঃশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নাজর ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | নামের খেলা             | -                                   | लिशिका । ১०। ०००                        |
| নারী তৃমি এ মনের সৃষ্টি চিত্রালি।। ৩।। ৩১ নারী স্বাতস্ত্রম্পর্ধায় মন্ত পুরুষেরে সানাই।। ১২।। ১৮৪ নারীর উক্তি মিছে তর্ক— থাক তবে থাক লান্ডর।। ১২।। ৬২১ নারীর কর্তবা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে নারীর দান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে চিত্রা।। ২।। ১৯৪ নারীপ্রগতি শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নাসিক হইতে বুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নিঃশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নিছেন কর্ত্র প্রাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | নারিকেল                | সমুদ্রের কল হতে বহু দরে             | वनवाशी। ५॥ ५००                          |
| নারী নারী নারী নারী নারী নারী নারী নারী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নারী                   |                                     | किन्द्रिया वर्ष                         |
| নারী - কালান্তর।। ১২।। ৬২১ নারীর উক্তি মিছে তর্ক — থাক্ তবে থাক্ নারীর কর্ত্রনা পুরুষ্ঠের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে পারীর দান একদা প্রাতে কৃঞ্জতলে নারীর দান একদা প্রাতে কৃঞ্জতলে নারীপ্রগতি শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল নাসিক হইতে খুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নিঃশেষ শরৎবেলার বিন্তবিহীন মেঘ সেজুতি।। ১১।। ১৪৭ নিঃশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নিছেন ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নারী                   |                                     |                                         |
| নারীর কর্ত্রনা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্ নারীর কর্ত্রনা পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে নারীর দান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে চিদ্রা।। ২।। ১৯৪ নারীপ্রগতি শুনছিনু নাকি মোটরের তেল নাসিক হইতে খুড়ার পত্র কলকস্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নিঃশেষ শরৎবেলার বিস্তবিহীন মেঘ স্কৈজুতি।। ১১।। ১৪৭ নিঃশেষ কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নিছনি নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | নারী                   |                                     |                                         |
| নারীর কর্ত্ব। নারীর দান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে নারীর দান একদা প্রাতে কুঞ্জতলে নারীর দান নারীপ্রগতি ভানছিন নাকি মোটরের তেল প্রতার পত্র কলকস্তামে চলা গয়ো রে লাংশ্ব শরৎবেলার বিস্তবিহীন মেঘ নাইর কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা নিক্রের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫ ক্রিয়ান ১২।। ১০ প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫ ক্রিয়ান ১২।। ১০ প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫ ক্রিয়ান ১১।। ১১।। ১৪৭ বীথিকা।। ১০।। ৯০ শব্দতত্ত্ব (পরি)।। ৬।। ৭৩২, ৭৩৩ কণিকা।। ৩।। ৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | নারীর উক্তি            | মিছে তৰ্ক— থাক তবে থাক              | भारती । २ । २४%                         |
| নারীর দান একদা প্রাতে কৃঞ্জতলে চিদ্রা।। ২।। ১৯৪ নারীপ্রগতি শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নাসিক হইতে খুড়ার পত্র কলকস্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫ নিঃশেষ শরৎবেলার বিস্তবিহীন মেঘ স্কৈছুতি।। ১১।। ১৪৭ নিঃস্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ নাছনি নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | নারীর কর্তব।           |                                     | প্রসামনী (সং১৮১১৮ ০৫                    |
| নারীপ্রগতি শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল প্রহাসিনী।। ১২।। ১০ নাসিক হইতে যুড়ার পত্র কলকস্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫ নিঃশেষ শরৎবেলার বিস্তবিহীন মেঘ সৈজুতি।। ১১।। ১৪৭ নিঃশ্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০ শব্দতম্ব (পরি)।। ৬।। ৭৩২, ৭৩৩ নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                     | िकारा ३११ ४५०                           |
| নাসক হইতে খুড়ার পত্র কলকন্তামে চলা গয়ো রে প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৫ নিঃশেষ শরৎবেলার বিস্তবিহীন মেঘ সেঁজুতি।। ১১।। ১৪৭ নিঃস্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।৷ ৯০ নিছনি নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | নারীপ্রগতি             |                                     | अञ्चिति । ১১॥ ১०                        |
| নিঃশেষ শরৎবেলার বিস্তবিহীন মেঘ সৈঁজুতি। ১১। ১৪৭<br>নিঃস্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা। ১০। ৯০<br>নিছনি শব্দতত্ত্ব (পরি)। ৬। ৭৩২, ৭৩৩<br>নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | নাসিক হইতে             |                                     | 421111111111111111111111111111111111111 |
| নিঃশেষ শরৎবেলার বিস্তবিহীন মেঘ সৈজুতি।। ১১।। ১৪৭<br>নিঃম্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০<br>নিছনি শব্দতত্ত্ব (পরি)।। ৬।। ৭৩২, ৭৩৩<br>নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | খুড়ার পত্র            | কলকন্তামে চলা গয়ো রে               | প্রসিমী (সং)। ১১। ১১                    |
| নিঃম্ব কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা বীথিকা।। ১০।। ৯০<br>নিছনি শব্দতম্ব (পরি)।। ৬।। ৭৩২, ৭৩৩<br>নিজের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি কণিকা।। ৩।। ৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নিঃশেষ                 |                                     | क्रक्ति। २२।। २००                       |
| নিছের ও সাধারণের চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি কণিকা।। ৩।। ৬৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | নিঃস্ব                 |                                     | वीथिका। ১०। ১०                          |
| निष्मत्र उ मार्वातरभव भक्त कर्रं, विस्त्र जात्ना मिरस्रोष्ट् किनका।। ७।। ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | নিছনি                  |                                     | শক্তর (পরি)। ১৮। ১৯১ ১৯১                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | নিক্ষের ও সাধারণের     | চন্দ্ৰ কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি      | क्रिका । १०००                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | নিতাধাম                | -                                   | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬০৮                  |
| ানপ্রতা রাজার ছেলে ফরেছি দেশে দেশে সোনাব ত্রী ৮২৮১%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে         | সোনাব তবী ৷৷ ১ ৷৷ ১৯                    |
| নিপ্রিতার চিত্র মায়ায় রয়েছে বাধা প্রদোষ-আধার কড়ি ও ক্রোমল । ১ । ১০১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | মায়ায় রয়েছে বাধা প্রদোষ-আধার     | কড়ি প কোমল। ১০১১                       |
| নিন্দুকের দুরাশা মালা গাঁথিবার কালে কণিকা।। ৩।। ৫৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | নিন্দুকের দুরাশা       | মালা গাথিবার কালে                   | क्षिका। ७।। ८०                          |
| নিন্দুকের প্রতি নিবেদন হউক ধনা তোমার যশ মানসী।। ১।। ৩০৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নিন্দুকের প্রতি নিবেদন | হউক ধনা তোমার যশ                    |                                         |
| নিবেদন অজ্ঞানা খনির নৃতন মণির মহয়া।। ১।। ২৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निर्वपन                |                                     |                                         |
| নিভৃত আশ্রম সন্ধায় একেলা বসি বিজন ভবনে মানসী।। ১।। ২৬৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | নিভৃত আশ্ৰম            | সন্ধাায় একেলা বসি বিজন ভবনে        |                                         |
| নিমন্ত্রণ মনে পড়ে,যেনএককালে লিখিতাম বীথিকা।। ২০।। ২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | মনে পড়ে,যেনএককালে লিখিতাম          | वीथिका।। ১०।। ১०                        |
| নিমন্ত্রণ প্রজাপতি যাদের সাথে প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | নিমন্ত্রণ              | প্রজাপতি যাদের সাথে                 |                                         |
| নিয়ম ও মৃক্তি শান্তিনিকেতন্য ৭ ৷৷ ৬৭১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                     | শান্তিনিকেজন্ম ৭ ৷ ১৯৭১                 |
| নিরহন্ধার আত্মন্তরিতা বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪।। ৭০৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | নিরহঙ্কার আত্মন্তরিতা  |                                     | বিবিধ প্রসঙ্গ ৷৷ ১৪ ৷৷ ৭০.৩             |
| নিরাকার উপাসনা আধুনিক সাহিত্য (পরি)।। ৫।। ৬১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | নিরাকার উপাসনা         |                                     | আধনিক সাহিত্য (পরি)।। ৫০০৯১৮            |

| শিরোনাম              | প্রথম ছত্র                      | श्रष्ट्र ।। चन्छ।। शृष्टी          |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| নিরাপদ নীচতা         | তুমি নীচে পাকে পড়ি ছড়াইছ পাক  | किंगिमा। ७।। ७२                    |
| নিরাবৃত              | যবনিকা-অন্তরালে মর্ত পৃথিবীতে   | পরিশেষ।। ৮।। ১৮২                   |
| নিক্দেশ যাত্ৰা       | আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে      | সোনার তরী।। ২।। ১১৩                |
| নিরুদাম              | তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে          | (च्या।। १८।। ১৬१                   |
| নিঝরিণী              | ঝর্না, তোমার স্ফটিকজ্ঞলের       | भएसा।। ৮।। २०                      |
| নির্বারের স্বপ্নভঙ্গ | আজি এ প্রভাতে প্রভাতবিহগ        | প্রভাতসংগীত 🖂 🕽 🖂 ৫০               |
| <b>निर्म</b> या      | ডমকতে নটরাজ বাজালেন             | সানাই (গ্ৰ.প.) H ১২ H ৭০২          |
| নিৰ্বাক              | মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু      | পরিশেষ।। ৮।। ১৬০                   |
| নিৰ্বাক              | এসো অন্তরে গম্ভীর নির্বাক       | পত্রপুট (গ্র.প.) 🖂 ১০ 🖂 ৬৬৯        |
| নির্বিশেষ            | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।: ৫৯০             |
| নিৰ্ভয়              | আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা         | <b>प्रदेश</b> । । ৮ । । २          |
| নিভীক                | নবজাগরণ-চঞ্চল তব পাখা           | বিচিত্রিতা (গ্র.প.) 🗆 ৯ 🖰 ৬৬৪      |
| নির্লিপ্ত            | বাছা রে মোর বাছা                | শিশু ৷ ৫ ৷ ৷ ১৫                    |
| নিশীথে               | -                               | গল্পুন্ত হৈ ১০০০ ৩২১               |
| নিশীথচেতনা           | ন্তব্ধ বাদুড়ের মতো             | ছবি ও গান 🗦 🗆 ১২৯                  |
| নিশীথজগৃং            | জন্মেছি নিশীথে আমি              | ছবি ও গান 🕠 ১২৫                    |
| নিষ্ঠতি              | মা কেঁদে কয়, মঞ্জী মোর         | পলাতকা 🕒 ৭ 👉 ২০                    |
| নিষ্ঠা               | -                               | শান্তিনিকেতন :: ৭ :                |
| নিষ্ঠার কাজ          | -                               | শা <del>ভিনিকেত</del> ন : ৭ :: ৬২৫ |
| নিষ্ঠুর সৃষ্টি       | মনে হয় সৃষ্টি বৃঝি             | মানসী 🖽 🕽 🖂 ২৪৯                    |
| নিষ্ণল উপহার         | নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার ভল | কথা ও কাহিনী : কাহিনী :- ৪+ ৯৩     |
|                      | নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল    | কথা ও কাহিনী : (গ্ৰ.প.) । ৪।৭৩১    |
| নিফল কামনা           | বৃথা এ ক্রন্সন                  | মানসী⊞ ১⊟ ২৪০                      |
| নিষ্ণল প্রয়াস       | এই-যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভূবন   | মানসী ৷ ৷ ১ ৷ ৷ ২৬৪                |
| নীড ও আকাশ           | নীড়ে বঙ্গে গেয়েছিলেম          | খেয়া ৷৷ ৫ ৷৷ ১৮৩                  |
| নীড়ের শিক্ষা        | -                               | শান্তিনিকেতন । ৭ ৷ ৷ ৬৫১           |
| নীরব কবি ও           |                                 |                                    |
| অশিক্ষিত কৰি         | ā -                             | সমালোচনা 🗆 ১৫ 🖂 ৭৯                 |
| নীরব তন্ত্রী         | তোমার বীণায় সব তার বাঞ্        | চিত্রা। ২।। ১৯৯                    |
| নীলমণিলতা            | ফাল্পন মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে | বনবাণী।। ৮।। ৯৫                    |
| নীহারিকা             | বাদল-শেষের আবেশ আছে ছুয়ে       | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৮                |
| 亚                    | ফাল্পনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ     | বীথিকা।। ১০।। ৭৬                   |
| নৃতন                 | হেথাও তো পশে সূর্যকর            | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৬২              |
| নৃতন                 | আমরা খেলা খেলেছিলেম             | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৬              |
| নৃতন অবতার           | -                               | ব্যঙ্গকৌতৃক।। ৪।। ৩৪৫              |
| নৃতন ও পুরাতন        | -                               | व्यक्तिन।। ७।। ४৯৯                 |
| নৃতন ও সনাতন         | রাজা ভাবে, নব নব আইনের ছলে      | কণিকা।। ৩।। ৬৪                     |
| নৃতন কাল             | নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে       | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৯              |
|                      | क्रांचारक स्थारम (शारके शक्त    | 96745 II W II 5/09                 |

আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন

এক দিন গরজিয়া কহিল মহিব

নৃতন কাল

নৃতন চাল

शुनन्छ।। ৮।। २७१

किनका।। ७।। ৫১

| শিরোনাম              | श्वम 🕶                                      | <b>यह ।। यख।। शृष्ठा</b>      |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| নৃতন শ্ৰোতা          | শেষ লেখাটার খাতা                            | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৯              |
| নৃত্য                | নৃত্যের তালে তালে                           | निष्त्राक्त ।। ৯।। २७०        |
| নৃত্য                | শীতের হাওয়ার লাগল নাচন                     | निष्याक्त।। ३।। २৮৪           |
| নৃত্যনাট্য চণ্ডাৰি   |                                             | -11 2011 269                  |
| নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গ | म्मा -                                      | -11 2011 282                  |
| নেশন কী              | -                                           | আত্মশক্তি।। ২।। ৬১৯           |
| নৈবেদা               | /-                                          | -11811265                     |
| নৈবেদ্য              | তোমারে দিই নি সৃখ                           | মহয়া।। ৮।। ৭৯                |
| নৌকা                 | -                                           | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৩৬৯      |
| নৌকাড়বি             | -                                           | -11011200                     |
| নৌকাযাত্রা           | মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা                     | শিশু। ৫।। ৩২                  |
| পঁচিশে বৈশাখ         | রাত্রি হল ভোর                               | পূরবী।। ৭।। ৯৭                |
| পক্ষীমানব            | যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি                | নবজাতক।। ১২।। ১১৯             |
| পঞ্ভূত               | -                                           | -11 > 11 664                  |
| পঞ্চমী               | ভাবি বঙ্গে বঙ্গে                            | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৪          |
| পঞ্চাশোর্ধবম্        |                                             | সাহিত্যের পথে (পরি)।। ১২।।৫২৪ |
| পট                   |                                             | निপिका।। ১৩।। ৩৫১             |
| প্ণরক্ষা             | মারাঠা দস্য আসিছে রে ওই                     | कथा ७ काश्नि : कथा।। ८।। १७   |
| পণরক্ষা              |                                             | গরগুছ্যা ১১।। ৫০৮             |
| পতিতা                | ধনা তোমারে হে রাজমন্ত্রী                    | कारिनी।। ७।। ১৩               |
| পত্ৰ                 | জলে বাসা বৈধেছিলেম                          | किं ६ कामना। ১।। ১৭৫          |
| পত্ৰ                 | দক্ষিণে বৈধেছি নীড়                         | यानमी।। ১।। २०४               |
| পত্ৰ                 | তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা                    | পুন-চা। ৮।। ২৪১               |
| পত্ৰ                 | অবকাশ ঘোরতর অল্প                            | वीथिका।। ১०।। ৮०              |
| পত্ৰ                 | সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব                      | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৩৬      |
| পত্ৰদৃতী             | গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার                    | প্রহাসিনী (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৮৩ |
| পত্ৰপুট              |                                             | -11 50 11 50                  |
| পত্র <b>লে</b> খা    | দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন<br>পেন        | श्रुनका। हा। २५७              |
| পত্রালাপ             | -                                           |                               |
| পত্রের প্রত্যাশা     | চিঠি কই! দিন গেল                            | সাহিতা (পরি)।। ৪।। ৬৯৫        |
| পত্রোত্তর            | চির <b>প্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক্</b> | मानत्री।। ১।। २९९             |
| મથ<br>•              | जापि अर्थ कर कर कर कर                       | (मैंब्रुणि।। ১১।। ১২৮         |
| পথ ও পাথেয়          | আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে                 | भूत्रवी।। १।। ১৯৫             |
| শ <b>থিক</b>         | Th                                          | রাজা প্রজা।। ৫।। ৬৬৪          |
| পথিক                 | উঠ, জ্ঞাগ তবে— উঠ, জ্ঞাগ সবে                | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৯৯         |
| শ <b>থিক</b>         | পথিক ওগো পথিক, যাবে তুমি                    | त्थ्या। १।। ১१७               |
| भूट <b>थ</b>         | তুমি আছ বসি তোমার ঘরের ছারে                 | वीथिका।। ১०।। ७१              |
| াবে<br>শথের বাঁধন    | গায়ের পথে চলেছিলেম                         | क्रिका।। ८।। २०७              |
| াথের শোষ             | পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্ৰন্থি               | मक्सा।। ৮।। ७०                |
| וניאא ניום           | পথের নেশা আমায় লেগেছিল                     | (अंग्रा। ७।। ১৮३              |

| শিরোনাম          | श्रथम स्व                                    | अह्।। च्छा। पृष्ठी                |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| পথের সঞ্চয়      |                                              | -।। ५७।। ७२०                      |
| পথপ্রান্তে       |                                              | বিচিত্ৰ <b>প্ৰবন্ধ</b> ।। ৩।। ৬৯৭ |
| পথবৰ্তী          | দূর মন্দিরে সিন্ধৃকিনারে                     | मह्या।। ৮।। ८२                    |
| প্রসঙ্গী         | ছিলে-যে পথের সাথি                            | পরিশেষ।। ৮।। ১৬৭                  |
| পথহারা           | আন্ধকে আমি কতদূর যে                          | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬৭             |
| পদধ্বনি          | আধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে                       | পূরবী।। १।। ১৪৯                   |
| পদ্মা            | হে পদ্মা আমার                                | क्रेजिन।। ७।। २७                  |
| পদ্মায়          | আমার নৌকো বাধা ছিল                           | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮২               |
| পনেরো-আনা        |                                              | বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ।। ৩।। ৬৮৬         |
| পবিত্র জীবন      | মিছে হাসি, মিছে বাঁশি                        | কড়িও কোমল।। ১।। ২০।              |
| পবিত্র প্রেম     | <b>डूं</b> रग्ना ना, <del>डूं</del> रग्ना ना | কড়িও কোমল।। ১।। ২০।              |
| পয়লা আশ্বিন     | হিমের শিহর লেগেছে আজ                         | পুনশ্চ।। ৮।। ৩৩১                  |
| পয়লা নম্বর      | -                                            | গরভচ্ছ।। ১২।। ৩৭৫                 |
| প্যুসার লাঞ্কনা  | -                                            | বাঙ্গকৌতৃক।। ৪।। ৬১০              |
| পর ও আত্মীয়     | ছাই বলে, শিখা মোর ভাই আপনার                  | কণিকা।। ৩।। ৬৭                    |
| পরদেশী           | এনেছে কবে বিদেশী সথা                         | বনবাণী।। ৮।। ১০৮                  |
| পরনিন্দা         | -                                            | বিচিত্র প্রবন্ধ।। ৩।। ৬৯১         |
| পর-বিচারে গৃহভেদ | আম্র কহে, একদিন, হে মাকাল ভাই                | কণিকা।। ৩।। ৫৯                    |
| পরবেশ            | কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ               | চৈতালি।। ৩।। ২৯                   |
| পরমাণুলোক        | -                                            | বিশ্বপরিচয়।। ১৩।। ৫২৩            |
| পরশপাথর          | খ্যাপা খৃচ্চে খৃচ্চে ফিরে পরশপাথর            | সোনার তরী।। ২।। ৩০                |
| প্রশ্রতন         | -                                            | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬১৫            |
| প্রস্প্র         | বাণী কহে, তোমারে যখন দেখি                    | किंका।। ७।। ७४                    |
| পরাজয়-সংগীত     | ভালো করে যুঝিলি নে                           | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩০             |
| পরামর্শ          | সূর্য গেল অন্তপারে                           | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৯৩                 |
| পরিচয়           | -                                            | -11 211690                        |
| পরিচয়           | -                                            | পঞ্জভূত।। ১।। ৮৮৫                 |
| পরিচয়           | একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে                  | क्रेजिन।। ७।। २১                  |
| পরিচয়           | দয়া বলে, কে গো তুমি মুখে নাই কথা            | কণিকা।। ৩।। ৬৩                    |
| পরিচয়           | একটি মেয়ে আছে জানি                          | निखा। १।। १३                      |
| পরিচয়           | তখন বর্ষণহীন অপরাহু মেঘে                     | মহয়।।৮।। ৩২                      |
| পরিচয়           | একদিন তরীখানা থেমেছিল                        | সেজুতি।। ১১।। ১৪৮                 |
| পরিচয়           | বয়স ছিল কাঁচা                               | সানাই।। ১২।। ১৮০                  |
| পরিণয়           | •                                            | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬০৯            |
| পরিণয়           | শুভখন আসে সহসা আলোক দ্বেলে                   | মহ্য়া।। ৮।। ৭৯                   |
| পরিণয়           | ছিল চিত্ৰকল্পনায়                            | পরিশেষ।। ৮।। ১৫১                  |
| পরিণয়মঙ্গল      | উত্তরে দুয়াররুদ্ধ                           | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৯             |
| পরিণয়মঙ্গল      | তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা                | প্রহাসিনী।। ১২।। ১২               |
| পরিণাম           | জানি হে, যবে প্রভাত হবে                      | কল্পনা। ৪।। ১৬৬                   |
| পরিতাক্ত         | চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার                  | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৩             |

| প্ৰথম হত্ত                       | वार् ।। चला। नृष्ठी               |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| মনে আছে সেই প্রথম বয়স           | यानशै।। ১।। ७১২                   |
| -                                | -11 7011 509                      |
| -                                | সমবায়নীতি।। ১৪।। ৩৩১             |
| -                                | -11 -11 757                       |
| রাজকোষ হতে চরি                   | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ৩৪       |
| -                                | न्गामा (পরि)।। ১৩।। ২০৫           |
| -                                | গলসল্লা ১৩।। ৪৯৩                  |
| -                                | निभिका।। ১৩।। ७७৫                 |
| নাক বলে, কান কভু ঘাণ নাহি করে    | किनका।। ७।। ७३                    |
| -                                | -119110                           |
| ঐ যেখানে শিরীষ গাছে              | পলাতকা।। ৭।। ৫                    |
| কোথা তুমি গেলে যে মোটরে          | थशिमनी।। ১२।। २८                  |
| যে পলায়নের অসীম তরণী            | সেঁজুতি।। ১১।। ১৩২                |
| -                                | পদ্মীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৫৩           |
| -                                | <b>१४ क्</b> रा। १।। ३०२          |
| হেথায় তাহারে পাই কাছে           | চৈতালি।। ৩।। ১৫                   |
| -                                | -11 2811 002                      |
| -                                | পল্লীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৬২           |
| -                                | রাশিয়ার চিঠি (পরি)।। ১০।।৬১০     |
| -                                | পদীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৮৩             |
| -                                | याजी।। ১०।। ८०৯                   |
| ওগো পসারিনী, দেখি আয়            | क्वना।। ८।। ১১৭                   |
| পসারিনী, ওগো পসারিনী             | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৯                |
| -                                | শব্দতম্ব (পরি)।। ৬।। ৭৩৪          |
| -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৭৭            |
|                                  | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৭৮            |
| খেলাধুলো সব রহিল পড়িয়া         | मिना था। ८७                       |
|                                  | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৮০              |
| আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে        | ছবি ও গান।। ১।। ১০৫               |
| -                                | বিচিত্ৰ <b>প্ৰবন্ধ</b> ।। ৩।। ৬৭৬ |
| বহিছে হাওয়া উতল বেগে            | বীথিকা।। ১০।। ১৭                  |
| -                                | গল্পক্।। ১২।। ৩৮৫                 |
|                                  | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৪               |
| শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা | পরিশেষ।। ৮।। ১২৫                  |
| -                                | গল্পর।। ১৩।। ৫০২                  |
| -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫২৮            |
| -                                | শাস্থিনিকেতন।। ৮।। ৬৭৭            |
| •                                | <del>मिनि</del> का।। ১७।। ७२১     |
| •                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৫৮            |
| -                                | -11 >> 11 &> 0                    |
|                                  | মনে আছে সেই প্রথম বয়স            |

| শিরোনাম           | প্রথম ছত্ত্র                      | अष् ।। यक्षाः भृष्ठाः          |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| পারস্যে জন্মদিনে  | ইরান, তোমার যত বুলবুল             | পরিশেষ।। ৮।। ২০৬               |
| পার্থক্য          | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৭৪         |
| পালকি             | প্রপিতামহী-আমলের সেই              | ছেলেবেলা (গ্ৰ.প.)।। ১৩।। ৭৭৪   |
|                   | পালকিখানা                         |                                |
| পালের নৌকা        | তীরের পানে চেয়ে থাকি             | সেঁজুতি।। ১১।। ১৪৯             |
| পাষাণী            | জগতের বাতাস করুণা                 | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ২৭          |
| পাষাণী মা         | হে ধরণী, জীবের জননী               | কড়িও কোমল।। ১।। ১৭৪           |
| পিছু-ডাকা         | যখন দিনের শেষে                    | ছড়ার ছবি।। ১১।। ১০২           |
| পিতার বোধ         |                                   | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৩৪         |
| পিতৃদেব           |                                   | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৩৫            |
| পিয়াল <u>ী</u>   | চাহনি তাহার, সব কোলাহল            | মহয়া।। ৮।। ৫৪                 |
| <u>পিয়াসী</u>    | আমি তো চাহি নি কিছু               | कद्मना। । ।। ১১৫               |
|                   | এখনো ভোরের অলস নয়নে              | কল্পনা (গ্ৰ.প.)।। ৪।। ৭৩৬      |
| পিস্নি            | কিশোর গাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি |                                |
| 핸                 | চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে       | চৈতালি।। ৩।। ২৩                |
| পুকুর-ধারে        | দোতলার জানলা থেকে                 | शृनक्।। ४।। २८२                |
| পুণোর হিসাব       | সাধু যবে স্বর্গে গেল              | क्रेडांनि।। ७।। ১७             |
| পুতৃল ভাঙা        | "সাত-আটটে সাতাশ" আমি              | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬০          |
| পুত্ৰযঞ্জ         | •                                 | গরগুচ্ছ।। ১১।। ৩১১             |
| পুনরাবৃত্তি       | -                                 | লিপিকা।। ১৩।। ৩৫৬              |
| পুনর্মিলন         | কিসের হরষ কোলাহল                  | প্রভাতসংগীত 🖽 ১ 🕕 ৬১           |
| পুনশ্চ            | •                                 | -।। ४।। २००                    |
| পুরস্কার          | সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে               | সোনার তরী 🗆 ২ 🗆 ৮৩             |
| পুরাতন            | হেপা হতে যাও পুরাতন               | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৬১.         |
| পুরাতন            | যে গান গাহিয়াছিনু                | मह्या।। ৮।। १८                 |
| পুরাতন ভৃত্য      | ভূতের মতন চেহারা যেমন             | कथा ७ कारिनी : कारिनी।। ८।। ৮৫ |
| পুরানো বই         | আমি জানি পুরাতন এই বইখানি         | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৬               |
| পুরুষের উক্তি     | যেদিন সে প্রথম দেখিনু             | मानमी।। ১।। २७৮                |
| পুরোনো বট         | লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা             | MO11 @11 69                    |
| পুরোনো বাড়ি      |                                   | নিপিকা।। ১৩।। ৩২৬              |
| shool -           | পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে হে নারী       | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৬০            |
| পুস্পচয়িনী       | হে পুষ্পচয়িনী                    | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৩            |
| পুষ্পাঞ্জলি       |                                   | জীবনস্মৃতি (গ্র.প.)।। ৯।। ৭১১  |
| পূজার সাজ         | অস্থিনের মাঝামাঝি                 | Mollelle9                      |
| পৃজারিনী          | নৃপতি বিশ্বিসার                   | कथा ও कार्टिनी : कथा।। ८।। २৯  |
| পূজালয়ের অন্তরে  | 04-5-00-                          | all (a) a) \                   |
| প্ত বাহিরে        | গিৰ্জাঘরের ভিতরটি শ্লিশ্ব         | বৃষ্ট (গ্ৰ.প.)।। ১৪।। ৮৪৩      |
| প্রবী             | -                                 | -119116                        |
| প্রবী             | যারা আমার সাঝ-সকালের              | প্রবী।। १।। ১৩                 |
| <del>ग</del> ्र्व | •                                 | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৬৭         |

| শিরোনাম                            | alohi ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| পূৰ্ণকাম                           | প্রথম ছত্ত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা           |
| পূৰ্ণতা<br>পূৰ্ণতা                 | সংসারে মন দিয়েছিনু                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | করনা।। ৪।। ১৬৫                    |
| পূণ্ড।<br>পূণ্ <u>তা</u>           | স্তব্ধরাতে একদিন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | পূরবী।। ৭।। ১২৪                   |
| পৃণ্ড।<br>পৃণ্মিলন                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৫০            |
| পূৰ্বা<br>শূৰায়নলন                | নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | কড়িও কোমল।। ১।। ২০১              |
| <sup>পুণ।</sup><br>পূৰ্ণিমা        | তুমি গো পঞ্চদশী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मानाइ।। ১२।। ১৬৪                  |
| সূণানা<br>পূৰ্ণিনায়               | পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> विज्ञाः। २।। ১৭७</u>          |
| পূর্ব ও পশ্চিম                     | याँ याँ इत् याँ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ছবি ও গান। ১ ৷ ৷ ১২২              |
| পূর্ব <b>প্রশো</b> র অনুবৃত্তি     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | সমাজ।। ७।। ৫৫৩                    |
| গৃথ এন্ধ্রের অনুধান্ত<br>পূর্বকালে | ON COLUMN TO THE | শিক্ষা (পরি)। ৬।। ৭১৯             |
| পেটে ও পিঠে                        | প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | মানসী ু ১৮ ৩৩১                    |
| েতে ও নাত<br>পোডোবাডি              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रामात्कोङ्कः। ७।। ১৫৭           |
| েলভোবনভ<br>পোভোবাভি                | চারিদিকে কেই নাই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ছবি ও গান ৷ ৷ ১ ৷ ১২৩             |
| পোস্টমাস্টার                       | সেদিন তোমার মোহ লেগে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | বীথিকা । ১০ : ২৮                  |
| প্রকারতেদ<br>প্রকারতেদ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | গল্প ভাষ্ট ।। ৮।। ৪৯৯             |
| প্রকাশ                             | বাবলাশাথারে বলে আম্রশাথা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | কণিকা।৷ ৩ ৷৷ ৫৮                   |
| প্রকাশ                             | হাজার হাজার বছর কেটেছে<br>খুজতে যখন এলাম সেদিন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>क्इना</b> ।। ८।। ১८১           |
| প্রকাশ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | পূরবী । ৭ । ১৫১                   |
| প্রকাশবেদনা                        | আচ্ছাদন হতে ডেকে লহো মোরে<br>আপন প্রাণের গোপন বাসনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>मह</b> रा।। ৮।। ३३             |
| প্রকাশিতা                          | আজ তুমি ছোটো বটে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | মানসী ৷৷ ১ ৷৷ ৩২৬                 |
| প্রকতি                             | व्याक इ.स.(इ.१८७) रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | বিচিত্রিতা । ৯ । ২০               |
| প্রকৃতি পুরুষ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৭৬            |
| প্রকৃতির প্রতি                     | -<br>শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হাদয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | বিবিধ প্রসঙ্গ ৷ ১৪ ৷ ৷ ৭০৬        |
| প্রকৃতির প্রতিশোধ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मानश्री।। ১।। ২৫০                 |
| প্রকৃতির প্রতিশোধ                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -11311063                         |
| প্রগতিসংহার                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | জীবনস্মৃতি ৷৷ ৯ ৷৷ ৫০০            |
| প্রচলিত দণ্ডনীতি                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | গল্পক হা ১৪। ৬৭                   |
| প্রচন্দ্রর                         | কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৭৬          |
| প্রচন্দ্র                          | বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (यंग्रा।। १।। ১৯৮                 |
| প্রজাপতি                           | সকালে উঠেই দেখি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मह्या।। ৮।। ७८                    |
| প্রজাপতির নির্বন্ধ                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | নবজাতক।। ১২।। ১৪২<br>-।। ২।। ৫১৯  |
| প্রণতি                             | কত ধৈর্য ধরি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| প্রণতি                             | প্রণাম আমি পাঠানু গানে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | महरा।। ৮।। १৮<br>वीथिका।। ১०।। ७१ |
| প্রণয়প্রশ্ন                       | এ কি তবে সবি সতা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कन्ना।। ८।। ১১৯                   |
| প্রণাম                             | অৰ্থ কিছু বুঝি নাই                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> भतित्वरा। ५।। ५२५</u>         |
| প্রণাম                             | তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>भित्रत्या।</b> ५।। ১७১         |
| প্রতাপের তাপ                       | ভিজা কাঠ অঞ্রজনে ভাবে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | किन्ता। ७।। ८५                    |
| প্রতিজ্ঞা                          | আমি হব না তাপস, হব না                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0-1, 0                           |
| প্রতিধ্বনি                         | অয়ি প্রতিধ্বনি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अभाजमःशील।। ३।। ७४                |
| প্রতিনিধি                          | বসিয়া প্রভাতকালে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कथा ७ काहिनी : कथा ।। ।। ३)       |
|                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | च्या ७ माल्या : क्या ११ छ।। दे३   |

| শিরোনাম         | প্রথম ছত্র                       |
|-----------------|----------------------------------|
| প্রতিবেশিনী     | -                                |
| প্রতিভাষণ       | -                                |
| প্রতিমা         | চতুৰ্দশী এল নেমে                 |
| প্রতিশোধ        | গভীর রক্জনী, নীরব ধরণী           |
| প্রতিহিংসা      | -                                |
| প্রতীক্ষা       | ওরে মৃত্যু, জ্বানি তুই           |
| প্রতীক্ষা       | আমি এখন সময় করেছি               |
| প্রতীক্ষা       | তোমার প্রত্যাশা লয়ে             |
| প্রতীক্ষা       | তোমার স্বপ্নের দ্বারে            |
| প্রতীক্ষা       | -                                |
| প্রতীক্ষা       | আজি বরষনমুখরিত                   |
| প্রতীক্ষা       | অসীম আকাশে মহাতপশ্বী             |
| প্রত্ত্ব        | -                                |
| প্রতাক্ষ প্রমাণ | বজ্র কহে, দূরে আমি থাকি যতক্ষণ   |
| প্রতার্পণ       | কবির রচনা তব মন্দিরে             |
| প্রত্যাখান      | অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না       |
| প্রত্যাগত       | দূরে গিয়েছিলে চলি               |
| প্রত্যাবর্তন    | -                                |
| প্রত্যাশা       | সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়      |
| প্রত্যাশা       | প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়        |
| প্রত্যাশা       | তপের তাপের বাঁধন কাটুক           |
| প্রত্যুত্তর     | -                                |
| প্রথম চিঠি      | •                                |
| প্রথম চুম্বন    | স্তব্ধ হল দশ দিক নত করি আঁখি     |
| প্রথম পাতায়    | লিখতে যখন বল আমায়               |
| প্রথম পূজা      | ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির            |
| প্রথম শোক       | -                                |
| প্রবাসী         | পরবাসী চলে এসো ঘরে               |
| প্রবাসী         | হে প্রবাসী, আমি কবি যে বাণীর     |
| প্রবাসে         | বিদেশমুখো মন যে আমার             |
| প্রবাহিণী       | দুর্গম দূর শৈলশিরের              |
| প্রবীণ          | বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ             |
| প্রবীণ ও নবীন   | পাকা চুল মোর চেয়ে এত মানা পায়  |
| প্রভাত          | নিৰ্মল তৰুণ উষা শীতল সমীর        |
| প্রভাত          | স্বৰ্ণসুধা-ঢালা এই প্ৰভাতের বুকে |
| প্রভাতী         | শুন নলিনী, খোল গো আখি            |
| প্রভাতী         | চপল হ্রমুর, হে কালো কাজল আখি     |
| প্রভাতে         | এক রজনীর বরষনে শুধু              |
| প্রভাতে         |                                  |
| প্রভাত-উৎসব     | হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি     |

গল্পগ্ৰহ্ম।। ১১।। ৩৭৯ পদ্মীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৯৫ মন্ত্রা।। ৮।। ৬০ শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৫৬ গল্পজ্য। ১০।। ৩৫৬ সোনার তরী । ২ । ৪৭ त्यया।। १।। ১৯১ মহয়া। ৮। ৩৫ পরিশেষ।। ৮।। ১৬০ শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৭০ वीथिका।। ১०।। १८ সেঁজতি।। ১১।। ১৪৭ বাঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৬০২ কণিকা।। ৩।। ৬২ वीथिका।। ১०।। ১৫ সোনার তরী।। ২।। ৭৯ মহ্যা।। ৮।। ৭৩ জীবনশ্বতি ৷৷ ৯ ৷৷ ৪৪৭ কভি ও কোমল।। ১।। ২১০ মহয়।।৮।। ১৪ নটরাজ।। ৯।। ২৬৭ শব্দতত্ত্ব (পরি)।। ৬।। ৭৩৬ निभिका।। ১৩।। ७৬১ চৈতালি।। ৩।। ৩৯ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৬ প্ৰশ্চ।। ৮।। ৩১০ निभिकाः। ১৩।। ৩৩० পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৩ নবজাতক।। ১২।। ১৩৩ ছডার ছবি।। ১১।। ৮১ পুরবী।। १।। ১৮২ নবজাতক।। ১২।। ১৪৪ किंका।। ७।। ७० চৈতালি।। ৩।। ১৬ পরবী।। १।। ১৬৪ শৈশবসঙ্গীত।: ১৪।। ৭৮২ পুরবী।। ৭।। ১৭৬ (यग्रा।। १।। ১৫১ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৬৩ প্রভাতসংগীত।। ১।। ৫৫

अप्र ।। चला। भृष्ठी

| শিরোনাম                  | প্রথম ছত্ত্র                         | গ্ৰন্থ। প্ৰ                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| প্রভাতসংগীত              | _                                    | · ·                                              |
| প্রভাতসংগীত              | _ ( )                                | - 11 311 89                                      |
| প্রভেদ                   | অনুগ্রহ দুঃখ করে, দিই, নাহি পাই      | জীবনম্মতি।। ৯।। ৪৯১                              |
| প্রভেদ                   | তোমাতে আমাতে আছে তো প্রভেদ           | কণিকা।। ৩।। ৬৩<br>বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৩            |
| <b>अ</b> नग              | আকাশের দূরত্ব যে                     |                                                  |
| 연범                       | মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল্            | বীথিকা।। ১০।। ৭২<br>শিশু।। ৫।। ২০                |
| 연ģ                       | ভগবান, তুমি যুগে যুগে দৃত            |                                                  |
| প্রশ্ন                   | দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের            | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৫                                 |
| প্রশ্ন                   | বাশ-বাগানের গলি দিয়ে মাঠে           | শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১২৫<br>আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭৭ |
| প্রশ্ন                   | চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় | नवङाठक।। ১২।। ১৩৫                                |
| প্রশ্ন                   | - 2014161413                         | निभिका।। ১৩।। ७७১                                |
|                          |                                      | निभिका (গ্র.প.)।। ১৩।। ৬৫২                       |
| প্রশ্নের অতীত            | হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা      | क्षिका।। ७।। ७७                                  |
| প্রসঙ্গ-কথা              | -                                    | সমূহ (পরি)।। ৫।। ১-৫, ৭৩১                        |
|                          |                                      | 904, 980, 980, 986                               |
| প্রসঙ্গ-কথা              | -                                    | निका (পরি)।। ७।। <b>१</b> ১৩, १১७                |
| প্রস্তরমূর্তি            | হে নির্বাক্ অচঞ্চল পাষাণসুন্দরী      | विज्ञा। २।। ১७৫                                  |
| প্রহাসিনী                | -                                    | -1132110                                         |
| প্রাইমারি শিক্ষা         | -                                    | শিক্ষা (পরি)।। ৬।। ৭১৭                           |
| প্রাকৃত ও সংস্কৃত        | -                                    | শব্দতম্ব (পরি)।। ৬।। ৭৫০                         |
| প্রাচী                   | জাগো হে প্রাচীন প্রাচী               | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১১                            |
| প্রাচীন দেবতার           |                                      |                                                  |
| নতুন বিপদ                | -                                    | বাঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৬১২                             |
| প্রাচীন ভারত             | দিকে দিকে দেখা যায় বিদৰ্ভ, বিৱাট    | চৈতালি।। ৩।। ১৯                                  |
| প্রাচীন ভারতের           |                                      |                                                  |
| "একঃ"                    | -                                    | ধর্মা। ৭ টা ৪৬৭                                  |
| প্রাচীন সাহিত্য          | -                                    | -11011902                                        |
| প্রাচা ও পাশ্চাতা        |                                      |                                                  |
| সভাতা                    | •                                    | ভারতবর্ষ ৷৷ ২ ৷ ৷ ৭ ২ ৭                          |
| প্রাচা ও প্রতীচা         | -                                    | সমাজ ৷৷ ৬ ৷ ৷ ৫৩৮                                |
| প্রাচ্য সমাজ             | -                                    | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৮২                             |
| প্রাঞ্জলতা               | -                                    | পঞ্চত।। ১।। ৯২৮                                  |
| প্রাণ                    | মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে       | কড়িও কোমল।। ১।। ১৬১                             |
| প্রাণ                    |                                      | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৮৩                           |
| প্রাণ                    | বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা         | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৯                                 |
| প্রাণ ও প্রেম            |                                      | শাস্থিনিকেতন।। ৭।। ৬৬৯                           |
| প্রাণের ডাক              | সুদূর আকাশে ওড়ে চিল                 | वीथिका।। ১०।। ८৫                                 |
| প্রাণের দান              | অবাক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে      | সেঁ <b>জ্</b> তি।। ১১।। ১৪৬                      |
| প্রাণের রস<br>প্রাণগঙ্গা | আমাকে শুনতে দাও                      | भाग्रेली।। ১०।। ১८९                              |
| વાનગગ                    | প্রতিদিন নদীস্রোতে পৃষ্পপত্র         | পৃরবী।। १।। ২০০                                  |

| শিরোনাম          | প্ৰথম ছত্ত্                    | श्रष्ट ।। यस ।। शृष्टी      |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| প্রাণমন          |                                | লিপিকা।। ১৩।। ৩৬৮           |
| প্রাতঃকাল ও      |                                |                             |
| সন্ধ্যাকাল       | -                              | বিবিধ প্রসঙ্গ ৷৷ ১৪ ৷ ৷ ৬৭৫ |
| প্রান্তিক        | -                              | -112211206                  |
| প্রায়ন্চিন্ত    | -                              | -11 611 522                 |
| প্রায়শ্চিত্ত    | -                              | <b>गहाशक्</b> ।। ১०।। ००%   |
| প্রায়শ্চিত্ত    | উপর আকাশে সাজানো               | নবজাতক : ১২।।১০৮            |
|                  | তড়িৎ-আলো                      |                             |
|                  | বহু শত শত বংসর ব্যাপি          | নবজাতক (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৯১  |
| প্রার্থনা        | তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো সখা    | কড়িও কোমল।। ১।। ২১৫        |
| প্রার্থুনা       | আজ্ঞি কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে  | চৈতালি: ৩: <b>৪</b> ৪       |
| প্রার্থনা        | আমি বিকাব না কিছুতে আর         | থেয়া 🗆 ৫ - ২০৬             |
| প্রার্থনা        | •                              | ধর্ম।। ৭ ৪৭২                |
| প্রার্থনা        |                                | শান্তিনিকেতন : ৷ ৭ : ৷ ৬১৮  |
| প্রার্থনা        |                                | শান্তিনিকেতন । ৭ ৷ ৫৩৯      |
| প্রার্থনা        | কামনায় কামনায় দেশে দেশে      | পরিশেষ (সং) : ৮ : ১২৫       |
| প্রার্থনা        | জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার      | নটরাজ 🕆 ৯ 🗆 ১৯২             |
| প্রার্থনার সতা   | -                              | শান্তিনিকেতন ৭ : ৫৭০        |
| প্রার্থনাতীত দান | পাঠানেরা যবে বাধিয়া আনিল      | কথা ও কাহিনী : কথা 🗆 ৪ 🖂 ৫৭ |
| প্রার্থী         | আমি চাহিতে এসেছি               | কল্পনা :- ৪ : ১৩৯           |
| প্রিয়বাবু       | -                              | জীবনম্মতি ্ ৯ - ৪৯০         |
| প্রিয়া          | শতবার ধিক আজি আমারে, সুন্দরী   | চৈতালি ৩ ৷ ৩২               |
| <u>প্রেম</u>     | নিবিড়তিমির নিশা, অসীম কান্তার | <u>চৈতালি ৩ ২২</u>          |
| প্রেম            | •                              | শান্তিনিকেতন ৷ ৭ ৷ ৷ ৫৩৩    |
| প্রেমের অধিকার   |                                | শান্তিনিকেতন । ৭ ৷৷ ৫৬৫     |
| প্রেমের অভিবেক   | তুমি মোরে করেছ সম্রাট          | চিত্ৰা।। ২৮ ১৩৭             |
| প্রেমের সোনা     | রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো    | श्रमकः। ४ - ७०१             |
| প্রেমমরীচিকা     | ও কথা বোল' না তারে             | শৈশবসঙ্গীত।: ১৪।। ৭৮৪       |
| প্রেয়সী         | হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী       | চৈতালি।। ৩।। ৪২             |
| প্রৌঢ়           | যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে   | <u> </u>                    |
| ফল               | -                              | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৩১      |
| यम यूम           |                                | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৯৬    |
| <b>টা</b> ক      | আমার বয়সে মনকে বলবার          | <b>পুন-</b> 5।। ৮।। २८७     |
| <b>ফা</b> কি     | বিনুর বয়স তেইশ তখন            | পলাতকা।। ৭।। ১১             |
| কাছুনী           |                                | -11 611 090                 |
| ফুল ও ফল         | ফুল কহে ফুকারিয়া              | किका।। ७।। ७७               |
| কুল কোটানো       | তোরা কেউ পারবি নে গো           | (बंगा।। १।। ५१०             |
| ফুলের ইতিহাস     | বসম্ভপ্রভাতে এক মালতীর ফুল     | <b>लिखा। दा। ७</b> ६        |
| ফুলের ধ্যান      | মুদিয়া আঁথির পাতা             | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৭০       |
| <b>ফুলজা</b> নি  | -                              | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৭৬    |
|                  |                                |                             |

| শিরোনাম                   | প্ৰথম হব                         | अष्।। यद्याः शृष्ठा           |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ফুলবালা                   | তরল জলদে বিমল চাঁদিমা            | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৩৭         |
| ফেল                       | -                                | গল্পজ্য। ১১।। ৩৬৮             |
| বউ-ঠাকুরানীর হাট          | -                                | -11311609                     |
| বক্সাদুৰ্গস্থ             |                                  |                               |
| রাজবন্দীদের প্রতি         | निनी(थरत लब्छा जिल               | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৩              |
| বকুল-বনের পাখি            | শোনো শোনো ওগো বকুলবনের<br>পাখি   | <del>প</del> ृत्रवी।। १।। ১২० |
| বন্ধিমচন্দ্ৰ              | -                                | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৩১      |
| বন্ধিমচ <del>ন্দ্</del> ৰ | -                                | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৫০৪           |
| বঙ্গবাসীর প্রতি           | আমায় বোলো না গাহিতে বোলো<br>না  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১৮         |
| বঙ্গবিভাগ                 | -                                | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৭২          |
| বঙ্গবীর                   | ভূলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে         | मानमी।। ১।। २৯৮               |
| বঙ্গভাষা                  | -                                | সাহিত্য (পরি)।। ৪।। ৭১১       |
| বঙ্গভাষা ও সাহিতা         | -                                | সাহিত্য।। ৪।। ৬৭৬।। ৭৫৮       |
| বঙ্গভূমির প্রতি           | কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে      | কড়িও কোমল।। ১।। ২১৭          |
| বঙ্গমাতা                  | পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে           | চৈতালি।। ৩।। ২৮               |
| বঙ্গলন্দ্রী               | তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে     | कन्नना। । ।। ১২১              |
| <b>বঞ্চিত</b>             | ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি     | শামলী।। ১০।। ১৮১              |
| বঞ্চিত                    | রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী              | ञाकामश्रमीभ।। ১२।। १৮         |
| বড়ো খবর                  | •                                | গল্পর।। ১৩।। ১৪৯              |
| বড়োদিন                   | -                                | খুষ্ট।। ১৪।। ৩৪৮              |
| বড়োদিন                   | একদিন যারা মেরেছিল               | খুষ্ট (গ্ৰ.প.)।। ১৪।। ৮৪২     |
| বদনাম                     | •                                | গ্রন্থ জ্বা ১৪।। ৫৯           |
| বদল                       | হাসির কুসুম আনিল সে              | शृतवी।। १।। २०১               |
| বধিরতার সুখ               | -                                | বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪।। ৬৯২       |
| বধৃ                       | বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্        | मानमी।। ১।। २१৯               |
| বধ্                       | মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল         | পরিশেষ।। ৮।। ১৭০              |
| বধৃ                       | যে-চিরবধূর বাস তরুণীর প্রাণে     | বিচিত্রিতা। ৯।।৮              |
| বধৃ                       | ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৯          |
| বন                        | শ্যামল সুন্দর সৌমা. হে অরণাভূমি  | क्रेजिन।। ७।। ১৮              |
| বনে ও রাজ্যে              | সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন-'পরে    | চৈতালি।। ৩।। ১৮               |
| বনের ছায়া                | কোপা রে তরুর ছায়া               | किं ७ (कामन।। ১।। ১৭১         |
| বনফুল                     | -                                | 11 2811 866                   |
| বনবাণী                    | -                                | 1141149                       |
| বনবাস                     | বাবা যদি রামের মতো               | निष्णा १।। ०१                 |
| বনস্পতি                   | পূর্ণতার সাধনায় বনস্পৃতি        | शृतवी।। १।। ১৯৪               |
| বনস্পতি                   | কোথা হতে পেলে তুমি               | वीथिका।। ১०।। ७১              |
| বন্দিনী<br>——             | তুমি বনের পুব পবনের সাথি         | मह्या।। ७।। १১                |
| বন্দী                     | দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ    | किष् ७ (कामन।। ১।। २०२        |

| <u> শিরোনাম</u>     | প্রথম ছ্র                        | প্রস্থ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা      |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| বন্দী               | বন্দী তোরে কে বৈধেছে             | (च्या।। ८।। ১५२             |
| वन्मी वीव           | পঞ্চনদীর তীরে                    | कथा ७ काश्नि : कथा।। ८।। ৫২ |
| বন্ধন               | বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন    | সোনার তরী।। ২।। ১০৭         |
| বন্ধু               | -                                | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৬৩      |
| বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা | -                                | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৯০    |
| বর্ণ                | পুরাণে বলেছে একদিন নিয়েছিল      | মহয়া।।৮।।৪০                |
|                     | পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি          | মহ্য়া (গ্র.প.)।। ৮।। ৬৯১   |
| বরণডালা             | আজ্রি এ নিরালা কুঞ্জে            | मञ्जा।। ৮।। २७              |
|                     | আজি এই মম সকল ব্যাকুল            | মহয়া (গ্ৰ.প.)।। ৮।। ৬৯০    |
| বরবধৃ               | এপারে চলে বর, বধৃ সে পরপারে      | বিচিত্রিতা।। ৯।। ৩          |
| বরযাত্রা            | পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে        | मह्या।। ৮।। ১২              |
| বর্তমান যুগ         | •                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৭০৬      |
| বৰ্ষশেষ             | নিৰ্মল প্ৰত্যুষে আজি যত ছিল পাখি | क्रेडानि।। ७।। ७৫           |
| বৰ্ষশেষ             | ঈশানের পূঞ্জমেঘ অন্ধবেগে         | कद्मना।। ८।। ১৫२            |
| বৰ্ষশেষ             | •                                | ধর্ম। ৭।। ৪৮০               |
| <b>বৰ্ষশে</b> ষ     | •                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৭৫      |
| বৰ্ষশেষ             | যাত্রা হয়ে আসে সারা             | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৪            |
| বৰ্ষশেষ             | •                                | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬১৫      |
| বর্ষা ও শরৎ         |                                  | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৫১০         |
| বর্ষার দিনে         | এমন দিনে তারে বলা যায়           | मानमी।। ১।। ७२৮             |
| বৰ্ষাপ্ৰভাত         | ওগো, এমন সোনার মায়াখানি         | (थग्रा।। ७।। २०১            |
| বর্ষামঙ্গল          | ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে            | <b>कद्मना</b> ।। ८।। ১०৬    |
| বর্ষামঙ্গল          | ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনাল মনে   | নটরাজ।। ৯।। ২১৪             |
| বর্ষাযাপন           | রাজধানী কলিকাতা                  | সোনার তরী।। ২।। ২৩          |
| বর্ষাসন্ধ্যা        | আমায় অমনি খুশি করে রাখো         | (थ्या।। १।। २०२             |
| বলাই                | -                                | গল্পগুৰু ।। ১২।। ৪০৫        |
| বলাকা               | •                                | -11 611 302                 |
| বলের অপেক্ষা বলী    | ধাইল প্রচণ্ড ঝড়                 | কণিকা।। ৩।। ৬৫              |
| বশীকরণ              |                                  | বাঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৩৫৭        |
| বসস্ত               | অযুত বংসর আগে হে বসম্ভ           | कद्मना।। ८।। ১৫৯            |
| বসন্ত               | ওগো বসস্ত, হে ভূবনজয়ী           | भएगा। ৮।। ১১                |
| বসস্ত               | •                                | -11 411 004, 082            |
| বসম্ভ               | হে বসন্ত, হে সুন্দর              | নটরাজ।। ১।। ২৮৯             |
| বসন্ত ও বর্ষা       | •                                | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৮৭    |
| বসন্তের বিদায়      | মুখখানি কর মলিন বিধুর            | নটরাজ।। ১।। ২৯১             |
| বসন্ত-অবসান         | কখন বসন্ত গেল                    | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৮৭       |
| বসন্ত-উৎশ্ব         | আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি         | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২২২       |
| বসন্ত্যাপন          | -                                | বিচিত্র প্রবন্ধ।। ৩।। ৬৯৩   |
| বসন্তরায়           | -                                | त्रभारमाहना ।। ১৫।। ১२১     |
| বসৃন্ধরা            | আমারে ফিরায়ে লহো                | সোনার তরী।। ২।। ৯৯          |

|                          |                                 | •                          |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| লিরোনাম                  | প্রথম ছত্র                      | গ্রন্থ গ্রাপ্র             |
| বস্তুগত ও ভাবগত          |                                 | •                          |
| কবিতা                    | -                               | সমালোচনা।। ১৫।। ১২         |
| বস্ত্রহরণ                | 'সংসারে জিনেছি' ব'লে দুরম্ভ মরণ | किना। ७।। १०               |
| বহুরাজকতা                | -                               | রাজা প্রজা।। ৫।। ৬৬২       |
| বাউল                     | দূরে অশথতলায়                   | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৭১      |
| বাউলের গান               | -                               | সমালোচনা।। ১৫।। ১৩১        |
| বাংলা উচ্চারণ            | -                               | শব্দতক্রা লা লা ৬০৫        |
| বাংলা কং ও তদ্ধিত        | -                               | শব্দত্র ৷৷ ৬ ৷৷ ৬৩৩        |
| বাংলা ক্রিয়া।দের তালিকা |                                 | শব্দতম্ব (পরি)।। ৬।। ৭৬৪   |
| বাংলা ছন্দের প্রকৃতি     | -                               | इन्ना। ३३।। १७४            |
| বাংলা জাতীয় সাহিত্য     | -                               | সাহিতা।। ৪।। ৬৬৫           |
| বাংলা বছবচন              | -                               | শব্দত্র ৷৷ ৬ ৷৷ ৬ ১৮       |
| বাংলা ব্যাকরণ            | -                               | শব্দতত্ত্ব (পরি)।। ৬।। ৭৫০ |
| বাংলা ভাষার              |                                 |                            |
| স্বাভাবিক ছন্দ           | -                               | ছন্দ (পরি)।। ১১।। ৫৮৭      |
| বাংলা শব্দ ও ছন্দ        | -                               | ছন্দ (পরি)।। ১১।। ৫৮৮      |
| বাংলা শব্দদ্বৈত          | -                               | শব্দতকু।। ৬।। ৬২৬          |
| বাংলাভাষা-পরিচয়         | -                               | -11 >011 &60               |
| বাংলাশিক্ষার             |                                 |                            |
| অবসান                    | -                               | জীবনস্মতি।। ৯।। ৪৩১        |
| বাংলাসাহিত্যের           |                                 |                            |
| ক্রমবিকাশ                | -                               | সাহিতোর পথে (পরি)।। ১২।।   |
|                          |                                 | 024                        |
| বাংলাসাহিতোর             |                                 |                            |
| প্রতি অবজ্ঞা             | -                               | সাহিতা (পরি)।।৪।।৬৯৪       |
| বাশরি                    | -                               | 2511569                    |
| বাশি                     | ওগো, শোনো কে বাজায়             | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৮৮      |
| বাশি                     | ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি             | (थग्री।। ১०।। ১১৭          |
| বাশি                     | কিনু গোয়ালার গলি               | পুন-।। ৮।। २৯०             |
| বাশি ,                   | -                               | निभिका।। ১৩।। ७२৫          |
| বাশিওয়ালা               | ওগো বাশিওয়ালা                  | गामनी।। ১०।। ১৬৪           |
| বাকি                     | কুসুমের গিয়েছে সৌরভ            | কড়ি ও কোমলা। ১1 ১১৮৯      |
| বাঙালির কাপড়ের          |                                 |                            |
| কারখানা ও                |                                 |                            |
| হাতের তাঁত               | -                               | পদ্মীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৯৮    |
| বাচস্পতি                 | -                               | গরসর।। ১৩।। ৪৯৯            |
| বাব্ধে কথা               | -                               | বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ।। ৩।। ৬৮৪  |
| বাড়ির আবহাওয়া          | •                               | জীবনশ্মৃতি।। ৯।। ৪৫৩       |
| বাণিজ্যে বসতে            |                                 |                            |
| <b>लन्द्री</b> ः         | কোন্ বাণিজো নিবাস তোমার         | कविका।। ४।। २०৯            |
| >@1188                   |                                 |                            |

| শিরোনাম                  | প্রথম হত্ত                     | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা         |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| বাণী                     | -                              | निभिका।। ১৩।। ७२२               |
| বাণী-বিনিময়             | মা যদি তুই আকাশ হতিস           | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮৪           |
| বাণীহারা                 | ওগো মোর নাহি যে বাণী           | সানাই।। ১২।। ১৯৩                |
| বাতাবির চারা             | একদিন শাস্ত হলে আষাঢ়ের ধারা   | শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১১৮        |
| বাতায়নিকের পত্র         | •                              | কালান্তর।। ১২।। ৫৬৮             |
| বাতাস                    | গোলাপ বলে, ওগো বাতাস           | পূরবী।। १।। ১৪০                 |
| বাদল                     | একলা ঘরে বসে আছি               | ছবি ও গান।। ১।। ১০৭             |
| বাদলরাত্রি               | কী বেদনা মোর জ্ঞান সে কি তৃমি  | বীথিকা।। ১০।। ৭৯                |
| বাদলসন্ধ্যা              | জ্ঞানি জ্ঞানি, তুমি এসেছ এ পথে | বীথিকা।। ১০।। ৭৮                |
| বাধা                     | পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি | বীথিকা।। ১০।। ৬৬                |
| বাপী                     | একদা বিজ্ঞনে যুগল তরুর মৃলে    | মহয়া। ৮। ৪৫                    |
| বারোয়ারি-মঙ্গল          | -                              | ভারতবর্ষ 🛘 ২ 🖂 ৭৩২              |
| বালক                     | বালক বয়স ছিল যখন              | পরিশেষ! ৮ ৷ ৷ ১৩৩               |
| বালক                     | হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন      | পুনশ্চ 🖂 ৮ 🖂 ২৬৬                |
| বালক                     | •                              | জীবনশ্বতি 🗆 ৯ 🗆 ৫০২             |
| বালক                     | বয়স তখন ছিল কাঁচা             | ছড়ার ছবি 🖽 ১১ 🖂 ৪৪             |
|                          |                                | ছেলেবেলা 🖽 ১৩ 🗆 ৭০৯             |
| বালিকা বধৃ               | ওগো বর, ওগো বঁধু               | <b>্থ্যা</b> ! । ৫ ! : ১৫8      |
| বা <b>শ্মীকিপ্র</b> তিভা | •                              | -11 2811 222                    |
|                          |                                | -11 > 11 0 20                   |
| বা <b>ন্মীকিপ্র</b> তিভা | -                              | জীবনশ্মতি 🖽 ৯ 🗆 ৪৮২             |
| বালদেশা                  | ভদ্র ঘরের ছেলে                 | ছেলেবেলা (গ্ৰ.প.)। ১৩।। ৭৭৬     |
| বাসনা ইচ্ছা মঙ্গল        | •                              | <b>শান্তিনিকেতন</b> া ৭ ৷ ৷ ৬১৩ |
| বাসনার ফাঁদ              | যারে চাই তার কাছে আমি          | কড়িও কোমল 🗆 ১ 🖂 ২১৫            |
| বাসরঘর                   | তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে       | <b>मह्या</b> । ७ । १४           |
| বাসা                     | भयुताकी नमीत्र थारत            | <b>भूतन्त</b> ।। ७ : । २ १ ४    |
| বাসাবদল                  | যেতেই হবে                      | সানাই 🖂 ১২ 🖂 ১৭৩                |
| বাসাবাড়ি                | এই শহরে এই তো প্রথম আসা        | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৭             |
| বাস্তব                   | •                              | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪২৫        |
| বাহিরে যাত্রা            |                                | জীবনশ্বতি ৷: ৯ ৷৷ ৪২৬           |
| বাহ                      | কাহারে জড়াতে চাহে             | কড়িও কোমল।। ১।: ১৯৬            |
| বিকার-শঙ্কা              | •                              | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৪১          |
| বিকাশ                    | আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে        | (बग्रा। १।। ५१५                 |
| বিচার                    | আমার খোকার কত যে দোব           | <b>लिखा। ४।। ১</b> ०            |
| বিচার                    | বিচার করিয়ো না                | পরিশেষ।।৮।।১৭৫                  |
| বিচারক                   | পুণা নগরে রঘুনাথ রাও           | कथा ७ कार्टिनी : कथा । 18 । 198 |
| বিচারক                   | -                              | <b>河間空夜   30   039</b>          |
| বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ          | -                              | -।। ৩।। ৬৬৯                     |
| বিচিত্ৰ সাধ              | অমি যখন পাঠশালাতে যাই          | मिछा। १।। २১                    |
| বিচিত্ৰা                 | ছিলাম যবে মায়ের কোলে          | <u> श्रीतर्भिय।। ५।। ১२२</u>    |
|                          | চুরি করে নিয়ে গেলে মোর মন     | পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৬৯৮       |
|                          |                                |                                 |

| 6                  |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| শিরোনাম            | প্রথম ছত্র                     |
| বিচিত্রিতা         | •-                             |
| বিচ্ছেদ            | ব্যাকুল নয়ন মোর               |
| বিচ্ছেদ            | বাগানে ওই দুটো গাছে            |
| বিচ্ছেদ            | তোমার বীণার সাথে আমি           |
| বিচ্ছেদ            | রাত্রি যবে সাঙ্গ হল            |
| বিচ্ছেদ            | আঞ্চ এই বাদলার দিন             |
| বিচ্ছেদ            | তোমাদের দৃক্তনের মাঝে          |
| বিচ্ছেদের শান্তি   | সেই ভালো, তবে তুমি যাও         |
| বিজ্ঞনে            | আমারে ডেকো না আঞ্চি            |
| বিজয়া-সন্মিলন     | -                              |
| বিজয়িনী           | অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন      |
| বিজয়ী             | তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয়-রথে |
| বিজয়ী             | বিবশ দিন, বিরস কাজ             |
| বিজ্ঞ              | খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা   |
| বিজ্ঞতা            | -                              |
| বিজ্ঞানী           | •                              |
| বিজ্ঞানসভা         | •                              |
| বিদায়             | সে যখন বিদায় নিয়ে গেল        |
| বিদায়             | অকৃল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া   |
| বিদায়             | হে তটিনী, সে নগৱে নাই কলস্বন   |
| বিদায়             | এবার চলিনু তবে                 |
| বিদায়             | ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো           |
| বিদায়             | তোমরা নিশি যাপন করো            |
| বিদায়             | তবে আমি যাই গো তবে যাই         |
| বিদায়             | বিদায় দেহো. ক্ষম আমায় ভাই    |
| বিদায়             | কালের যাত্রার ধ্বনি            |
| বিদায়             | তোমার আমার মাঝে                |
| বিদায়             | বসন্ত সে যায় তো হেসে          |
| বিদায়-অভিশাপ      | -                              |
| বিদায়-বরণ         | চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা     |
| বিদায়-রীতি        | হায় গো রানী, বিদায়-বাণী      |
| বিদায়সম্বল        | যাবার দিকের পথিকের 'পরে        |
| বিদৃষক             | -                              |
| विष्मि यून         | হে বিদেশী ফুল                  |
| বিদেশীয় অতিথি এবং |                                |
| দেশীয় আতিথা       | -                              |
| বিদ্যাপতির রাধিকা  | -                              |
| বিদ্যাসাগরচরিত     | •                              |

পর্যতের অনা প্রান্তে ঝঝরিয়া ঝরে

বিদ্যাসাগরচরিত

বিদ্রোহী

-112119 यानमी।।।ऽ।। २१७ निखा। दा। द0 त्थग्रा।। ए।। ১१ए মভ্যা।। ৮।। ৭৬ পুনশ্চ।। ৮।। ২৫৪ वीथिका।। ১०।। ৩৩ মানসী।। ১।। ২৪৪ किं ७ कामना। ১।। ২১২ ভারতবর্ষ । ৷ ২ ৷ ৷ ৭৫৯ ठिजा।। २।। ১৮१ প্রবী।। ৭।। ৯৩ মহ্যা: ৮ 🗆 ১৪ শিশু। ৫: ২৩ সমালোচনা । ১৫ গল্পল : ১৩ : ৪৭৫ শিক্ষা (পরি)।: ৬।: ৭২১ ছবি ও গান, ১৮ ১০১ মানসী :: ১ :: ৩৪৫ চৈতালি।। ৩।। ৪৬ কল্পনা । ৪ : ১ ১ ৪ কল্পনা। ৪।। ১৫১ ক্ষণিকা :: ৪ :: ১৮৯ निकार का 85 খেয়া । ৫ ৷ ১৮০ মহয়া।। ৮।। ৭৬ বিচিত্রিতা ৷৷ ৯ ৷৷ ৩৬ সানাই।। ১২।। ১৬১ -11211288 भागमी।। ১०।। ১৫२ किनका।। ८।। २১১ মভয়া।। ৮।। ৮১ मिनिका।। ১०।। ७८४ পরবী।। १।। ১৬৫

अह ।। यखा। शृष्ठा

সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৯৯ আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৫৯ চারিত্রপূজা।। ২।। ৭৬৭ চারিত্রপূজা।। ২।। ৭৮৩ বীথিকা।। ১০।। ৩৪

বিশ্ববোধ

| শিরোনাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | প্রথম ছত্র                        | গ্ৰহা। খণ্ডা। পৃষ্ঠা                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| বিধান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৭২                     |
| বিনি পয়সার ভোজ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                 | বাঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৩৩৯                       |
| বিপাশা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | মায়ামৃগী, নাই বা তুমি            | পুরবী।। १।। ১৭২                            |
| বিপ্লব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ডমরুতে নটরাজ বাজালেন              | मानाइ।। ১२।। ১৫৪                           |
| বিফল নিন্দা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | তোরে সবে নিন্দা করে               | किनका।। ७।। ७१                             |
| বিবসনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ফেলো গো বসন ফেলো                  | কড়িও কোমল।। ১।। ১৯৬                       |
| বিবাহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | প্রহর-খানেক রাত হয়েছে শুধু       | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। १३              |
| বিবাহম <b>ঙ্গল</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | দুইটি হৃদয়ে একটি আসন             | कवना।। ।। ১৪०                              |
| বিবিধ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                 | শব্দতম্ব (পরি)।। ৬।। ৭৫৯                   |
| বিবিধ প্রসঙ্গ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                 | -11 3811 690                               |
| বিবেচনা ও                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                            |
| অবিবেচনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | कालास्त्र।। ১२।। ४८०                       |
| বিভাগ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | শাস্ত্রিনিকেতন।। ৭।। ৬০৬                   |
| বিমুখ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | হঠাৎপ্লাবনী যে মন নদীর প্রায়     | সানাই (গ্ৰ.প.)।। ১২।। ৭০৮                  |
| বিমুখতা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | শাস্ত্রিনিকেতন।। ৭।। ৬২৬                   |
| বিমুখতা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | মন যে তাহার হঠাৎপ্লাবনী           | সানাই।। ১২।। ১৯৮                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (य मन इठा९-भावनी नमीत প্राय       | সানাই (গ্ৰ.প.)।। ১২।। ৭০৮                  |
| বিশ্ববতী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | সযত্নে সাজিল রানী বাঁধিল কবরী     | সোনার তরী।। ২।। ১০                         |
| বিরহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | আমি নিশি-নিশি কত                  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৮৮                      |
| বিরহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | তুমি যখন চলে গেলে                 | क्रिको।। ८।। २२०                           |
| বিরহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল    | मह्या।। ৮।। ৮०                             |
| বিরহ ও অন্তর্ধান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগস্তে উদিল    | মহ্য়া (গ্ৰ.প.) 🕕 ৮ 🗆 ৬৯২                  |
| বিরহানন্দ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী      | मानशि।। ১।। २७8                            |
| বিরহিণী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | তিন বছরের বিরহিণী                 | পূর্বী।। ৭।। ১৯০                           |
| বিরহীর পত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | হয় কি না হয় দেখা                | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৭৭                      |
| বিরাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | বিরাম কাঞ্চেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা | किंगका।। ७।। ७৮                            |
| বিরোধ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | এ সংসারে আছে বহু অপরাধ            | বীথিকা।। ১০।। ৪৯                           |
| বিরোধমূলক আদর্শ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                 | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৫৯                       |
| বিলম্বিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | অনেক হল দেরি                      | ऋणिका।। ८।। २৫১                            |
| বিলয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | যেন তার আখি-দৃটি নবনীল ভাসে       | <u>ট্রতালি।। ৩।। ৩৯</u>                    |
| বিলাত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                 | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৬৯                        |
| বিলাতি সংগীত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৮১                        |
| বিলাপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ওগো এত প্রেম-আশা                  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯০                      |
| বিলাপ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | চরণরেখা তব যে-পথে                 | নটরাজ।। ৯।। ২৭৭                            |
| বিলাসের ফাঁস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | সমাজ।। ৬।। ৫২৬                             |
| বিশেষ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৬৪                     |
| বিশেষত্ব ও বিশ্ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | শান্তিনিকেতুন।। ৮।। ৬৩১                    |
| বি <b>শ্বনৃ</b> ত্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে           | সোনার তরী।। ২।। ৬৭                         |
| বিশ্বপরিচয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                 | -11 2011 629                               |
| Course of the Co |                                   | <del>প্রাক্তিরিকেকের</del> । । ৭ । । ৭ ১ ১ |

শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৭২১

| •                            |                              |                                |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| শিরোনাম                      | প্রথম ছত্ত্র                 | গ্ৰন্থ ।। পৃষ্ঠা               |
| বিশ্বব্যাপী                  | -                            | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৯৩         |
| বিশ্বভার <b>তী</b>           | -                            | -11 >811 203                   |
| বিশ্বশোক                     | দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি      | পুনশ্চ।। ৮।। ২৬২               |
| বি <b>শ্বসাহিত্য</b>         | -                            | সাহিত্য।। ৪।। ৬৩৯              |
| বিশ্বাস<br>-                 | •                            | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬২১         |
| বিসর্জন                      | -                            | -11 > 11 & 09                  |
| বিসর্জন                      | দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর  | কথা ও কাহিনী : কাহিনী।। ৪।। ৯৬ |
| বিশ্ময়                      | আবার জাগিনু আমি '            | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৮               |
| বিশ্মরণ                      | মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল   | পূরবী।। ৭।। ১৩৭                |
| বিহারীলাল                    | -                            | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৩৮       |
| বি <b>হ্ব</b> লতা            | অপরিচিতের দেখা               | वीथिका।। ১०।। २७               |
| বীণাহারা                     | যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার     | পূরবী।। ৭।। ১৯২                |
| বীথিকা                       | -                            | -1150110                       |
| বীম্সের বাংলা                |                              |                                |
| ব্যাকরণ                      | -                            | শব্দত্ত্ব ৷৷ ৬ ৷৷ ৬১৩          |
| বীরপুরুষ                     | মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে       | नि <b>छ</b> ।। ৫।। ১৩          |
| বুড়ি                        | এক যে ছিল চাঁদের কোণায়      | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৬          |
| বুদ্ধজন্মোৎসব                | হিংসায় উন্মন্ত পৃথি         | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৫          |
| বুদ্ধদেবের প্রতি             | ওই নামে একদিন ধন্য হল        | পরিশেষ।। ৮।। ২০৫               |
| বৃদ্ধভক্তি                   | হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য         | পত্রপুট (গ্র.প.)।। ১০।। ৬৬৮    |
|                              |                              | নবজাতক।। ১২।। ১১০              |
| বুধু                         | মাঠের শেষে গ্রাম             | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৭৭            |
| বৃক্ষবন্দনা                  | অন্ধ ভূমিগৰ্ভ হতে শুনেছিলে   | বনবাণী।। ৮।। ৮৯                |
| বৃক্ষণরোপণ উৎসব              | -                            | वनवागी।। ৮।। ১১৪-১১৬           |
| বৃষ্টি পড়ে টাপুর            |                              | 6                              |
| টুপুর                        | দিনের আলো নিবে এল            | শিশু। ৫।। ৪৩                   |
| বৃষ্টি রৌদ্র                 | ঝৃটি-বাধা ডাকাত সেজে         | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮৬          |
| বৃহত্তর ভারত                 |                              | कालास्त्र।। ১२।। ৬১৪           |
| বেজি                         | অনেকদিনের এই ডেস্কো          | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৮২           |
| বেঠিক পথের                   | -6                           | 6                              |
| পথিক                         | বেঠিক পথের পথিক আমার         | পূরবী।। १।। ১১৯                |
| বেদনার লীলা                  | গানগুলি বেদনার খেলা য়ে আমার | প্রবী।। १।। ১৬২                |
| বেশি দেখা ও                  |                              | 55                             |
| কম দেখা                      |                              | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৮৭       |
| বেসুর<br>কেমুর কিমুদ্রকি     | ভাগা তাহার ভূল করেছে         | বিচিত্রিতা ৷৷ ৯ ৷৷ ২ ৭         |
| বেসুর [অসঙ্গতি]              | একটা কোথাও ভূল হয়েছে        | বিচিত্রিতা (গ্র.প.)।। ৯।। ৬৬৫  |
| বৈকৃষ্ঠের খাতা<br>বৈজ্ঞানিক  | and a constant               | -11 211 086                    |
| বেজ্ঞানক<br>বৈজ্ঞানিক কৌতুহল | যেমনি মা গো গুরু গুরু        | শিশু। ৫।। ৩৮                   |
| বেজ্ঞানক কোতুহল<br>বৈতরণী    | অশ্রুত্রোতে শ্বীত হয়ে বহে   | পঞ্জতা। ১।। ৯৪৬                |
| (4041)                       | अन्यत्यारक स्थाक इर्स वर्ड   | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৬          |

| শিরোনাম              | প্রথম হয়                       | अष् ।। चला। भृष्ठा             |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| বৈতরণী               | ওগো বৈতরণী, তরল খজোর মতো        | <b>পূরবী।। १।। ১</b> ৭৫        |
| বৈরাগ্য              | কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী  | চৈতালি।। ৩।। ১৩                |
| বৈরাগ্য              | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬১৯         |
| বৈশাখ                | হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ         | कन्नना। । ।। ১७२               |
| বৈশাখ                | ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন          | নটরাজ।। ১।। ২৬১                |
| বৈশাখ-আবাহন          | এসো এসো এসো হে বৈশাখ            | নটরাজ।। ৯।। ২৬২                |
| বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৮ । ৬২০         |
| বৈশাখে               | তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ          | (यग्रा।। १।। ३१२               |
| বৈষ্ণব কবির গান      | •                               | আলোচনা 🗆 ১৫                    |
| বৈষ্ণবকবিতা          | শুধু বৈকৃষ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান | সোনার তরী।। ২ 🗆 ৩৩             |
| বোঝাপড়া             | মনেরে আজ কহ যে                  | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৮৩              |
| বোধন                 | মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে          | মহয়া । ৮ । ১                  |
| বোবার বাণী           | আমার ঘরের সম্মুখেই              | পরিশেষ।। ৮।। ১৯১               |
| বোম্বাই শহর          | •                               | প্রথর সঞ্চয় 🖂 ১৩ 🗆 ৬৩৭        |
| বোরোবুদুর            | সেদিন প্রভাতে সূর্য             | পরিশেষ 🗆 ৮ 🗆 ২০১               |
| বোষ্টমী              |                                 | গল্পজ্য। ১১ ।। ৩২১             |
| ব্যক্ত প্রেম         | কেন তবে কেড়ে নিলে              | মানসী 🖽 ১ 🐃 ২৮২                |
|                      | লাজ-আবরণ                        |                                |
| বাঙ্গকৌতৃক           |                                 | - 1 8 1 339                    |
| ব্যস্ত্রনা           | শুনিতে কি পাস                   | নটরাজ 😑 ৯ 🖒 ২ ৬ 😉              |
| বাথিতা               | জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না      | সনোই 🕆 ১২ : ১৬০                |
| ব্যবধান              | -                               | <b>5(司한 11 년 : ) () () 9</b>   |
| বার্থ মিলন           | বুঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন      | বীথিকা 🗆 ১০ : - ৩১             |
| বার্থ যৌবন           | আজি য়ে রজনী যায়               | সোনার তরী ৷∴২ ≔ ৭৬             |
| ব্যাকৃল              | অমন করে আছিস কেন মা গো          | শিশুন ৫।। ২৪                   |
| বাাঘাত               | কোলে ছিল সূৱে-বাধা বীণা         | <u> </u>                       |
| ব্যাধি ও প্রতিকার    |                                 | সমৃহ (পরি)।। ৫।। ৭৭৯           |
| ব্যাধি ও প্রতিকার    |                                 | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৭০২           |
| ব্যোম                | আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি    | वनवानी।। ৮।। ১১৫               |
| ব্রত-উদযাপন          | -                               | बहा <b>या शाकी।। ১</b> ৪।। २১৬ |
| ব্রতধারণ             |                                 | আত্মশক্তি।। ২। ৬৮৩             |
| ব্রহ্মবিহার          |                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৪৫         |
| ব্ৰহ্মমন্ত্ৰ         |                                 | -113011309                     |
| ব্রাহ্মণ             | •                               | ভারতবর্ষ।। ২।। ৭০৯             |
| ব্রাহ্মণ             | অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে   | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। २८  |
| ব্রাহ্মসমাঞ্চের      |                                 |                                |
| সার্থকতা             | •                               | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬০৬         |
| ভক্ত                 |                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৭০৮         |
| ভক্তি ও              |                                 |                                |
| <b>অতিভ</b> ক্তি     | ভক্তি আসে রিক্তহন্ত প্রসন্নবদন  | किना।। ७।। ७०                  |
|                      |                                 |                                |

| শিরোনাম                         | প্রথম ছত্র                       |                           |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                                 |                                  | গ্ৰন্থ বিভাগ পূচা         |
| ভক্তিভাজন                       | রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম   |                           |
| ভক্তের প্রতি                    | সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়       | চৈতালি।। ৩।। ৩৭           |
| ভগিনী নিবেদিতা                  | -                                | পরিচয়।। ৯।। ৬১৩          |
| ভগ্ন মন্দির                     | ভাঙ্গা দেউলের দেবতা              | কল্পনা।। ৪।। ১৬১          |
| ভগ্নতরী                         | ড়বিছে তপন, আসিছে আধার           | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৭     |
| ভগ্নহদয়                        | -                                | -11 2811609               |
| ভগ্নহদয়                        | -                                | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৭৭       |
| ভব্জহরি                         | হংকঙেতে সারাবছর                  | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৬৮       |
| ভদ্রতার আদর্শ                   | -                                | পঞ্জত।। ১।। ৯৪১           |
| ভবিষ্যতের র <del>ঙ্গ</del> ভূমি | সম্মুখে রয়েছে পড়ি যুগ-যুগাস্তর | কড়িও কোমল।। ১।। ১৬৯      |
| ভয় ও আনন্দ                     | •                                | শাস্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৭০    |
| ভয়ের দুরাশা                    | জননী জননী ব'লে ডাকি তোরে         | চৈতালি।। ৩।। ৩৬           |
| ভরা ভাদরে                       | নদী ভরা কৃলে কৃলে                | সোনার তরী।। ২।। ৭৮        |
| ভৎসনা                           | মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে        | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৩৭         |
| ভাইদিতীয়া                      | সকলের শেষ ভাই                    | প্রহাসিনী।। ১২।। ১৩       |
| ভাইফোটা                         | -                                | গরগুছ।। ১২।। ৩৩৮          |
| ভাগীরথী                         | পূর্বযুগে, ভাগীরথী               | সেঁজুতি।। ১১।। ১৩৭        |
| ভাগারাজ্ঞা                      | আমার এ ভাগ্যরাজ্যে               | नवकाठक।। ১২।। ১১৬         |
| ভাঙন                            | কোন ভাঙনের পথে এলে               | সানাই।: ১২।। ১৮৮          |
| ভাঙা মন্দির                     | পুণালোভীর নাই হল ভিড়            | পূরবী।। १।। ১০৯           |
| ভাঙা হাট                        | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭ ৷৷ ৫৫৪   |
| ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী         | -                                | -11511505                 |
| ভানুসিংহের কবিতা                | -                                | জীবনম্মৃতি ৷৷ ৯ ৷ ৷ ৪৬১   |
| ভাব ও অভাব                      | -                                | হাসাকৌতুক।। ৩!৷ ১৬৮       |
| ভাবিনী                          | ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা           | मह्या।। ৮।। ५५            |
| ভাবীকাল                         | ক্ষমা করো, যদি গর্বভরে           | পূরবী।। ৭।। ১৬০           |
| ভাবৃকতা ও পবিত্রতা              | _                                | শান্তিনিকেতন ৷৷ ৭ ৷ ৷ ৬০১ |
| ভার                             | টুনটুনি কহিলেন, রে ময়ূর         | किंका।। ७।। ৫২            |
| ভার                             | তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার        | (यंग्रा।। १।। ১११         |
| ভারতবর্ষ                        | -                                | -11 211 480               |
| ভারতবর্ষীয় সমাজ                | -                                | আত্মশক্তি।। ২।। ৬২২       |
| ভারতবর্বে                       |                                  |                           |
| ইতিহাসের ধারা                   | -                                | পরিচয়।। ৯।। ৫৭৫          |
| ভারতবর্বে সমবায়ের              |                                  |                           |
| বিশিষ্টতা                       | -                                | সমবায়নীতি।। ১৪।। ৩১৯     |
| ভারতবর্ষের ইতিহাস               |                                  | ভারতবর্ষ।। ২।। ৭০৩        |
| ভারতৃপন্মী                      |                                  | क्वना।। ८।। ১৪১           |
| ভারতী                           |                                  | জীবনস্মৃতি। i ৯।। ৪৬৬     |
| ভারতীবন্দনা                     |                                  | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৬৩     |
| ভালো করে বলে যাও                |                                  | मानत्री।। ১।। ৩৩৪         |

অন্তঃপুরে

| <u> শিরোনাম</u>      | প্রথম ছত্র                    |
|----------------------|-------------------------------|
| ভালো মন্দ            | জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না     |
| ভালোমানুষ            | •                             |
| ভাষা ও ছন্দ          | যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে          |
| ভাষার ইঙ্গিত         | -                             |
| ভাষাবিচ্ছেদ          |                               |
| ভিক্ষা ও উপার্জন     | বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা    |
| ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ | যে তোমারে দূরে রাখি           |
| ভিক্ষৃ               | হায় রে ভিক্ষু, হায় রে       |
| ভিখারি               | ওগো কাঙাল, আমারে              |
| ভিখারিনী             |                               |
| ভিতরে ও বাহিরে       | খোকা থাকে জগৎ-মায়ের অন্তঃপুর |
| ভীক                  | তাকিয়ে দেখি পিছে             |
| ভীক                  | মাট্রিকুলেশনে পড়ে            |
| ভীক                  | কেন এ কম্পিত প্রেম অয়ি ভীক্  |
| ভীকতা                | গভীর সূরে গভীর কথা            |
| ভীষণ                 | বনম্পতি, তুমি যে ভীষণ         |
| ভূল                  | সহসা তৃমি করেছ ভুল গানে       |
| ভুল স্বৰ্গ           | -                             |
| ভুল-ভাঙা             | বুঝেছি আমার নিশার স্বপন       |
| ভূলে                 | কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া    |
| ভূমা                 | -                             |
| ভূমিকম্প             | হায় ধরিত্রী, তোমার আধার      |
| ভূমিলক্ষ্মী          | •                             |
| ভূমিকা               | শ্বতিরে আকার দিয়ে আঁকা       |
| ভূলোক                | -                             |
| ভূতারাজকতয়          | -                             |
| ভৈরবী গান            | ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি |
| ভোজনবীর              | অসংকোচে করিবে কষে             |
| <b>ভোলা</b>          | হঠাৎ আমার হল মনে              |
| ভ্ৰমণী               | মাটির ছেলে হয়ে জন্ম          |
| ভ্ৰষ্ট লগ্ন          | শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে  |
| মংপু পাহাড়ে         | কৃজ্ঝটিজাল যেই সরে গোল        |
| মঙ্গলগীত             | এতবড়ো এ ধরণী মহাসিদ্ধ-ঘেরা   |
| মণিহারা              | -                             |
| মত                   | -                             |
| মথুরায়              | বাশরি বাজাতে চাহি             |
| মদনভম্মের পর         | পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে             |
| মদনভম্মের পূর্বে     | একদা তৃমি অঙ্গ ধরি            |
| মধু                  | মৌমাছির মতো আমি চাহি না       |
| মধুমঞ্জরী            | প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি |
|                      |                               |

श्रष्ट ।। थना। शृष्टी কণিকা।। ৩।। ৬৩ গল্পন্থ।। ১৩।। ৫০৯ কাহিনী।। ৩।। ১০০ শব্দত্র ৷৷ ৬ ৷৷ ৬৪৩ শব্দতন্ত্র (পরি)।। ৬।। ৭৩৯ কণিকা।। ৩।। ৫৭ কল্পনা। ৪।। ১১৪ পরিশেষ।। ৮।। ১৪৬ কল্পনা।। ৪।। ১৩১ গ্রহুগুছ ।। ১৪।। ৮০ मिखा। १।। ३४ পরিশেষ।। ৮।। ১৭৪ পুনশ্চ ৷৷ ৮ ৷৷ ২৯৪ বিচিত্রিতা। ৯। ২৫ ক্ষণিকা ৷৷ ৪ ৷ ৷ ১৯২ वीथिका।। ১०।। ५২ বীথিকা।। ১০।। ৩০ লিপিকা।। ১৩।। ৩৩৭ यानशी।। ५।। २०२ মানসী।। ১।। ২৩১ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৫৩ নবজাতক।। ১২।। ১১৭ পদ্মীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৫৮ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৩ বিশ্বপরিচয় । ১৩ ৷ ৷ ৫৫৪ জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪১৯ মানসী।। ১।। ৩১৫ প্রহাসিনী । । ১২ । । ১৬ পলাতকা।। ৭।। ৩২ ছডার ছবি।। ১১।। ১০৩ क्वना।। 8।। ১১৮ নবজাতক।। ১২।। ১২৭ কডি ও কোমল।। ১।। ১৭৮ शहाकुक्टा। 77।। **००**% শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৮৮ কডিও কোমল।। ১।। ১৭০ कवना । । । । । ১১২ कन्नना। । ।। ১১১ পুরবী।। ৭।। ১৭৭ वनवानी।। ৮।। ১०১

| শিরোনাম            | প্রথম ছত্র                        | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা             |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| মধুসন্ধ্যায়ী      | পাড়ায় কোথাও যদি কোনো            | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪৭            |
| মধ্যবর্তিনী        | -                                 | গল্পগ্ৰহ্য ৯।। ৩৬৪                  |
| মধ্যাহ্ন           | বেলা দ্বিপ্রহর                    | চৈতালি।। ৩।। ১৪                     |
| মধ্যাহে            | হেরো ওই বাড়িতেছে বেলা            | ছবি ও গান।। ১।। ১১৯                 |
| মন                 | -                                 | পঞ্জত।। ১।। ৯১১                     |
| মনুষ্য             | •                                 | পঞ্জত।। ১।। ৯০৬                     |
| মনুষ্যত্ত্ব        | -                                 | धर्म।। १।। १८१                      |
| মনে পড়া           | মাকে আমার পড়ে না মনে             | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৯               |
| মনের বাগান-বাড়ি   | -                                 | বিবিধ <b>প্রসঙ্গ</b> ৷ ৷ ১৪ ৷ ৷ ৬৭৯ |
| মনের মানৃষ         | কত-না দিনের দেখা                  | নটরাজ।। ৯।। ২৯৩                     |
| মনোগণিত            | -                                 | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৯৫            |
| মন্ত্রি-অভিযেক     | -                                 | -115611550                          |
| মন্ত্রের বাধন      | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৬৭              |
| মন্দির             | -                                 | ভারতবর্ষ।। ২।। ৭৫১                  |
| মন্দ্র             | -                                 | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৮৭            |
| ময়ুরের দৃষ্টি     | দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৯৫                |
| মরণ                | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬২৮              |
| মরণমাতা            | মরণমাতা, এই যে কচি প্রাণ          | वीथिका।। ১०।। ৫২                    |
| মরণস্বপ্র          | কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ                 | মানসী।। ১।। ২৫৩                     |
| মরিয়া             | মেঘ কেটে গেল                      | সানাই।। ১২।। ১৯১                    |
| মরীচিকা            | এসো. ছেড়ে এসো. সখী               | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৪               |
| মরীচিকা            | কেন আসিতেছ মৃগ্ধ                  | <u> </u>                            |
| মরীচিকা            | ঐ যে তোমার মানস-প্রজাপতি          | বিচিত্রিতা ৷৷ ৯ ৷৷ ১৬               |
| মকৎ                | হে পবন কর নাই গৌণ                 | বনবাণী।। ৮।। ১১৫                    |
| মঠবাসী             | কাকা বলেন, সময় হলে               | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৮২               |
| মর্মবাণী           | শিল্পীর ছবিতে যাহা মৃতিঁমতী       | শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১২২            |
| মশকমঙ্গলগীতিকা     | তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা  | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫৪            |
| মন্তকবিক্রয়       | কোশল নৃপতির তুলনা নাই             | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। ८।। २७       |
| মহতের দুঃখ         | সূর্য দৃঃখ করি বলে                | কণিকা।। ৩।। ৬৮                      |
| মহর্ষির আদাকৃতা    |                                   |                                     |
| উপলক্ষে প্রার্থনা  | -                                 | চারিত্রপৃজা।। ২।। ৮০০               |
| মহর্ষির জন্মোৎসব   | -                                 | চারিত্রপূজা।। ২।। ৭৯৬               |
| মহাত্মা গান্ধী     | -                                 | 11 2811 300                         |
| মহাত্মা গান্ধী     | -                                 | মহাত্মা গান্ধী।। ১৪।। ২০৫           |
| মহায়াজির পুণাব্রত | -                                 | মহাত্মা গান্ধী।। ১৪।। ২১৪           |
| মহাপুরুষ           | -                                 | চারিত্রপৃজা।। ২।। ৮০৩               |
| মহামায়া           | -                                 | গলগুচ্ছ।: ১।। ৩৫৩                   |
| মহাস্বপ্ল          | পূর্ণ করি মহাকাল                  | প্রভাতসংগীত।। ১।। ২৫৩               |
| মহয়া              | - ·                               | -114119                             |
| মছয়া              | বিরক্ত আমার মন                    | मह्या।। ৮।। ८९                      |
|                    | রে মহুয়া, নামখানি গ্রামা তোর     | মহ্যা (গ.প.)।। ৮।। ৬৮৭              |
|                    |                                   |                                     |

| C                   |                                  |                                   |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| শরোনাম              | প্রথম ছত্র                       | ग्रहा। युक्ता भूका                |
| মা ভৈঃ              | •                                | বিচিত্ৰ <b>প্ৰবন্ধ</b> ।। ৩।। ৬৭৪ |
| মা মা হিংসীঃ        | -                                | শাস্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৭৫            |
| মা-লক্ষ্মী          | কার পানে মা, চেয়ে আছ            | শিশু। ৫।। ৫৯                      |
| মাকাল               | গৌরবর্ণ নধর দেহ                  | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৩               |
| মাঙ্গলিক<br>-       | প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হ'ক      | বনবাণী।। ৮।। ১১৬                  |
| মাছ ধরা             | -                                | বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৪:। ৬৯৭           |
| মাছিত্ত্ব           | মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে   | প্রহাসিনী (সং)। ১১ : ৪৯           |
| মাঝারির সতকর্তা     | উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে  | কণিকা।। ৩।। ৬৪                    |
| মাঝি                | আমার যেতে ইচ্ছে করে              | निखा। दाः ७०                      |
| মাটি                | বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি       | वैश्विका। ३०।। १                  |
| মাটিতে-আলোতে        | আরবার কোলে এল                    | বীথিকা 🗆 ১০ 🗇 ৮২                  |
| মাটির ডাক           | শালবনের ঐ আচল ব্যোপে             | পুরবী 🗅 ৭ / । ৯৪                  |
| মাতা                | কুয়াশার জাল আবরি রেখেছে         | বীথিকা। ১০ া ৫২                   |
| মাতার আহ্বান        | বারেক তোমার দুয়ারে দাঁভায়ে     | কল্পনা । ৪ 🗆 ১২৩                  |
| মাতাল               | বুঝি রে চাঁদের কিরণ পান ক'রে     | ছবি ও গান : ১ ৷৷ ১০৬              |
| মাতাল               | ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে     | ক্ষণিকা।। ৪।। ১৭৩                 |
| মাতৃবংসল            | মেঘের মধ্যে মা গো. যারা থাকে     | লভা ও া ও া ভাল                   |
| মাতৃশ্ৰাদ্ধ         | •                                | শান্তিনিকেতন 🕒 ৮ 🖂 ৫৭১            |
| মাধবী               | বসস্তের জয়রবে                   | মহ্যা ৷ ৮ ৷ ১৩                    |
| মাধুরীর ধ্যান       | মধাদিনে যবে গান                  | নটরাজ 🖂 ৯ 🖂 ২৬৪                   |
| মাধুর্যের পরিচয়    |                                  | শান্তিনিকেতন 🗆 ৮ 🗆 ৬৫৯            |
| মাধো                | রায়বাহাদুর কিষনলালের            | ছড়ার ছবি 🖂 ১১ 🖂 ৯০               |
| মানবপুত্র           | মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন       | পুনশ্চ 🗆 ৮ 🖂 ৩১৮                  |
| মানবসতা             | -                                | মানুষের ধর্ম (পরি)।: ১০।: ৬৫৩     |
| মানবসম্বন্ধের দেবতা | -                                | <b>अहै।। ১८।। ०८</b> ७            |
| মানবহুদয়ের বাসনা   | নিশীথে রয়েছি জেগে               | কড়িও কোমল ৷ ১ ৷: ২০৭             |
| মানভঞ্জন            | •                                | গল্পকছে।। ১০।। ৩৪৩                |
| মানসপ্রতিমা         | তুমি সন্ধারে মেঘ শাস্ত সুদূর     | <b>कद्मना</b> ।। ८।। ১७५          |
| মানসলোক             | মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভূবনে     | চৈতালি।। ও                        |
| মানসসুন্দরী         | আৰু কোনো কাৰ্চ নয়               | সোনার তরী।। ২।। ৫১                |
| মানসিক অভিসার       | মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া    | भानमी । । ১ । ३९९                 |
| মানসী               | •                                | -!! >!! >0>                       |
| মানসী               | শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী | फ़ेडानि।। ७१                      |
| মানসী               | মনে নেই, বৃঝি হবে অগ্রহান মাস    | সানাই।। ১২।। ১৬৬                  |
| মানসী               | আন্ধি আবাঢ়ের মেঘলা আকাশে        | <b>मानारै</b> ।। ১२।। २०२         |
| मानी                | আরঙজেব ভারত যবে                  | कथा ७ कार्टिनी : कथा।। ८।। ८८     |
| মানী                | উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার        | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৬                  |
| মানুব               |                                  | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৫২            |
| মানুবের ধর্ম        | •                                | - 11 5011 659                     |
| মায়া               | বৃথা এ বিড়ম্বনা                 | मानत्री।। ১।। ७२९                 |
|                     |                                  |                                   |

| _                |                                     |                               |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| শিরোনাম          | প্রথম ছত্ত্র                        | श्रम्।। यछ।। अछ।              |
| মায়া            | চিত্তকোণে ছন্দে তব                  | মহয়া।। ৮।। ১৯                |
| মায়া            | করেছিনু যত সুরের সাধন               | সেঁজুতি।। ১১।। ১৫০            |
| भाग्रा           | আছ এ মনের কোন সীমানায়              | সানাই।। ১২।। ১৬৯              |
| মায়ার খেলা      | -                                   | -11211829                     |
| মায়াবাদ         | হা রে নিরানন্দ দেশ                  | সোনার তরী।। ২।। ১০৬           |
| মায়ের সম্মান    | <b>অপূর্বদে</b> র বাড়ি             | <u> भनाउका।। १।। ५৫</u>       |
| মার্জনা          | ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে            | কল্প।। ৪।। ১১৩                |
| মালঞ             | •                                   | - 11811865                    |
| মালা             | আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে        | भनाउका।। १।। २৮               |
| মালিনী           |                                     | - 11311677                    |
| মালিনী           | হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে          | महरा।। ৮।। ७३                 |
| মাল্যতত্ত্ব      | লাইব্রেরি ঘর, টেবিল-ল্যাম্পো দ্বালা | প্রহাসিনী।। ১২।। ২৯           |
| মাল্যদান         | -                                   | গল্পগুচ্ছ।। ১১।। ৪২৩          |
| মাস্টারবাবৃ      | আমি আজ কানাই মাস্টার                | শিশু। ৫।। ২২                  |
| মাস্টারমশায়     | -                                   | গল্পজ্য ৷ ১১ ৷ ৷ ৪৫৬          |
| মিলের কাবা       | নারীকে আর পুরুষকে যেই               | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৫৪      |
| মিলভাঙা          | এসেছিলে কাঁচা জীবনের                | <b>गाा</b> यली । : ১० । : ১৬৭ |
| মিলন             | আমি কেমন করিয়া জানাব আমার          | খেয়া।। ৫ ৷ ৷ ১৭৪             |
| মিলন             | জীবন-মরণের স্রোতের ধারা             | পূরবী।। ৭।। ১৯৭               |
| মিলন             | সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি              | महरा।। ৮।। १०                 |
| মিলন             | সেদিন উষার নববীণাঝংকারে             | পরিশেষ।। ৮।: ১৭১              |
| মিলন             | তোমারে দিব না দোষ                   | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৫              |
| মিলনদৃশ্য        | হেসো না. হেসো না তুমি               | চৈতালি।। ৩।। ২৪               |
| মিলন্যাত্রা      | চন্দনধুপের গন্ধ                     | वीथिका। ३०।। ৫৬               |
| মিষ্টান্বিতা     | যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে           | প্রহাসিনী (সং)।। ১২।। ৪১      |
| মীনু             | -                                   | निপिका।। ১৩।। ৩৩৩             |
| মীমাংসা          | -                                   | বাঙ্গকৌতৃক।। ৪।। ৬০৯          |
| মৃকৃট            | -                                   | - 811088                      |
| মৃকুট            | •                                   | গল্পজ্য। ৭।। ৪৩০              |
| মুক্তকৃত্তলা     | •                                   | গ্রসর । ১৩ । ৫১১              |
| মুক্তধারা        | _                                   | - 11911800                    |
| মুক্তপথে         | বাঁকাও ভূক দ্বারে আগল দিয়া         | সানাই।। ১২।। ১৭৬              |
| মুক্তরূপ         | তোমারে আপন কোণে                     | মহয়।।৮।।৪৩                   |
| মৃত্তি           | চক্ষ্ কর্ণ বৃদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি   | সোনার তরী।। ২।। ১০৮           |
| মৃক্তি           | ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো           | পলাতকা । ৭ ৷ ৷ ৯              |
| মুক্তি<br>মুক্তি | মৃক্তি নানা মৃতি ধরি                | পুরবী।। ৭।। ১৪৪               |
| মুক্তি<br>মুক্তি | ील साम मील अध                       | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৮১        |
| মুক্তি<br>মুক্তি | ভোরের পাখি নবীন আখি দুটি            | मह्या। ४।। २०                 |
| মৃত্তি<br>মৃত্তি | আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি           | পরিশেষ।। ৮।। ১৩৬              |
| 7.0              | אוויי פוויי פורי וידור אטורי וידור  | 1136 1411 911 300             |

| শিরোনাম                | প্রথম ছত্র                        | গ্ৰন্থ ।। প্ৰতা             |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| মৃক্তি                 | জয় করেছিনু মন তাহা বুঝি নাই      | वीथिका।। ১०।। ৮৩            |
| মৃক্তি                 | -                                 | লিপিকা।। ১৩।। ৩৬৪           |
| মুক্তির উপায়          | -                                 | গলগুক্।। ৮।। ৫৩৫            |
| মুক্তির উপায়          | -                                 | - 11 2011 520               |
| মুক্তির দীক্ষা         | -                                 | শাস্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৬৯      |
| মুক্তির পথ             | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৮৩      |
| মুক্তিতত্ত্ব           | মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস          | নটরাজ।। ৯।। ২৫৭             |
| মুক্তিপাশ              | ওগো, নিশীথে কখন এসেছিলে           | (थंग्रा।। १।। ১৫०           |
| মুখুজ্জে বনাম বাড়জ্জে | -                                 | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৪৯        |
| মুনশি                  | -                                 | গল্পর।। ১৩।। ৪৮৮            |
| মুরতি                  | যে-শক্তির নিতালীলা                | भरुया।। ৮।। ৫৮              |
| মুৰ্থ                  | নেই বা হলেম যেমন তোমার            | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬১       |
| মুসলমান মহিলা          | -                                 | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৮১        |
| মুসলমান রাজত্বের       |                                   |                             |
| ইতিহাস                 | -                                 | আধুনিক সাহিতা :। ৫।। ৫৯০    |
| মুসলমানীর গল্প         | -                                 | গল্পত ছে।। ১৪।। ৭৬          |
| মূল                    | আগা বলে, আমি বড়ো                 | কণিকা।। ৩।। ৫৯              |
| মূলা                   | আমি এ পথের ধারে                   | বীথিকা।। ১০।। ৮৬            |
| মূলাপ্রাপ্তি           | অঘ্রানে শীতের রাতে                | কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ৪৫ |
| মৃত্যু                 | ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময় | কণিকা।। ৩।। ৭০              |
| মৃত্যু                 | মরণের ছবি মনে আমি                 | পুনশ্চ।। ৮।। ৩১৭            |
| মৃত্যু ও অমৃত          | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৩৫      |
| মৃত্যুর আহ্বান         | জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোণে       | পূরবী।। ৭।। ১৫৮             |
| মৃত্যুর পরে            | আজিকে হয়েছে শাস্তি               | <u> चित्रा। २।। ५००</u>     |
| মৃত্যুর প্রকাশ         | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৯৫      |
| <b>भृ</b> दृ1श्चरा     | দূর হতে ভেবেছিনু মনে              | পরিশেষ।। ৮।। ১৮২            |
| মৃত্যুমাধুরী           | পরান কহিছে ধীরে                   | হৈতালি।। ৩।। ৩৮             |
| মৃত্যুশোক              | -                                 | জীবনম্মতি।। ৯।। ৫০৮         |
| মেঘ                    | আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে             | থেয়া।। ৫।। ১৬৪             |
| মেঘ ও রৌদ্র            | -                                 | 5日の日 1011 202               |
| মেঘের খেলা             | স্বন্ধ যদি হ'ত জাগরণ              | मानमी।। ১।। ७२৯             |
| মেঘদূত                 | কবিবর, করে কোন বিস্মৃত বরষে       | मानमी।। ১।। ७७৫             |
| মেঘদূত                 | নিমেয়ে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ  | क्रेडानि।। ७।। २०           |
| মেঘদূত                 | -                                 | প্রাচীন সাহিত্য।। ৩।। ৭১৫   |
| মেঘদূত                 | -                                 | লিপিকা।। ১৩।। ৩২৩           |
| মেঘনাদবধ কাব্য         | -                                 | সমালোচনা।।১৫।।৬৬            |
| মেঘমালা                | ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে           | क्रिका॥ ४॥ २०२              |
| মেঘলা দিনে             | -                                 | निशिका।। ১৩।। ७२२           |
| মোটকথা                 | •                                 | ছন্দ (পরি)।। ১১।। ৬১৮       |
| মোহ                    | এ মোহ ক'দিন থাকে                  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৩       |
|                        |                                   |                             |

| শিরোনাম                | প্রথম ছত্র                       | श्र ।। यखा। भृष्ठा         |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| মোহ                    | নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশাস     | কণিকা।। ৩।। ৬৬             |
| মোহের আশঙ্কা           | শিশু পুষ্প আঁথি মেলি হেরিল এ ধরা | কণিকা।। ৩।। ৬৭             |
| মোহানা                 | ইরাবতীর মোহানামুখে               | পরিশেষ।। ৮।। ১৪৩           |
| মৌন                    | যাহা-কিছু বলি আজি                | চৈতালি।। ৩।। ৩৩            |
| মৌন                    | কেন চুপ করে আছি                  | वीथिका।। ১०।। २৯           |
| মৌন ভাষা               | থাক থাক, কাজ নাই                 | মানসী।। ১।। ৩৪৮            |
| মৌলানা জিয়াউদ্দীন     | কখনো কখনো কোনো অবসরে             | নবজাতক।। ১২।। ১২২          |
|                        |                                  | নবজাতক (গ্র.প.)।। ১২।। ৬৯৫ |
| ম্যাজিশিয়ান           | •                                | গরসর।। ১৩।। ৪৯১            |
| ম্যানেজারবাবু          | -                                | গল্পর।।১৩।।৪৯৭             |
| `ম্যালেরিয়া           | - (10)                           | পল্লীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৯০    |
| যক্ষ                   | হে যক্ষ তোমার প্রেম              | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১২১   |
| যক্ষ                   | যক্ষের বিরহ চলে                  | সানাই।। ১২।। ১৭৯           |
| যজ্ঞভঙ্গ               | -                                | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৮৭       |
| যজেশ্বরের যজ্ঞ         | -                                | গল্পগুল্ড।। ১১।। ৩৭৪       |
| যথাক ঠবা               | ছাতা বলে, ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়  | কণিকা।। ৩।। ৫৩             |
| যথার্থ আপন             | কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড়ো অভিমান  | क्षिका।। ७।। ৫১            |
| যথাসময়                | ভাগা যবে কৃপণ হয়ে আসে           | क्रिनिका।। ८।। ১৭২         |
| যথাস্থান               | কোন হাটে তুই বিকোতে চাস          | क्रिका।। ८।। ১৮১           |
| যাচনা                  | ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে        | কল্পনা।। ৪।। ১৩৩           |
| যাত্রা                 | আশ্বিনের রাত্রিশেষে              | পূরবী।। ৭।। ১০৪            |
| যাত্রা                 | রাজা করে রণযাত্রা                | বিচিত্রিতা।৷ ৯ ৷৷ ৩৩       |
| যাত্রা                 | ইস্টিমারের ক্যাবিনটাতে           | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৮৩       |
| যাত্রা                 | -                                | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৪৭     |
| যাত্রার পূর্বপত্র      | -                                | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬২৭     |
| যাত্রাপথ               | মনে পড়ে ছেলেবেলায়              | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৩       |
| याजी .                 | ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদূরদেশে  | চৈতালি।। ৩।। ৪০            |
| যাত্রী                 | আছে আছে স্থান                    | क्रिनिका।। ८।। २১৯         |
| याजी                   | যে কাল হরিয়া লয় ধন             | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৪           |
| যাত্রী                 | -                                | 113011809                  |
| যাত্রীর উৎসব           | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৫৭     |
| যাবার আগে              | উদাস হাওয়ার পথে পথে             | সানাই।। ১২।। ১৬১           |
| যাবার মৃখে             | যাক এ জীবন                       | সেঁজুতি।। ১১।। ১৩০         |
| যি <b>শু</b> চরিত      | -                                | খুষ্ট।। ১৪।। ৩৩৫           |
| যুগল                   | ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ           | क्रिका।। ८।। ১৭৪           |
| যুগল                   | আমি থাকি একা                     | বিচিত্রিতা।। ৯।। ২৬        |
| যুগান্তর               | _                                | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৭৯   |
| য়ুনিভার্সিটি বিল      | -                                | আত্মশক্তি।। ২।। ৬৬৭        |
| য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র   | -                                | -11 211 989                |
| য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি | -                                | 11211206                   |
|                        |                                  |                            |

| . শিরোনাম          | প্রথম ছত্র                   | গ্রন্থ । প্র                  |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| যেতে নাহি দিব      | দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি       | সোনার তরী ৷ ২ : ৩৯            |
| যোগাযোগ            | -                            | -11011025                     |
| যোগিয়া            | বহুদিন পূরে আজি মেঘ গেছে চলে | কড়ি ও কোমল ৷ : ১ : ১৬৫       |
| যোগী               | পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু         | ছবি ও গান 🗅 🗆 ১০৪             |
| যোগীনদা            | যোগীনদাদার জন্ম ছিল          | ছড়ার ছবি 🖂 ২১ 🗆 ৭২           |
| যৌবনবিদায়         | ওগো যৌবন-তরী                 | ক্ষণিকা 🗆 ৪ 🗆 ২৪ ৬            |
| <i>যৌবনস্থ</i> প্প | আমার যৌবনস্বপ্নে যেন         | কড়ি ও কোমল ৷ : ১ : ১৬১       |
| রক্তকরবী           |                              | -11 611 569                   |
| র <b>ঙরেজিনী</b>   | শঙ্করলাল দিগবিজয়ী পণ্ডিত    | পুনশ্চ :: ৮ :: ৩০৪            |
| রঙিন               | ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে      | পরিশেষ (সং) ৮ - ২২১           |
| রক                 | এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু          | প্রহাসিনী : ১২ - ১২           |
| বক্সমঞ্চ           | -                            | বিচিত্র প্রবন্ধ 🕒 ৬৭৯         |
| রচনা <b>প্রকাশ</b> | -                            | জীবনশ্বতি ৯ ৪৬০               |
| রথের রশি           | -                            | কালের যাত্রা ১১ ২৫৩           |
| রথযাত্রা           | -                            | কালের যাত্রা (পরি) ১১ ২৮৯     |
| রথযাত্রা           | -                            | লিপিকা ১৩ ৩৬২                 |
| রবিবার             | সোম মঙ্গল বুধ এরা সব         | <b>শিশু ভোলা</b> নাথ ৭ - ৫৭   |
| রবিবার             | -                            | তিনসঙ্গী ৷ ১৩ . ২৪১           |
| 'রবীন্দ্রনাথের     |                              |                               |
| রাষ্ট্রনৈতিক মত'   | -                            | কালান্তর (সং) ১১ ৬৬০          |
| রমাবাইয়ের বক্তৃতা |                              |                               |
| উপলক্ষে            | -                            | সমাজ (পরি) ১৮৬৭৮              |
| রসিক               | -                            | হাস্যকৌতৃক : ৩ ১৯৫            |
| রসিকতার ফলাফল      | •                            | বাঙ্গকৌতুক 🗆 ৪ ৫৯৯            |
| রসের ধর্ম          | -                            | শান্তিনিকেতন ৷ ৮ ৷ ৫৪৫        |
| রাখিপূর্ণিমা       | কাহারে পরাব রাখি             | भएसा।। ৮:188                  |
| রাগরঙ্গ            | রঙ লাগালে বনে বনে            | নটরাজ 🖂 ৯ 🖂 ২৯১               |
| রাজকুটুম্ব         | -                            | সমূহ (পরি) 🗆 ৫ 🖽 ৭৬৪          |
| রাজটিকা            | •                            | গর্ভচ্ছ।। ১১।। ৩৩১            |
| রাজনীতির দ্বিধা    | •                            | রাজা প্রজান ৫ ন ৬৩৮           |
| রাজপথের কথা        | •                            | গলগুক্ত।। ৭।। ৪২৭             |
| রাজপুতানা          | এই ছবি রাজপুতানার            | নবজাতক।: ১২।: ১১৩             |
| রাজপুত্রর          | •                            | লিপিকা।। ১৩।। ৩৩৯             |
| রাজপুত্র           | রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী         | পরিশেষ।। ৮।। ১৫৭              |
| রাজবিচার           | বিপ্র কহে, রমণী মোর          | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। १।। ७२ |
| রাঞ্চভক্তি         | -                            | त्राका अका।। १।। ५११          |
| রাজমিন্ত্রী        | বয়স আমার হবে তিরিশ          | শিশু ভোলনাথ।। ৭।। ৭৯          |
| রাজরানী            | •                            | গরসর।। ১৩।। ৪৮৫               |
| রাজর্বি            | -                            | -11211095                     |
| রাজসিংহ            | <del>.</del>                 | আধুনিক সাহিতা।। ৫।। ৫৭২       |
|                    |                              |                               |

| শিরোনাম                     | প্রথম হত্ত                            | अह ।। चला। भृष्ठी           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| রাজা                        | -                                     | -11 @11 269                 |
| রাজা ও প্রজা                | -                                     | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭২৭        |
| রাজা ও রানী                 | •                                     | -11 511 889                 |
| রাজা ও রানী                 | এক যে ছিল রাজা                        | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৬৯       |
| রাজা প্রজা                  | -                                     | -1161125                    |
| রাজার ছেলে ও                |                                       |                             |
| রাজার মেয়ে                 | রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়              | সোনার তরী।। ২।। ১৪          |
| রাজার বাড়ি                 | আমার রাজার বাড়ি কোথায়               | मिखा। १।। ७०                |
| রাজার বাড়ি                 | -                                     | গলসল।। ১৩।। ৪৭৯             |
| রাজেন্দ্রলাল মিত্র          | •                                     | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৯৬         |
| রাতের গাড়ি                 | এ প্রাণ রাতের রেলগাডি                 | নবজাতক।। ১২।। ১২১           |
| রাতের দান                   | পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো             | वीथिका।। ১०।। ৫०            |
| রাত্রি                      | <b>জ</b> গতেরে জড়াইয়া শত পাকে       | किं ७ कामना। ১।। २०७        |
| রাত্রি                      | মোরে করো সভাকবি                       | कन्नना। । ।। ১७०            |
| রাত্রি                      | -                                     | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৬২      |
| রাত্রি                      | অভিভৃত ধরণীর দীপ-নেভা                 | नवकाठक।। ১২।। ১৪৫           |
| রাত্রিরূপিণী                | হে রাত্রিরূপিণী                       | वीथिका।। ১०।। ৯             |
| রাত্রে ও প্রভাতে            | কালি মধুযামিনীতে জ্ঞোৎস্পানিশীৎে      | <u> </u>                    |
| রামকানাইয়ের                | 11-1 4 3 4114-11CO COM CANINE 11CC    | 103111 411 389              |
| নিবৃদ্ধিতা                  | -                                     | CHATE III II II II I        |
| রামমোহন রায়                | _                                     | গরগুচ্ছ।। ৮।। ৫০৪           |
| রামায়ণ                     | _                                     | চারিত্রপৃজ্ঞা।। ২।। ৭৮৮     |
| রায়তের কথা                 |                                       | প্রাচীন স্মহিতা। । ৩।। ৭১১  |
| রাশিয়ার চিঠি               | _                                     | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৫১    |
| রাষ্ট্রনীতি                 | -<br>কুড়াল কহিল, ভিক্ষা মাগি ওগো শাল | -11 2011 662                |
| রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি      | কুড়াল কাহল, ।ভক্ষা মাগে ওগো শাল      | किंका।। ७।। ৫৫              |
| রাসমণির ছেলে                | •                                     | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭৬২        |
| রাহর প্রেম                  | -                                     | গল্প ছ ।। ১১।। ৪৮৫          |
| রাহর ত্রেম<br>রিক্ত         | শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না            | ছবি ও গান।। ১।। ১১৬         |
| রিপো <b>ট</b>               | বইছে নদী বালির মধো                    | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৭, ৬৭১    |
| রীতিমত নভেল                 | -                                     | त्या। २०११ २२४              |
| রাভিমভ মডেল<br>রুদ্ধ গৃহ    | -                                     | गद्मक्रम्।। ।। ००%          |
| <b>রুন্দ্রত</b><br>কর্ম গৃহ | -                                     | ব্লিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ।। ৩।। ৬৯৬ |
|                             | •                                     | क्ष्मि ।। १८।। ७२०          |
| রপ ও অরূপ                   |                                       | मक्षरा। ।। ८२२              |
| রপকথায়                     | কোথাও আমার হারিয়ে যাবার              | সানাই।। ১২।। ১৭১            |
| রূপকার                      | ওরা কি কিছু বোঝে                      | वीथिका।। ১०।। ४२            |
| রূপ-বিরূপ                   | এই মোর জীবনের মহাদেশে                 | নবজাতক।। ১২।। ১৪৭           |
| রেলেটিভিটি                  | তুলনায় সমালোচনাতে                    | প্রহাসিনী (সং) ।। ১২।। ৪৪   |
| রোগশযায়                    | -                                     | - 11 2011 0                 |
| রোগীর নববর্ষ                | -                                     | अक्षया। ७।। ६२७             |
|                             |                                       |                             |

শচীশ

শক্তাগৌরব

| শিরোনাম            | প্রথম হত্ত                            |
|--------------------|---------------------------------------|
| রোগীর বন্ধু        | -                                     |
| রোগের চিকিৎসা      | _                                     |
| <u>রোম্যাণ্টিক</u> | আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক          |
| লক্ষ্মীর পরীক্ষা   | ধনী সুখে করে ধর্মকর্ম                 |
| লক্ষ্য ও শিক্ষা    | -                                     |
| লক্ষাশ্না          | রথীরে কহিল গৃহী                       |
| লগ্ন               | প্রথম মিলন দিন                        |
| লক্ষা              | আমার হৃদয় প্রাণ                      |
| লক্ষাভূষণ          | -·                                    |
| লজ্জিতা            | যামিনী না যেতে জাগালে না কেন          |
| লড়াইয়ের মূল      | -                                     |
| লগুনে              | -                                     |
| লাইব্রেরি          | -                                     |
| লাভময়ী            | কাছে তার যাই যদি                      |
| निখि किंडू সाधा की | লিখি কিছু সাধা কী                     |
| লিপি               | হে ধরণী, কেন প্রতিদিন                 |
| লিপিকা             | 0-                                    |
| नीना               | সাধিনু কাদিনু কত না করিনু             |
| नीना               | কেন বাজাও কাকন কনকন                   |
| नीना               | আমি শরৎশেষের মেঘের মতো                |
| नीना               | গগনে গগনে আপনার মনে                   |
| नीना               | ভগো কর্ণধার                           |
| नीनामिक्री         | দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে           |
| লুকোচুরি           | আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে                 |
| লেখন               | -                                     |
| <b>লেখা</b>        | সব লেখা লুপ্ত হয়                     |
| লেখার নমুনা        | -                                     |
| লোকসাহিত্য         | -                                     |
| লোকহিত             | -                                     |
| লোকেন পালিত        | -                                     |
| ল্যাবরেটরি         | -                                     |
| শক্নুলা            | -                                     |
| শক্ত ও সহজ         | -                                     |
| শক্তি              |                                       |
| শক্তির শক্তি       | দিবসে চক্ষুর দম্ভ দৃষ্টিশক্তি লয়ে    |
| শক্তির সীমা        | কহিল কাঁসার ঘটি খন খন স্বর            |
| শক্তিপূজা          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| শক্তের ক্ষমা       | নারদ কহিল আসি, হে ধরণী দেই            |

পেচা রাষ্ট্র করি দেয়

श्रष्ट ।। चला। भृष्टी হাসাকৌতক।।৩।।১৭০ হাসাকৌতক।। ৩।। ১৬৩ নবজাতক।। ১২।। ১৩৬ कार्रिजी।।७।।১১५ প্রথব সঞ্জয়।। ১৩।। ৬৯৯ পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৩ प्रक्या।। ৮।। ७৬ সোনাব তবী।।২।।৮১ বিবিধ প্রসঙ্গ ৷৷ ১৪ ৷ ৷ ৭০১ কল্পনা। ৪।। ১৩৬ কালান্তর।। ১২।। ৫৫৩ CEC 1102 H BBR 51974 বিচিত্র প্রবন্ধ ।। ৩।। ৬৭৩ শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৬৫ প্রহাসিনী (সং) । । ১২ । । ৫৫ পরবী।। १।। ১২৯ - 11 5011 058 শৈশবসঙ্গীত ৷৷ ১৪ ৷৷ ৭৬৫ কল্পনা। ৪।। ১৩৫ त्थ्या ।। १ ।। ५५० নটবাজ 🖽 ৯ 🗆 ২৬৯ সানাই (গ্ৰ.প.) ৷৷ ১২ ৷৷ ৭০০ পরবী।। ৭।। ১১৬ निका का 80 - 11911200 পবিশেষ।। ৮।। ১৩৯ বাঙ্গকৌতক।। ৪।। ৬০৫ -11311989 कालाञ्चर ।। ५५।। ४८৮ জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৭৬ তিনসঙ্গী।। ১৩।। ২৭০ প্রাচীন সাহিত্য।। ৩।। ৭২৩ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৬৪ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৮২ किंगका।। ७।। १১ किंका।। ७।। ৫১ কালান্তর।। ১২।। ৫৮৩ কণিকা।। ৩।। ৫৮ চত্রক।। ৪।। ৪৩৬ কণিকা।। ৩।। ৬৪

| শিরোনাম             | প্রথম ছত্র                      | গ্রন্থ। বও।। পৃষ্ঠা                  |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| শনির দশা            | আধবুড়ো ওই মানুষটি মোর          | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৯৫                  |
| শক্ত্র              | -                               | - 11 911 900                         |
| শরৎ                 | আজি কি তোমার মধুর মুরতি         | कन्नना। ४।। ১২২                      |
| শরৎ                 | ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীন      | ন্টরাজ।। ৯।। ২৭৩                     |
| শরৎ                 | -                               | পরিচয়।। ৯।। ৬৪৪                     |
| শরতের ধ্যান         | আলোর অমল কমলথানি                | निर्देशकः।। ৯।। २१৫                  |
| শরতের বিদায়        | কেন গো যাবার বেলা               | निष्ठेताकः।। ৯।। ২৭৬                 |
| শান্ত               | বিদুপবাণ উদাত করি               | পরিশেষ।। ৮।। ১৯৩                     |
| শান্তি              | থাক্ থাক্ চুপ কর তোরা           | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৭৩                |
| শান্তি              | পাগল আজি আগল খোলে               | নটরাজ।। ৯।। ২৭৪                      |
| শান্তিগীত           | ঘুমা দৃঃখ হৃদয়ের ধন            | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৭                |
| শান্তিনিকেতন        | -                               | - ।। ४७ १-४।। (১-১०),                |
|                     |                                 | (>>->9), @>>, @8@                    |
| শান্তিনিকেতন        |                                 |                                      |
| বন্ধচর্যাশ্রম       | -                               | শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৪ ২৯৭ |
| শান্তিনিকেতন ৭ই     | -                               | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৪৯               |
| পৌষের উৎসব          |                                 |                                      |
| শান্তিমন্ত্র        | কাল আমি তরী খুলি                | क्रेजिन।। ७।। ८२                     |
| শাভং শিবমদ্বৈতম     | •                               | धर्म।। १।। ४৯१                       |
| শাপমোচন             | গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের         | <u> श्रीका। ४।। ७२</u> १             |
| শাপমোচন             | -                               | - 11 5511 229                        |
| শামলী               | সে যেন গ্রামের নদী              | মহয়া।। ৮।। ৫০                       |
| শারদোৎসব            |                                 | -11911000                            |
| <b>मा</b> ल         | বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ              | বনবাণী।। ৮।। ৯১                      |
| শালিখ               | শালিখটার কী হল তাই ভাবি         | <del>श्रुन•</del> ्ठ।। ४।। २९৯       |
| শান্তি              | •                               | गद्मक्रम्।। ।। ७११                   |
| শাস্ত্র             | <b>अक्षार्गा</b> र्थ वत्न याद्व | क्रिनिका।। ८।। ১৭৫                   |
| শিক্ষা              | -                               | -11 511 650                          |
| শিক্ষার আন্দোলনের   |                                 |                                      |
| ভূমিকা              | •                               | শিক্ষা (পরি)।। ৬1। ৭২৪               |
| শিক্ষার বাহন        | *                               | পরিচয়।। ৯।। ৬১৯                     |
| শিক্ষার হেরফের      | -                               | শिक्ता। ७।। ৫৬৫                      |
| শিক্ষার হেরফের      |                                 |                                      |
| প্রবন্ধের অনুবৃত্তি | -                               | শিক্ষা (পরি)।। ৬।। ৭১০               |
| শিক্ষাবিধি          | -                               | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৯৫               |
| শিক্ষারম্ভ          | •                               | कीवनन्यृि।। ৯।। ४১२                  |
| শিক্ষা-সংস্কার      | •                               | <b>শिक्का।।</b> ७।। ৫৭৩              |
| শিক্ষাসমস্যা        | -                               | निका।। ७।। ৫৭७                       |
| শিলঙের চিঠি         | ছন্দে লেখা একটি চিঠি            | পুরবী।। ৭।। ১০২                      |
| লিশির               | শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে         | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩২                |

| শিরোনাম              | প্রথম ছত্র                                            | গ্রন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| শিশু                 | -                                                     | -11811-                         |
| শিশু ভোলানাথ         | -                                                     | -1191188                        |
| শিশু ভোলানাথ         | ওরে মোর শিশু ভোলানাথ                                  | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫১           |
| শিশুর জীবন           | ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস                                 | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫২           |
| শিশুতীর্থ            | রাত কত হল                                             | <del>পুনन</del> ्छ।। ৮।। ৩১৯    |
| শীত                  | পাখি বলে 'আমি চলিলাম'                                 | निछ।। ৫।। ७२                    |
| শীত                  | শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল                             | পূরবী।। १।। ১৬২                 |
| শীত                  | ওগো শীত, ওগো শুদ্ৰ                                    | নটরাজ।। ৯।। ২৮৩                 |
| শীতে ও বসম্ভে        | প্রথম শীতের মাসে                                      | <u> जिजा।। २।। ३७४</u>          |
| শীতের উদ্বোধন        | ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি                                 | নটরাজ।। ১।। ২৮১                 |
| শীতের বিদায়         | বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাসিটি                             | শিশু।। ৫।। ৬৩                   |
| শীতের বিদায়         | তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে                              | নটরাজ।। ১।। ২৮৬                 |
| শুকতারা              | সুন্দরী তুমি শুকতারা                                  | भ्रष्ट्या ।। ৮ । । २ >          |
| <del>ত</del> কসারী   | 😙ক বলে, গিরিরাজের জগতে                                | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৭           |
| শুচি                 | রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ                               | পুনশ্চ ৷৷ ৮ ৷৷ ৩০১              |
| শুচি                 | -                                                     | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬২৯          |
|                      | ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি                          | খেয়া।। ৫।! ১৪৬                 |
| শুভক্ষণ<br>শুভদৃষ্টি | -                                                     | <del>গল্পতাক্</del> ।। ১১।। ৩৭১ |
|                      |                                                       | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৮৮        |
| <del>ত</del> ভবিবাহ  | যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে                             | भक्या।। ७।। ১৮                  |
| <del>ত</del> ভযোগ    | ব্যথাক্ষত মোর প্রাণ লয়ে তব ঘরে                       | क्रेजिन। <b>७</b> ।। ८৫         |
| <del>ত</del> শ্ৰা    | 4)414-0 6414-271-104                                  | कालास्त्र।। ১২।। ৬১১            |
| শূদ্রধর্ম            |                                                       | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৯৩        |
| শ্না                 | কে তুমি দিয়েছ স্লেহ মানবহৃদয়ে                       | মানসী ৷ ৷ ১ ৷ ৷ ২৭২             |
| শূন্য গৃহে           |                                                       | মানসী।। ১।। ২৩৬                 |
| শূন্য হৃদয়ের আকাজক  | গোধূলি-অন্ধকারে                                       | পরিশেষ।। ৮।। ১৬২                |
| শূন্যঘর              | থাকব না ভাই, থাকব না কেউ                              | ऋषिका।। ८।। २८৮                 |
| শেষ                  | হে অশেষ, তব হাতে শেষ                                  | <b>পূ</b> রবী।। १।। ১৫২         |
| শেষ                  | Z 40 14, 5 1 2,15 5 1                                 | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৭৪          |
| শেষ                  | বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা                             | वीथिका।। ১०।। ৯২                |
| শেষ                  | আকাশের ঈশাণকোণে মসীপুঞ্জ মে                           | व সানাই।। ১২।। ১৯৬              |
| শেষ অভিসার           | যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়                  | পুরবী।। १।। ১১৮                 |
| শেষ অর্ঘ্য           |                                                       | मानश्री।। ১।। ७८९               |
| শেষ উপহার            | আমি রাত্রি, তুমি ফুল<br>যাহা-কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে | <u> </u>                        |
| শেষ উপহার            | মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে                           |                                 |
| শেষ কথা              |                                                       | চৈতালি।। ৩।। ৩৪                 |
| শেষ কথা              | মাঝে মাঝে মনে হয়                                     | নবজাতক।। ১২।। ১৪৮               |
| শেষ কথা              | এ ঘরে ফুরালো খেলা                                     | मानारे।। ১২।। ১৭৫               |
| শেব কথা              | রাগ কর নাই কর, শেষ কথা                                | তিনসঙ্গী।। ১৩।। ২৫৫             |
| শেষ কথা              | - Committee Service (GITH)                            | त्थ्या। ६।। >८०                 |
| শেব খেয়া            | দিনের শেষে ঘুমের দেশে                                 | A suit i a s, a a               |
|                      |                                                       |                                 |

| _                  |                                  |                                           |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| শিরোনাফ            | প্রথম ছত্ত্র                     | अप्र ।। येखाः भृष्ठा                      |
| শেষ গান            | যারা আমার সাঁঝসকালের             | পলাতকা।। ৭।। ৪৬                           |
| শেষ চিঠি           | মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন | পুনশ্চা। ৮।। ২৬৪                          |
| শেষ চুম্বন         | দূর সর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী    | চৈতালি।। ৩।। ৩৯                           |
| শেষ দান            | ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ           | পুনতা। ৮।। ২৫২                            |
| শেষ পর্ব           | যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা      | শেষ সপ্তক (সং)।। ১।। ১১৯                  |
| শেষ পহরে           | ভালোবাসার বদলে দয়া              | नाामनी।। ১०।। ১৪०                         |
| শেষ পুরস্কার       | -                                | গরভঙ্গা ১৪।। ৭৫                           |
| শেষ প্রতিষ্ঠা      | এই কথা সদা শুনি, 'গেছে চলে'      | পলাতকা।। ৭।। ৪৭                           |
| শেষ বর্ষণ          | -                                | - 11 211 500                              |
| শেষ বসস্ত          | আজিকার দিন না ফুরাতে             | পূরবী।। १।। ১৭০                           |
| শেষ বেলা           | এল বেলা পাতা ঝরাবারে             | নবজাতক।। ১২।। ১৪৬                         |
| শেষ মধু            | বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়         | মহয়া। ৮।। ৮৩                             |
| শেষ মিনতি          | কেন পাস্থ এ চঞ্চলতা              | নটরাজ।। ৯।। ২৭২                           |
| শেষ লেখা           | -                                | - 11 2011 220                             |
| শেষ শিক্ষা         | একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে    | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। १।। ७৮             |
| শেষ সপ্তক          | -                                | - 11 & 11 09                              |
| শেষ হিসাব          | সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার            | क्विनिका।।।।।२८१                          |
| শেষ হিসাব          | চেনাশোনার সাঁঝবেলাতে             | নবজাতক।। ১২।। ১৩৯                         |
| শেষের কবিতা        | •                                | - 11 @ 11 8 @ 9                           |
| শেষের রঙ           | রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার        | নটরাজ।। ৯।। ২৯৫                           |
| শেষের রাত্রি       | -                                | গল্পুন্ত হয়। ১২।। ৩৪৮                    |
| শেষদৃষ্টি          | আজি এ আখির শেষদৃষ্টির দিনে       | নবজাতক।। ১২।। ১০৭                         |
| শেষরক্ষা           | -                                | - 11 2011 249                             |
| শৈশব সন্ধ্যা       | ধীরে ধীরে বিস্তারিছে             | সোনার তরী।। ২।। ১২                        |
| শৈশবসঙ্গীত         | -                                | - 11 3811 909                             |
| শোকসভা             | -                                | আধুনিক সাহিত্য (পরি)।। ৫।।৬১৩             |
| শোধবোধ<br>শোনা     | -                                | - 11 811 200                              |
| भागमा<br>भागमा     | - va3                            | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৪৫                    |
| শ্যামলা            | যে-ধরণী ভালোবাসিয়াছি            | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১৭                       |
| <u>भाग्यनी</u>     | হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ  | वीथिका।। ১०।। २१                          |
| <u>भाग्यनी</u>     | ওগো শ্যামলী                      | - 11 2011 206                             |
| শামা               | উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ              | শामनी।।১०।।১৮৪                            |
| শামা               | ७ व्युक्त नामिन यन               | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৭২                      |
| শ্রান্তি           | সুখশ্ৰমে আমি সখী, শ্ৰান্ত অতিশয় | - 11 2011 249                             |
| শ্রান্তি           | কত বার মনে করি পূর্ণিমানিশীথে    | কড়িও কোমল।। ১।। ২০২                      |
| শ্রাবণের পত্র      | পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়    | मानमी।। ১।। २१৫                           |
| <b>শ্রাব</b> ণগাথা | ব্যাস স্থার তথ তথ্যার            | मानमी।। २।। ১७२                           |
| শ্রাবণবিদায়       | শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার           | -11 2011 229                              |
| শ্রাবণসন্ধ্যা      | -11 Ala Alolfa Ala               | নটরাজ।। ৯।। ২৭১<br>শান্তিনিক্তর ৮ ১৮১ ১৮০ |
|                    |                                  | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৬০                    |

| শিরোনাম                 | প্রথম ছত্র                       | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| শ্রীকণ্ঠবাবু            | -                                | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪২৯         |
| <u> খ্রীনিকেতন</u>      | +                                | পল্লীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৬০     |
| <u> শ্রীনিকেতনের</u>    |                                  | -                           |
| ইতিহাস ও আদর্শ          | -                                | পল্লীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৭৭     |
| <u>ভীবিজয়লক্ষ্মী</u>   | তোমায় আমায় মিল হয়েছে          | পরিশেষ।। ৮।। ২০০            |
| শ্রীবিলাস               | -                                | চত্রস।।৪।।৪৫৬               |
| গ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী | -                                | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৫১২         |
| শ্ৰেষ্ঠ ভিক্ষা          | প্রভু বৃদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি | कथा ७ कारिनी: कथा।।।।।১৯    |
| সভগাত                   | -                                | লিপিকা।। ১৩।। ৩৬৩           |
| সংকোচ                   | যদি বারণ কর তবে                  | কল্পনা।।৪।।১৩৮              |
| সংগীত                   | -                                | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৮৩      |
| সংগীত ও কবিতা           | -                                | সমালোচনা 🖂 ৫ 🖂 ৫            |
| সংগীত ও ছন্দ            |                                  | ছন্দ (পরি)।। ১১।। ৫৯০       |
| সংগ্রাম-সংগীত           | হৃদয়ের সাথে আজি                 | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ৩৩       |
| সংজ্ঞাবিচার             | -                                | শব্দতত্ত্ব (পরি)।। ৬।। ৭২৮  |
| <b>সংশ</b> য়           | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫২৩      |
| সংশ্যী                  | কোথায় যেতে ইচ্ছে করে            | শিশু ভোলানাথ । ৭ । ৷ ৬৯     |
| সংশয়ের আবেগ            | ভালোবাস কিনা বাস                 | মানসী 🖂 🖂 ২৪৩               |
| সংস্থার                 | -                                | গল্পগ্রহু । ১২।। ৪০২        |
| সংস্কৃতশিক্ষা           | -                                | -1150-1568                  |
| সংস্কৃত-বাংলা ও         |                                  |                             |
| প্রাকৃত-বাংলার ছক       |                                  | ছন্দ (পরি)।। ১১।। ৫৯৩       |
| সংহরণ                   | -                                | শান্তিনিকেতন।, ৭।। ৬২৩      |
| সকরণ                    | সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় | कद्मना।। ८।। ১৪०            |
| সঙ্গী                   | আরেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে      |                             |
| সজ্ঞান আত্মবিসর্জন      | বীর কহে, হে সংসার                | কণিকা।। ৩।। ৭০              |
| সঞ্জয়                  | -                                | 11811611-                   |
| <b>मक्ष</b> ग्रहकः।     | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৫৬      |
| সঞ্জীবচন্দ্ৰ            | -                                | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৫৩    |
| সতী                     | সতীলোকে বসি আছে                  | क्रेर्जान।। २॥ २०           |
| সতী                     | পিতা! আমি তোর পিতা!              | कार्रिनी।। ७।। ১०७          |
| সতেরো বছর               | -                                | লিপিকা।। ১৩।। ৩৩০           |
| সত্য ১                  | ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১৩       |
| সত্য ২                  | জ্বালায়ে আধার শূনো কোটি রবিশ    |                             |
| সত্য ও বাস্তব           | -                                | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। ২০০ |
| সত্য হওয়া              | - //                             | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬২৫      |
| সত্যকে দেখা             | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৩৩      |
| সত্যকে দেখা             | •                                | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬২৮      |
| সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত      | বর্ষার নবীন মেঘ                  | পূরবী।। ৭।। ৯৯              |
| সত্যের অংশ              | -                                | সমালোচনা।।১৫।।৬৩            |

| শিরোনাম              | প্রথম হত্ত                       | अह ।। यरु।। शृष्ठी          |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| সত্যের আবিষ্কার      | কহিলেন বসুদ্ধরা, দিনের আলোকে     | কণিকা।। ৩।। ৬৯              |
| সত্যের আহ্বান        | -                                | कानाख्य।। ১२।। ८৮८          |
| সত্যের সংযম          | স্বপ্ন কহে, আমি মৃক্ত            | किना।। ७।। ७৮               |
| সত্যবোধ              | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬২২      |
| সত্যরূপ              | অন্ধকারে জানি না কে এল           | वीथिका।। ১०।। ১৩            |
| সদর ও অন্দর          | -                                | গল্পক্য। ১১।। ৩৬১           |
| সদুপায়              | -                                | त्रम्हा। १।। १५७            |
| সন্দেহের কারণ        | কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি      | किंगिका।। ७।। ७३            |
| সন্ধান               | আমার নয়ন তব নয়নের              | मह्या। ৮।। ১৭               |
| সন্ধ্যা              | অয়ি সন্ধ্যে , অনম্ভ আকাশতলে     | मक्तामःगीट।। ३।। १          |
| সন্ধ্যা              | ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা          | विज्ञा। २।। ১৪०             |
| <b>मन्ना</b> ।       | চলেছিল সারাপ্রহর আমায় নিয়ে     | <b>त्रिक्</b> छि।। ১১।। ১৩৫ |
| সন্ধ্যা              | দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী | নবজাতক ৷৷ ১২ ৷৷ ১৫১         |
| সন্ধ্যা ও প্রভাত     | -                                | लिপिका।। ১৩।। ७३७           |
| সন্ধ্যায়            | ওগো তৃমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও   | मानश्री।। ১।। ७८७           |
| সন্ধারে বিদায়       | সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৫       |
| সন্ধ্যাসংগীত         | -                                | -112119                     |
| সন্ধ্যাসংগীত         | -                                | জীবনস্মৃতি।। ৯।। ৪৮৫        |
| সন্ন্যাসী            | হে সন্ন্যাসী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর | বীথিকা।। ১০।। ৬৩            |
| সফলতার সদৃপায়       | -                                | আত্মশক্তি।। ২।। ৬৪৬         |
| সব-পেয়েছি'র দেশ     | সব-পেয়েছি'র দেশে কারো           | (यग्ना। १।। २०७             |
| সবলা                 | নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার      | भक्या।। ৮।। e8              |
| সভাপতির অভিভাষণ      | -                                | সমূহ ৷৷ ৫ ৷৷ ৬৯৬            |
| সভাপতির অভিভাষণ      | -                                | সাহিত্যের পথে (পরি)। ১২।৪৯৫ |
| সভাপতির শেষ বক্তব্য  |                                  | সাহিত্যের পথে (পরি)। ১২।৫০১ |
| সভ্যতার প্রতি        | দাও ফিরে সে অরণা                 | क्रेटानि।। ७।। ১৮           |
| সভাতার সংকট          | -                                | -11 >011 905                |
| সমগ্ৰ                | -                                | শান্তিনিকেজন।। ৭।। ৫৭৯      |
| সমগ্ৰ এক             | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৬০      |
| সমবায় ১             | -                                | সমবায়নীতি।। ১৪।। ৩১৩       |
| সমবায়               | -                                | সমবায়নীতি।। ১৪।। ৩১৭       |
| সমবায়ে ম্যালেরিয়া- |                                  |                             |
| নিবারণ               | -                                | পদীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৮৭       |
| সমবায়নীতি           | -                                | -11 >811 002                |
| সমবায়ুনীতি          | -                                | সমবায়নীতি।। ১৪।। ৩২৩       |
| সমব্যথী              | যদি খোকা না হয়ে                 | मिखा। १।। २०                |
| সময়হারা             | যত ঘণ্টা, যত মিনিটি              | শিশু ভোলানাথ।। ৭।। ৫৮       |
| সময়হারা             | খবর এল, সময় আমার গেছে           | আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৮৫        |
| সমস্যা               |                                  | সমালোচনা।।১৫।।১০৮           |
| সমস্যা               |                                  | ताका अका।। १।। ७१৮          |
|                      |                                  |                             |

| শিরোনাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | প্রথম ছত্ত                       | शह।। यछ।। शृष्ठी          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| সমস্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                | कानास्त्र।। ১२।। ৫৯৭      |
| সমস্যাপ্রণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | গল্পচ্ছ।। ৯।। ৩৯৭         |
| সমাজে মুক্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৮৭    |
| সমাজভেদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | ऋत्म्भा। ७।। ৫०৮          |
| সমাজভেদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৮৭    |
| সমাধান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                | কালান্তর।। ১২।। ৬০৯       |
| সমাপন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                | বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৭১১  |
| সমাপন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | আৰু আমি কথা কহিব না              | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৮৩      |
| সমাপন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | এবারের মতো করো শেষ               | পূরবী।। १।। ১৬০           |
| সমাপ্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | যদিও বসস্ত গেছে তবু বারে বারে    | চৈতালি।। ৩।। ২৯           |
| সমাপ্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | পথে যতদিন ছিনু ততদিন             | क्रिका।। ८।। २७०          |
| সমাপ্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা        | খেয়া।। ৫।। ১৮৬           |
| সমাপ্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                | গল্প ক্রছ।। ৯।। ৩৮৫       |
| সমালোচক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | কানা-কড়ি পিঠ তুলি কহে           | কণিকা।। ৩।। ৬০            |
| সমালোচক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে        | শিশু ৷৷ ৫।৷ ২৭            |
| সমালোচনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                | -20:102                   |
| সমুদ্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে     | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০৮     |
| সমুদ্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | হে সমুদ্ৰ, স্তৰ্কচিত্তে শুনেছিনু | পুরবী ৷ ৭ ৷ ৷ ১৪৩         |
| সমুদ্রে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | সকালবেলায় ঘাটে যেদিন            | থেয়া।। ৫।। ১৮৪           |
| সমুদ্রের প্রতি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | হে আদিজননী সিদ্ধ                 | সোনার তরী।। ২।। ৪৪        |
| সমুদ্রপাড়ি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | পথের সঞ্চয়।। ১৩)। ৬৪২    |
| সমুদ্রযাত্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | সমাজ। । ৬।। ৫২২           |
| সমৃহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                | -11011749                 |
| সম্পত্তি-সমর্পণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                | গল্পজ্জা। ৮।। ৫১৯         |
| সম্পাদক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | গল্পজ্ঞা। ১।। ৩৬২         |
| अञ्भूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার        | সানাই।। ১২।। ১৮৬          |
| সম্বন্ধে কার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | শ্ৰুত্ব।। ৬।। ৬২৪         |
| সম্বরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | আজকে আমার বেড়া-দেওয়া<br>বাগানে | क्रिनिका।। ८।। २२८        |
| STATE OF THE STATE | ধুসরবসন, হে বৈশাখ                | নটরাজ।। ১।। ২৬৩           |
| সম্বোধন<br>সম্ভাষণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে          | শाामली।। ১०।। ১৪৩         |
| সম্ভাষণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calors Olla Colula alta aca      | পল্লীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৪০২   |
| সরোজিনী-প্রয়াণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ।। ৩।। ৭০১ |
| সহজ্ঞ পাঠ ১. ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                | -115011880, 809           |
| সহযাত্রী<br>সহযাত্রী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | সূত্রী নয় এমন লোকের             | পুনশ্চ।। ৮।। ২৬০          |
| সাওতাল মেয়ে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে           | वीथिका।। ১०।। ৫৫          |
| সাকার ও নিরাকার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৬০১  |
| সাগরিকা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | সাগরজলে সিনান করি                | মহ্য়া।। ৮।। ৩৮           |
| সাগরী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | বাহিরে সে দুরস্ত আবেগে           | মহয়া।। ৮।। ৫৬            |
| সাজ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | এই-যে রাঙা চেলি দিয়ে            | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১৯       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |

| শিরোনাম              | প্রথম ছত্ত্র                      | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা            |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| সাড়ে নটা            | সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে           | নবজাতক।। ১২।। ১৩১                  |
| সাত ভাই চম্পা        | সাতটি চাপা সাতটি গাছে             | निखा। १।। ८१                       |
| সাত সমুদ্র পারে      | দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ           | শিশু ভোলানাথ।। १।। ५७              |
| সাথি                 | তখন বয়স সাত                      | পরিশেষ।। ৮।। ১৮৯                   |
| সাধ                  | অরুণময়ী তরুণী উষা                | প্রভাতসংগীত।। ১।। ৮০               |
| সাধন                 | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৬৪             |
| সাধনা                | দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে             | विज्ञा। २।। ১७०                    |
| সাধারণ মেয়ে         | আমি অন্তঃপুরের মেয়ে              | পুনশ্চ।। ৮।। ২৮০                   |
| সানাই                | -                                 | -11 2511 282                       |
| সানাই                | সারারাত ধ'রে গোছা গোছা কলাপাতা    | मानाहै।। ১२।। ১৬২                  |
| সান্ত্ৰনা            | কোথা হতে দুই চক্ষে                | <u> </u>                           |
| সান্ত্ৰনা            | যে বোবা দুঃখের ভার                | পরিশেষ।। ৮।। ১৭৯                   |
| সাত্ত্বনা            | সকালের আলো এই বাদল বাতাসে         | পরিশেষ।। ৮।। ১৯৮                   |
| সাবিত্রী             | ঘন অশ্রবাম্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে  | भूतवी।। १।। ১२२                    |
| সামঞ্জস্য            | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৩৫             |
| সামঞ্জস্য            | -                                 | শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৫৭৫             |
| সামান্য ক্ষতি        | বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস           | कथा ७ कार्रिनी : कथा।। १।। ८०      |
| সামান্য লোক          | সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে            | क्रियान।। ७।। ५४                   |
| সাম্যনীতি            | কহিল ভিক্ষার ঝুলি, হে টাকার-তোড়া | किन्ता।। ७।। ४%                    |
| সার লেপেল গ্রিফিন    | -                                 | সমূহ (পরি)।। ৫।। ৭২৩               |
| সারবান সাহিত্য       | -                                 | वाऋकोठुक।। ८।। ५०५                 |
| সারাবেলা             | হেলাফেলা সারাবেলা                 | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯০              |
| সার্থক নৈরাশ্য       | তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা        | - (यंग्रा। १।। २०१                 |
| সার্থকতা             | ফাল্পনের সূর্য যবে                | সানাই।। ১২।। ১৬৮                   |
| সাহিত্য              | -                                 | -11811659                          |
| সাহিতা               | -                                 | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৩৪           |
| সাহিত্যে আধুনিকতা    | -                                 | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। ১৮৬        |
| সাহিত্যে ঐতিহাসিকত   | ল                                 | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। ১৯৮        |
| সাহিতো নবত্ব         | -                                 | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৫৫           |
| সাহিত্যের চিত্রবিভাগ | -                                 | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। ১৯৬        |
| সাহিত্যের তাৎপর্য    | -                                 | मारिजा। ४।। ७১৯                    |
| সাহিত্যের তাৎপর্য    | -                                 | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৮২           |
| সাহিত্যের পথে        | -                                 | -11 2511 879                       |
| সাহিত্যের বিচারক     | -                                 | সাহিত্য।। ৪।। ৬২৪                  |
| সাহিত্যের মাত্রা     | -                                 | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। ১৮২        |
| সাহিত্যের মূল্য      | -                                 | माहित्जात स्रतमा। ३८।। ३৯৫         |
| সাহিত্যের সঙ্গী      | -                                 | জীবনশ্বতি।। ৯।। ৪৫৮                |
| সাহিত্যের সামগ্রী    | -                                 | সাহিত্য।। ৪।। ৬২১                  |
| সাহিত্যের স্বরূপ     | -                                 | -11 2811 299                       |
| সাহিত্যের স্বরূপ     | -                                 | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। ১৭৯        |
|                      |                                   | W. C. 11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 |

| শিরোনাম            | প্রথম ছত্র                 | গ্ৰন্থ।। পৃষ্ঠা               |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| সাহিত্যতন্ত্ৰ      | -                          | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৭২      |
| সাহিত্যধর্ম        | -                          | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৫০      |
| সাহিতাপরিষৎ        | -                          | সাহিতা (পরি)।। ৪।। ৭২৩        |
| সাহিত্যবিচার       | -                          | সাহিত্যের পথে।। ১২।। ৪৫৯      |
| সাহিত্যবিচার       | -                          | সাহিত্যের স্বরূপ।। ১৪।। ১৯২   |
| সাহিত্যরূ <b>প</b> | -                          | সাহিত্যের পথে (পরি)।। ১২।।৫১১ |
| সাহিত্য সমালোচনা   | -                          | সাহিত্যের পথে (পরি)।। ১২।।৫১৮ |
| সাহিত্যসন্মিলন     | -                          | সাহিতা (পরি)।। ৪।। ৭১৪        |
| সাহিত্যসন্মিলন     | -                          | সাহিত্যেরপথে (পরি)।। ১২।।৫০৪  |
| সাহিত্যসৃষ্টি      | -                          | সাহিতা।। ৪।। ৬৫৫              |
| সিদ্ধি             | -                          | লিপিকা।। ১৩।। ৩৫৯             |
| সিন্ধুগৰ্ভ -       | উপরে স্রোতের ভরে ভাসে      | কড়ি ও কোমল।। ২।। ২০৭         |
| সিন্ধৃতরক          | দোলে রে প্রলয় দোলে        | भानमी।। ১।। २७०               |
| সিন্ধৃতীরে         | হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা       | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২১২         |
| সিন্ধুপারে         | পউষপ্রথর শীতে জর্জর        | <u> चित्रा। २।। २०১</u>       |
| সিয়াম             | তিশহরণ মহামন্ত্র যবে       | পরিশেষ।। ৮।। ২০৩              |
| সিয়াম             | কোন্সে সৃদূর মৈত্রী        | পরিশেষ।। ৮।। ২০৪              |
| সিরাজ্ঞদৌলা : ১    | -                          | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৯৩      |
| সিরাজ্ঞদৌলা : ২    | -                          | আধুনিক সাহিত্য।। ৫।। ৫৯৫      |
| সীমা               | সেটুকু তোর অনেক আছে        | বেয়া।। ৫।। ১৭৭               |
| সীমা ও অসীমতা      | -                          | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৯৪        |
| সীমার সার্থকতা     | •                          | পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৯১        |
| সুখ                | আজি মেঘমুক্ত দিন           | চিত্রা।। ২।। ১৩৪              |
| সুখের বিলাপ        | অবশ নয়ন নিমীলিয়া সুখ কহে | সন্ধ্যাসংগীত।। ২।। ১৪         |
| সুখের স্মৃতি       | চেয়ে আছে আকাশের পানে      | ছবি ও গান।। ১।। ১০২           |
| সৃষদৃঃখ            | শ্রাবণের মোটা ফোঁটা        | কণিকা।। ৩।। ৬৯                |
| সুখদুঃখ            | বসেছে আজ্ঞ রথের তলায়      | ক্ষণিকা।। ৪।। ২৩৯             |
| সূথস্বপ্ল          | ওই জানালার কাছে বসে আছে    | ছবি ও গান।। ১।। ৯২            |
| সুধিয়া            | গয়লা ছিল শিউনন্দন         | ছড়ার ছবি।। ১১।। ৮৭           |
| সুন্দর             | প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে   | श्रुन=६।। ৮।। २৫১             |
| সুন্দর             | -                          | শান্তিনিকেতুন।। ৮।। ৬১১       |
| সুপ্রোখিতা         | ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম       | সোনার তরী।। ২।। ১৮            |
| সুবিচারের অধিকার   | -                          | রাজা প্রজা।। ৫।। ৬৪৭          |
| সূভা               | -                          | গল্পত হয়। ৯।। ৩৪৯            |
| সুয়োরানীর সাধ     | -                          | লিপিকা।। ১৩।। ৩৪০             |
| সুরদাসের প্রার্থনা | ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন  | मानुत्री।। ५।। ७०১            |
| সুসময়             | শোকের বরষা দিন এসেছে       | किनका।। ७।। ५৯                |
| সুসময়             | বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে   | পরিশেষ (সং)।। ৮।। ২১৮         |
|                    | 'দাওলেখাদাও' কত জন তাড়া   | পরিশেষ (গ্র.প.)।। ৮।। ৭০৫     |
| সৃক্ষ বিচার        | -                          | হাস্যকৌতৃক।। ৩।। ১৮৪          |

| শিরোনাম                   | প্রথম ছত্ত্র                       |   |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| সৃষ্টি                    | -                                  | • |
| সৃষ্টি                    | _                                  |   |
| সৃষ্টি হিতি প্রলয়        | দেশশ্না কালশ্না জ্যোতিঃ            |   |
| সৃষ্টির অধিকার            | - Tru that Iru (exilion            |   |
| সৃষ্টির ক্রিয়া           | -                                  |   |
| সৃষ্টিকঠা                 | জানি আমি মোর কাব্য                 |   |
| সৃষ্টিরহস্য               | সৃষ্টির রহস্য আমি                  |   |
| সে                        | -                                  |   |
| সে আমার জননী রে           | কে এসে যায় ফিরে ফিরে              |   |
| সেঁজুতি                   | -                                  |   |
| সেকাল                     | আমি যদি জন্ম নিতেম                 |   |
| সোজাসুজি                  | হৃদয়-পানে হৃদয় টানে              |   |
| সোনার কাঠি                | -                                  |   |
| সোনার তরী                 | -                                  |   |
| সোনার তরী                 | গগনে গরক্তে মেঘ, ঘন বরষা           |   |
| সোনার বাধন                | ' বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্লেহে |   |
| সৌন্দর্য                  | -                                  |   |
| সৌন্দর্য ও প্রেম          | -                                  |   |
| সৌন্দর্য ও সাহিত্য        | -                                  |   |
| সৌন্দর্য সম্বন্ধ্যেসন্তোষ | -                                  |   |
| সৌন্দর্যের সংযম           | নর কহে, বীর মোরা                   |   |
| সৌন্দর্যের সকরুণতা        | -                                  |   |
| সৌন্দর্যের সম্বন্ধ        | -                                  |   |
| সৌন্দর্যবোধ               | -                                  |   |
| সৌরজগৎ                    | -                                  |   |
| कुल-भानात                 | মাষ্টারি-শাসনদুর্গে সিধকাটা ছেলে   |   |
| স্টপ্ফোর্ড্ বুক           | -                                  |   |
| স্তন                      | নারীর প্রাণের প্রেম                |   |
| <b>ন্ত</b> ব              | হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে 🔸       |   |
| স্থৃতি নিন্দা             | ন্তুতি নিন্দা বলে আসি              |   |
| ন্ত্রীর পত্র              | •                                  |   |
| শ্ৰেণ                     | •                                  |   |
| স্থায়ী-অস্থায়ী          | তুলেছিলেম কুসুম তোমার              |   |
| প্রানসমাপন                | শুকু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে     |   |
| স্নেহগ্রাস                | অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি      |   |
| ম্বেহদৃশা<br>সেহদৃশা      | বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার     | 1 |
| সেহময়ী                   | হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমুখখানি     | 1 |
| ম্লেহশ্মৃতি<br>স্পর্ধা    | সেই চাপা, সেই বেল্ফুল              | 1 |
|                           | হাউই কহিল, মোর কী সাহস ভাই         | 3 |

লপপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা

म्लर्धा

শ্রহ ।। বও।। পঞ্চা শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৩৪ সাহিতোর পথে।। ১২।। ৪৪৫ প্রভাতসংগীত।। ১।। ৬৯ শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৪০ শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৭৯ পরবী।। १।। ১৯১ মহ্যা।। ৮।। ৪৯ -11 2011 062 কল্পনা।। ৪।। ১৩১ -112211242 क्रिका।। ८।। ১৯१ क्रिका॥ ४॥ ३১४ পরিচয়।। ১।। ৬৩৩ -115110 সোনার তরী।। ২।। ৯ সোনার তরী।। ২।। ২৩ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৬৯ আলোচনা।।১৫।।৩৪ সাহিতা।। ৪।। ৬৪৮ পঞ্চত।। ১।। ৯৩৮ किनका।। ७।। ७৮ শান্তিনিকেতন।। ৮।। ৬৫২ পঞ্চত।। ১।। ৮৯০ সাহিতা।। ৪।। ৬২৮ বিশ্বপরিচয়।। ১৩।। ৫৪৪ আকাশপ্রদীপ।। ১২।। ৬৪ পথের সঞ্চয়।। ১৩।। ৬৭১ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৫ নটরাব্র।। ১।। ২৮৬ কণিকা।। ৩।। ৬৭ গরভঙ্গ। ১২।। ৩২৯ বিবিধ প্রসঙ্গ।। ১৪।। ৬৯৩ किनिका।। ।। २८० প্ৰশ্চা। ৮।। ৩০৮ क्रजानि।। ७।। २१ क्रिजामि।। ७।। ३৫ ছবি ও গান।। ১।। ১১৪ ठिखा।। २।। ১८० किनका।। ७।। ७১ यहसा।। ৮।। ८८

স্বাধীন শিক্ষা

| শিরোনাম              | প্রথম ছত্র                            |
|----------------------|---------------------------------------|
| স্পূৰ্মাণ            | নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে         |
| স্পষ্ট সতা           | সংসার কহিল, মোর নাহি কপটতা            |
| ম্পষ্টভাষী           | বসম্ভ এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি         |
| স্পাই                | শক্ত হল রোগ                           |
| স্ফুলিঙ্গ            | -                                     |
| শ্মরণ                | -                                     |
| শ্মরণ                | যখন রব না আমি মর্তকায়ায়             |
| শ্বতি                | <b>७</b> इ (मर-भारन क्रांस            |
| শ্বৃতি               | সে ছিল আরেক দিন এই তরী-'পরে           |
| শ্বতি                | পশ্চিমে শহর                           |
| স্মৃতির ভূমিকা       | আঞ্চি এই মেঘমৃক্ত সকালের              |
| স্মতি-পাথেয়         | একদিন কোন্ তৃচ্ছ আলাপের               |
| শ্বতি-প্রতিমা        | আজ্ঞ কিছু করিব না আর                  |
| <b>স্মৃতিরক্ষা</b>   | -                                     |
| স্যাকরা              | কার লাগি এই গয়না গড়াও               |
| শ্রেত                | জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো                   |
| স্থানেশ              | -                                     |
| স্বদেশী সমাজ         | -                                     |
| 'স্বদেশী সমাজ'       |                                       |
| প্রবক্ষের পরিশিষ্ট   | -                                     |
| <b>স্বদেশদ্বে</b> ষী | কেঁচো কয়, নীচ মাটি, কালো তার,রূপ     |
| স্বপ্ন               | কাল রাতে দেখিনু স্বপন                 |
| 정었                   | দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উচ্জয়িনীপুরে |
| 정엄                   | তোমায় আমি দেখি নাকো                  |
| স্বপ্ন               | ঘন অন্ধকার রাত                        |
| <b>স্বপ্ন</b> ক্ষ    | নিষ্ণল হয়েছি আমি                     |
| শ্বভাবকে লাভ         | -                                     |
| <b>শ্বভাবলাভ</b>     | -                                     |
| স্থরবর্ণ অ           | -                                     |
| স্থরবর্ণ এ           | •                                     |
| স্বরাজসাধন           | -                                     |
| স্বৰ্গ হইতে বিদায়   | স্লান হয়ে এল কঠে মন্দারমালিকা        |
| স্বগীয় প্রহসন       | -                                     |
| স্বৰ্গ-মৰ্ত          | -                                     |
| স্থৰ্নসূগ            | -                                     |
| শ্বর                 | জ্ঞানি আমি, ছোটো আমার ঠাই             |
| স্বল্পেষ             | অধিক কিছু নেই গো কিছু                 |
| স্বাতম্র্যের পরিণাম  | -                                     |
| স্বাদেশিকতা          | -                                     |
| স্বাধিকারপ্রমন্তঃ    | -                                     |

श्रष्ठ ।। च्या श्रष्ठा কথা ও কাহিনী: কথা।৭।৫৩ কণিকা।। ৩।। ৭০ কণিকা।। ৩।। ৫৬ পরিশেষ।। ৮।। ১৭২ -1138110 -1161199 ঠেজতি।। ১১।। ১৩৪ কডি ও কোমল।। ১।। ১৯৯ চৈতালি।। ৩।। ৩৮ প্রশ্ব। ৮।। ২৫৫ मानाइ।। ১२।। ১৬৫ শেষ সপ্তক (সং)।। ৯।। ১১৭ ছবি ও গান।। ১।। ১১০ সমাজ (পরি)।। ৬।। ৭০৯ বিচিবিতা। ১। ১৮ প্রভাতসংগীত।। ১।। ৭৬ -:18:1839 আহাশক্রি।। ২।। ৬২৫

আত্মশক্তি।। ৩।। ৫৫২ কণিকা।। ৩।। ৬০ क्रिडानि।। ७।। ১১ ক্রনা।। ৪।। ১০৯ পুরবী।। ৭।। ১৪১ नाामनी।। ১०।। ১৪৫ ক্ডিও কোমল।। ১।। ২১০ শাদ্রিনিকেতন।। ৭।। ৬৩৭ শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৫৬ मक्ट्या। ७।। ७०४ শব্দুত্র । ৬ । ৬০৯ कालाञ्चत (प्रः)।। ১২।। ५८५ िवा।।३।।३४० ব্যঙ্গকৌতুক।। ৪।। ৩৫১ मिनिका।। ১७।। ७९৫ গার্ম হার্ম । । ৩২৪ সানাই।। ১২।। ২৬০ क्रिका ।।।।।२১१ धर्म।। १।। १०० জীবনম্মতি।। ৯।। ৪৬২ কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৩২ শিক্ষা (পরি)।। ৬।। ৭২৩

| শিরোনাম               | প্রথম ছত্র                          | গ্ৰন্থ ।। খণ্ড।। পৃষ্ঠা     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| স্বাধীনতা             | শর ভাবে, ছুটে চলি                   | কণিকা।। ৩।। ৬৬              |
| স্বাভাবিকী ক্রিয়া    | -                                   | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৬১৪      |
| স্বামী শ্রদ্ধানন্দ    | -                                   | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৫৭    |
| সামীলাভ               | একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে         | कथा ७ कारिनी : कथा।। १।। ৫১ |
| স্বার্থ               | কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুকু  | চৈতালি।। ৩।। ৪১             |
| হওয়া                 | -                                   | শাস্তিনিকেতন।। ৭।। ৬৮০      |
| হঠাৎ-দেখা             | রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা         | শ্যামলী।। ১০।। ১৬৯          |
| হঠাৎ মিলন             | মনে পড়ে করে ছিলাম একা              | সানাই।। ১২।। ১৯০            |
| হতভাগোর গান           | বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে          | কল্পনা। ৪।। ১২৫             |
| হরহাদে কালিকা         | কে তুই লো হরহ্নদি                   | শৈশবসঙ্গীত।। ১৪।। ৭৮৬       |
| হরিণী                 | হে হরিণী, আকাশ লইবে জিনি            | বীথিকা।। ১০।। ৬৪            |
| হলকৰ্ষণ               | •                                   | পল্লীপ্রকৃতি।। ১৪।। ৩৮১     |
| হলাহল                 | এমন ক'দিন কাটে আর                   | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ২১       |
| হাট                   | কুমোর-পাড়ার গোকর গাড়ি             | সহজ পাঠ ২।। ১৫।। ৬২৮        |
| হাতে-কলনে             | বোলতা কহিল, এ যে ক্ষৃদ্ৰ মউচাক      | কণিকা।। ৩।। ৫১              |
| হার                   | মোদের হারের দলে বসিয়েদিলে          | त्थसा।। ७।। ১৭১             |
| হার                   | শুক্রা একাদশী                       | বিচিত্রিতা।। ৯।। ১৫         |
| হার-জিত               | ভিমকলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি         | কণিকা।। ৩।। ৫২              |
| হারাধন                | বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন            | খেয়া।। ৫।। ১৯৬             |
| হারানো মন             | দাভ়িয়ে আছ আড়ালে                  | শামলী।। ১০।। ১৪৯            |
| হারিয়ে-যাও্য়া       | ছোট্ট আমার মেয়ে                    | পলাতকা।। ৭।। ৪৬             |
| হালদারগোষ্ঠী          |                                     | গল্প তছে।। ১২।। ২৯৯         |
| হাসি                  | সুদূর প্রবাসে আজি কেন রে            | কড়ি ও কোমল।। ১।। ২০০       |
| হাসির পাথেয়          | হিমালয় গ্রিরিপথে চলেছিনু কবে       | বনবাণী।। ৮।। ১১২            |
| হাসিরাশি              | নাম রেখেছি বাবলারানী                | শিশু। ৫।। ৫০                |
| হাসাকৌতৃক             | -                                   | -1161108                    |
| হিং টিং ছট            | ম্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ | সোনার তরী।। ২।। ২৬          |
| হিজলি ও চটুগ্রাম      | -                                   | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৭২    |
| হিন্দু বিবাহ          | -                                   | সমাজ (পরি)।। ৬।। ৬৫৫        |
| হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় | •                                   | পরিচয়।। ৯।। ৬০৩            |
| হিন্দু ব্রাহ্ম        | -                                   | পরিচয় (গ্র.প.)।। ১।। ৭২৪   |
| হিন্দুমুসলমান         | -                                   | কালান্তর।। ১২।। ৬১৯         |
| হিন্দুমুসলমান         | -                                   | কালান্তর (সং)।। ১২।। ৬৬৬    |
| হিন্দৃস্থান           | মোরি হিন্দুস্থান বার বার            | নবজাতক।। ১২।। ১১২           |
| হিমালয়থাত্রা         | -                                   | জীবনস্মৃতি।। ৯।। ৪৩৯        |
| হিসাব                 | -                                   | শান্তিনিকেতন।। ৭।। ৫৪৭      |
| হৃদয়ের গীতিধ্বনি     | ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার       | সন্ধ্যাসংগীত।। ১।। ১৬       |
| रुपरग्रद धन           | কাছে যাই, ধরি হাত                   | মানুসী।। २।। ১৬৪            |
| হৃদয়ের ভাষা          | হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত         | কড়িও কোমল।। ১।। ১৭৪        |
| হৃদয়-আকাশ            | আমি ধরা দিয়েছি গো                  | কড়ি ও কোমল।। ১।। ১৯৭       |

श्रष्ट ।। ४७।। शृष्टी শিরোনাম প্রথম ছত্র কোমল দুখানি বাহু হৃদয়-আসন কডি ও কোমল। ১।। ১৯৯ হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায় হৃদয় ধর্ম চৈতালি।। ৩।। ২৩ হদয়যমুনা যদি ভরিয়া লইবে কুন্ত সোনার তরী।। ২।। ৭৫ (इंग्रानी যারে সে-বেসেছে ভালো মহয়া।। ৮।। ৫১ হেমন্ত তে তেমন্তলক্ষী নটরাজ।। ৯।। ২৭৯ হৈমন্ত্ৰী গল্পভুচ্ছ।। ১২।। ৩১২ হোরিখেলা পত্র দিল পাঠান কেসর খা'রে কথা ও কাহিনী : কথা।। ৪।। ৬৮

## ভূমিকা-সূচী

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে মূলগ্রন্থের মুখবন্ধস্বরূপ 'ভূমিকা' 'সূচনা' 'বিজ্ঞাপন' 'বিশেষ দ্রষ্টবা' 'বিজ্ঞাপি 'কবিব মন্তবা' লিখিয়াছেন। এই রচনাগুলির তালিকা গ্রন্থের নাম, রচনাবলীর খণ্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখপূর্বক মুদ্রিত হইল।

| গ্ৰন্থ                   | শিরোনাম                | খণ্ড।। পৃষ্ঠা  |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| অচলিত সংগ্ৰহ ১ম          | ভূমিকা                 | 281182         |
| অনুবাদ-চৰ্চা             | ভূমিকা                 | ३७।। ७१७       |
| অরপরতন                   | ভূমিকা                 | 911 255        |
| ইংরাজি সোপান             | বিশেষ দ্রষ্টব্য        | 2611385        |
| ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা      | শিক্ষকদের প্রতি নিবেদন | 2611 580       |
| ইংরেজি-সহজশিক্ষা         | ভূমিকা                 | >@ : 00b       |
| কড়ি ও কোমল              | কবির মন্তব্য           | 511 508        |
| কথা ও কাহিনী             | সূচনা                  | 811.22         |
| গীতাঞ্জলি                | বিজ্ঞাপন               | ٤١١ ٧٢         |
| চণ্ডালিকা                | ভূমিকা                 | 2511 570       |
| চিত্ৰা                   | সূচনা                  | 211 505        |
| চিত্রাঙ্গদা              | সূচনা                  | 311 355        |
| <b>চৈ</b> তালি           | সূচনা                  | <b>ः</b> ।।    |
| চোখের বালি               | সূচনা                  | 211 090        |
| ছড়ার ছবি                | ভূমিকা                 | ३३।। ७७        |
| ছন্দ                     | বিজ্ঞপ্তি              | 351: 636       |
| ছবি ও গান                | সূচনা                  | 211 62         |
| ছেলেবেলা                 | ভূমিকা                 | 3011 909       |
| তপতী .                   | ভূমিকা                 | >>11 > 69      |
| নবজাতক                   | সূচনা                  | ১২।। ১०७       |
| নৃতানাটা চিত্রাঙ্গদা     | বিজ্ঞপ্তি              | 2011 280       |
| নৌকাড়বি                 | সূচনা                  | ७।। २०৫        |
| পুনশ্চ                   | ভূমিকা                 | ४।। २०১        |
| প্রকৃতির প্রতিশোধ        | সূচনা                  | 311 000        |
| প্রভাতসংগীত              | সূচনা                  | \$11 80        |
| প্রায়শ্চিত্ত            | বিজ্ঞাপন               | ७।। २५७        |
| বউ-ঠাকুরানীর হাট         | সূচনা                  | ३।। ७०७        |
| বনবাণী                   | ভূমিকা                 | ۶۱۱ <i>ه</i> ۹ |
| বাংলাভাষা-পরিচয়         | ভূমিকা                 | ३७।। ७७१       |
| বা <b>শ্মীকিপ্র</b> তিভা | সূচনা                  | १।। ०७७        |

| বিশ্বপরিচয়             | শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু | •                |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|                         | প্রীতিভাজনেষু               | २०।। ६२৯         |
| ভগ্নহদয়                | ভূমিকা                      | 3811 623         |
| ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী | <b>সূচ</b> না               | 311 309          |
| মানসী                   | সূচনা                       | >।। २२१          |
| মানুষের ধর্ম            | ভূমিকা                      | २०।। ७२৯         |
| মায়ার খেলা             | প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন    | 211 826          |
| মালিনী                  | সূচনা                       | २।। ७১७          |
| মুক্তির উপায়           | ভূমিকা                      | <b>५०।। २५</b> ० |
| যুরোপ-প্রবাসীর পত্র     | শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত   |                  |
|                         | ্র<br>বন্ধুবরেষু            | ३।। १৮৯          |
| রক্তকরবী                | নাট্যপরিচয়                 | 411 000          |
| রচনাবলী                 | ভূমিকা                      | 2118             |
|                         | অবতরণিকা                    | 311 30           |
| রাজর্ষি                 | সূচনা                       | 211 905          |
| রাজা ও রানী             | <b>भू</b> ठना               | 211880           |
| লেখন                    | ভূমিকা                      | 9 1 200          |
| শাপমোচন                 | ভূমিকা                      | >>।। २२৯         |
| <u>শৈশবসংগীত</u>        | ভূমিকা                      | 3811 90¢         |
| সন্ধ্যাসংগীত            | সূচনা                       | >11 @            |
| সমবায়নীতি              | ভূমিকা                      | 2811 022         |
| সাহিত্যের পথে           | ভূমিকা                      | 2511852          |
| সোনার তরী               | <b>र्गु</b> ठना             | 211 @            |
|                         |                             |                  |

উপরিধৃত ভূমিকাগুলি ব্যতীত কতকগুলি স্বতম্ব গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কবি বিভিন্ন শিরোনামে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সেগুলি আর গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে প্রথম (বা পরবর্তী দূ-একটি) সংস্করণ হইতে যথান্থানে পুনমুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল ভূমিকার সহিত তাহাদের সম্পর্ক না থাকায় সেগুলি সূচীভূক্ত করা হইল না।

### খণ্ড-সূচী

## রবীন্দ্র-রচনাবলীর (সুলভ সংস্করণ) কোন্ খণ্ডে কোন্ গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত, তাহার নির্দেশ দেওয়া হইল।

| a gray and the first crowl seed ! | •                  |
|-----------------------------------|--------------------|
| প্রথম খণ্ড                        | নাটক ও প্রহসন      |
| কবিতা ও গান                       | চিত্রাঙ্গদা        |
| সন্ধ্যাসংগীত                      | গোড়ায় গলদ        |
| প্রভাতসংগীত                       | বিদায়-অভিশাপ      |
| ছবি ও গান                         | মালিনী             |
| ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী           | বৈকুঠের খাতা       |
| কড়িও কোমল                        | উপন্যাস ও গল্প     |
| মানসী                             | চোখের বালি         |
| নাটক ও প্রহসন                     | প্রজাপতির নির্বন্ধ |
| প্রকৃতির প্রতিশোধ                 | প্রবন্ধ            |
| বাশ্মীকিপ্রতিভা                   | আত্মশক্তি          |
| মায়ার খেলা                       | ভারতবর্ষ           |
| রাজা ও রানী                       | চারিত্রপূজা        |
| বিসর্জন                           | and min            |
| উপন্যাস ও গ <b>ল্ল</b>            | তৃতীয় খণ্ড        |
| বউ-ঠাকুরানীর হাট                  | কবিতা ও গান        |
| রাজর্ষি                           | <b>চৈতালি</b>      |
| প্রবন্ধ                           | কণিকা              |
| য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র              | নাটক ও প্রহসন      |
| যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি             | কাহিনী             |
| চিঠিপত্র                          | হাস্যকৌতৃক         |
| পঞ্ভূত                            | উপনাাস ও গল্প      |
|                                   | নৌকাড়বি           |
| দ্বিতীয় খণ্ড                     | গোরা               |
| কবিতা ও গান                       | প্রবন্ধ            |
| সোনার তরী                         | বিচিত্র প্রবন্ধ    |
| নদী                               | প্রাচীনসাহিত্য     |

লোকসাহিত্য

চিত্ৰা

| চতুৰ্থ খণ্ড                         | প্রবন্ধ         |
|-------------------------------------|-----------------|
| কবিতা ও গান                         | আধুনিক সাহিত্য  |
|                                     | রাজা প্রজা      |
| কথা                                 | সমূহ            |
| কাহিনী                              |                 |
| কল্পন                               | ,               |
| ক্ষণিকা                             | ষষ্ঠ খণ্ড       |
| নৈবেদ্য                             | কবিতা ও গান     |
| শ্মরণ                               | গীতাঞ্জলি       |
| নাটক ও প্রহসন                       | গীতিমাল্য       |
| ব্যঙ্গকৌতুক                         | গীতা <b>ল</b>   |
| শারদোৎসব                            |                 |
| भूकृष्                              | বলাকা           |
|                                     | নাটক ও প্রহসন   |
| উপন্যাস ও গ <b>র</b>                | অচলায়তন        |
| চতুরঙ্গ                             | ডাকঘর           |
| ঘরে-বাইরে                           | ফা <b>লু</b> নী |
| প্রবন্ধ                             | উপন্যাস ও গল্প  |
| ব্যঙ্গকৌতৃক                         | দৃই বোন         |
| সাহিত্য                             | মালক্ষ          |
|                                     | প্রবন্ধ         |
| পঞ্চম খশু                           | <b>স্থদেশ</b>   |
| কবিতা ও গান                         | সমাজ            |
| শিশু                                | শিক্ষা          |
| । <del>-।ও</del><br>উ <b>ংস</b> র্গ | শব্দতত্ত্ব      |
| ওংসগ<br>ধ্যো                        |                 |
|                                     |                 |
| নটক ও প্রহসন                        | সপ্তম খণ্ড      |
| প্রায়শ্চিত্ত                       | কবিতা ও গান     |
| রাজা                                | পলাতকা          |
| উপন্যাস ও গর                        | শিশু ভোলানাথ    |
| যোগাযোগ                             | পূরবী           |

লেখন

শেষের কবিতা

| নাটক ও প্রহসন       | নাটক ও প্রহসন          |
|---------------------|------------------------|
| শুক                 | শোধবোধ                 |
| অরূপরতন             | গৃহপ্রবেশ              |
| यान्याथ             | শেষ বৰ্ষণ              |
| মুক্তধারা           | নটীর পূজা              |
| উপন্যাস ও গল্প      | নটরাজ                  |
| চার অধ্যায়         | উপন্যাস ও গল্প         |
| গল্পগুচ্ছ           | গল্পগুচ্ছ              |
| প্রবন্ধ             | প্রবন্ধ                |
| ধর্ম                | জীবনস্মৃতি             |
| শান্তিনিকেতন ১-৩    | স্থ্য                  |
| শান্তিনিকেতন ৪-১০   | পরিচয়                 |
| অষ্টম খণ্ড          | কর্তার ইচ্ছায় কর্ম    |
| কবিতা ও গান         |                        |
| মহুয়া              | দশম খণ্ড               |
| বনবাণী              | কবিতা ও গান            |
| পরিশেষ              | বীথিকা                 |
| পুনশ্চ              | পত্ৰপুট                |
| নাটক ও প্রহসন       | শ্যামলী                |
| বসন্ত               | নাটক ও প্রহসন          |
| রক্তকরবী            | শেষরক্ষা               |
| চিরকুমার-সভা        | পরিত্রাণ               |
| উপন্যাস ও গল্প      | উপন্যাস ও গল্প         |
| গল্পগ্ৰহ            | গল্পগুচ্ছ              |
| প্রবন্ধ             | প্রবন্ধ                |
| শান্তিনিকেতন ১১-১৭  | জাপানযাত্রী            |
| নবম খণ্ড            | याजी :                 |
|                     | পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি |
| কবিতা ও গান         | জ্বাভা-যাত্রীর পত্র    |
| বিচিত্রিতা          | রাশিয়ার চিঠি          |
| andrew term andrews | THE PERSON AND         |

শেষ সপ্তক

মানুষের ধর্ম

একাদশ খণ্ড প্রবন্ধ সাহিত্যের পথে কবিতা ও গান কালান্তর খাপছাডা ছডার ছবি ত্রয়োদশ খণ্ড প্রান্তিক কবিতা ও গান সেজৃতি রোগশযাায় নাটক ও প্রহসন আরোগা তপতী জন্মদিনে নবীন इड শাপমোচন শেষ লেখা কালের যাত্রা নাটক ও প্রহসন উপন্যাস ও গল্প শ্রাবণগাথা গল্পগুচ্চ নতানাটা চিত্রাঙ্গদা প্রবন্ধ নতানাটা চণ্ডালিকা শামা 5-4 মক্তির উপায় পারসো উপন্যাস ও গল্প তিনসঙ্গী লিপিকা দ্বাদশ খণ্ড CH কবিতা ও গান গল্পসল্প প্রহাসিনী প্রবন্ধ আকাশপ্রদীপ বিশ্বপরিচয় নবজাতক বাংলাভাষা পরিচয় সানাই পথের সঞ্চয় নাটক ও প্রহসন ছেলেবেলা চণ্ডালিকা সভাতার সংকট তাসের দেশ চতুদশ খণ্ড বাশরি কবিতা ও গান উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

শ্বু লিক

উপন্যাস ও গল্প

গরগুচ্ছ

প্রবন্ধ

আত্মপরিচয়

সাহিত্যের স্বরূপ

মহাত্মা গান্ধী আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন ব্ৰহ্মচৰ্যাশ্ৰম

সমবায়নীতি

गृष्ट

পল্লীপ্রকৃতি

অচলিত সংগ্ৰহ : প্ৰথম খণ্ড

কবিকাহিনী

বনফুল

ভগ্নদ্য

**उत्यक्** 

কালমুগয়া

বিবিধ প্রসঙ্গ

निनी

শৈশবসংগীত

বাশ্মীকিপ্রতিভা।। প্রথম সংস্করণ

পঞ্চদশ খণ্ড

অচলিত সংগ্ৰহ : দ্বিতীয় খণ্ড

আলোচনা

সমালোচনা

মন্ত্রি অভিষেক

ব্ৰশ্বমন্ত্ৰ

ঔপনিষদ ব্ৰহ্ম

সংস্কৃত শিক্ষা : দ্বিতীয় ভাগ

ইংরাজি সোপান : উপক্রমণিকা ১-৩ ভাগ

ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা: প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

অনুবাদ-চর্চা

সহজ পাঠ: প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

ইংরাজি পাঠ: প্রথম ভাগ

আদর্শ প্রশ্ন

ও রবীন্দ্র-রচনাকলী

(১-২৭ও অচলিত-সংগ্রহ ১, ২) সূচী

|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |

# গ্রন্থ-সূচী

### রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোন্ গ্রন্থ রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে মুদ্রিত আছে নিম্নলিখিত স্টীতে তাহা নির্দিষ্ট হইল। অ—অচলিত সংগ্রহ

| অচলায়তন            | ৬  | কল্পনা                  | 8            |
|---------------------|----|-------------------------|--------------|
| অনুবাদ-চৰ্চা        | 50 | কালমৃগয়া               | >8           |
| অরূপরতন             | ٩  | কালান্তর                | 34           |
|                     |    | কালের যাত্রা            | 33           |
| আকাশপ্ৰদীপ          | ১২ | কাহিনী§                 | 9            |
| <b>আত্মপ</b> রিচয়  | 50 | কাহিনী*                 | 8            |
| আত্মশক্তি           | ર  | ক্ষণিকা                 | 8            |
| আদর্শ প্রশ্ন        | 50 |                         | · ·          |
| আধুনিক সাহিত্য      | æ  | <b>খাপ</b> ছাডা         | >>           |
| আরোগ্য              | ১৩ | খুষ্ট                   | 20           |
| আলোচনা              | 20 | ্থয়া<br>খেয়া          | a a          |
| আশ্রমের রূপ ও বিকাশ | 20 | •                       | •            |
|                     |    | গল্পগুড়                | 9-52,50      |
| ইংরাজি পাঠ          | 20 | গ্রসর                   | . 54,54      |
| ইংরাজি সোপান        | ١. | গীতাঞ্জলি               | . <b>,</b> 5 |
| ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা | 20 | গীতালি                  | <u>.</u>     |
| ইংরেজি-সহজশিক্ষা    | 20 | গীতিমালা                | <b>.</b>     |
|                     |    | শুক                     | ٩            |
| উৎসর্গ              | q  | গৃহপ্ৰবেশ               | \$           |
|                     | •  | গোড়ায় গলদ             | ° 2          |
| स्रन्तार            | >0 | গোরা                    | •            |
| উপনিষদ ব্ৰহ্ম       | ٩  | ঘরে-বাইরে               | 8            |
| কড়ি ও কোমল         | ۵  | চণ্ডালিকা               |              |
| কণিকা               | •  | <b>চ</b> তুর <b>ঙ্গ</b> | ۶২<br>8      |
| কথা*                | 8  | চার অধ্যায়             | _            |
| কবিকাহিনী           | 78 | চারিত্রপৃক্ষা           | 9            |
| কর্তার ইচ্ছায় কর্ম | 8  | চিঠিপত্র                | ;<br>;       |
|                     |    |                         | •*           |

প্রচলিত 'কথা ও কাহিনী'র আকর গ্রন্থযুগল।
 গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, ভাষা ও ছন্দ, সতী, কর্ণকৃত্তীসংবাদ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা প্রভৃতি
নাটাকবিতা-সংবলিত কাব্যগ্রন্থ।

| <b>१७</b> ०                             | রবীক্স-রচনাবলী                          |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| চিত্ৰা                                  |                                         |             |
| চিত্রাঙ্গদা                             | ২ পত্ৰপূট                               | ٥٥          |
| চিরকুমার-সভা                            | ২ পথের সঞ্চয়                           | 30          |
| <b>চৈতা</b> লি                          | ৮ পরিচয়                                | ر<br>ه      |
| চোখের বালি                              | <sup>৩</sup> পরিত্রাণ                   | 20          |
|                                         | ২ পরিশেষ                                | Ъ           |
| ছড়া                                    | পলাতকা                                  | 9           |
| ছড়ার ছবি                               | >৩ পল্লীপ্রকৃতি                         | ٠,          |
| <b>इन्म</b>                             | ১১ পারসো                                | 27          |
| ছবি ও গান                               | ১১ পুন <del>ত</del>                     | b-          |
| ছেলেবেলা                                | > পূরবী                                 | 9           |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ১৩ প্রকৃতির প্রতিশোধ                    | ,           |
| জন্মদিনে                                | প্ৰজাপতির নিৰ্বন্ধ                      |             |
| জাপান্যাত্রী                            | ১৩ প্রভাতসংগীত                          | ą ,         |
| জীবনস্মৃতি                              | ২০ প্রহাসিনী                            | <b>&gt;</b> |
|                                         | ৯ প্রাচীন সাহিত্য                       | 33          |
| ভাকঘর                                   | প্রান্তিক                               | •           |
| 017.4%                                  | <sup>৬</sup> প্রায <del>়ন্চি</del> ত্ত | 22          |
| তপতী                                    |                                         | Q           |
| তাসের দেশ                               | >> काजुनी                               |             |
| তিন সঙ্গী                               | >>                                      | ક           |
| 10-17-12-1                              | ১৩ বউ-সাকুরানীর হাট                     |             |
| দুই বোন                                 | <b>वनकृ</b> ल                           | 2           |
| 14 0014                                 | ৬ বনবাণী                                | \$8         |
| ধর্ম                                    | বলাকা                                   | Ъ           |
| 74                                      | ৭ বসস্থ                                 | ৬           |
| নটরাজ                                   | বাংলাভাষা-পরিচয়                        | ъ           |
| নতীর পূজা                               | ৯ বাল্মীকিপ্রতিভা                       | 20          |
| नगाः गृङ्यः<br>नमी                      | ন বাল্মীকি প্রতিভা (প্রথম সংস্করণ)      | >           |
|                                         | ই বাঁশরি                                | 78          |
| নবজাতক                                  | ১১ বিচিত্র প্রবন্ধ                      | >>          |
| নবীন                                    | ১৪ বিচিত্রিতা                           | ٠           |
| <u>निन्नी</u>                           | ১২ বিদায়-অভিশাপ                        | *           |
| নতানাটা চগুলিকা                         | ১৩ বিবিধ প্রসঙ্গ                        | ર           |
| নৃত্যনাটা চিত্রাঞ্চদা                   | ১৩ বিশ্বপরিচয়                          | 78          |
| <b>टिन्</b> रतमा                        | ৪ বিশ্বভার <b>ী</b>                     | ১৩          |
| নৌকাড়বি                                | ° বিসর্জন                               | 78          |
|                                         | বীথিকা                                  | >           |
| পঞ্চ                                    | ১ বৈকৃঠের খাতা                          | 70          |
|                                         | 2. LON 4101                             | <b>\</b>    |

|                          |        | গ্ৰন্থসূচী                   | ৭৩১           |
|--------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| বাঙ্গকৌতৃক               | ь      | শান্তিনিকেতন                 |               |
| বন্দামন্ত্র              | 20     | শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম | 9-6           |
|                          | -      | শাপমোচন<br>শাপমোচন           | 78            |
| ভগহাদয়                  | 78     | শারদোৎসব                     | >>            |
| ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী  | \$     | শিক্ষা                       | 8             |
| ভারতবর্ষ                 | ર      | শিশু                         | ৬             |
|                          | `      | শিশু ভোলানাথ                 | ¢             |
| মন্ত্রি-অভিবেক           | 20     | শেষ বর্ষণ                    | ٩             |
| মহাত্মা গান্ধী           | 78     | শেষরকা                       | ۵             |
| মহুয়া                   | ъ      | শেষ লেখা                     | 20            |
| মানসী                    | ,      | শেষ সপ্তক                    | >0            |
| মানুষের ধর্ম             | >0     | শেষের কবিতা                  | ۵             |
| মায়ার খেলা              | 3      | োবের কাবভা<br>শৈশবসংগীত      | ¢             |
| মালপ্ত                   | હ      | শোধবোধ<br>শোধবোধ             | 78            |
| মালিনী                   | ų<br>į | শ্যো <b>মলী</b>              | 8             |
| মৃকৃট                    | į.     | भाग                          | 70            |
| মুক্তধারা                | 9      |                              | 20            |
| মৃক্তির উপায়            | ر<br>د | শ্রাবণগাথা                   | 20            |
|                          | ,0     | সংস্কৃত শিক্ষা               | 20            |
| যাত্রী                   | २०     | সঞ্জয় .                     | ۵             |
| <i>(</i> या शास्त्रा श   | æ      | সন্ধ্যাসংগীত                 | ۵ ک           |
| য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র     |        | সভাতার সংকট                  | >0<br>>       |
|                          | 2      | সমবায়নীতি                   | 78            |
| যুরোপ-যাত্রীর ভায়ারি    | 2      | সমাজ                         | ৬             |
| রক্তকরবী                 | ъ      | সমালোচনা                     | ٥ د           |
| রাজর্ষি                  | 2      | সমূহ                         | æ             |
| রাজা                     | a      | সহজ পাঠ ১.২                  | ۶۵            |
| রাজা ও রানী              | ,      | সানাই                        | 25            |
| রাজা প্রজা               | à      | সাহিত্য                      | 8             |
| রাশিয়ার চিঠি            | ٥,     | সাহিত্যের পথে                | <b>&gt;</b> 2 |
| ক্ <b>দ্ৰ</b> চ <b>৩</b> | 78     | সাহিত্যের স্বরূপ             | 28            |
| রোগশযাায়                | 30     | সে                           | >0<br>>0      |
|                          | •      | সেঁজুতি                      |               |
| লিপিকা                   | 20     | সোনার তরী                    | . >>          |
| <b>লেখন</b>              | ٩      | শুলিক                        | <b>&gt;</b> 8 |
| <b>লোকসা</b> হিত্য       | •      | <b>স</b> দেশ                 | ু ১৪<br>৬     |
|                          |        | শ্মরণ                        | 8             |
| শব্দতত্ত্                | •      | হাসাকৌতৃক                    |               |
|                          |        | * *** ** <b>*</b> ***        | ٥             |



## ছোটোগল্প-সূচী

'গল্পগুচ্ছ' রবীন্দ্র-রচনাবলীর অনেকগুলি খণ্ডে বিন্যস্ত হওয়ায়, রচনাবলীর খণ্ড নির্দেশ-পূর্বক গল্পগুলির একটি বর্ণানুক্রমিক বিস্তারিত সূচী দেওয়া গেল। পঞ্চবিংশ-খণ্ডে প্রকাশিত 'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পও এই তালিকাভূক্ত হইয়াছে।

| অতিথি                                   | >0         | ছুটি                            | ۵       |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| অধ্যাপক                                 | >>         | ছোট গল্প                        | 20      |
| অনধিকার প্রবেশ                          | >0         | <b>জয়পরাজ</b> য়               | >       |
| অপরিচিতা                                | ১২         | ন্ধীবিত ও মৃত                   | ۵       |
| অসম্ভব কথা                              | , <b>à</b> |                                 |         |
|                                         |            | ঠাকুরদা                         | 50      |
| আপদ                                     | >0         |                                 |         |
| ইচ্ছাপূরণ                               | 70         | ডিটে <del>ক্টিভ</del>           | 22      |
| উদ্ধার                                  | >>         | তপম্বিনী                        | ১২      |
| উলুখড়ের বিপদ                           | >>         | তারাপ্রসঙ্গের কীর্তি            | ٦       |
| একটা আষাঢ়ে গল্প                        | ۵          | ত্যাগ                           | ۵       |
| একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প                | 8          |                                 |         |
| একরাত্রি                                | ۵          | দর্পহরণ                         | >>      |
| কন্ধাল                                  | ъ          | দানপ্রতিদান<br>দালিয়া          | ۵.      |
| কক্ষণা<br>ক্ষাল                         | 78         | नानश<br>पिपि                    | b-      |
| কর্মফল                                  | >><br>>9   |                                 | \$0     |
| কাবু <b>লি</b> ওয়ালা                   | ۵,         | দুরা≃।<br>দুর্¶क                | >>      |
| 4 Mille 10 Mile II                      | ۵          | रूप्राचा<br>पृष्टिमान           | >>      |
| ক্ষুধিত পাষাণ                           | >0         | দূৰণা <del>ণ</del><br>দেনাপাওনা | ,<br>,, |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | •                               | •       |
| <b>খা</b> তা                            | ۵          | নষ্টনীড়                        | >>      |
| খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন                  | 24         | নামঞ্জুর গল্প                   | 52      |
|                                         |            | निनीएथ                          | >0      |
| গিল্লি                                  | ь          |                                 |         |
| শুপ্তধন                                 | >>         | পণরক্ষা                         | >>      |
|                                         |            | পয়লা নম্বর                     | ১২      |
| ঘাটের কথা                               | ٩          | পাত্র ও পাত্রী                  | >>      |
|                                         |            | পুত্ৰযজ্ঞ                       | >>      |
| চিত্রকর                                 | >>         | পোস্টমাস্টার                    | ъ       |
| চোরাই ধন                                | >>         | প্রগতিসংহার                     | 78      |
| 281194                                  |            |                                 |         |

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

| প্রতিবেশিনী       | >> | রবিবার                  | ٥ |
|-------------------|----|-------------------------|---|
| প্রতিহিংসা        | 70 | রাজটিকা                 | > |
| প্রায়শ্চিত্ত     | 20 | রাজপথের কথা             |   |
|                   |    | রামকানাইয়ের নিবৃদ্ধিতা |   |
| ফেল               | >> | রাসমণির ছেলে            | > |
|                   |    | রীতিমতো নভেল            |   |
| বদনাম             | >8 |                         |   |
| বলাই              | ১২ | ল্যাবরেটরি              | > |
| বিচারক            | >0 |                         |   |
| বোষ্টমী           | >> | শান্তি                  |   |
| ব্যবধান           | ъ  | <del>ও</del> ভদৃষ্টি    | > |
|                   |    | শেষ কথা                 | > |
| ভাইঞোঁটা          | >> | শেষ পুরস্কার            | > |
| ভিখারিনী          | >8 | শেষের রাত্রি            | > |
|                   |    |                         |   |
| মণিহারা           | >> | সংস্থার                 | > |
| মধ্যবর্তিনী       | ه  | সদর ও অন্দর             | > |
| মহামায়া          | ъ  | সমস্যাপ্রণ              |   |
| মানভঞ্জন          | 20 | সমাপ্তি                 |   |
| মাল্যদান          | >> | সম্পত্তি-সমর্পণ         |   |
| মাস্টারমশায়      | >> | সম্পাদক                 |   |
| মৃকৃট             | ٩  | সূভা                    |   |
| মৃক্তির উপায়     | ъ  | স্ত্রীর পত্র            | > |
| মুসলমানীর গল্প    | 78 | স্বৰ্ণমৃগ               |   |
| মেঘ ও রৌদ্র       | 20 |                         |   |
|                   |    | হালদারগোষ্ঠী            | > |
| यख्यभद्भत्रत्र यख | >> | হৈমন্ত্ৰী               | > |
|                   |    |                         |   |

#### সংশোধন

| গ্ৰ                   | া-সূচী   | ছোটোগল্প-স্চী          |    |
|-----------------------|----------|------------------------|----|
| আত্মপরিচয়            | >8       | শোকাবাবুর প্রভ্যাবর্ভন | ь  |
| আশ্রমের রূপ ও         | বিকাশ ১৪ | মহামায়া               | ۵  |
| <b>अ</b> नत्माध       | •        | রবিবার                 | ٠, |
| ঔপনিষদ ত্রন           | >e       | রামকানাইরের নিবুদ্ধিতা | ь  |
| ગુરે                  | > 8      | •                      |    |
| গ <b>ৱ গুচ্ছ</b>      | 9-22, 28 |                        |    |
| নবজাতক                | ;2       |                        |    |
| নবীন                  | >>       |                        |    |
| নলিনী                 | 78       |                        |    |
| বাঙ্গকৌতুক            | 8        |                        |    |
| मूक्षे                | 8        |                        |    |
| যাত্রী                | ٥٠       |                        |    |
| স <b>ন্ধ্যা</b> শংগীত | >        |                        |    |
|                       | =        |                        |    |